

# তফ্সীরে মা'আরেফুল কোরআন

অষ্ট্রম খণ্ড

[সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস]

## হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত



www.almodina.com

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (অন্টম খণ্ড)

হ্যরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৪

ইফা প্রকাশনা : ৬৯২/৮

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭ <sup>†</sup> ISBN : 984-06-0045-1

13BN : 984-00-0043-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮৫

নবম সংশ্বরণ (রাজস্ব)

নভেম্বর ২০১২

অগ্ৰহায়ণ ১৪১৯

মুহররম ১৪৩৩

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

আবু হেনা মোন্তফা কামাল

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৮১৮১৫৩৮

প্রচ্ছদ শিল্পী : জসিম উদ্দিন

মুদ্ৰণ ও বাঁধাই

মোঃ আইউব আলী

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য: ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

TAFSIR-E-MA'REFUL QURAN (VOL. VIII.): Bangla version by Mawlana Muhiuddin Khan of Tafsir-e-Ma'reful Quran, an Urdu Commentary of Al-Quran by Mufti Muhammad Shafi (R) and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

E-mail: directorpubif@yahoo.com.

Website: is lamic foundation bd@yahoo.com.

Price: Tk. 550.00; US Dollar: 32.00

www.almodina.com

#### মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বদ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদন্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সস্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস হলো চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যান। বস্তৃত, এই প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্দেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত

#### [ চার ]

মাওলানা মৃফতী মৃহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠক-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশি করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

ু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

#### প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন'। উপমহাদেশের বিদগ্ধ ও শীর্ষপ্রানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এই তাফসীর রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে পবিত্র ক্রআনের সরল তাফসীর এবং তাফসীর বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্যকে অত্যন্ত দায়িত্শীলতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে ব্যাখ্যা করেন।

তিনি এই গ্রন্থের তাফসীর বিষয়ে ইতিপূর্বে রচিত প্রাচীন গ্রন্থাবদ্দীর সার-নির্যাস আলোচনা, কালপরিক্রমায় উপস্থাপিত নতুন নতুন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় নতুন মাসআলা-মাসাইলের বর্ণনা, বিশেষত মানুষের জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং এ অগ্রগতিকে কাজে লাগানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিদম্বতার সাথে পেশ করেছেন। মূল প্রস্থিটি উর্দু ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এটি মূল উর্দু থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যৱস্থা করে। এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট আলিমে দীন ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

বর্তমান সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের প্রিন্টার মাওলারা মুহামদ ওসমান গণী (ফারুক) নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করের। এরপরও-এত বড় তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশনায় অনিচ্ছাকৃত কিছু তুল-ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এগুলো নিরসনের জন্য সহদয় পাঠকদৈর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের প্রামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

গ্রন্থটির ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবার এর নর্বম সংস্কৃরণ প্রকাশ করা হলো। জাশা করি এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং সুধীমহলে সমাদৃত হবে। মহান আল্লাহ্-তা আলা আমাদের সকলকে কুরআন বোঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তওফীক দিন। আমীন!

8 ,

আবু হেনা মোন্তকা কামাল পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

51

#### অনুবাদকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র । তাঁর অশেষ রহমতে 'তফসীরে' মা'আরেফুল কোরআন অষ্টম এবং শেষ খণ্ডটিরও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হলো ।

সর্বাধুনিক এবং সমকালীন এই সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থখানি অন্দিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি স্বরণীয় ঘটনা। অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ে এ বিরাট কলেবর তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং মূল গ্রন্থকার হয়রত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়ারই ফলশ্রুণতি বলতে হয়। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার কথাও স্বরণীয়। এতদসঙ্গে বিপুল সংখ্যক উৎসাহী পাঠকের তাকিদ ও উৎসাহ প্রদান কাজটি ত্রান্তিত করার পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

আমার আন্তরিক দোয়া, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এ কাজের যোগ্য প্রতিফল দান করুন।

প্রধ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ১৯৮১ সনে আমি না-দান গোনাহগারকে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ যুগের সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল-কোরআন বাংলায় অনুবাদ করার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। নিজের অক্ষমতার কথা বিবেচনা করে প্রথমে আমি এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে ছিলাম যথেষ্ট দিধাগ্রন্থ। এদিকে হিজরি পঞ্চদশ শতকের আগমনে আলমে-ইসলামের সর্বত্র যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্রার প্রাবন সৃষ্টি হয়েছে, বাংলার ঈমানদীপ্ত জনগণের অন্তরেও সে প্রাবনের ঢেউ এসে নতুন এক উদ্দীপুনাময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সে পরিবেশের প্রভাবেই নবজাগরণের এ আবেগ-ঝরা দিনগুলোতে জাভির সামনে কিছু দেওয়ার আকাঙ্ক্রায় আমিও উদ্বেলিত হয়েছিলাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তদানীন্তন সচিব জনাব সাদেক উদ্দীন এবং প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি কাজ গুরু করেছিলাম। আল্লাহ্ তা আলার অশেষ রহমতই শেষ পর্যন্ত এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথ সহজতর করে দিয়েছে।

যুগে যুগে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান কিতাবের খেদমত করার জন্য একদল নিষ্ঠাবান বান্দার শ্রম কবূল করেছেন। আমার ন্যায় একজন গোনাহ্গারকেও যে তিনি তাঁর কিতাবের খেদমতে নিয়োজিত করেছেন, এ দুর্লভ-সৌভাগ্যের শুকুর আমি কোন্ ভাষায় আদায় করবো !

জনাব শামসুল আলমের পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহামদ ইয়াহ্ইয়া এবং তার পর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আবদুস সোবহানও মা'আরেফুল কোরআন'-এর প্রকাশনা দ্রুত সমাপ্ত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। ঢাকা মাদরাসায়ে-আলীয়ার শায়পুল হাদীস জনাব মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী এবং শ্রীপুর-ভাংনাহাটী আলীয়া মাদরাসার মোহাদ্দেছ জনাব মাওলানা মুহামদ আবদুল আয়ীয় সাহেব আগা-গোড়া সবগুলি খণ্ডের কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এ ছাড়া আমি আরো য়াঁদের তরফ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, প্রতিটি খণ্ডের ভূমিকাতেই তাঁদের কথা উল্লেখ করেছি।

এ বিরাট তফসীরগ্রন্থটি দ্রুত অনুবাদ ও মুদ্রণের ফলে কিছু ভূল-ক্রটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুধী পাঠকগণের কেউ কেউ পূর্ববর্তী খণ্ডগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত এবং কিছু ভূল-ক্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবারো সবিনয় আরজ পেশ করছি, এ শেষ খণ্ডটিতেও যদি কোথাও কোন ভূল দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা আমাদিগকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে খণ্ডটি আরো নির্ভূল করে প্রকাশ করার ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

রাব্দুল আলামীন ! তুমিই তোমার এ না-দান গোনাহ্গার বান্দাকে এ বিরাট বান্দা করার তওফীক দান করেছ। এ জন্য তকুর আদায় করার শক্তি দাও।। বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্য এ তফসীরখানি কবৃল কর ! আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন !!

বিনীত খাদেম
মুহিউদীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, বাংলাবাজার, ঢাকা

## দিতীয় সংস্করণের আরয

আল্লাহ্ পাকের খাস রহমতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন এদেশের সুধী পাঠকগণের কাছে কতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা এ বিরাট গ্রন্থটির সব কয়ি খণ্ডের ২/৩টি সংস্করণের মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে। বলতে কি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহামদ শফী (র)-র আন্তরিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতিই বোধ হয় তাঁর লিখিত তফসীরখানির এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই যুগ-চাহিদা পূরণে সক্ষম কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকেন। এ যুগের বিভিন্ন সমস্যার কোরআন ও সুনাহ্ সমত সহীহ্ সমাধান পেশ করার জন্য বোধ হয় আল্লাহ্ পাক এ উপমহাদেশের পরিমণ্ডলে হয়রত মাওলানা মুফতী মুহামদ শফী (র)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর লিখিত মা'আরেফুল-কোরআন এবং অন্যান্য কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ সত্যেটি সুম্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ তফসীরের প্রতিটি সংস্করণই সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত খণ্ডের দিতীয় সংস্করণেও ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে। পাঠকগণের খেদমতে আর্য, দোয়া করুন সবগুলো খণ্ডেরই সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার তঞ্জফীক আল্লাহ্র্ পাক্ যেন দান করেন্।

বিনীত মুহিউদ্দীন খান

## यूठीभव

| विसर                                          | পৃষ্ঠা     | বিষয়                                         | পূঠা        |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| সূরা মুহাম্মদ                                 | ა          | বংশ ও ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য               | ১১৩         |
| যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসন-           | ,          | ইসলাম ও ঈমান                                  | ১১৭         |
| কর্তার চারটি ক্ষমতা                           | હ          | সূরা ক্লাফ                                    | 224         |
| ইসলামে দাসত্ব                                 | ৬          | আকাশ প্রসঙ্গ                                  | ১২১         |
| জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার রহস্য                      | <b>১</b> ২ | মৃত্যুর পর পুনরুদ্থান 🦠                       | ১২২         |
| ইন্ডিগফার সম্পর্কে ভাতব্য                     | ১৯         | আল্লাহ ধমনীর চাইতেও নিকটবর্তী                 | ১২৮         |
| আত্মীয়তা বজায় রাখার তাকীদ                   | ২৬         | প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন                   |             |
| ইয়াযীদের প্রতি অভিসম্পাত বৈধ                 | ٠          | ফেরেশতা আছে                                   | ১৩০         |
| কিনা ?                                        | ২৬         | আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা                  | 500         |
| সুরা ফাতহ                                     | ৩৭         | প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয়               | ১৩১         |
| হদায়বিয়ার ঘটনা                              | ৩৯         | মৃত্যু যন্ত্ৰণা                               | ১৩২         |
| হদায়বিয়ার সন্ধি                             | 80         | মানুষকে হাশরের ময়দানে                        |             |
| ইহরাম খোলা ও কুরবানী                          | 817        | উপস্থিতকারী ফেরেশতা                           | ১৩৩         |
| সন্ধির ফলাফল                                  | 8\$        | মৃত্যুর পর দৃষ্টি খুলে যাবে 🦠 🦠               | 500         |
| ওহী ওধু কোরআনে সীমাবন্ধ নয়                   | ৬১         | সূরা যারিয়াত                                 | 588         |
| সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ               | ৬৬         | ইবাদতে রান্তি জাপরণ                           | 585         |
| রিযওয়ান রক্ষ                                 | ৬৬         | রা <b>ত্রির শেষ প্রহরের ব<del>রক</del>ত</b> ও |             |
| সাহাবায়ে কিয়াম প্রসঙ্গ                      | विश        | <b>ফ</b> ষীলত                                 | 260         |
| ইমুশাআল্লাহ বলার তাকীদ                        | ବ୍ୟ        | সদকা-খয়রাতকারীদের প্রভি <sup>ে</sup> 🐇       |             |
| সাহাবায়ে কিরামের খুণাবলী                     | 96         | ে বিশেষ নিৰ্দেশ                               | ১৫১         |
| সাঁহাবায়ে কিরাম স্বাই জায়াতী                | 70         | হেহমানদারির উভম রীতি <b>-নী</b> জি            | <b>SG</b> F |
| সূরা হজুরাত                                   | <b>P</b> G | জিন ও মানব স্থল্টির উদ্দেশ্য                  | ১৬৩         |
| ষোলসূত্র ও শানে-নুযুল                         | ৮৬         | সূরা তূর                                      | ১৬৬         |
| <b>অলিমদের আদ্ব<sup>ি</sup></b>               | שט         | মজলিসের কাষ্ঠ্যারা                            | ১৭৯         |
| দ্বওয়া মোবারকের যিয়ারত                      | ರಾ         | সূরা নজম                                      | ১৮১         |
| সাহাবীগণের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও             | Nie .      | সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য 😚 💎 🗇                    | ୬ନଓ         |
| মাছ্যুক্ত <b>জওয়াব</b> া                     | >8         | মিশ্বাজ প্রসঙ্গ                               | ১৮৭         |
| সাহাবীগণের পারস্পরি <del>ক বাদান্বাদ</del> িঃ | 000        | জায়াত ও জাহায়ামের বর্তমান                   | r.          |
| নিষি ও লকৰ প্ৰসঙ্গ 💛 🖰 😹 🕻                    | 508 J      | ভিন্ন ই পট্টিছ বিচ্চু বি <b>ভাবস্থান</b> -    | ১৯৩         |
| গীবত প্রসঙ্গ                                  | 509        | আল্লাহ্র দীদার                                | ১৯৮         |
| <b>15</b> - 17                                |            | ~                                             |             |

| <b>वि</b> संग्र                    | পৃষ্ঠা      | বিষয়                                         | পৃষ্ঠা            |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ           | ২১১         | সূরা হাশরের বৈশিল্ট্য ও বনু নুযায়ের          |                   |
| মূসা ও ইব্রাহীম (আ)–এর সহীফা       | ২১২         | গোরের ইতিহাস                                  | ৩৫৬               |
| একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও          |             | ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা                     | ৩৫৮               |
| করা হবে না                         | ২১২         | হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি                   |                   |
| ইসালে সওয়াব প্রসঙ্গ               | ২১৩         | হশিয়ারী                                      | ৩৬০               |
| <b>পুরা ক্লা</b> মর                | ২১৮         | ইজতেহাদী মতভেদ প্রসঙ্গ                        | ৩৬০               |
| চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জে্যা     | २२०         | যুদ্ধল <sup>ৰ</sup> ধ সম্পদ প্ৰস <del>স</del> | ৩৬৪               |
| চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ার ঘটনা সম্পর্কে |             | সম্পদ পুজীভূত করা প্রসঙ্গ                     | ৩৬৭               |
| কয়েকটি প্রশ্ন                     | ২২১         | রসূলের নির্দেশ প্রসঙ্গ                        | ৩৬৯               |
| ইজতিহাদ ও কোরআন .                  | ২২৫         | দানের ক্ষেত্তে অগ্রাধিকার                     | ७१०               |
| সুরা আর–রহমান                      | ২৩৪         | মুহাজির প্রসঙ্গ                               | ७१०               |
| একটি বাক্য বারবার উল্লেখ করার      |             | আনসারগণের শ্রেছত্ব                            | ৩৭২               |
| ত্যুৎপর্য                          | ২৩৫         | বনু নুযায়রের ধন -সম্পদ বণ্টন প্রসঙ্          | । ৩৭৩             |
| সূরা ওয়াক্কিয়া                   | ২৬০         | আনসারগণের আত্মত্যাগ                           | ৩৭৪               |
| সুরার বৈশিষ্ট্যঃ আবদুল্লাহ ইবনে    |             | মুহাজিরগণের বিনিময়                           | ৩৭৮               |
| মাসউদের কথোপকথন                    | ২৬৫         | হিংসা–বিদ্বেষ থেকে পবিব্ৰতা                   | ৩৭৯               |
| হাশরের ময়দানে মানুষের 🦠           |             | উম্মতের সাধারণ মুসলমান প্রস্তু                | aro               |
| <b>শ্রেণীবিডজি</b>                 | ২৬৬         | সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহক্ত                 | <b>OPO</b>        |
| পূর্ববতী ও পরবতী কারা ?            | ২৬৭         | বনু কায়নুকার নির্বাসন                        | ৩৮৫               |
| কোরআন স্পর্শ করার মাসভালা          | ₹₽8         | কিয়ামত প্রসঙ্গ                               | ৩৮১               |
| সূরা হাদীদ                         | ২৮৭         | সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত                     | <b>७</b> \$8      |
| শয়তানী কুমভ্রণার প্রতিকার         | ২৮১         | সূরা মুমতাহিনা                                | ୬୯                |
| মক্কা বিজয় ও সাহাবায়ে কিরাম      | ২৯৫ :       | বদর যুদ্ধ পরবড়ী মক্কার অবস্থা                | ৩৯৮               |
| সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য               | ⊹ঽ≱৬        | মক্কা অভিযানের প্রস্তৃতি                      | ७৯৯               |
| হাশরের ময়দানে নূর ও অককার         | ৩০৬         | হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় 🧽            |                   |
| খেলাধূলা প্রসঙ্গ                   | ৩১২         | শর্ত বিশ্লেষণ                                 | 850               |
| সম্যাসবাদ প্রসঙ্গ                  | ৩২৫         | নারীদের আনুগত্যের শপ্থ                        | 8୬୯               |
| সূরা মুজাদালা                      | <b>©</b> ©0 | <b>সূরা সঞ্চ</b> 🤫 🛒 👊                        | 820               |
| জিহারের সংজা ও বিধান 🦟 🙃           | <b>998</b>  | দাবী ও <b>দাওয়াতের পার্থক্য</b>              | 8≷¢               |
| গোপন পরামশ সম্পর্কে নির্দেশ        | <b>୬</b> 8୬ | ইজীলে;রসূত্রে করীমের সুসংবাদ                  | ৪২৬               |
| মজনিসের শিষ্টাচার                  | 98¢         | খৃস্টানদের তিন দ <del>ল</del>                 | 890               |
| কাফির ওুগোনাহগারদের সঙ্গে          |             | সূরা জুমু'আ'                                  | 8 <del>/9</del> 2 |
| সম্পর্ক রক্ষা                      | ৬৫১         | পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য                    | 8७୯               |
| সূরা হাশর                          | ୯୬୧         | মৃত্যু কামনা জায়েষ কিনা                      | 8৩৯               |

| বিষয়                                      | পৃষ্ঠা | বিষয়                             | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|
| মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের              |        | রসূলুলাহ (সা)-র মহৎ চরিত্র        | ৫৪১         |
| বিধান                                      | ৪৩৯    | উদ্যানের মালিকদের কাহিনী          | <b>68</b> 9 |
| জুমু'আ প্রসঙ্গ                             | 888    | কিয়ামতের একটি যুক্তি             | ୯୫୨         |
| জুম'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত                  | 889    | সূরা হারা                         | ୯୬୭         |
| সূরা মুনাফিকুন                             | 88%    | সূরা মা'আরিজ                      | ৫৬২         |
| দেশ ও বংশগত জাতীয়তা                       | 88৯●   | কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য            | ৫৬৮         |
| মুনাকিক আবদুল্লাহ ইবনে                     | ì      | যাকাতের পরিমাণ                    | ৫৭১         |
| উবাই প্রস <del>স</del>                     | 800    | হস্তমৈথুন করা হারাম               | ৫৭১         |
| ইসলামে বৰ্ণ, বংশ, ভাষা এবং                 |        | সর্ব প্রকার 'হক'-ই আমানত          | ৫৭২         |
| দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য নেই                | 808    | সূরা নূহ                          | ৫৭৩         |
| সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা            | 800    | মানুষের বয়স হ্রাস-র্দ্ধি সম্পকিত |             |
| মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি          |        | আলোচনা                            | ৫৭৮         |
| লক্ষ্য রাখা                                | 8৫৬    | কবরের আযাব                        | ৫৮২         |
| সূরা তাগাবুন                               | ৪৬২    | সূরা জিন                          | ৫৮৩         |
| কিয়ামত প্রসঙ্গ                            | ৪৬৭    | জিনদের স্বরাপ                     | ৫৯০         |
| গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তান প্রসঙ্গ           | 89২    | রসূলুরাহর তায়েফ সকর              | 620         |
| ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিরাট             |        | জিন-সাহাবীর ঘটনা                  | 625         |
| ু পরীক্ষা                                  | 890    | জিনদের আকাশ স্ত্রমণ               | <b>©\$0</b> |
| সূরা তালাক                                 | 898    | গায়েব ও গায়েবের খবর প্রসঙ্গ     | ৫৯৭         |
| বিবাহ ও তালাক প্রহসঙ্গ                     | 895    | সূরা মুযযান্মিল                   | ৫১১         |
| এক সাথে তিন তালাক দেওয়া                   | 8৮9    | তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ                 | ৬০৪         |
| বিপদাপদ থেকে মুক্তি                        | 8≽5    | ইসমে যাতের ষিকির                  | ৬১৫         |
| তালাকের ইদ্দত সম্পকিত বিধান                | 8৯২    | তাওয়াক্সুলের অর্থ                | ৬১          |
| পৃথিবীর স <b>ণ্তস্কর</b> প্রস <del>স</del> | 8৯৯    | তাহাজ্জুদ ফর্য নয়                | ৬১ছ         |
| সূরা তাহরীম                                | ৫০১    | সূরা মুদ্দাসসির                   | ৬১৷         |
| কোন হালাল বস্তকে নি <del>জে</del> র উপর    |        | রসূলুক্সাহর প্রতি কতিপর বিশেষ     |             |
| ্ হারাম করা প্রসঙ্গ                        | ৫০৩    | নির্দেশ                           | ৬২          |
| ন্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা             | GOF    | আবু জাহল ও ওলীদের কথোপকথন         | । ৬৩        |
| ত্ত্বা প্ৰসঙ্গ                             | ৫১১    | সন্তান-সভতি কাছে থাকা একটি        |             |
| সূরা মুলক 🦠 💮                              | 698    | নিয়ামত                           | ৬৩          |
| মরণ ও জীবনের স্বরূপ                        | ৫২৩    | কাফিরের জন্য সুপারিশ              | ৬৩          |
| নেক আমল কি 🎥                               | ৫২৪    | সূরা কিয়ামত                      | ৬৩          |
| সূরা কলম                                   | ৫৩০    | নফসের তিনটি প্রকার                | ৬৪          |
| কলম–এর অর্থ ও ফ্রয়ীলত 😘 🗀                 | ৫৩৯    | পুনরুশ্থান প্রসঙ্গ                | ৬৪          |

| বিষয়                             | পৃষ্ঠা       | বিষয়                                   | পৃষ্ঠা       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| ইমামের পিছনে কিরাআত প্রসঙ্গ       | ୬୫୯          | সূরা বালাদ                              | 960          |
| সূরা দাহর                         | ৬৪৮          | চক্ষু ও জিহবা স্থিটর কয়েকটি রহস্য      | 968          |
| মানব স্টিটতে আল্লাহর অপূর্ব রহস্য | ৬৫৫          | অপরকে ও সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া          | ৭৮৬          |
| সূরা মুরসালাত                     | ৬৬০          | সূরা শামস 👙 🦈 🔭                         | १५१          |
| সূরা নাবা                         | ७१०          | ় কয়েকটি শপথের তাৎপর্য                 | ৭৮৯          |
| জাহায়ামে চিরকাল বসবাস প্রসঙ্গ    | ৬৭৮          | ুসুরা লায়ল                             | ୧৯७          |
| সূরা নাযিয়াত                     | ৬৮২          | কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল  | 'ବ৯৫         |
| কবরে সওয়াব ও আযাব                | ৬৮৭          | সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহায়াম           |              |
| খেয়াল–খুশীর বিরোধিতা             | ৬৯০          | থেকে মুক্ত                              | १৯१          |
| নফসের চক্রান্ত                    | ৬৯৩          | সূরা যোহা                               | A00          |
| সূরা আবাসা                        | ৬৯৩          | কয়েকটি নিয়ামত ও এ সম্পব্দিত           |              |
| সূরা তাকভীর                       | १०७          | ্ৰ নিৰ্দেশ                              | ৮৮৩          |
| সূরা ইনফিতার                      | ৭১১          | সূরা ইনশিরাহ                            | ४०५          |
| সূরা তাৎফীফ                       | ୨୪୯          | শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত          |              |
| ওজনে কম দেওয়া                    | 955          | ব্যক্তিদের <b>ক</b> র্তব্য              | A90          |
| সিজ্জীন ও ইল্লীন                  | ূ৭২১         | সূরা তীন                                | ৮১১          |
| জায়াত ও জাহায়ামের অবস্থান্ত্র   | १२১          | সূচ্ট জীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক        |              |
| সূরা ইনশিকাক                      | 929          | ्हरी जुम्बद्ध                           | ৮১৩          |
| আলাহ্র নির্দেশ দুই প্রকার         | ବ୍ୟତ         | সুরা আলাক                               | ৮১৬          |
| আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন         | ୧७১          | ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী <sup>্</sup> | ৮২০          |
| মানুষের অভিত ও তার শেষ মঙিল       | 908          | কল্ম তিন প্রকার                         | ৮২৪          |
| সূরা বুরাজ                        | ৭৩৮          | লিখন জান সর্বপ্রথম কাকে দান             |              |
| সূরা তারেক                        | ୨୫୯          | করা হয়                                 | ४२७          |
| সূরা আ'লা                         | ୁ ୨୯୦        | রসূলুলাহকে লিখন শিক্ষানা                | 17.          |
| বিশ্ব স্টিটর নিগৃঢ় তাৎপর্য 💢 🔆   | <b>୧୯</b> ୭  | দেওয়ার রহস্য                           | V=0          |
| বৈভানিক শিক্ষা ও আলাহর দান        | ୬ଉନ୍         | সিজদায় দোয়া কবুল হয়                  | ৮২৯          |
| ইব্রাহিমী সহীফার বিষয়বস্ত        | 964          | সূরা কদর                                | <b>F00</b>   |
| সূরা গাশিয়া                      | ₽ <i>R</i> ® | লায়লাতুল কদরের অর্থ                    | ৮৩১          |
| জাহান্নামে ঘাস, রক্ষ কিরাপে হবে   | - Altho      | শ্বে-কদর কোন রাব্রি ?                   | ৮৩২          |
| সুরা ফজর                          | ৭৬৬          | শুরে-কদরের ফযীলত ও বিশেষ <sup>ি</sup>   |              |
| পাঁচটি বিষয়                      | ୍ୟବଠ         | 1                                       | ৮৩২          |
| রিয়িকের স্বন্ধতা ও বাহল্য 🕟 🛒    |              | সমস্ত ঐশী কিতাব রম্যানেই                | <del>:</del> |
| ইয়াতীমের জন্য ব্যয়              | - 996        | অবতীৰ্ণ হয়েছে                          | ৮৩৩          |
| ক্ষেক্টি আশ্চর্যজনক ঘটনা          | ୍ବବର         | সূরা বাইয়্যিনাহ                        | ৮৩৫          |

## [ তের ]

| বিষয়                                                  | পৃষ্ঠা      | বিষয়                          | পৃষ্ঠা         |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| সূরা যিল্যাল                                           | ৮৪১         | মৃত্যু নিকটবতী হলে             | ৮৮৬            |
| সূরা আদিয়াত                                           | ۶88         | সূরা লাহাব                     | <b>৮</b> ৮৭    |
| সূরা কারেয়া                                           | <b>68</b> 6 | পরোক্ষে নিন্দাবাদ              | b= 0           |
| সূরা তাকাসুর                                           | <b>P</b> G0 | সূরা ইখলাস                     | ケカミ            |
| সূরা আছর                                               | ৮৫৪         | সূরার ফযীলত                    | ৮৯৩            |
| মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ                           |             | শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা          | <b>لام</b>     |
| ও কালের প্রভাব                                         | ৮৫৫         | সূরা ফালাক                     | <b>ታ</b> ৯৫    |
| নাজাতের শর্ত                                           | ৮৫৭         | যাদুগ্রস্ত হওয়া বনাম নবুয়ত   | ৮৯৭            |
| সূরা হমাযা                                             | ৮৫৮         | সূরা নাস ও সূরা ফালাকের        |                |
| সূরা ফীল                                               | 694         | ফ্যালত পূন্ম কালত              | ৮৯৭            |
| হস্তীবাহিনীর ঘটনা                                      | ৮৬১         | সূরা নাস                       | ৯০১            |
| সূরা কোরায়েশ                                          | ৮৬৭         | _                              | <b>8</b> 00    |
| কোরায়েশদের শ্রেছত                                     | ৮৬৮         | শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় |                |
| সূরা মাউন                                              | ৮৭১         | প্রার্থনার ভ্রুত্ব             | <b>\$08</b>    |
| সুরা কাউসার                                            | <b>698</b>  | সূরা নাস ও সূরা ফালাক এর       |                |
| হাউয়ে কাউসার                                          | ৮৭৬         | মধ্যে পার্থক্য                 | ৯০৫            |
| সূরা কাফিরান                                           | ৮৭৯         | মানুষের শলু মানুষও শয়তান ও    | ৯০৫            |
| কাফিরদের সাথে শান্তিচু <b>ক্তি</b> প্রস <del>ঙ্গ</del> | <b>৮৮</b> २ | উভয় শুরু মোকাবিলায় ব্যবধান   | 206            |
| সূরা নছর                                               | <b>644</b>  |                                |                |
| কোরআনের সর্বশেষ সূরা ও                                 |             | শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর    | ৯०१            |
| সব্শৈষ আয়াত                                           | ৮৮৫         | কোরআনের সূচনা ও সমাপিত         | <b>&gt;0</b> 9 |

তফসীরে

## মা 'আরেফুল–কোরআন

অষ্ট্রম খণ্ড

# महा **भूशकार**

#### মদীনার অবতীর্ণ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুক্

# 

#### পরম করুণামর ও অসীম দাতা আরাহ্র নামে।

(১) যারা কুফর করে এবং আলাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আলাহ্ তাদের কর্ম বার্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস হাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালন-কর্তার পদ্ধ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্থ সভ্যে বিশ্বাস করে, আলাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবহা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাঞ্চির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আলাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টাভসমূহ বর্ণনা করেন।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

যারা (নিজেরাও) কৃষ্ণর করে এবং ( অপরকেও ) আল্লাহ্র পথ থেকে নির্ভ করে, ( যেমন কাষ্ণির সরদারদের অবস্থা ছিল, তারা ইসলামের পথে অভরায় সৃষ্টি করার জন্য জান ও মাল সবকিছু দারা প্রচেষ্টা চালাত ), আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ( অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূমনে করে, ঈ্যান না থাকার কারণে সেওলো প্রহণযোগ্য নয়, বরং উহার মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উচ্চা তাদের শান্তির কারণ হবে, যেমন, আল্লাহর পথে

مر د ۸ ، ۱ و ۵ ، و ۱ ه ۱ و ۱ ماله ماله वाधा पृष्टि कतात कार्फ अर्थकिष वाग्न कता। आहार् वतन فسينفقو نها ثم تكو ن

পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং (তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে ) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মৃহাম্মদ (সা) -এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, ( যা মেনে চলাও জরুরী)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোনাহ্সমূহ মার্জনা করবেন এবং ( উডয় জাহানে ) তাদের অবস্থা ডাল রাখবেন ( ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওফীক উত্তরোত্তর র্দ্ধি পাবে এবং পরকালে এডাবে যে, তারা আয়াব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা ( অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কাষ্ট্রিরদের দুর্গতি) এ কারণে যে, কাষ্ট্রিররা দ্রান্ত পথের অনুসরণ করে এবং ঈমানদাররা ওদ্ধ পথের অনুসরণ করে। যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। ( ভান্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং গুদ্ধ পথের পরিণাম যে সাফল্য, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং মু'মিনগণ সফলকাম হবেন। ইসলাম যে শুদ্ধপথ, এ সম্পর্কে সন্দেহ হলে ্ঞ্ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রমাণ এই যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। প্রগম্বরের মো'জেযাসমূহ বিশেষ করে কোরআনের অলৌকিকতা দারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আলাহ্র পক্ষ থেকে আগত )। আলাহ্ তা'আলা এমনিভাবে ( অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই ) মানুষের ( উপকার ও হিদায়তের ) জনা তাদের দৃষ্টাভসমূহ বর্ণনা করেন, ( যাতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় পছায় তাদেরকে হিদায়ত করা স্বায় )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

#### www.almodina.com

سبيل الله अशान عد وأ ص سبيل الله अशान عد وأ ص سبيل الله

কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুলাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পল্টভাবে পুনরুলেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য বাক্ত করা যে, শেষনবী মুহাল্মদ (সা)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিলিঠত রয়েছে।

প্রতিন্তি প্রকাত অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহাত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আরাহ্ তা'আলা তাদের অব্যাকে অর্থাৎে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আরাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴿ حَتَى إِذَا الْخُنْمُونُ الْخُنْمُونُ الرِّقَابِ ﴿ حَتَى إِذَا الْخُنْمُ وَالْمَا فِلَا مُثَا الْخُنْمُ وَ الْمَا فِلَا مُكَامَ حَتَّى نَضَعَ هُمُ فَشُدُوا الْوَثَاقَ فَي وَامَّا مِنْنَا بَعْلُ وَ الْمَا فَي وَلَا مُكَامَ حَتَّى نَضَعَ الْحُرْبُ اوْزَارَهَا أَمَّا

(৪) অতঃপর বখন তোমরা কাফিরদের সাথে মুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গদান মার, অবশেষে বখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁথে ক্লে। অতঃপর হর তাদের প্রতি অনুপ্রহ ক্র, না হর তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিরে যাবে, যে পর্যন্ত না শলুসক্ষ অস্ত্র সংবর্গ করবে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

পূর্বোদ্ধিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা সংক্ষারকামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণর ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দান মার, জবশেষে যখন তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীর্ষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ বল করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকা) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শেলু) যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম কবূল করেবে, না হয় মুসলমানদের যিশ্মী হয়ে বসবাস করতে রায়ী হবে। এরূপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জায়েয় হবে না)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. যুদ্ধের মাধ্যমে কাঞ্চিরদের শৌর্ষবীর্ষ নিঃশেষ হয়ে গেনে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কুপাবশত তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দিতীয়ত মুজ্পিণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুজিপণ এরপও হতে পারে যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহাত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুজিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শান্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রস্লুলাহ্ (সা) বলেছিলেনঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আলাহ্ তা'আলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল—যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাডাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুজ্পিণ নিম্নে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তি-পণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদ বলেন যে, সূর। মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাষহারীতে আছে, হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (র), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ ফিক্হবিদ ইমামের মাষহাবও তাই। হযরত ইবনে

আকাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যার, তথন সূরা মুহাত্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মামহারীতে কাষী সানাউল্লাহ্ এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিওদ্ধ ও পছস্পনীয়। কেননা, অয়ং রস্লুল্লাহ্ (সা) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াভ সূরা আনফালের আয়াভকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রস্লুল্লাহ্ (সা) ষত্ঠ হিজরীতে হদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাত্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ্ মুসরিমে হষরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মন্কার আশি জন কাব্দির রস্বুলাহ্ (সা)-কে অত্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রস্বুলাহ্ (সা) তাদেরকে জীবিত প্রেক্তার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিশ্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

و هُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِ يَهُمْ مُنْكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ عَلَهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدُ

ان اظفر کم علیهم ٥

এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহম আবু হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাধহাব এই ষে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ বাতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাকী আলিমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আহমের মতে রহিত ও সূরা আনকালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্ত তঞ্চসীরে মাষহারী সুস্পত্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাস্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাস্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আঘমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদের অনুরূপ মুক্ত করা জায়েষ বলে তফসীরে মাষহারী বর্ণনা করেছে। ষদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তক্ষসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় যায়হাব। হানাফী আলিমগণের মধ্যে আলামা ইবনে হুমাম (র) 'ফতহল কাদীর' গ্রন্থে এই মাষহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেনঃ কুদুরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুষারী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মৃক্তিপণ নিম্নে মৃক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আষম থেকে বণিত এক রিওয়ায়েত। কিন্ত তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রিওরায়েত 'সিয়ারে কবীরে' জমহরের উক্তির অনুরূপ বণিত আছে যে, মৃক্ত করা জায়েয। উত্তর রিওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রিওয়ায়েতই অধিক স্পত্ট। ইমাম তাহাভী (র) 'মা-'আনিউল আসারে' একেই ইমাম আযমের মামহাব সাব্যন্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাস্মদ ও সূরা আনকালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবভা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভারের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রস্লুলাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্ম-পছা দারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুজিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুজিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবহাই মুজিপণ নেওয়ার অভভুজি এবং রসূলুলাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপছা দারা উভয় বাবছাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরত্বী (র) বলেন, এ থেকে জানা যায় ষে, এ ব্যাপারে ষে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেওলো তদুপ নয় ; বরং সবওলো অঞ্চাট্য আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাঞ্চিররা **যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আস্বে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে** ষে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোন-রূপ মুজিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেকেন। এরপর কুরত্বী লিখেন **ঃ** 

وهذا القول يروئ من اهل الهدينة والشانعي و ابي عبيد و هذا الطحاوي مذهبا عن ابي هنيفة والمشهور ما قد منا لا -

অর্থাৎ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেরী ও আবু ওবায়েদ (র)-এর উক্তি। ইমাম তাহাজী, ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ উপরোজ বজব্য থেকে কৃটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রন্নে উচ্চমতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই হেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিক্হবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতন্তেদ আছে। কিন্ত হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতন্তেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবহাই জায়েয়। এমতাবহায় কোরআন পাকে এই ব্যবহাররে উল্লেখ করা হয়নি কেন ? ওধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবহাই কেন উল্লেখ করা হল ? ইমাম রাষী (র) তফসীরে কবীরে এ প্রন্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবহার কথা আলোচনা করা হয়েছে, ষা সর্বন্ন ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিপত করার অনুমতি নেই এবং পলু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েব নর। এতথ্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।——( তহ্মসীয়ে ক্বীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮)

দিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা স্বিদিত ও স্পরিভাত ছিল। সবাই জানত য়ে, এই উভয় ব্যবছাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর মুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এছলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপল ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপল নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। য়েসব ব্যবছা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেওলোকে এছলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃল্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় য়ে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে মেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজার ছলাভিষিক্ত হত তবে রস্কুল্লাই (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অক্তিম জক্ত সাহাবায়ে কিরমে অসংখ্য মুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার করা ধৃল্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রস্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্বর্হৎ সংলক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরাপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধক্ত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরাপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃশ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সন্তব্পর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোভাও নিবান তদীয় 'আরবের তমদুন' প্রছে নিখেন ঃ

"বিগত ব্লিশ বছর সময়ের মধ্যে বিশ্বিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যন্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে বনি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিব্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দারা আন্টেপ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে ইাকানো হছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরাপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেন্ট নয়। বসবাসের জন্য অজকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিব্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিব্রের জনুরাপ কি না।' - - কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিব্র তা শৃস্টানদের চিব্র খেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রশীত দায়েরা মা'আরিকুল কোরজান থেকে উভ্বত। (৪র্থ খণ্ড, পূচা ১৭৯) প্রস্তুত সত্য এই যে, জনেক জবছার বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উভম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌজিক দিক দিয়ে তিন অবছাই সম্ভবপর—হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুজ ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবছা উপযোগিতার পরিপদ্ধী হয়। কোন কোন বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুজ ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, ছদেশে পৌছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবছাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন ঘীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের প্রোপুরি দেখালোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবছা কোন্টি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রসুলে করীম (সা) নিম্নরূপ ভাষায় বাজ করেছেন:

اخو ا نكم جعلهم الله تحت ايديكم نمى كا ن اخو لا تحت يد يه فليطعمة ما يا كل و لهلبصة مما يلبس ولا يكلفة ما يغلبة فا ن كلفة يغلبة فليعـنة-

তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আলাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খার, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহাষ্য করে।—(বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংকৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্থাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি ; বরং প্রজুদেরকে তুর্বা আরাতের মাধ্যমে জাের তাকীদেও করেছে। এমনকি তারা স্থাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলম্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্থাধীন মুক্তাহিদের সমান। শঙ্কুকে প্রাণের নিরাপতা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্থাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কােরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বলিত হয়েছে যে, সেগুলাকে একরে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতর পুত্রক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলা (রা) বলেন, দু'জাহানের নেতা হয়রত রস্কাে মকবুল (সা)-এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হক্তির এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল্ল এই : হ প্রতিশিত বিতর করে এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল্ল এই : হ প্রতিশিত বান্তি প্রতিন পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল্ল এই : হ প্রতিশিত বান্তি বান্ত

www.almodina.com

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীকা অর্জনেরও ব্যবস্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। ধলীকা ভাবদুল মালিক ইন্ধন মারওয়ানের ভামলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই ভাল-গরিমায় যাঁরা সর্বদ্রেচ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস প্রন্থে এই ঘটনা বলিত আছে। এরগর এই নামেমার দাসত্বকও পর্যায়-ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ক্ষরীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, স্বাতে মনে হয় বেন অন্য কোন সংকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। কিক্হর বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাল করা হয়েছে। রোমার কাফ্কারা, হত্যার কাফ্কারা, জিহারের কাফ্কারা ও কসমের কাফ্কারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ক্তাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্কারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।—( মুসলিম ) সাহাবায়ে কিরামের জন্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রন্থুর সংখ্যক্ষ দাস মুক্ত করতেন। 'আরাজমূল ওয়াহ্হাজ'-এর প্রস্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিশ্নরাপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হষরত আরেশা (রা)—৬৯, হষরত হাকীম ইবনে হেষাম—১০০, হ্য়রত ওসমান গনী (রা)—২০, হ্য়রত আব্দাস (রা)—৭০, হ্য়রত আব্দাস ইবনে ওমর (রা)—১০০০, হ্য়রত যুল কা'লা হিমইয়ারী (রা)—৮০০০ ( মার এক দিনে), হ্য়রত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা)—৩০,০০০।—( ফতহল আরাম, টীকা বুলুঙল মারাম, নবার সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় য়ে, মার সাতজন সাহারী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলা বাহলা, জন্য আরও হাজারো সাহারীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইমলাম দাসদ্বের ব্যবহায় সর্ব্যাপী সংখ্যার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এওলোকে ইনসাফের দৃশ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসদ্বক্ত অন্যান্য জাতির দাসদ্বের অনুরাপ মনে করা সন্দূর্ণ ল্লান্ড। এসব সংখ্যার সাধনের পর মুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একখাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবদ্দীদেরকে দাসে পরিণভ করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকৈ দাসে পরিণত করতে পারে। এরপে করা মোদ্ভাহাব অথবা ওরান্তিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমন্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্রণ, যতক্ষণ শঙ্কুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শঙ্কুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় য়ে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে খাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

ذٰلِكَ وْوَلَوْ يَشَاءُ الله كَانْتَصَرِمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِينِكُوا بَعْضَكُمْ وَلِكِنْ لِينِكُوا بَعْضَكُمْ وَبَعْضَ وَ الّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكَنْ يَّضِلُ الْحَاكُمُ وَ الْجَنْةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَ وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَ اصْلَ اعْمَالَهُمْ وَيُتَبِينَ افْنَامُكُمُ وَيُتَبِينَ افْنَامُكُمُ وَيُتَبِينَ افْنَامُكُمُ وَالْفَالُونَ وَاصْلَ اعْمَالَهُمْ وَاصْلَ اعْمَالَهُمْ وَلَيْكُمْ كَرِمُولِ وَالْفَالُونِ وَاللّهُ وَالْمَلْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَاصْلَ اعْمَالَهُمْ وَلَيْتَبِينَ افْنَامُكُمُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلَا الللهُ مَوْلَ اللّهُ مَوْلًا وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ

(৪-ক) একখা জনলে। আলাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ্ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের থারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আলাহ্র পথে শহীদ হয়, আলাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনন্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জালাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আলাহ্কে সাহায্য কর, আলাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেনে এবং তোমাদের পা দৃচ্প্রতিশ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কান্ডির, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনন্ট করে দেবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আলাহ্ যা নান্ধিক করেছেন; তারা তা পছন্দ করে না। অভএব, আলাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ক্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছে? আলাহ্ তাদেরকে থাংস করে দিয়েছেন এবং কান্ডিরদের অবস্থা এক্রপ্রই হবে। (১১) এটা এজন্য যে, আলাহ্ মু'ছিনদের হিতৈয়ী বন্ধু এবং কান্ডিরদের কোন হিতিয়ী বন্ধু নেই।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাষ্টিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ তাৎপর্বের কারণে। নতুবা) আলাত্ ইচ্ছা করলে (নিকেই নৈস্পিক ও মর্ত্যের আবাব ধারা ) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (মেমন পূর্ববর্তী উৎমতদের কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কারও উপর প্রস্তর ব্যবিত হয়েছে, কাউকে বাড়বঞ্বা আক্রমণ করেছে এবং কাউকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরূপ হলে ভোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না )। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিরেছেন যে) তিনি তোমাদের এককে অপরের ধারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলমানদের পরীক্ষা এই যে, কে আলাহ্র নির্দেশের বিপরীতে নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তা দেখা এবং কাষ্ক্রিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হঁশিয়ার হয়ে কে সত্যকে কবুল করে, ডা দেখা। জিহাদে ষেমন কাষ্কিরদেরকে হত্যা করা সাফল্য, তেমনি কাষ্কির-দের হাতে নিহত হওয়াও বার্থতা নয়। কেননা) যারা আলাহ্র পথে নিহত হয় আলাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকে (জিহাদের এই কর্মসহ) কখনও বিনন্ট করবেন না। (বাহাত মনে করা যায় যে, যখন তারা কাঞ্চিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তথন যেন তাদের কর্ম নিচ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু বান্তবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি ফল অজিত হয়, যা বাহ্যিক সফলতার চাইতে বহওণে উভম। তা এই যে) আলাহ্ তা' আলা তাদেরকে (মনষিলে) মকসূদ পর্যন্ত (ষা পরে বণিত হবে) পৌছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুলসিরাত ও পরকালের সব জায়গায়) ভাল রাখবেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই মনবিলে মকসৃদ পর্যন্ত পৌছা এই ষে) তাদেরকে জানাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জানিরে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক জায়াতী নিজ নিজ বাসছানে কোনরাপ ভোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিবিবাদে পৌছে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় বে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয় অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিরাট সাফল্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও ফ্**ষীলত বর্ণনা** করে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে :) হে বিশ্বাসিগণ! ষদি তোমরা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিণতি দুনিয়াতেও শঙ্কুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিণামে হোক। কোন কোন মুশ্মিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিপন্থী নয় ) এবং (শন্তুর মুকাবিলায় ) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন— (প্রথমেই হোক কিংবা সাময়িক প্রাজয়ের পরে হোক আলাহ্ তাদেরকে দৃচ্গ্রতিঠ রেখে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বারবার এরাপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা ) আর যারা কাঞ্চির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মু'মিনদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্ভোগ ( ও পরাজয় ) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আলাহ্ তা'আলা নিচ্ফল করে দেবেন (ষেমন সূরার প্রারম্ভে বণিত হয়েছে। মোটকথা কাহ্নিররা উভয় ভাহানে ক্ষতিগ্রন্ত হবে এবং ) এটা ( অর্থাৎ কাহ্নিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিত্ফল হওরা) এ কারণে যে, তারা আছাত্ যা নাবিল করেছেন তা পছত্প করে না ( বিয়াস-গতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও ) অতএব, আলাহ্ তাদের কর্মসমূহকে (এখম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুষ্কর সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। এর পরিপতি তাই। ভারা ষে আছাত্র আযাবকে ভয় করে না ) তারা কি পৃথিবীতে ল্মণ করেনি, অতঃপর দেখেনি থে,

ভাষের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ ভাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন (ভাদের জনলুন্য ল্লাসাদ ও বাসহান দেখেই ভা বোঝা যায়। অতএব, ভাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত নর। ভারা কুক্ষর থেকে বিরভ না হলে) এ কাফিরদের জনাও অনুরাপ শান্তি রয়েছে। (অভঃপর উভয় পক্ষের অবহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সাক্ষরা ও কাফিরদের ধ্বংস) এ কারণে যে, আল্লাহ্ ভা'আলা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এরাপ) কোন অভিভাবক নেই (যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় ভাদের কার্যোদ্ধার করতে পারে। ফলে ভারা উভয় জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিরাতে সামারিকভাবে বার্য হলেও পরিণামে সফল হবে। পরকালের সফল ভো সুস্পটই। অভএব, মুসলমান সর্বদা সফলকাম এবং কাফির সর্বদা বার্থ-মনোরথ হয়ে থাকে)।

#### আমুমবিক ভাতবা বিষয় 🦈

এ আয়াতে আয়াত্ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিজতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জিহাদকে আসমানী আযাবের ছলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুকর, শিরক ও আয়াত্-দ্রোহিতার শান্তি পূর্ববর্তী উদ্মতদেরকে আসমান ও মমীনের আযাব ভারা দেওয়া হয়েছে। উদ্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর ছলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুল্লনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত য়য়েছে। প্রথম এই য়ে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-রছ—বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিওরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্ত পুরুষও তারাই আরাভ হয়, য়ারা আয়াহ্র ধর্মের হিফাযতকারীদের মুক্তাবিলায় মুছচ্চেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও স্বাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের ভিতীয় উপকারিতা এই য়ে, এর মাধ্যমে উল্লম্ব পক্ষের অর্থাৎ মুসকমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে যায় য়ে, কে আয়াহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রন্তুত্র হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুকরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উক্ষ্বের প্রমাণ দিলের ইসলাম ক্বুল করে।

হরেছে যে, বারা কুকর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আরাহ্ তা'আলা তাদের সংকর্মসমূহ বিনতট করে দেবেন; অর্থাৎ তারা ফেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাল করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেওলার কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আরাতে বলা হয়েছে যে, যারা আরাহ্র পথে শহীদ হয় ভাঁদের কর্ম বিনতট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু পোনাহ্ করলেও সেই গোনাহ্র কারণে তাদের সৎকর্ম হাস পার না। বরং অনেক সমর তাদের সৎকর্ম তাদের পোনাহ্র কাফকারা হয়ে যায়।

هم و مراهم بالهم و يصلم بالهم و يصلم بالهم و يصلم بالهم و يصلم بالهم

আলাহ্ তাকে হিদায়ত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আধিরাত উত্তর জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই ষে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আধিরাতে এই যে, সে কবরের আমাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিত্যায় থেকে গেলে আলাহ্ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাষী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাষহারী) শহীদ হওয়ার পর হিদায়ত করার অর্থ এই ষে, তাদেরকে 'মনষিলে মকসূদ' অর্থাৎ জায়াতে পৌছিয়ে দেবেন; যেমন কোরজানে জায়াতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জায়াতে পৌছিয়ে একথা বলবেঃ

اَ لَهُمْ لَهُ إِلَّذْ يَ هَدَانًا لِهِذَا

তাদেরকে কেবল জায়াতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আগনা-আগনি জায়াতে নিজ নিজ ছান ও জায়াতের নিয়ামত তথা হর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃল্টি হয়ে যাবে, রেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জায়াত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ ছান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বন্তসমূহের সাথে সম্পর্ক ছাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হম্মত আবু হরায়রা (রা)—র রিওয়ায়েতে রসূলুলাহ (সা) বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, বিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের দ্বী ও পৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জালাতে তোমাদের দ্বান ও দ্বীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরসতা হবে। (মাষহারী) কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জালাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিষ্কু করা হবে। সে জালাতে তার দ্বান বলে দেবে এবং সেখানকার দ্বীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

এ এখানে মন্তার কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য করে, পূর্ববর্তী উভ্যতদের উপর বেয়ন আহাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না।

नमि जातक जार्थ वावशंच रहा। مو لئ سو أنَّ الْكَافِرِ بِنَ لاَ مُو لَى لَهُمُ नमि जातक जार्थ वावशंच रहा। अह जार्य वावशंच सर्थ मानिक

কোরআনের অন্যন্ত কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَرَدُوا الْى اللهُ مُو لَاهُمْ الْحَقِّ अउ আলাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে । ফারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আলাহ্ তা'আলা সবারই মালিক। মু'মিন-কাফির কেউ এই মালিকানার বাইরে নর।

خَالِدٌ فِي النَّارِوَ سُقُوا مَا فَقُطْعُ أَمْعِاءُهُمْ ۞

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জাল্লাতে দাখিল করবেন, যার নিশ্নদেশে নির্কারিপীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মন্ত থাকে এবং চতুন্সদ জন্তর মত জাহার করে। তাদের বাসন্থান জাহাল্লাম। (১৬) যে জনপদ জাপনাকে বহিজার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, ভতঃপর তাদেরকে সাহান্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে জাগত নিদর্শন জনুসরপ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেল্লাল-খুশীর জনুসরপ করে।(১৫) পরহিষ্ণারদেরকে যে জালাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিশ্নরূপঃ তাতে আছে নিজ্বুর পানির নহর, দুধের নহর, যার স্থাদ জপরিষ্ঠনীর, গানকারীদের জন্য সুদ্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায়

তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহিষগাররা কি তাদের সমান, বারা জাহাল্লামে জনতকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটভ পানি জতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিল্ল-বিচ্ছিল করে দেবে?

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জালাতে দাখিল ক্ষরবেন, স্থার নিদ্নদেশে নির্বারিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাঞ্চির, তারা ( দুনিয়াতে ) **ভোগবিধাসে মন্ত আছে এবং ( পরকাল বিস্মৃত হয়ে )** চতুষ্পদ জন্তর মত আহার করে। চতুস্পদ জন্তরা চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের যিম্মায় এর বিনিমরে কি প্রাপ্য আছে ? তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। ( উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে মত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শনুদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দুঃখিত হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিরোধিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে মক্কায়ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি ( আমাব দারা ) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (এমতাবস্থায় এরা কি ? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা আলা ইচ্ছা করনেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস দেখে দুঃখিত হবেন না। কারণ, আক্লাহ্ তা'আলা নিদিল্ট সময়ে এদেরকেও শাস্তি দেবেন )। ষে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পত্ট (ও প্রামাণ্য) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? ( অর্থাৎ উভয় দলের কাজকর্মে যখন তফাৎ আছে, তখন পরিণতিতেও তফাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সত্যপন্থী সে সওয়াবের এবং বে মিথ্যাপন্থী সে আষাব ও শান্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শান্তির বর্ণনা এই যে) পরহিযগারদেরকে যে জানাতের ওয়াদা দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিম্নরাপ ঃ তাতে আছে নিচ্চলুষ পানির অনেক নহর (এই সানির গন্ধ ও খাদে কোন পরিবর্তন হবে না) দুধের অনেক নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুখাদু শরাবের অনেক নহর এবং পরিশোধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল এবং ( তাতে প্রবেশের পূর্বে ) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (গোনাহের) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনডকাল জাহালামে থাকৰে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটভ পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে ?

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুখও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিবাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়। যেমন তামাক কড়া হওয়া সম্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে

খেতে অন্ত্যাস হয়ে যায়। জালাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিশ্বাদ থেকে মুক্ত। জালাত অন্যান্য অনিস্ট ও ক্ষতিকর বন্ত থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাক্ষাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জায়াতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উজি এই যে, জায়াতে আক্ষরিক আর্থাই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রাপক অর্থ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিকার যে, জায়াতের বন্তসমূহকে দুনিয়ার বন্তসমূহের অনুরাপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বন্তর লাদ ও আনন্দ ভিয়রাপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

(১৬) তাদের মধ্যে কতক জাগনার দিকে কান পাতে, জতঃপর যখন জাগনার কাছ খেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলেঃ এইমার তিনি কি বললেন? এদের জভরে জারাত্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর জনুসরণ করে। (১৭) যারা সংগধপ্রাপত হয়েছে, তাদের সংগধপ্রাপিত জারও বেড়ে যায় এবং জারাত্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা তথু এই জগেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত জকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ হে নবী (সা) ] তাদের মধ্যে কতক ( অর্থাৎ মুনাঞ্চিক সম্প্রদায় আপনার প্রচার ও শিক্ষাদানের সমর বাহাত ) আপনার দিকে কান পাতে ( কিন্তু আন্তরিকভাবে মোটেও মনোযোগী হয় না )। অতঃপর রখন তারা আপনার কাছ থেকে ( উঠে মজলিস ত্যাগ করে ) ৰাইরে বার, তথ্য জন্যান্য শৈক্ষিত (সাহাবী )-দেরকে বলে : এইমান্ত (রখন জমিরা মঞ্চলিসে ছিলাম, তথম) তিমি কি বলৈছিলেন ? (ভালের একখা বলাও ছিল এক প্রকার বিছু গ বিশেষ। এতে করে একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, জামুরা আগনার কথা-বার্তাকে এটে গমোগাই মনে ব্যরি মান এটাও এক প্রকার ক্ষতিভাই ছিল)। এরাই তারা, যাদের অভরে প্রান্তাই মেহিয় বেন্ধে দিয়েছেন (কলে ভারা হিদামেড খেকে দ্রে সরে পড়েছে )। এবং ভারা নিজেদের খেয়াল-পুশীর অনুসরণ করে। (তাদের সন্দ্রদারের মধ্য থেকে) যারা সংগগৈ আছি (অর্থাৎ পুসলমান হয়ে গেছে) আন্তাই তা আনা ডাদেরকে (নির্দেশাবলী প্রবণ করার সময়) আরও বেশী হিদান্তেত করেন ( করে ভারা নভূম নিৰ্দেশাবরীতেও বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈশাম আনার विवयंत्रक व्याप् भारत वाध्या जारमञ्ज नेमानाक जारा। वाध्या विवयंत्रक व्याप्त विवयंत्रक व्याप्त वाध्या वाध्य वाध्या वाध्य वाध्य वाध्य वाध्य वाध्या वाध्य সংকর্মের বৈশিস্ট্য) এবং তাদেরকে তাকওয়ার তওফীক দান করেন। ( অতঃপর শুনাক্ষিক-দের উদ্দেশ্যে এ মর্মে শান্তির ধবর বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা আলাহর নির্দেশাবলী ওনেও প্রতা-বাহিত হয় না। এতে বোঝা যায় যে) তারা এ বিষয়েরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত আফসমাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক। (একখা শাসানির উন্নিতে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও যে হিদায়ত অৰ্জন করছে না, তবে কি ভায়া কিয়ামতে হিদায়ত হাঁসিল করবৈ?) অতএব (মনে রেখ, কিন্তাম্ভ নিক্টনতীই। সেমতে) তার করেকটি লক্ষণ তো এসেই গেছে। (সেমতে হাদীসদৃষ্টে বরং শেষ নবীর আগমন এবং নবুওয়তও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অ্ন্যতম। চন্দ্র বিখণ্ডিও করার ঘটনাটি যেমন রস্বুরাহ (সা)-এর মো'জেযা, তেমনি কিয়ামতের লক্ষণও। এসব লক্ষণ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অভঃপর বলা হচ্ছে যে, দ্বমনে আনা ও ছিদায়ত লাভ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরেট मुर्चेछा। किनेना, त्रि जमग्रीहै विविद्यात ७ जामन कर्तात जमग्र देवे मा। वेना द्रार्हि १) ষখন কিয়ামত এসে পড়ীবৈ, তখন তারা উপদেশ প্রহণ করীবে কেমন করে ? ( অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে माँ )।

#### जानुम्हिक जाउँमा विमन

শিক্ষর অর্থ আলামত, লক্ষণ। খাতামুয়াবীয়্যিন (সা)-এর আবির্ভাবই কিয়ান্
মতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা, খতাম-নবুওয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত।
এমনিভাবে চন্দ্র বিশ্বভিত করার মোণজেয়াকে কোরআনে
বাক্ষা ভারা বাক্ত করে ইনিত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব
প্রাথমিক আলামত কেরিআন অবতরপের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্
যাদীসসমূহে উলিখিক হয়েছে। তল্মধ্যে একটি হাদীস হয়রত আনাস (রা) থেকে বনিত
আছে যে, তিনি সম্পুলাহ্ (সা)-এর কাছে ওমেছেন—নিশ্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের
আলামত ও ভানচর্চা উঠে বাবে। অভানতা বিজে বাবে। ব্যক্তিচারের প্রসার হবে। মদাপান
কেন্তে বাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে বাবে এবং নারীর সংখ্যা বেজে থাবে, এমনকি, গঞাশ

জন মারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওরায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্যতা ছড়িয়ে পড়বে।——( বোখারী, মুসলিম )

হষরত আবৃ হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রস্ললাহ (সা) বলেন । যখন যুদ্ধলংখ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলংখ মাল সাবাস্ত করা হবে (অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে ) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ আদায় করতে কুন্ঠিত হবে ) ইল্মে-দীন পাথিব স্থার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগতা ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বদ্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হটুগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের জয়ে দুল্ট লোকদের সম্মান করা হবে, পায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অজিসম্পাত করতে থাকবে, তথন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়শুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রশ্বর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা হিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

# نَاعُكُمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنِيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاللهُ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنِيْكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ أَنْ

(১৯) জেনে রাধুন, আরাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্রমা প্রার্থনা করুন, আগ-নার হুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আরাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে ভাত।

#### তকসীরের সার-সংক্রেপ

( ষধ্মন আপনি আল্লাহ্র অনুগত ও অবাধ্য উডয় শ্রেণীর অবস্থা ও পরিণতি খনলেন, তখন ) আপনি ( উডমরপে ) জেনে রাখুন, আলাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এতে ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেননা, জেনে রাখুন, বলে প্রো-পুরি জেনে রাখা বোঝানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আলাহ্র বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। মোটকখা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় লুটি হয়ে যায় তা আপনার নিক্সাপতার কারণে পোনাহ্ নয় , বরং ওধু উভমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্ত আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত লুটি। তাই ) আপনি (এই বাহ্যিক) লুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্যও (ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। একখাও সমর্তব্য যে ) আলাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থানের ( অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের) খবর রাখেন।

#### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)-কে সঘোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আলাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলা বাহলা, প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গদরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন ? এমতাবস্থায় এই ভান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃচ্ ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রয় করলে তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তিনি উভরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি ঠা তানি ভারবণ করিন ঠা তানি শ্রবণ করিন ঠানি শ্রবণ করিন শ্রবণ শ্রবণ করিন শ্রবণ শ

बार हें اَ سُتَغَفْرُ لِذَ نَبِكَ ﴿ اللَّهُ وَا سُتَغَفْرُ لِذَ نَبِكَ ﴿ اللَّهُ وَا سُتَغَفْرُ لِذَ نَبِكَ

سابقوا إلى : आत्र वता राहार । عَلَمُوا ا نَمَا الْحَيْو ؟ الدُّ نَيَا لَعَبُ وَلَهُو

و ا علمو أنما أموالكم و أو لا: अता बक जाश्रभाग्न वला शरहार مُغْفِر 8 مِنْ رَبِّكم

তদন্যায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুক্লাহ্ (সা) যদিও পূর্ব থেকে একথা জনতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদন্যায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর واستنفر (সা) থেকে বিদ্ধ উদ্ধিপকারের আদেশ দান করা হয়েছে। পরগম্বরসূল্ড পবিক্লতার কারণে রসূলুক্লাহ্ (সা) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সভাবনা ছিল না, কিন্তু পরগম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিক্ল হওয়া সন্ত্বেভ ছল বিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বর-পণ্যক এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রক্লিতে এই জুলকে ত্বাই তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও বাজ করা হয়, যেমন সূরা আবাসায় রসূলুক্লাহ্ (সা) কিন্তু করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুল রাদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুক্লাহ্ (সা) এর বিভারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল রাদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুক্লাহ্ (সা) এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্কিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়ন। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝানো যেতে পারে।

ভাতব্য ঃ হযরত আবু বকর সিদীক (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইলালাহ্' পাঠ কর এবং ইভিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবলীস বলেঃ আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে ভারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লালাহ' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রুপই)। এতেকরে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

এবং ستواكم শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিল্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। এক. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং দুই. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী রতি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে এস্থায়ীকে منتقلب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে منثو ی শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষর যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

(২০) যারা মু'মিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাষিল হয় না কেন ? অতঃপর যখন কোন মার্থহীন সুরা নাষিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অভরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মৃষ্টাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য। (২১) তাদের আনুগত্য ও মিল্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আলাহ্র প্রতি প্রদন্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মন্তলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃতিট করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আলাহ্ অভিসদ্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে প্রভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখার এবং তাদেরকে যিখ্যা জালা দেয়। (২৬) এটা এজন্য ষে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আলাহ্র অবতীর্গ কিতাব, অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আলাহ তাদের গোপন প্রামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশ্তা যখন তাদের মুখমওল ও পৃ্চদেশে আঘাত করতে ক্রতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে ? (২৮) এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আলাহর অসভোষ সৃষ্টি করে এবং আলাহ্র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে ভিনি তাদের কর্মসমূহ বার্থ করে দেন ৷ (২১) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, জালাহ তাদের অভরের বিষেষ প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভরিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আরাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ বাচাই করি।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

ষারা মু'মিন, তারা ( তো সর্বদা উৎসুক থাকে ষে, আরও কালাম নাযিল হোক, যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায় ; আর সাবেক নির্দেশের ভাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অজিত হয়। এই ঔৎসুক্যের কারণে ) বলে, কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয় না কেন? (নাযিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত)। অতঃপর ষখন কোন দার্থহীন (বিষয়বস্তুর) সূরা নাষিল হয় এবং (ঘটনাক্রমে) তাতে জিহাদেরও (পরিষ্ণার) উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর)রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু **ভয়ে মূর্ছাপ্রা**ণ্ড মানুষের মন্ত (ভয়ানক দৃষ্টিডে) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। (এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমাণের জন্য তাদের **জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আল্লাহ্**র নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে, ) অতএব (আসন কথা এই যে ) সত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। (দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু ) তাদের আনুগত্য ও মিস্টবাক্য ( অর্থাৎ মিস্টবাক্যের স্বরূপ ) জানা আছে। (জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন স্বার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে )। অতঃপর (জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর ) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন ( ও ) যদি তারা ( ঈমানের দাবীতে ) আল্লাহ্র কাছে সাকা থাকে ( অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং খাঁটি মনে জিহাদ করে) তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (অর্থাৎ প্রথমে মুনাঞ্চিক থাকলে শেষেও যদি তওবা করত, তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত। অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বো-ধন করে বলা হয়েছে: তোমরা যে জিহাদকে সহন্দ কর না, তাতে তো একটি পাথিব ক্ষতিও আছে। সেমতে) যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবৈ সন্তবত তোমরা ( অর্থাৎ সব মানুষ ) পৃথিবীতে জনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিম্ন করবে। ( অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরাপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকারি হরণ অবশাভাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পাথিব উপকারও আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অতঃপর মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে ) এদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন ( তাই বিধানাবলী পালন ' করার তওফীক নেই ) অতঃপর ( রহমত থেকে পূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলর্বরূপ ) তাঁদেরকৈ (কবুলের নিয়তে বিধানাবলী প্রবণ করা থেকে) বধির করে দিয়েছেন এবং (সৎপথ দেখার ব্যাপারে তাদের ( অন্তর ) দৃশ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। ( এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপরিহার্যতা, কোরজানের সত্যতার প্রমাণাদি, বিধানাবলীর পারনৌকিক ও ইহলৌকিক উপকারিতা এবং বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণের শান্তি বণিত হরেছে। এতদসত্ত্বেও তারা যে এদিকে জক্ষেপ করে না, তবে ) তারা কি কেনরজান (—এর অলৌকিকতা ও বিষয়বস্ত ) সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না ? ফলে তারা জানতে পারে না ) না (চিন্তা করে, কিন্তু ) তাদের অন্তরে (অদৃশ্য তালা লেগে আছে ? (এতদুভয়ের মধ্যে একটি অবশাই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ ছলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অনীকারের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এরপর এর শান্তিবরাপ অন্তরে তালা লেগে গেছে। একে ক্রিন্ত অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রমাণ এই আয়াত ঃ

बर नमिले कत रात्य لك با نهم املوا ثم كفر وا نطبع على قلو بهم

্ কোরআনের অলৌকিকতার মত যুক্তিগত প্রমাণাদি দারা এবং পূর্ববতী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদাণীর মত ইতিহাসগত প্রমাণাদি দারা ) ব্যক্ত হওয়ার পর ( সত্যের প্রতি ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় ( যে, ঈমান আনার ফলে অমুক অমুক বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ফওত হয়ে যাবে। মোট-কথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিদায়তের সুস্পর্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তারা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের প্রান্ত ও ক্ষতিকর কর্মকে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অন্তরে মোহর লেগেছে)। এটা (অর্থাৎ হিদায়ত সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দূরে সরে পড়া ) এজন্য যে, তারা তাদেরকে—যারা আল্লা-হ্র অরতীর্ণ বিধানাবলীকে (হিংসাবশত) অপছন্দ করে [ অর্থাৎ ইহদী সর্দারগণ। তারা রসূলুলাহ্ (সা)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্য জানা সত্ত্বৈও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করতার মোটকথা, মুনাফিকরা ইহুদী সরদারদেরকে ] বলে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। ( অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনু-সরণ করতে নিষেধ কর। এর দু'টি অংশ আছে ঃ এক. বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই, আন্তরিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত ভোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্ত বিতীয় অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা,

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে , যেমন বলা হয়েছে : উদ্দেশ্য এই যে, সত্য থেকে মুখ কিরানোর কারণ জাতিগত বিভেষ এবং অন্ধ অনুকরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা মুনাফিকরা গোপনে বলে , কিন্তু ) আল্লাহ্ তাদের গোপন কথাবার্তা (সমাক্ষ) অবগড়

আছেন। (ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বিষয় সন্দর্কে আপনাক্ষে অবহিত করে দেন। অতঃপর

শাক্তিবাণী উচ্চান্ত্রিত হচ্ছে, যা ুর্ভিত এর তফসীর হিচেবে হতে পারে , অর্থাৎ ভারা

ব্যে এমন কাও করছে ) তাদের জবহা কেমন হবে, যখন ক্লেরেণতা তাদের মুখমণ্ডনে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? এটা (অর্থাৎ এই শান্তি) এ কারণে (হবে) যে, ভারা সেই বিষয়ের জনুসরণ করে, যা আরাহ্র অসভোষ হল্টি করে এবং আরাহ্র সন্ত্রিট (অর্থাৎ সন্তুটি হল্টিকারী আমলসমূহ)-কে ঘুলা করে। তাই আরাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বার্থ করে দিয়েছেন। (সুতরাং তারা এই শান্তির যোগ্য হয়ে গেছে। কারও কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শান্তি কিছু না কিছু

होज भांत । खण्डभत الله يعلم إسر أرهم - अब एकजीत रिजार वला राष्ट् : )

যাদের জন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, (এবং তারা তা গোপন করতে চার) তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের অন্তরের বিদেষ প্রকাশ করবেন না? (অর্থাৎ তারা এটা কিরাপে মনে করতে গারে, যেকেল্লে আল্লাহ্ তা'আলা যে আলিয়ুর গায়ব, তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত?) আমি ইচ্ছা করনে আগনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, ফলে আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন)। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-আক্লুতি বলে দিতাম। যদিও রহস্যবশত আমি এরাপ বলিনি, কিন্তু) আপনি অবশ্যই কথার ভারতে এখনও তাদেরকে চিনতে পারবেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্যের উপর ডিত্তিশীর নয়। অন্তর্দুলিট দ্বারা সত্য ও মিখ্যাকে চিনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। কলে সত্য ও মিখ্যার প্রভাব অন্তরে জির জির প্রতিফলিত হত। এক হাদীসে আছে, সত্য প্রশান্তি দান করে এবং মিখ্যা সন্দেহ স্থিট করে। অতঃপর মুন্মিন ও মুনাফিক সবাইকে একরে সন্থোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের স্বার কর্মসমূহের খবর রাখেন। (সুতরাং মুসন্নমানদেরকে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রতারণার শান্তি দেখেন। অতঃপর জিহাদ

خَهِلُ ইড়াদির নায় কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, উপরে نَهْلُ

দিয়ে ) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়ে ) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহাতও) তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে) নিই, যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃচ্পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে জন্য নির্দেশাবলীও এবং যোজাহাদা ও সববের অবস্থার যথ্যে জন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যায়, সেজন্য এই বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে)।

ৰামুৰ্ট্ৰিক জাড়বা বিষয়

ত্তি । প্রার্থ আর্থি সমূহ বিশ্ব পর বালিক অর্থ মজবুত ও জনত। এই জাডিথানিক জর্থে কোনজানের প্রত্যেক সূরাই বিশ্ব কর পরীয়তের পরিভারার ক্রিক্তি বলটি শুলুক্ত তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহাত হয়। এখানে সূরার সাথে 'রোক্তারার্থ সংযুক্ত করার তাৎপর্ব এই যে, সূরা মনস্থ ও রহিত না হরেই জামরের সাথ পূর্ণ হতে পারে। কাতানাহ (র) বলেন ঃ যেসব সূরার মুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলী বিশৃত হয়েরে, সেওলো সব 'যোক্তামাহ্' তথা জরহিত। এখানে জাসল উদ্বেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বার্থবায়ন। তাই সূরার সাথে যোক্তামাহ্ শব্দ মুক্তি করে জিহাদের জালোচনার প্রতি ইনিত করা হয়েরে। পর্বার্তী আরাত্সমূহে এর সুক্তাট উরেখ আসহে।— (কুলতুবী)

نَهُلُ مَعَيْتُم إِن تُولَيْتُم أَن تَقْعِيدُ وَ أَفِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُواْ أَرْجَا مَكُم

जांकिश्रामिक निक দিয়ে يو لي শব্দের দুই অর্থ সন্তব্পর। এক. মুখ ফিরিরে নেওয়া ও দুই. ৰোম দলের উপর শাসম ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন. ষা উপরে ডক্সনীরের সার-সংক্রেপে লিখিত হয়েছে। আৰু হাইয়ান (র) বাহ্রে-মুহীতে এই অর্থকেই অয়াধিকার দাম করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ৰদি ভোমনা পৰীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে মাও ---জিহাদের বিধামও এর অভ-ভূকি, ভূৰে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, ভোমরা মূর্যতা যুগের প্রাচীন পছতির অনুসারী হয়ে বাবে, বাল জ্বল্যভাৰী পরিণতি হচ্ছে পৃথিৰীতে জনর্থ স্পিট করা ও আভীয়তার বন্ধন ছিল করা। মূর্বতা **ব্রুপর প্রত্যেকটি** কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ত করা হত। এক গো**র** অন্য গোল্পের উপর হানা দিত্ এবং হত্যা ও নুট্ডুরাজ রুরত। সভানদেরকে হহতে জীবত কবরহ क्ष्मण्। वेजन्या मूर्पण् सूर्यन् अन्य कृक्ष्याः सिम्हानात्र जनाः जिवालित निर्मित जाति करत्रहः। এটা যুদিও বাহাত রক্সপাত, কিব প্রকৃতপকে এর সার্মর্য হব্দে পঢ়া, গনিত অনকে দেহ থেকে বিভিন্ন করে দেওয়া, যাতে জবদিন্ট দেহ নিরাময় ও সুত্ব প্লাকে। জিরাদের যাধ্যমে नाह, সুविहात এवर आचीवणात वसम जण्यामिए ७ সুসংহত হয়। जावन माधामी, कृतजूरी ইত্যাদি গ্রন্থে 🎍 শব্দের অর্থ 'রাজত ও লাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতা-ৰস্থায় আন্তান্তের উব্দেশ্য কবে এই বে, তোহাদের যমোবাঞ্চা পূর্ণ হরে অর্থাৎ দেশ ও জাতির লাসমক্তমতা প্রাক্ত করতে এর পরিগতি এ ছাড়া কিছুই হবে মা' বে, ভোমরা পৃথিবীতে অমর্থ স্থিট করবে এবং জাড়ীয়ড়ার বন্ধম ছিম্ন করবে।

আখীরতা বজার রাখার কঠোর তাকীদ ঃ ু প্রস্তি ু এর বছরচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়. তাই বাকগন্ধতিতে 🔑 সমটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহাত হয়। এ ছলে তফসীরে त्राचन या'आनीए विश्वातिष खालाठना कर्ता হয়েছে যে. ار هام ७ ذوى الار هام । नन কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাকীদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবু হরায়রা (রা) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই 🖟 বিষয়বস্তর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আলাহ্ তা'আলা বনেন, যে ব্যক্তি আস্মীয়তা বিজায় রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছিল্ল করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্ক-শীলদের সাথে কথার, কর্মে ও অর্থ ব্যায়ে সহাদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোজ হাদীসে হয়রত আবু হরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গোনাহের শান্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আশীয়-তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই।—( আবূ দাউদ-তিরমিযী) হযরত সও-বানের বণিত হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি আয়ু রুদ্ধি ও রুষী-রোষগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহাদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিল্ল ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সমাবহার করা উচিত। সহীহ বুখারীতে আছে ঃ

لهس ا لوا صل بالهكا في و لكن الوا صل الذي از ا قطعت و همة و صلها অর্থাৎ সে ব্যক্তি আছীয়ের সাথে সন্তাবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সন্তাবহার করে, বরং সেই সন্তাবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সন্দর্ক ছিল্ল করলেও সন্তাবহার অব্যাহত রাখে।—( ইবনে কাসীর )

ভাষাৰ যারা পৃথিবীতে জনর্থ সূল্টি করে এবং আন্দীয়তার বন্ধন ছিল্ল করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) এই আয়াতদ্ভেটই উদ্মূল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্ম- গ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করেলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্কের ছিল্ল হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরাপ্বাদী বিক্রয় করা হারাম।——(হাকেম)

কোন নির্দিত ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা ঃ হয়রত ইমাম আইমদ (র)-এর পুর আবদুরাহ্ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রয় করলে তিনি বললেন । সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আরাহ্ তা'আলা তার কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন ?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিম-কারী আর কে হবে, যে রস্বুলাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও জন্ধেপ করেনি ? কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নিদিল্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরাপে জানা না যায়। হাঁা, সাধারণ বিশেষণ-সহ অভিসম্পাত করা জায়েষ, যেমন মিথাবাদীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত, দুক্তকারীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইত্যাদি।—(রাহল মাত্লানী, শুও ২৬, প্রতা ৭২)

আরাতে طبع واقفا ها অভরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আরাতে طبع ও ضب অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অভর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া য়ে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাহে লিশ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনছ)

وا ملی لهم و الشيطان سول لهم و الشيطان سول لهم و الملی لهم الشيطان سول لهم و الملی لهم و الشيطان سول الملك الملك

ত কি শব্দটি ত ক বহৰচন। এর অর্থ গোপন শন্তুতা ও বিষেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং বাহাত রস্লুলাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্রত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শন্তুতা ও বিষেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আলাহ্ রক্ষুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সম্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিত্ত যে, আলাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিষেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আলাহ্ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যম্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাভাতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

्रें के وَكُو نَشَا وَ لَا وَ يَنْا كُهُمْ فَلَعُرِ فَتُهُمْ بِسِيمًا هُمْ

আপুনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যন্দারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে ভবারের মাধ্যমে বিষয়বন্তটি বণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্ণিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা ওণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিশ্চিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দু লিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দারা চিনে নিতে পারবেন।—(ইবনে কাসীর)

হয়রত ওসমান পনী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আরাই তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা ঘারা তা প্রকাশ করে দেন । অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্যু বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ডেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আরাহ্ তা'আলা তার সন্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন । বিষয়টি তাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না । কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। মসনদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রস্লুল্লাহ্ (সা) একবার এক খোতবায় ছিল জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মন্ডলিস থেকে উঠিয়ে দেন । হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।— (ইবনে কাসীর)

जाबार् ठा'जाता रा र्लिहेत जाितकात مثنى نعلم المجا هدين منكم

থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আলাহ্র জানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা-ভিত্তিক জান হয়ে যাওয়া।—(ইবনে কাসীর)

رانَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَيِبَلِ اللهِ وَشَا قُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ الْهُلْ عَلَى لَنْ يَضُرُوا اللهَ شَبُنًا، وَسَيُحْبُطُ اعْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ وَاللهُ عَبُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُواللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَالمُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

# الْمَا الْحَيْوةُ اللَّهُ فَيْا لُوعِبُ وَلَهُ مُعَكُمْ وَلَىٰ يَبْرَكُوا عُمَالُكُمْ وَ اللّهُ الْحَيْوةُ اللّهُ فَيْا لُوعِبُ وَلَهُوْ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّعُوا يُؤْمِكُمُ الْحُورَكُمْ وَلَا يَنْعُلُكُمُ الْمُوالَكُمُ وَ إِنْ يَنْعُلُكُمُ وَالْ يَنْعُلُكُمُ الْمُوالَكُمُ وَ إِنْ يَنْعُلُكُمُ وَالْ يَنْعُلُكُمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَمَن يَبْعُلُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَانْتُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ وَمَن يَبْعُلُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَبْعُلُ عَن يَبْعُلُ عَن نَفْسِهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَانْتُمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَمَن يَبْعُلُ اللّهُ وَمَن يَبْعُلُ عَن نَفْسِهُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُن يَبْعُلُ عَن يَعْمُ اللّهُ وَمُن يَبْعُلُ عَن يَغْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ وَانْ اللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَانْتُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(७२) निग्छत बाला कांकित अवर बालाइत शथ थार मानुबन्ध कितिरस तारथ अवर নিজেদের জন্য সংগধ বাজ হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আলাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পার্যের না এবং ডিনি বার্ধ করে দিবেন ডাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা আলাইর আনুগত্য কর, রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনল্ট করো না। (৩৪) নিশ্চন্ন যারা কাঞ্চির এবং আল্লাইর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আলাহ কখনই তাদেরকৈ ক্ষম করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আভাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পাৰিব জীব্ন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংখ্য জ্বলঘন ক্র, আলাহ্ ভোমাদেরকে ভোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি ভোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) ওন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আলাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, জতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কুপণতা করছে। যারা কুপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই রুপণতা করছে। জালাহ জভাবমুক্ত এবং তোমরা জভাবল্লভ। স্থাদ ভোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি ভোমাদের পরিবর্তে জন্য জাতিকৈ প্রতিতিঠত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির এবং (জন্য মানুষকেও) জাল্লীত্র পথ (অর্থাৎ সজ্ঞাধর্ম) থেকে

ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ ( অর্থাৎ ধর্মের ) পথ ( যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রমাণাদির মাধ্যমে কিতাবধারীদের জন্য ) ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আলাহ্র ( অর্থাৎ আলাহ্র ধর্মের ) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না ( বরং এই ধর্ম সর্বাবস্থায় পূর্ণতা লাভ করবে। সেমতে তাই হয়েছে ) এবং আন্ধাহ্ ভা'আলা তাদের প্রচেম্টাকে ( ষা সত্য ধর্ম মিটানোর জন্য তারা করছে ) নস্যাৎ করে দেবেন । হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আলাহ্র আনুগত্য কর এবং [ যেহেতু রসূল (সা) আ্লাহ্রই বিধান বর্ণনা করেন—বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বণিত বিধান হোক অথবা ওহী বণিত সামগ্রিক বিধির জাওতাভুজ বিধান হোক—তাই ] রসূল (সা)-এর ( ও) আনুগত্য কর এবং ( কাফির-দের ন্যায় আলাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা করে ) নিজেদের কর্ম বিনম্ট করে। না। ( এর বিবরণ আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়ে আসবে)। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকৈ ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (ক্রমা না করার জন্য কুফরের সাথে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা শর্ত নয়; বরং <mark>ত্তধু মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকারই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্ত অধিক ভর্ণসনার জন্য এই বান্তব</mark> কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সর্দারদের মধ্যে এই দোষটিও বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আলাহ্র প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ) তোমরা (কাফিরদের মুকাবিলায়) হীনবল হয়ো না এবং (হীনবল হয়ে তাদেরকে) সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে (এবং তারা পরাভূত হবে। কেননা, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয় )। আলাহ্ তোমাদের সাথে আছেন ( এটা তোমাদের পাথিব সাফল্য এবং পরকালে এই সাফল্য হবে যে ) তিনি তোমাদের কর্মকে ( অর্থাৎ কর্মের সঙরাবকে) হ্রাস করবেন না। ( এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার ক্ষণভসুরতা উল্লেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আলাহ্র পথে ব্যয় করার ভূমিকা প্রদান করা হচ্ছে ) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা। (এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও মালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই কয়দিনের এবং এর সারমর্মই কি?) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, (এতে জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদও এসে গেছে) তবে আল্লাহ্ নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এডাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং (তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে ) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসন্সদ (ও যা প্রাণের তুলনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য) চাইবেন না, ( যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিরাপে চাইবেন? বলা বাহল্য, আমাদের জান ও মাল খরচ কর্লে আলাহ্

তা আলার কোন উপকার হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। যেমন আলাহ্ বলেন ঃ وهو يطعم

সেমতে ) যদি ( পরীক্ষাম্বরাপ ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর তোমাদেরকে অতিঠ করেন ( অর্থাৎ সমৃদয় ধনসম্পদ চান ), তবে তোমরা ( অর্থাৎ তোমা-দের অধিকাংশ রোক ) কার্পণ্য করবে ( অর্থাৎ দিতে চাইবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সম্ভবপর বিষয়টিকেও বাস্তবায়িত করা হয়নি)। হাঁ, তোমাদেরকে জালাহ্র পথে (যার উপকার নিশ্চিতরূপে তোমরাই পাবে—
ছল পরিমাপ ধনসম্পদ) ব্যর করার আহ্বান জানানো হয় (অবশিল্ট বিপুল ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃপর (এর জন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে) আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী। (তোমাদের এই মুখাপিক্ষতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্মই সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আমার বিধানাবরী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থল অন্য জাতি স্পিট করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুগত হবে। এই কাজ তাদের দারা করানো হবে এবং এভাবে সেই রহস্যপূর্ণতা লাভ করবে)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

चात्लाहा जाजाज मूनािकक إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُ وَا وَ صَدُّ وَا مَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ

এবং ইছদী বনী কোরায়ষা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হয়রত ইবনে আবলাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নায়িল হয়েছে, য়ারা বদর মুদ্দের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িছ গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফির বাহিনীর পানাহারের ব্যবছা করত।

ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেল্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং বার্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরাপ অর্থও হতে পারে যে, কৃষ্ণর ও নিষা-কের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিজ্জল হয়ে যাবে — প্রহণযোগ্য হবে না।

ابطال अत् ١٩٥١ عبط अत शक ब इत عبط الما الما لكم الما لكم

উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে ১৯৯ শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফিরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসৰ কর্মকেও নিল্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দিতীয় প্রকার এই যে, কোম ফোম সং করের জন্য জন্য সং কর্ম করা শর্ড। যে ব্যক্তি এই শর্ড পূর্প করে না, সে তার সং কর্মও বিনক্ট করে দের। উদাইরগত প্রত্যেক সংকর্ম কর্ম হওরার শর্ড এই যে, তা বাঁচিডাবে আটাইর জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-বশের উদ্দেশ্য থাকতে গারবে না। কোরআম পাকে বলা হয়েছে: ومَا أَصَرُوا اللهُ مَكْمُونَ اللهُ مَكْمُونَ اللهُ مَكْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ

হয়েছে: এই এই এই এই বিজ্ঞাত নাম-যদের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আলাহ্র কার্ছে বাতিল হলে বাবে। এমনিভাবে সদকা-ধররাত সন্দর্কে কোর্জান পাকে বলা হয়েছে:

অথবা গরীবকে কণ্ট দিয়ে তোমাদের সদক্ষা-এমরাডকে বাতিল করো মা। এতে বোঁঝা গৈল যে, অনপ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকৈ কট্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হয়রত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিমি এই আয়াতের তফসীরে বলৈছেন যে, তোমরা ভোমাদের সৎ কর্মসমূহকে পোমাইের মাধ্যমে স্বাভিন্ন করে। না। যেমন ইবনে ज्ञात्तक वातन : हैं والسمع प्रकालित अगूथ वातन : بالرياء والسمع — क्रातिक আইলে সুমত দলের ঐকমত্যে কৃষ্ণর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাইও এমন নেই, যা মু'মিনদের সং কর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাষী ও রোষাদার। এমতাবস্থায় তাকে বঁলা ইবৈ মা যে, তোগার মাগায় রোয়া বাতির হয়ে গেছে--এওলোর কাঁয়া কর। অতএব সেসব গোনাই ধারাই সং কর্ম বাতির ইয়, যেওলো না করা সং কর্ম কবল হওরার জন্য শর্ত, যেমন রিয়া ও মাম-খণের উদ্দৈশ্যে করা। এরপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎ কর্ম করল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হয়রত হাসান বসৰীর উজির অর্থ সৎ কর্মের ব্রুক্ত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং শ্বয়ং সৎ কর্ম বিনষ্ট হওয়া হবৈ না। এমতাবহায় এটা সকল পোনাইর ক্ষেট্রেই শর্ত হবে। খার আমলে গোনাইর প্রাধান্য থাকবে, তার অন্ধ সং কর্মেও আয়বি থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুষায়ী গোনাহর শান্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিমাণে সমানের বরকতে লাভি ভৌগায় পর মতি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোম সং কর্ম ওরু করার পর ইন্ছাকৃত-ভাবে তা জাসেদ করে দেওরা। উদাহরণত মঞ্চল মামায় অথবা রোয়া ওরু করে বিমা ওয়রে ইন্ছাকৃতভাবে তা কাসেদ করে দেওরা। এটাও আলোচা আয়াতের নির্বেধাভার আওতাভূত এবং মাজারেয়। ইমাম আবু হামীকা (র)-র মঘহায তাই। তিনি বলেম ঃ যে সং কর্ম প্রথমে কর্ম অবনা ওয়াতির ছিল মা; কিন্তু কেউ ভা উরু করে দিলি সেই সংকর্ম পূর্ণ করা আলোচা আয়াতদৃত্তে কর্ম হয়ে বাছে। কেউ এরা আমার উর্কি করে বিলা ওররে হড়ে দিলে অথবা

ইন্দাক্তভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গোনাহ্গার হবে এবং কাষা করাও ওয়াজিব হবে।
ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে গোনাহ্গারও হবে না এবং কাষাও করতে হবে না। কারণ,
প্রথমে যখন এই আমল কর্ম অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফর্ম ও ওয়াজিব হবে না।
কিন্ত হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফর্ম, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব
আমল বিদ্যমান। তফ্সীরে মামহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা
হয়েছে।

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুৱেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফিরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারনৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দিতীয় কারণ এরপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফির অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিম্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষম। করা হবে না।

ब जाज्ञाल काकित्रापत्रक जित्र जाह्यान فَلَا تَهِنُو ا وَ تَدُ عُوا إِلَى السَّلْمِ

وَ إِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمِ : जातारण निरमध क्या रहारह। कांत्रजात्त्व जनाव वता रहारह

وَا جُنْحُ لَهَا وَ अर्थार कािक तता यि प्रक्षित्र नित्क यूँ तक शए, তবে তোমরাও सूँ तक

পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বনেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্ত খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয়, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের স্বরুতে

বিরে হে সন্ধি করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَ إِنْ ا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَكَنْ يَّتُوكُمْ اَ عَهَا لَكُمْ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান প্রাস ক্রবেন না। এতে ইসিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কল্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান প্রকালে পাবে। অতএব কল্ট করলেও মুশ্মিন অকৃতকার্য নয়।

সংসারজাসজিই মানুষের জনঃ জিহাদে বাধাদানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসজি, পরিবার-পরিজনের আসজি
এবং টাকা-কড়ির আসজি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায়
নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাণত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো
হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহকাতকে পরকালের স্থায়ী
আক্ষয় নিয়ামতের মহকাতের উপর প্রাধান্য দিও না।

তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহাত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন ঃ ﴿ الْمَالُكُ لَا اللّهُ اللّه

শব্দ বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্রী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্রেপে এই বজব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত ঃ وَرُوْنَ وَرُوْنَ وَالْكُوْنُ وَالْكُونُ وَالْكُوْنُ وَالْكُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُونُ وَالْكُلُو

www.almodina.com

প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, শুরুত্বী ) পরবর্তী সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উজি ।— (কুরত্বী ) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইনিত করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ শুরুত্বী । পরবর্তী শুরুত্বী । পরবর্তী শুরুত্বী । পরবর্তী শুরুত্বী । পরবর্তী করা হয়েছে ঃ শুরুত্বী । পরবর্তী ।

আয়াতে ত্রিক্টের্ড সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উজয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আয়াহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন—আয়াহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই। বিতীয়ত আয়াহ্ তা'আলা এসব ফর্ম কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অয় পরিমাণ অংশই ফর্ম করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মায়। অতএব বোঝা গেল যে, আয়াহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্ক ধনসম্পদ চান নি। সমস্ক ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অয় পরিমাণ অংশ সন্তভটিততে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

े مُعَانَ الْمُعَالَ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالِي الْمُعَالَى الْمُعَالَكُم الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَالِي اللّهِ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي ا

ও গোপন অপ্রিয়তা। এ ছলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কুপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফর্য করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কুপণ্তা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

जर्थार राजामारमत्रतक وَنَ لِتُنْفِقُواْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مُثَّن يَبْخُلُ

www.almodina.com

তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আলাহ্র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ এতে কুপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ এই কুট্র ট্ট্ট এই কুট্ট ১ই কুট্ট

— عن نَعْمَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَا الْمُ الْمُعْمِ الْمُع

এই আরাতে আলাহ তা'আলা নিজের অভাবমুজতাকে এভাবে কুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসক্ষদে আলাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অন্তিছেরও মুখাপেকী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হিকাষত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্য অন্য জাতি স্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি স্ট প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী রে) বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রস্লুলাহ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয় করলেন ঃ ইয়া রস্লুলাহ্। (সা) তাঁরা কোন্ জাতি, যাদেরকে আমাদের ছলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না ? রস্লুলাহ্ (সা) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-র উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সম্তবিমণ্ডলন্থ নক্ষত্রেও থাকত, ( য়েখানে মানুষ পৌছতে পারে না ) তবে পারস্বারর কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌছে সত্য ধর্ম হাসিল কন্ধত এবং তা মেনে চলত।— (তিরমিষী, হাকেম, মাযহারী)

শায়খ জালালুদীন সুয়ূতী ইমাম আবু হানীফা (র)-র প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সভান। কোন দলই ভানের সেই ভরে পৌছেনি, যেখানে আবু হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণ পৌছেছেন।—( তফসীরে-মাযহারীর প্রাভ-টাকা )

## ण्ट्रं धिंदू महा काल्ड

মদীনায় অবভীৰ্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ ব্লুকু

# لِسُرِعِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ ٥

إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتُمَا مُبِينَنَا ﴿ لِيَغُوْرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنِيكَ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتِمَّ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْكًا ﴿ وَمَا تَأْخُرُ وَيُتَمِّ نِغْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْكًا ﴿ وَمَا تَأْخُرُ وَيُعْرِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيدًا ﴾

# وَيُنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِنُزَّا

### পরম করুণাময় ও জসীম দরাবান জালাহ্র নামে।

(১) নিশ্চর আমি আগনার জন্য এমন একটা করসালা করে দিরেছি, বা সুস্পস্ট (২) বাতে আল্লাহ্ আপনার জতীত ও ভবিষ্যত দুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহাব্য।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি ( হদায়বিয়ার সজির মাধ্যমে ) আপনাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। অর্থাৎ হদায়বিয়ার সজির এই ফায়দা হয়েছে যে, এটা একটা আকাভিকত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে পেছে। এদিক দিয়ে সজিটিই বিজয়ের রূপ পরিপ্রহ করেছে। মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে পেছে। এদিক দিয়ে সজিটিই বিজয়ের রূপ পরিপ্রহ করেছে। মক্কা বিজয়ের 'প্রকাশ্য বিজয়' বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীয়তে বিজয়ের উদ্দেশ্য রাজ্য করতলগত হওয়া নয়; বয়ং ইসলামকে প্রবল করা উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে হাসিল হয়ে য়য়য়। কেননা, আয়বের গোরসমূহ এই অপেকায় ছিল য়ে, রসূলুরাহ্ (সা) তার য়গোরের মুকাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তার আনুপত্য স্বীকায় করে নেব। মক্কা বিজিত হলে পর চতুর্দিক থেকে আয়বের গোরসমূহ আগমন করতে থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ইসলাম প্রহণ করতে ওক্ক করে। ( বুয়ায়ৢৗ) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের কায়ণাদি ফুটে উঠে, তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। হদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এই বিজয়ের কায়ণ ও উপায়। কায়ণ, মক্কাবাসীনদের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কায়েল মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোগকরণ বৃদ্ধি করার অবকাশ পেত না। হদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার ফলে মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোগকরণ প্রচিকটা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে জনেক মানুষ ইসলাম প্রহণ করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। খায়বর বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ সৃপ্টি করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন চুজি ভঙ্গ করা হল, তখন রসূলুলাহ্ (সা) দশ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, বেশি যুদ্ধও করতে হল না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যুদ্ধ যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সন্ধির মাধ্যমে —এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, এভাবে হদায়বিয়ার সন্ধি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রূপক অর্থে এই সন্ধিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদাণীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ধর্মীয় ও ইহলৌকিক ফলাফল ও বরকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে ) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে ( আপনার প্রচেম্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরকতে ) আল্লাহ্ আপনার সব অতীত ও ডবিষ্যত লুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ ( যেমন নবুওয়ত দান, কোরআন দান, ভান দান ও কুর্মের সওয়াব দান ) পূর্ণ করেন, ( এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও রৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে ) আপনাকে (নির্বিন্নে ধর্মের ) সরল পথে পরিচালিত করেন ( আপনি সরল পথে চলেন —এটা ষদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত ; কিন্তু এতে কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে ) আল্লাহ আপনাকে এমন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [ অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে মাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপৰীপ রসূলু-ল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়ে যায় ]।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেরী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, য়য়ন রসূলুয়াহ্ (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে-কিরামকে সাথে নিয়ে ময়া মোকার-রমা তশরীফ নিয়ে য়ান এবং হেরেমের সমিকটে হদায়বিয়া নামক ছানে পৌছে অবস্থান গ্রহণ করেন। ময়ার কাফিররা তাঁকে ময়া প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সিম্ধি করতে সম্মত হয় য়ে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে য়াবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাষা করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হয়রত ফারুকে আয়ম (রা), এ ধরনের সিয়্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুয়াহ্ (সা) আয়াহ্র ইঙ্গিতে এই সিম্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। সিম্ধির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসূলুয়াহ্ (সা) য়য়ন ওমরার ইহ্রাম খুলে হদায়বিয়া থেকে ফেরত রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে য়ে, রসূলুয়াহ্ (সা)-র য়য় সত্য এবং অবশ্যই বাস্তব রূপে লাভ করেব। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে ময়া বিজয়ের সময় এই য়য় বাস্তব রূপে লাভ করে। এই সিয়ি প্রকৃত-পক্ষে ময়া বিজয়ের কারণ হয়েছে।

হর্ষরত আবদুরাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কৈ বিজয় বলে থাক। কিন্তু আমরা ইদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হ্যরত জাবের বলেন ঃ আমি ইদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হ্যরত বারা ইবনে আয়েব বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয়; কিন্তু আমরা হদায়-বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিষওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রস্কুরাহ্ (সা) একটি রক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশ সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সুরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তকসীরে ইবনে কাসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তকসীরে মাযহারীতে আরও বেশী বিবরণ নির্পিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভর্মোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মো'জেয়া, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিশৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হছে, যেওলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যে-ওলোর সাথে সূরায় গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তকসীয় বোঝা শুবই সহজ হয়ে যাবে।

**হুদায়বিল্লার ঘটনা ঃ** হুদায়বিল্লা মঞ্জার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

প্রথম অংশ রস্কুলাই (সা)-র অপঃ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জবীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রস্কুলাই (সা) মদীনায় বর দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ মন্ত্রায় নির্ভয়ে ও নির্বিয়ে প্রবেশ করছেন এবং ইহ্রামের কাজ সমাণ্ট করে কেউ কেউ নিরমানুয়ায়ী মাথা মুখন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুলায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুলাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গয়রসাণের বার ওহী হয়ে থাকে। তাই বয়টি যে বাস্তব রাপ লাভ করেরে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্ত বয়ে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিশ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বয়টি মন্ত্রা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্ত রস্কুলুলাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে বয়ের রডান্ড শোনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মন্ত্রা যাওয়ার প্রন্তি ওক্ত করে দিলেন। সাহাবায়ে-কিরামের প্রন্তি দেখে রস্কুলুলাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা ব্রমে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিশ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহুর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সন্তাবনাও ছিল।—(বয়ানুল কোরআন)

ষিতীয় অংশ রস্কুরাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অধীকার করা ঃ ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রস্কুরাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশংকা দেখা দিল যে, মন্ধার কোরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনার নিক্টবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক

গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি ভাগন করল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে ক্রিণ্ড করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সক্ষর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—( মাযহারী)

তৃতীর অংশ মন্ত্রাভিমুখে যাত্রা ঃ ইমাম আহমদ, বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমৃথের বর্ণনা অনুষায়ী রসূলুরাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্থীয় উন্ত্রী কাসওয়ার পূঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মূল মুমিনীন হযরত উম্পেন সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুরাহ্ (সা)-র স্বপ্লের কারণে এই মুহ্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অন্ত ছিল না। তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ বিলক্দ মাসের গুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহলায়কায় পৌছে ইহ্রাম বাঁধেন।—(মাযহারী)

চতুর্য অংশ মন্ধাবাসীদের মুকাবিলার প্রস্তৃতি ঃ রস্লুবুরাহ্ (সা) একটি বড় দল নিয়ে মন্ধা রওয়ানা হয়ে গেছেন—এই খবর যখন মন্ধাবাসীদের কাছে পৌছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একপ্রিত হল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন কর্বছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিদ্নে মন্ধায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মন্ধায় পৌছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল ঃ আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রস্লুবুরাহ্ (সা)—কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মন্ধার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েকের বনী সকীফ গোয়ও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রস্লুবুরাহ্ (সা)—কৈ মন্ধা প্রবেশ বাধা দেওয়ার এবং তাঁয় মুকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌছানোর একটি অভাবনীয় সরল পছতি: তারা রসূলুরাহ্ (সা)-র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ্ থেকে নিয়ে রসূলুরাহ্ (সা)-র পৌছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়—যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ পতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চয়রে দিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুরাহ্ (সা)-র গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রসূলুলাহ্ (সা)-র সংবাদ প্রেরকঃ মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরপের জন্য রসূলুলাহ্ (সা) বিশর ইবনে সূফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোজ্য সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংক্ষের কথা অবহিত করলেন। রসূলুলাহ্ (সা) বললেনঃ কোরাইশদের জন্য আক্ষেপ, করেকটি মুদ্ধে ক্ষত্বিক্ষত হওয়া সম্ব্রেও তাদের রপোশ্বাদনা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোল্লকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোল্লসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্চা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্ধরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবলও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কোরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহ্র কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ ঃ রসূলুরাহ্ (সা)-র উল্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া ঃ অতঃপর রসূলুরাহ্ (সা) সবাইকে একর করে ভারণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুরাহ্র দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন ঃ আপনি বায়তুরাহুর উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন, কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হাঁা, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁভিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলারাহ্। আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে, আপনাকে

বলে দেব ঃ ﴿ اَنْ هَبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقًا تِعُ ﴿ وَالْمَا مِهَا اللَّهُ ﴿ وَالْمَا مِهَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّ الل

পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রসূলুক্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেনঃ ব্যস, এখন আলাহ্র নাম নিয়ে মন্ধাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মন্ধার নিকট পৌছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মন্ধার দিকে অগুসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুলাহ্ (সা) ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রসূলুলাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বললঃ আমরা চমৎকার সুযোগ নচ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে গড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্ত ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুলাহ্ (সা)-কে শলুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে ভাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শলুপক্ষের অনিল্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ জংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মো'জেযা ঃ রসূলুরাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উস্ত্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উস্ত্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম

চেল্টা করেও উদ্ধীকে উঠাতে গারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেনঃ কাসওয়া অবাধা হয়ে গেছে। রসূলুয়াহ্ (সা) বললেনঃ কাসওয়ার কোন কসুর নেই। তাঁর এরাপ অভ্যাস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আয়াহ্ বাধা দিছেন, থিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা ইন্তী-বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রসূলুয়াহ্ (সা) সন্তবত তখন বুবতে পেরেছিলেন যে, স্বাল্ল দেখা ঘটনা বান্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেনঃ যার হাতে মুহাল্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সন্তার কসম, আজিকার দিনে আয়াহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশাই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উল্পীকে একটি আওয়াজ দিতেই উল্পী উঠে দাঁড়াল। রস্লুয়াহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে গানি খুবই কম ছিল। গানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কুপ ছিল, যাতে অন্ধ অন্ধ গানি চুয়ে চুয়ে কুপে পড়ত। সেমতে এই কুপের মধ্যে রসূলুয়াহ্ (সা)-র একটি মোণজেযা প্রকাশ পেল, তিনি কুপের মধ্যে কুলি কর-লেন এবং একটি তীর কুপের ভিতরে গৈড়ে দিতে বললেন। ফলে কুপের পানি ফুলে ফেঁপে কুপের পানির গানির গোনির কোন। অতঃপর পানির কোন অভাব রইল না।

সম্ভাম অংশ ঃ প্রতিনিধিদলের মধাইতায় মন্ত্রাবাসীদের সাথে আলাগ-আলোচনা ঃ ্অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ওরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সন্ত্রীগণসহ আগমন করল এবং রস্লুলাহ (সা)-কে ওডেইনর ভঙ্গিতে বললঃ কোরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মুকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মন্ত্রায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকৈ ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরার্ডি করে বললেনঃ কোরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নিদিন্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সঞ্জি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকৈ অবশিষ্ট আরবদের মুকাবিলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশ-দের মনোবাস্থা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কোরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কোরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌছার পর কিছু লোক তার কথা ওনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত হয়ে রইন। অতঃপর গোল্ল-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বর্ণন ঃ বুদায়েল কি বলতে চায়, তা ওনা দরকার। কথাবার্তা ওনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকৈ বলল : মুহান্মদ ষা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাগ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে त्रभृतुष्ठीहै (जा)-त्र कोष्ट् बात्रय कन्नतः बांशीम यति बांशाई कांत्राहेगरक मिन्टिक्टे करत দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে ? পুনিয়াতে আগনি কি কখনো গুনেছেন যে, কোন

বাজি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে ? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কিরামের এই আব্বোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসূলুক্কাহ্ (সা) খুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মগুলে মালিশ করে। তিনি ওষু করলে সাহাবায়ে কিরাম ওষ্র পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমগুলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল ঃ আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্ত আল্লাহ্র কসম, আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাস্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আছোৎসর্গকারী। মুহাস্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিলঃ আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রসূলু**রা**হ্ (সা)-র কাছে আগুমন করল। সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বোঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহ্য় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা ন্তনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রসূলুলাহ্ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রসূলুক্সাহ্ (সা)-র জওয়াব কোরাইশদেরকে ন্তনিয়ে দিল।

অত্টম অংশঃ হ্যরত ওসমান (রা)-কে পয়গামসহ প্রেরণ করাঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রস্লুল্লাহ্ (সা) যখন হদায়বিয়ায় পৌছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কোরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রস্লুলাহ্ (সা) তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেনঃ কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোর-তার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোরের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোব্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। রসূলুলাহ্ (সা) হযরত ওসমান (রা)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সাম্প্রনা দেবে যে, তোমরা অন্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ মক্লা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপ– দাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবতী। হযরত ওসমান (রা) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কোরাইশ বাহিনীর কাছে পৌছলেন এবং তাদেরকে সেই প্রগাম ওনিয়ে দিলেন, ষা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল : আমরা পয়গাম

শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হয়রত ওসমান (রা) য়খন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে নাঈদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রমে নিয়ে বললঃ আপনি মক্কায় পয়পাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অত্তে হয়রত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোল্ল বনু সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারীছিল। হয়রত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌছলেন এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র পয়পাম পৌছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হয়রত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্কম মুসলমানদের সাথে সাক্কাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রস্লুলাহ্ (সা)-র পয়পাম পৌছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রস্লুলাহ্ (সা)-কে সালাম বলল। পয়পাম পৌছানোর কাজ সমাপত হলে মক্কাবাসীরা হয়রত ওসমান (রা)-কে বলল ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হয়রত ওসমান (রা) বললেন ঃ আমি তওনাফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রস্লুলাহ্ (সা) তওয়াফ না করেন। হয়রত ওসমান (রা) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাষী করাবার প্রচেণ্টা চালান।

নবম অংশ ঃ মন্তাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মন্তাবাসীদের সত্তর-জনের প্রেফতারী ঃ ইতিমধ্যে কোরাইশরা তাদের পঞাশজন লোককে রসূলুলাহ্ (সা)-র নিকটে পৌছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপে-ক্ষারই ছিল, এমতাবস্থায় রসূলুলাহ্ (সা)-র হিফাযত ও দেখাওনায় নিযুক্ত হযরত মুহাত্মদ ইবনে মাসলামা তাদের স্বাইকে গ্রেফতার করে রসূলুলাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা) মন্তায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন মুসলমান মন্ত্রা পৌছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পঞাশজনের প্রেফতারীর সংবাদ ওনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্বাতীত কোরাইশ্বের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম শহীদ হলেন। মুসলমানরা কোরাইশ্বের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও ওজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ ঃ বায় আতে-রিষওয়ানের ঘটনা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গুনে রস্লুলাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি রক্ষের নীচে একর করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসূলুলাহ্ (সা)-র হাতে বায় আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায় আত করলেন। এই সূরায় এই বায় আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায় আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফ্যীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) রস্-লুলাহ্ (সা)-র নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রস্লুলাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন ঃ এটা ওসমানের বায় আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায় আত করলেন। এই বিশেষ ফ্যীলত হ্যরত ওসমানেরই বৈশিট্টা।

একাদশ অংশঃ হুদার্রবিয়ার ঘটনাঃ অগরদিকে ম্রাবাসীদের মনে আরাত্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হরে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আব্দুল ওয়য়া ও মুকরিম ইবনে হিক্সকে ওয়র পেশ করার জন্য রসূলুলাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোজ দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরয় করলঃ ইয়া রাসূলালাহ্। হয়রত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌছেছে, তা সম্পূর্ণ মিখ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রসূলুলাহ্ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মসনদে আহমদ ও মুসলিমে হয়রত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার

্রি ক্রিয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও

তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিষওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আন্ধনিবে-দনের অভূতপূর্ব অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দৃতদের মুখে এসব অবস্থা স্তনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ নেতৃর্দ্দ পরস্পরে বলল ঃ এখন মুহাদ্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মন্ত্রীয় প্রবেশ করিছে এবং পর-বর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মন্ধায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রস্লুলাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মান্ত্রই বললেন ঃ মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রস্কুলাহ্ (সা) বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসঞ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহা-য়েল উপস্থিত হয়ে সসন্তমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কোরাইশদের পর্যুগাম পৌছে দিল। সাহাবায়ে কিরাম তখন ওমরা না করে ইহ্রাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহা-য়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের শ্বর কথনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেনঃ রস্কুলাহ্ (সা)-র সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রসূলুলাহ্ (সা) কোরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল ঃ আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সঞ্জিপন্ত লিপিবদ্ধ করি। রস্লুলাহ্ (সা) হষরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেনঃ লিখ, বিসমিলাহির রাহ্মানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক <del>তরে</del> করে বলল ঃ 'রাহ-মান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আগনি এখানে সেই শব্দই নিখেন, যা পূর্বে লিখতেন , অর্থাৎ 'বিইন্মিকা আলাহমা'। রস্লুলাহ্ (সা) তাও মেনে মিলেন এবং হষরত আলীকে তদুপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কৈ বললেন ঃ লিখ এই অসীকারনামা মুহাম্মদ রসূলুলাহ্ (সা) সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপতি জানিয়ে বললঃ যদি আমরা আপনাকৈ আলাইর রসূল স্বীকারই করতায়, তবে কথনও বায়তুল্লাত্ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপন্ধি কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকা উচিত নর। আপনি ওধু মুহালমদ ইবনে আবদু**রাই নিপিবর করা**ম। রসূ**লুরাই** 

(সা) তাও মেনে নিয়ে হয়রত আলী (রা)-কে বললেনঃ যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মৃহাদ্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হয়রত আলী আনুগতোর মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরয় করলেনঃ আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপছিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হয়ায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হয়রত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেনঃ কাটবেন না এবং মুহাদ্মদ রসূলুলাহ্ (সা) বাতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসূলুলাহ্ (সা) সন্ধিপরটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও রহস্তে এ কথাওলো লিখে দিলেনঃ

هذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو اهلها على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فهم الناس ويكف بعضهم عن بعض ـ

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুলাহ্ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'মুদ্দ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে মুদ্ধ করা থেকে বিরুত থাকবে।

অতঃপর রসূলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ আমাদের একটি শর্ত এই ষে, আপাতত আমা-দেরকে তওয়াক করতে দিতে হবে। সোহায়েল বললঃ আল্লাহ্র কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রসূলুলাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মুধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলমী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উথিত হল। তারা বললঃ সোবহানালাহ্। আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেব---এটা কিরাপে সম্ভবপর ? কিন্তু রস্লুলাহ্ (সা) এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে:আলাহ্ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন.? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আলাহ্ তা'আলা তার জনা সহজ পথ বের করে দেবেন। হযরত বারা (রা) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এক. তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফ্রিরিয়ে দেব। দুই. আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দেবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অন্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুরাহ্র মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিক্ট আরববাসিগণ স্থাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অজীকারে দাখিল ু হবে এবং যার মনে চাইবে কোরাইশদের জনীকারে দাখিল হবে। একথা গুনে খোযায়া গোৱ

লাকিয়ে উঠল এবং বললঃ আমরা মুহাস্মদের জঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বন্ বকর সামনে অপ্রসর হয়ে বললঃ আমরা কোরাইশদের জঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সজির শর্তাবলীর কারণে সাহাবায়ে কিরামের অসন্ত তি ও মর্মবেদমাঃ যখন সজির উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হয়রত ওমর (রা) ছির থাকতে পারলেন না। তিনি আরম করলেনঃ ইয়া রাসূলালাহ্! আপনি কি আলাহ্র সত্য নবী নন? তিনি বললেনঃ অবশ্যই আমি সত্য নবী। হয়রত ওমর (রা) বললেনঃ আমরা কি সত্যের উপর প্রতিতিঠত এবং তারা কি মিখ্যায় পতিত নয়? তিনি বললেনঃ অবশ্যই। হয়রত ওমর (রা) আরয় করলেনঃ আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জালাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহালাম নয় কি? তিনি বললেনঃ অবশ্যই। এরপর হয়রত ওমর (রা) বললেনঃ তবে আমরা কেন ওমরা না করে কিরে যাবার অপমানকে কবুল করে নেব? রস্লুলাহ্ (সা) বললেনঃ আমা আলাহ্র বান্দা এবং রসূল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আলাহ্ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হয়রত ওমর (রা) আরয় করলেনঃ ইয়া রাসূলালাহ্! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুলাহ্র কাছে যাব এবং তওয়াফ করব ? তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম। কিন্ত আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে? হয়রত ওমর (রা) বললেনঃ না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেনঃ মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি রায়তুলাহর কাছে য়াবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে পেলেন এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরারত্তি করলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেনঃ আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা) আলাহ্র রস্লু, তিনি আলাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আলাহ্ তার সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আলাহ্র কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারাকে-আযমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেনঃ আলাহ্র কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাল্ল ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেনঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছ। ফারাকে আমম (রা) বলেনঃ আমি শয়তান থেকে আলাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা) বলেনঃ আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই গ্রুটি মাক্ষ হয়ে যায়।

জান্ধও একটি দুর্ঘটনা: চুক্তি পালনে রস্কুলুরাহ্ (সা)-র জপূর্ব কর্মতৎপরতাঃ যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ড হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের অসন্তল্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহুর্তে কোরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুর আবু জন্দল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মন্ধায় বন্দী করে রেখেছিল। ওধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাত্তনঙ্ চালানো হত।

সে কোনরাপে পলায়ন করে রস্কুলাহ্ (সা)-র কাছে পৌছে পেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। করেকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জন্দলকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোন শত মেনে নিতে রামী নই। রস্লুলাহ্ (সা) চুক্তিসুদ্ধে অসীকারে আবদ্ধ হয়ে সিয়েছিলেন। তাই আবু জন্দলকে ওকে বললেনঃ আবু জন্দল, তুমি আরও কিছুদিন সবর করে। আলাহ্ তা আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘুই মুক্তি ও নিক্তির কোন বাবছা করে দেবেন। আবু জন্দলের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরও বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মন্ধা এই মুহূতেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধাংসের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি-পত্র চূড়ান্ড হয়ে গিয়েছিল। কার স্বিপ্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবু বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুরাছ্ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাত্মদ ইবনৈ মাসলামা, জালী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ শ্বাক্ষর করিলেন এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা শ্বাক্ষর করিল।

ইত্রাম খোলা ও কুরবানী করা: চুক্তি সম্পাদন সমাপত হলে রস্লুরাহ্ (সা) বললেন: সন্ধির শত অনুযায়ী এখন আমাদেরকৈ ফিরে যেতে হবে। কার্ডেই সঙ্গে কুর-বানীর ষেসব জন্ত আছে, সেগুলো কুরবানী করে ফেল এবং মাথা মুগুলে ইহ্রাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিরাম যেন সন্ধিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সন্ধেও তারা শ্ব-শ্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রস্লুলাহ্ (সা) দুঃখিত ইলেন এবং উম্মূল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মূল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন: আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরকা শতাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহুর্তে তারা ভীষণ মর্মবেদনা অমুক্তব করছে। আপনি সহার সামনে নাগিত ডেকে মাথা মুখান এবং নিজের জন্ত কুরবানী করলেন। পরামর্শ অমুযায়ী রস্লুল্লাহ্ (সা) তাই করলেন। এই দুশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরাম স্বাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুখালন ও কুরবানী করলেন, রস্লুল্লাহ্ (সা) সবার জন্য দোয়া করলেন।

রসূলুয়াহ্ (সা) হদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবছান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের সমজিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহ্রাম অতঃপর আসকামে পৌছেম। এখামে পৌছায় পর সব মুসলমামের পাথেয় প্রায় মিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্ত সামামাই অবশিস্ট ছিল। রসূলুয়াহ্ (সা) একটি দশুরখাম বিহালেম এবং স্বাইকে আদেশ দিনেম—যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। কলে অবশিস্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দশুরখামে একর হয়ে গেল। টোদাশ লোকের সমাবেশ ছিল। রসূলুয়াহ্ (সা) দোয়া করলেম এবং স্বাইকে বাওয়া উরু করার আদেশ দিলেম। সাহাবায়ে কিরাম বর্ণমা করেম টোদাশ লোক এই খাদা পুর পেট ভরে আহার করল এবং নিজ মিজ পারে ভরে মিল। এই সফরের এটা ছিল বিতীয় মোণ্ডেয়া। রসূলুয়াহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে বৃষ্ট প্রীত হলেম।

সাহাবারে কিরামের ঈমান ও জানুগত্যের জারও একটি পরীক্ষাঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সন্ধির শর্তাবলী ওমরা ব্যতিরেকে ও মুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মদীনার প্রত্যাবর্তন সাহাবারে কিরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও জনড় থাকতে পেরেছিলেন। হাদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) 'ফুরা গামীম' নামক ছানে পৌছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামেকে সূরাটি পাঠ করে ওনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা) আবার প্রশ্ন করে বসলেন ঃ ইয়া রাসূলালাহ্। এটা কি বিজয় ? তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সন্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাপের বিকাশঃ এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কিরা-মের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সভ্তম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিক করে দেওয়ার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রশন্তও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুলাহ্ (সা)–র সাথে সাক্ষা**ৎ ও মেলা**– মেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্রেন্তে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রস্লুলাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রস্লুলাহ্ (সা) ও সাহা-বায়ে কিরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদ-শাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুলাহ্ (সা)-র ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্য বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলখুরাপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের দক্ষন যখন

রস্লুলাহ্ (সা) গোপনে মকা বিজয়ের প্রস্তৃতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মান্ত বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কা পমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রস্লুলাহ্ (সা) চুজি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আলাহ্র দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সম্ভন্ত হয়ে পড়েছিল যে, মকায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুলাহ (সা)-র দূরদশী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মন্ধায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এডাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মন্ধা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে—এ বিষয়ে ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোট কথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুলাহ্ (সা)-র ষপ্প বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চিতে বায়তুলাহ্ তওয়াফ করেন, মাধা মুখান ও চুল কাটেন। রসূলুক্সাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তৃক্সায় প্রবেশ করেন। বায়তুলাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাতাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রস্লুলাহ্ (সা) হষরত ওমর (রা)-কে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা) বললেনঃ নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হ্যরত আবূ বকর সিদীক (রা) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তদ্ পিট আলাহ্ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারেনি । তারা স্বপ্নের দ্রুত বান্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দারা প্রভাবাণিবত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্হে' আল্লাহ্ তা'আলা হদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হদায়বিয়ার সন্ধির 🔿 এসব শুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

क्यास्त अशास ह لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ نَبِكَ وَمَا تَا خُرَ

কারণ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারন্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অজিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই ঃ এক. আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মৃহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিব্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ঠে অথবা ن لهمه (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুভ্রম কাজ করাও একটি ব্রুটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভ্রিতে

করা হয়েছে। الثن বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী রুটি এবং الثن বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী রুটি বোঝানো হয়েছে। —( মাযহারী ) প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্য যে, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে লাক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুলাহ্ (সা)-র জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বছলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলা বাহল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া হুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। —( বয়ানুল্ল- কোরআন )

এটা প্রকাশ্য বিজয়ের विতীয় কল্যাণ। এখানে প্রয়

হয় যে, রস্লুলাহ (সা) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং তথু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান বত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রন্নের জওয়াব সূরা ফাতিহার তফসীরে 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিদায়ত' একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হিদায়তের অর্থ অভীল্ট মন্যিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীল্ট মন্যিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তল্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তল্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অজিত হওয়ার পর বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন রহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত

وهُدِ نَا الصِّوا طَ ٱلْمُسْتَقِهُمَ हाल शातन ना। ब काज़ावर नामायत श्वराजक ताक खाराज اهُدُ نَا الصِّوا طَ ٱلْمُسْتَقِهُمَ

বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উদ্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বরং রসূলুলাহ্ (সা)-কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়ত তথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকটা ও সম্ভাচীর স্বরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নৈকটা ও সম্ভাচীরই একটি অত্যুচ্চ স্বর রসূলুলাহ্ (সা)-কে দান করেছেন, যাকে

يهد يک الله वास्त्रत माधारम ব্যক্ত করা হয়েছে।

এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আগনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আগনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْآ لِيْمَانَا مَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْآ لِيْمَانَا مَّهُ عَلِيْمًا لِيُمَانِهِمُ مَ وَيَلْهِ جُنُوْدُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا لَهُ عَلِيْمًا

(৪) তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাখিল করেন, খাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে বার । নভামওল ও ভূমগুলের বাহিনীসমূহ আরাহ্রই এবং আরাহ্ সর্বন্ধ, প্রভামর । (৫) ঈমান এজন্য বেড়ে খার, খাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জারাতে প্রবেশ করান, খার তলদেশে নদী প্রবাহিত । সেখার তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং খাতে তিনি তাদের গাগ মোচন করেন । এটাই আরাহ্র কাছে মহাসাকল্য । (৬) এবং বাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শান্তি দেন, খারা আরাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারগা গোষণ করে । তাদের জন্য কন্দ পরিণাম । আরাহ্ তাদের প্রতি ক্রুছ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশংত করেছেন । এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রন্তত রেখেছেন । তাদের প্রত্যাবর্তন হল অত্যন্ত মন্দ । (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমগুলের বাহিনীসমূহ আরাহ্রই । আরাহ্ পরাক্রমণালী, প্রভামর ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন, ( যার প্রতিক্রিয়া দু'টি—এক. জিহাদের বায়'আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল ও সাহসিকতা , যেমন বায়'আতে রিযওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. কাফিরদের অন্যায় হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বশে রাখা। হদায়বিয়ায় ঘটনায় দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী ১০০ বিত্তি হবে)। যাতে তাদের আগেকার সমানের সাথে তাদের সমান আরও বেড়ে যায়। কেননা, আসরে রস্বুল্লাহ্ (সা)-র আনুগতা সমানের নুর রছি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগতোর পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহা-দের ডাক দিলেন এবং বায়'আত নিলেন তখন সবাই হাল্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়'আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীস্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর আনুগতো মাথানত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নভোমওল ও ভূমওলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য স্চিট জীব) আল্লাহ্রই। তাই কাফিরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহ্যাব ও হনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস রিজ করার জন্য ; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেল্ট। অতএব কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয় এবং আলাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতস্তুত করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আ**লাহ্ তা**'আলাই বেশী জানেন। কেননা আ**লা**হ্ তা'আলা (উপযো-গিতা সম্পর্কে ) সর্বজ, প্রক্তাময়, [ জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] এবং যাতে আল্লাহ্ ( এই আনুগত্যের বদৌলতে ) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে ( এই আনুগাঁতোর বদৌলতে ) তাদের পাপ মোচন করেন[ কেননা পাপ কর্ম থেকে তওবা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন সবই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যে দাখিল, যা সমস্ত পাপ মোচনকারী ] এটা ( অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল ) আল্লাহ্র কাছে মহা সাফল্য। ( এই আয়াতে প্রথম মু'মিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাযিল করার নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিয়ামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান র্দ্ধির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আযাবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাষিল করেছেন এবং কাঞ্চিরদের অন্তরে নাষিল করেন নি ] যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীদেরকে ( তাদের কুফরের কারণে ) শান্তি দেন, যারা আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে। ( এখানে পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মন্ত্রার দিকে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্বীকার করে পরস্পরে একথা বলেছিলঃ তারা আমাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চায়। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমন্ত কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফির ও মুশরিকের জন্য এই শান্তির সংবাদ যে, দুনিয়াতে ) তারা বিপর্যয়ে

গতিত হবে। (সেমতে কিছুদিন পরেই তারা নিহত ও বন্দী হয়েছে। মুনাফ্রিকদের সারা জীবন আক্ষেপ ও পরিতাপের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। কারণ, মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল)। এবং (পরকালে) আলাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। এটা খুবই মন্দ ঠিকানা। (অতঃপর এই শান্তির এ বলে আরো দৃঢ় করা হচ্ছে যে) নভোমগুল ও ভূমগুলের বাহিনীসমূহ আলাহ্রই এবং আলাহ্ পরাক্রমশালী (অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিমান। ইচ্ছা করলে যে কোন একটি বাহিনী দারা সকলকে নিশ্চিফ করে দিতেন। কারণ তারা এরই উপযুক্ত। কিন্তু যেহেতু তিনি) প্রজাময় (তাই উপযোগিতার কারণে শান্তিদানের ব্যাপারে অবকাশ দেন)।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

সূর্রার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুলাহ্ (সা)-কে প্রদন্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহ বণিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আর্য করলেন ঃ ইয়া রাসূলালাহ্! এসব নিয়ামত তো আপনার জন্য। এগুলো আপনার জন্য মোবারক হোক; কিন্তু আমাদের জন্য কি? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে প্রদন্ত নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত যেহেতু সমান ও রসূল (সা)-এর আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলো সব মু'মিনও শামিল। কারণ, যে কেউ সমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সেই এসব নিয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

رَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُ وَهُ وَتُسَبِّمُوْهُ بَكُرَةٌ وَّ اَصِنْيلًا ﴿ لِتُعُونُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوْهُ وَتُوقِيلًا وَكُونَا لِللهِ عَوْقَ اللهِ عَوْقَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ الْجَمَّلُ عَظِيمًا وَ مَنْ اوْفَى إِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ الْجَمَّلُ عَظِيمًا وَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ الْجَمَّلُ عَظِيمًا وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ الْجَمَّلُ عَظِيمًا وَاللهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ اللهِ اللهُ عَظِيمًا وَاللهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَسَيُونَةً لِيهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারী রূপে, সুসংবাদদাতা ও ভর প্রদর্শনকারী রূপে, (১) যাতে ঘোমরা আলাহ্ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আলাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) খারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আলাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আলাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভর করে, অতি অবশাই সে তা

নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহ্র সাথে কৃত অলীকার পূর্ণ করে, আলাহ্ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ!) আমি আপনাকে (কিয়ামতের দিন উম্মতের ক্রিয়াকর্মের) সাক্ষ্য-দাতা রূপে ( সাধারণত ) এবং ( দুনিয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে ) সুসংবাদদাতা রূপে এবং (কাঞ্চিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি, (হে মুসলমানগণ! আমি তাঁকে এ কারণে রসূল করে প্রেরণ করেছি) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে ( ধর্মের কাজে ) সাহাষ্য ও সম্মান কর ( বিশ্বাসগতভাবেও অর্থাৎ আব্লাহ্ তা'আলাকে সর্বপ্তণে ওণান্বিত এবং সর্বপ্রকার দোষজুটি থেকে পবিত্র মনে করে এবং কার্য-গতভাবেও অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করে )। এবং সকাল -সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা (ও মহিমা) ঘোষণা কর। ( এই পবিব্রতা ঘোষণার তফসীর নামায হলে সকাল-সন্ধ্যার ফর্য নামায বোঝানো হয়েছে। নতুবা সাধারণ যিকর যদিও তা মুম্ভাহাব হয়—বোঝানো হয়েছে। অতঃপর কতিপয় বিশেষ হক সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ) যারা আপনার কাছে ( হদায়বিয়ার দিবসে এ বিষয়ে ) শপথ করছে ( অর্থাৎ অঙ্গীকার করেছে ) যে, জ্বিহাদ থেকে পলায়ন করবে না, তারা বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শপথ করছে। (কেননা, উদ্দেশ্য আপনার কাছে এ বিষয়ে শপথ করা যে, আরাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান তারা প্রতিপালন করবে। অতএব যেন) আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতঃপর (শপথ করার পর) যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে (অর্থাৎ আনুগত্যের পরিবর্তে বিরুদ্ধাচরণ করবে), তার অঙ্গীকার ভঙ্গের শান্তি তার উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সত্বরই আল্লাহ্ তাকে মহা পুরক্ষার দান করবেন।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

فَكَيْفُ ا ذَا अब जिल्ला जोरे, या जुता निजात فَكَيْفُ ا ذَا

আরাতের তক্ষসীরে بَنَا مِنْ كُلِّ ا مَّ بَشَهِدُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَاء عَهِدُا اللهِ اللهِ اللهِ الله দিতীয় খণ্ডে বণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি আল্লাহ্র পর্যাম তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাফরমানী করেছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা)-ও তাঁর উভ্মতের ব্যাপারে সাদ্ধ্য দেবেন। সূরা নিসার আয়াতের তফসীরে কুরতূবী নিখেনঃ পয়পদরগণের এই সাচ্চ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবূল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাচ্চ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাচ্চ্য সমস্ত উভ্মতের পূণ্য ও পাপ কাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উভ্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সদ্ধ্যায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উভ্মতের ক্রিয়াকর্ম সকার-কর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন।—(কুরতুবী)

শক্টি تعزير খাতু থেকে উড্ত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تعزيز বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। —( মুকরাদাতুল-কোরআন)

শব্দি শুল্ল ধাতু থেকে উভূত। এর অর্থ সদ্মান করা। সর্বদেষ শব্দিটি নিশ্চিতক্রাপে আল্লাহ্র জন্যই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম
দ্বারাও আল্লাহ্কেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহ্কে অর্থাৎ তাঁর
দীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সদ্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিক্রতা বর্ণনা কর।
কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরাপ অর্থ করেন যে, রসূলকে
সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সদ্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহ্র পবিগ্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ
কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকারশান্তের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদায়বিয়ার ঘটনার দেশম অংশে বণিত বায়াআতের কথা
উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা রসূল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়াআতের করেছে,
তারা যেন শ্বয়ং আল্লাহ্র হাতে বায়াআত করেছে। কারণ, এই বায়াআতের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র
আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুল্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বায়'আত করল, তখন যেন আল্লাহ্র হাতেই বায়াআত করেল। আল্লাহ্র হাতের স্বরূপ কারও
জানা নেই এবং জানার চেন্টা করাও দুরস্ক নয়।

বারাত্যাতের আসল শর্ত কোন বিশেষ কাজের জন্য শপথ গ্রহণ করা। একজন অপর-জনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বারাআতের প্রাচীন ও মসনূন তরীকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অসীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনত ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বায়াআতের অসীকার জন্ম করবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। এতে আল্লাহ্ ও রস্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অসীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ্ তাকে মহা পুরক্ষার দান করবেন।

سَيَعُوْلُ لَكَ الْمُعَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَعْلَتْ كَاامُوالْنَا وَ اَمْلُونَا فَا اَسْتَعْفِر لَنَا ، يَعُولُونَ بِ الْسِنَتِهِمُ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلَ فَمَن يَّمْ اللهِ شَيْعًا إِن الرَّدِيكُمْ صَرَّا اَوْا مَا وَمَن يَّمْ لِكُونَ فَعَمْ اللهِ شَيْعًا إِن الرَّدِيكُمْ صَرَّا اَوْا مَا وَمَن يَّمُ لَكُ نَعْمَ لُونَ عَمِيلِا ﴿ مَلْ طَنْ اللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَمِيلِا ﴿ مَلْ طَنْ اللهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَمِيلِا ﴾ وَالْمُومِنُونَ إِلَا اللهُ وَمَن اللهُ وَالْمُومِنُونَ إِلَا اللهُ وَالْمُومِنُونَ إِلَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمُن اللهُ وَمَن اللهُ وَالْمُومِنُونَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ و

<sup>(</sup>১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বঙ্গে রয়েছে, তারা জাগনাকে বল্বে ঃ জামরা জামাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম । অতএব, জামাদের পাপ মার্জনা করান । তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অতরে নেই । বলুন ঃ জালাহ তোমাদের ক্ষতি জথবা উপকার সাধনের ইল্ছা করলে কে তাকে বিরত রাখতে পারে ? বরং তোমরা যা কর, জালাহ সে বিষয় পরিপূর্ণ ভাত । (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে বে, রসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে জাসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের জন্য খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারণার বন্বতী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা জালাহ ও তাঁর রস্তা বিশ্বাস করে না, জামি সেসব

কাফিরের জন্য ছলঙ জপ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নডোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব জারাহ্রই। তিনি বাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং বাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ষেসব মরুবাসী (ছদায়বিয়া সফর থেকে) পশ্চাতে রয়ে গেছে, (সফরে শরীক হয়নি) তারা সত্বরই (যখন আপনি মদীনায় পৌছবেন) আপনাকে (মিছামিছি) বলবে (আমরা আপনার সাথে যাইনি কারণ ) আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের জন্য ( এই ছুটি ) মার্জনার দোয়া করুন। ( এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মিখ্যাচার প্রকাশ করে বলেন ঃ) তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। [ অতঃপর রস্লুরাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যখন আপনার কাছে এই ওযর পেশ করে, তখন ] আপনি বলে দিন (প্রথমত এই ওযর সত্য হলেও আল্লাহ্ ও রস্লের অকাট্য নির্দেশের মুকাবিলায় তুচ্ছ ও বাতিল গণ্য হত। কেননা, আমি জিভাসা করি,) আলাহ্ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার করার ইচ্ছা করলে কে তাঁর সামনে তোমাদের জন্য ( উপকার ক্ষতি ইত্যাদি ) কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে ? (অর্থাৎ তোমাদের সন্তা অথবা তোমাদের ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে যে উপকার অথবা ক্ষতি তকদীরে অবধারিত হয়ে গেছে, তার খেলাফ করার ক্ষমতা কারও নেই। তবে শরীয়ত অনেক ক্ষেত্তে এই ধরনের আশংকার ওযর কবুল করে অনুর্মাত দিয়েছে, যদি সেই ওযর বাস্তবে সত্য হয়। আলোচ্য প্রশ্নে শরীয়ত বাড়ী-ঘরের ব্যস্ততাকে গ্রহণযোগ্য ওযর সাব্যস্ত করেনি যদিও তা বাস্তবসম্মত হয়। দ্বিতীয়ত, তোমাদের পেশকৃত এই ওযর সত্যও নয়। তোমরা মনে কর যে, আমি এই মিখ্যা সম্পর্কে অবগত নই, কিন্তু সতা এই যে, ) আল্লাহ্ তা'আলা ( যিনি ) তোমাদের সব কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছেন যে, তোমাদের অনুপস্থিতির কারণ তা নয়, যা তোমরা বর্ণনা করছ ) বরং ( আসল কারণ এই যে, ) তোমরা মনে করেছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ কখনও তাঁদের বাড়ী-ঘরে ফিরে আসতে পারবেন না ( মুশরিকদের হাতে সবাই প্রাণ হারাবে ) এবং এই ধারণা তোমাদের মনেও খুব সুখকর ছিল (আল্লাহ ও রসুলের প্রতি শত্রুতার কারণে এটা তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল )। তোমরা মন্দ ধারণার বশবতী হয়েছিলে। তোমরা (এসব কৃফরী ধারণার কারণে)এক ধ্বংসমুখী সম্প্র-দায় ছিলে। ( এসব শান্তির খবর তানে তোমরা এখনও ঈমানদার হয়ে গেলে ভাল, নতুবা ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সেসব কাঞ্চিরের জন্য জলভ অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (মু'মিন ও অবিশ্বাসীদের জন্য এই আইন রচনার কারণে আশ্চর্যাদ্বিত হওয়া উচিত নয়, কেননা ) নভোমওল ও ভূমওলের রাজত্ব আল্লাহ্রই ৷ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। ( কাফির যদিও শাস্তির যোগ্য হয়, কিন্তু ) আল্লাহ্ ক্ষমা-শীল, পরম দয়ালু (কাজেই সেও খাঁটি মনে বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকেও ক্ষমা করে দেন) ।

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

উল্লিখিত বিষয়বস্তু সেসব মরুবাসীর সাথে সম্পৃক্ত, যাদেরকে রসূলুল্লাহ্ (সা)

www.almodina.com

হদায়বিয়ার সক্ষরে সঙ্গে চলার আদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা নানা তালবাহানার আল্রয় নেয়। হদায়বিয়ার ঘটনার প্রথম অংশে একথা ব্যনিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের কেউ কেউ পরবর্তীকালে তওবা করে এবং খাঁটি ঈমানদার হয়ে যায়।

سَيُقُولُ الْمُحُلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَغَانِم لِتَاحُدُوهَا ذَرُونَا الْمُعَلِّمُ اللهِ قُلُ لَّنُ تَتَبِعُونَا اللهُ عَلَى اللهُ قُلُ لَنُ تَتَبِعُونَا كَالْمُ اللهُ قُلُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(১৫) তোমরা যখন যুদ্ধনন্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে ঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন ঃ তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আলাহ্ পূর্ব থেকেই এরপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে ঃ বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ্ণ পোষণ করছ। পরস্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন ঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহ্ত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আলাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরন্ধার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রপাদায়ক শান্তি দেবেন। (১৭) অক্ষের জন্য, থঞ্জের জন্য ও রুপ্লের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রস্বনের আনুগত্য করবে, তাকে তিনি জালাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেবে, তাকে করবেন, তাকে ব্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেবে, তাকে ব্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেবে, তাকে ব্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেবে, তাকে ব্রবাহিত হয়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা সত্তরই যখন (খায়বরের) মুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (হদায়বিয়ার সফর থেকে) পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবেঃ আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাবার অনুমতি দাও। ( এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধল ধ সম্পদ সংগ্রহ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্ত হদায়বিয়ার সফরে কল্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আরাহ্ বলেনঃ) তারা আলাহ্র আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। (অর্থাৎ আলাহ্র আদেশ ছিল এই ষে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হুদায়বিয়া ও বায়'আতে রিমওয়ানে অংশগ্রহণ ক্রেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না ; বিশেষত তারা যাবে না, যারা হদায়বিয়ার সফরে অংশ-প্রহণ করেনি এবং নানা তালবাহানার আশ্রয় নিয়েছে )। অতএব, আপনি বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। (অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্বর করতে পারি না। কারণ, এতে আলাহ্র আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ্ আছে। কেননা, ) আলাহ্ -প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ [ হদায়বিয়া র্থেকে ফিরে আসার পথেই আলাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বর যুদ্ধে হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদৈর ব্যতীত কেউ যাবে না। বাহাত এই আদেশ কোরআনে উদ্ধিখিত নেই। ্র থেকে বোঝা যায় যে, এই আদেশ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে রসূলুলাহ্ (সা) লাভ করেছিলেন। এরূপ অপঠিত ওহী হাদীসের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। একথাও সঙ্বপর যে, হদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতীর্ণ সূরা ফাত্হের اَ اَنَا بَهُمْ فَنْكُ قَرِيْبًا আয়াতে খায়বরের বিজয় বোঝান। হয়েছে। সেমতে এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে যে, খায়বরের বিজয় হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-ু কারিগণই লাভ করবে। আপনার এই কথা ভনে উভরে ] তখন তারা বলবেঃ [বাহাত এখানে রসূলুলাহ্ (সা)-র মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদেরকে সাথে না নেওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্র আদেশ নয় ] বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিষেষ পোষণ করছ। ( তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনঃপূত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদেষের কোন নামগন্ধও নেই।) বরং তারা অন্ধই বুঝে। (পুরাপুরি বুঝলে আলাহ্র এই আদেশের রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারত যে, হদায়বিয়ায় মুসলমানরা একটি রহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনা-ফিকরা তাদের পাথিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বর যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাঞ্চিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এ পর্যন্ত খায়বর সম্পক্তিত বিষয়বস্ত বর্ণিত হল। অতঃপর অপর একটি ঘটনা ইরশাদ হচ্ছেঃ), আপনি পশ্চাতে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে(আরও)বলে দিন,(এক খায়বর যুদ্ধে না গেলে তাতে কি হল, সওয়াব হাসিল করার আরও অনেক সুযোগ ডবিষ্যতে আসবে। সেমতে ) সম্বরই তোমরা এমন লোকদের প্রতি ( যুদ্ধ করার জন্য ) আহূত হবে, যারা কঠোর যোদ্ধা ( এখানে পারস্য ও রোমের সাথে য়্জ বোঝানো হয়েছে )৷ [ দুরুরে মনসূর ] কেননা, তাদের সেনাবাহিনী ছিল প্রশিক্ষণপ্রাংত ও অন্তেশন্তে সুসজ্জিত। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, ( ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগতা ও জিযিয়া দানে স্বীকৃত

হয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এ কাজের জন্য আহ্ত হবে ) অতএব (তখন) যদি তোমরা আনুগত্য কর (এবং তাদের সাথে জিহাদ কর ) তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা তখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, ষেমন ইতিপূর্বে (হদায়বিয়া) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছে, তবে তিনি যত্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। (তবে জিহাদে অক্লম ব্যক্তিগণ এর আওতা বহির্জূত। সেমতে) অক্লের জন্য কোন গোনাহ্ নেই, খঞ্জের জন্য কোন গোনাহ্ নেই এবং কল্লের জন্য কোন গোনাহ্ নেই। (উপরে জিহাদকারীদের জন্য জালাত ও নিয়ামতের যে ওয়াদা এবং জিহাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের জন্য যে শাস্তির খবর উল্চানিরত হয়েছে, তা বিশেষভাবে তাদের জন্যই নয় বরং) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর আনুগত্য করবে, তাকে জালাতে দাখিল করা হবে, যার নিশ্নদেশে নদী প্রবাহিত এবং যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যত্ত্বণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

#### আনুষয়িক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সণ্তম হিজরীতে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় রস্লুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধে গমন করার ইচ্ছা করলেন, তখন শুধু তাঁদেরকে সঙ্গে নিলেন, যাঁরা হদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রস্ল (সা)-কে খায়বর বিজয়ও সেখানে প্রভূত গনীমতের মাল লাভের ওয়াদা দিয়েছিলেন। তখন যেসব মরুবাসী ইতিপূর্বে হদায়বিয়ার সফরে আহৃত হওয়া সন্থেও ওয়র পেশ করে অংশগ্রহণে বিরত ছিল, তারাও খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল, হয় এ কারণে যে, তারা লক্ষণাদি দৃষ্টে জানতে পেরেছিল যে, খায়বর বিজিত হবে এবং অনেক যুদ্ধেলণ্য সম্পদ অর্জিত হবে। না হয় এ কারণে যে, মুসল্মানদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার ও হদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন কল্যাণ দেখে জিহাদে অংশগ্রহণ না করার কারণে তারা অনুতণ্ত হয়েছিল এবং এখন জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। মোটকথা, তাদের জওয়াবে কোরআন বলেছেঃ

এই আদেশের অর্থ খায়বর যুদ্ধ ও যুদ্ধলত্থ সম্পদ বিশেষ করে হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাপ্য। এরপর كُوْ لِكُمْ قَا لَ اللهُ مِنْ قَبْلُ वाক্যেও হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-

কারীদের এই বিশেষত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের কোথাও এই বিশেষত্বের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় এই বিশেষত্বের ওয়াদাকে 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন' বলা কিরাপে ওদ্ধ হতে পারে?

ওহী ওধু কোরজানে সীমাবদ্ধ নয়, কোরজান ছাড়াও ওহীর মাধ্যমে আদেশ এসেছে এবং রসুলের হাদীসও আলাহ্র কালামের ছকুম রাখেঃ আলিমগণ বলেনঃ হদায়বিয়ায়

অংশগ্রহণকারীদের বিশেষত্ব সম্পর্কিত উল্লিখিত ওয়াদা কোরআন পাকের কোথাও স্পল্ট-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং এই বিশেষত্বের ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা 'ওহী গায়র-মতলু' অর্থাৎ অপঠিত ওহীর মাধ্যমে হুদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়েছিলেন। এ ছলে একেই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্ ইতিপূর্বে বলে দিয়েছেন' বাক্য দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, কোরআনের বিধানাবলী ছাড়া যেসব বিধান সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও এই আয়াত অনুযায়ী 'আল্লাহ্র কালাম'-ও আল্লাহ্র উজির মধ্যে দাখিল। যেসব ধর্মগ্রন্ট লোক রসূলুলাহ্ (সা)-র হাদীসকে ধর্মীয় প্রমাণ বলেই শ্বীকার করে না, এসব আয়াত তাদের ধর্মগ্রন্টতা কাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেক্ট। এখানে আরও একটি আলোচনাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, হুদায়বিয়া সফরের শুকুতে অবতীর্ণ এই সূরার অন্য

এক আয়াতে বলা হয়েছে যে نَدُمُ نَدُمُ قَرَيْبُ وَا كُنْ بَهُمْ فَتَحَا قَرِيْبُ وَمِعْ الْمَاءِ وَا أَنْ الْهُمْ فَتَحَا قَرِيْبُ

মত্যে এখানে 'নিকটবর্তী বিজয়' বলে খায়বর বিজয় বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআন খায়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলখ্য সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই 'আল্লাহ্র কালাম' ও 'আল্লাহ্র উক্তির' অর্থ হতে পারে। কিন্তু বান্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলখ্য সম্পদের ওয়াদা তো আছে, কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলখ্য সম্পদ হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিশ্টোর কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দারাই জানা গেছে। অতএব, 'আল্লাহ্র কালাম' ও আল্লাহ্র উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, 'আল্লাহ্র কালাম' বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে:

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যার সমকাল খায়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।——( কুরত্বী)

সহকারে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উজি বিশেষভাবে খায়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জিহাদেও শরীক হতে পারবে না—আয়াত থেকে এটা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযায়না ও জোহায়না গোয়্রদ্ধ পরবর্তীকালে রস্লুলাহ্ (সা)-র সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।—(রাহল মা'আনী)

হদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে বাঁচি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ঃ হদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, ভাদের সবাইকে খারবরের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবতীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুশ্ভির জন্য পরবতী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সাম্থনা দেওয়া হয়েছে যে, আলাহ্র ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিশ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনেপ্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যভাণীর আকারে

বর্ণনা করেছে, যা রসূল করীম (সা)-এর ইন্ডিকালের পর প্রকাশ পাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

### 

জিহাদের দাওয়াত দেওয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রস্লুলাহ্ (সা)-র জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমত, এরপর তিনি কোন মুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণে নেই, দিতীয়ত, এরপর এমন কোন বীরয়োদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলাও হয়নি, যাদের বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধা জাতির সাথে মুকাবিলা ছিল; কিন্তু এই মুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আলাহ্ তা'আলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণই হয়নি। রসূলুলাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম বিনাযুদ্ধে তাবুক থেকে কিরে আসেন। হুনায়ন যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশন্ত্র ও বীরয়োদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মুকাবিলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কিসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হয়রত ওমর ফারুক (রা)-এর আমলে জিহাদ হয়েছে।—( কুরতুবী )

হষরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন ঃ আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম । কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন্ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অব-শেষে রসূলুলাহ্ (সা)-র ইন্তিকালের পর হয়রত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে তিনি আমাদেরকে বনী হনায়কা ও মোসায়লামা কায়যাবের জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, এই আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উজির মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। পরবতীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর মধ্যে দাখিল থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও কারুকে আষম (রা)-এর খিলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

#### www.almodina.com

حَتَّى يُسْلُمُوا वर्जाक खेता अत किताजार تقا تِلُو نَهُم أَ و يُسْلِمُونَ

বলা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী े অব্যয়কে عنى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা খীকার করে।

ह्यत्र हेवात- वाक्वांत्र (त्रा) वालन, हेशदत्र حرج

আয়াতে যখন জিহাদে অংশগ্রহণে পশ্চাতপদদের জন্য শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কতক বিকলার লোক চিন্তাগ্রন্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জিহাদে অংশ-গ্রহণ করার যোগ্য নয়। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, খজ ও রুয়কে জিহাদের আদেশের আওতা-বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছে :—(কুরত্বী)

لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِرِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجُرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَانْزَلَ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتَكَا
قَرِيبًا فَوَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَاٰخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَعَدَرُيلًا حَكْمُ لَمُ لَا اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَرُيلًا فَوَعَنَا مَكُولُهُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَرُكُمُ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَرُكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاٰخُذُونَهَا فَعَجْلَ لَكُمُ لَمُ لِهِ وَكُفَّ وَعَدَرُكُمُ اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهَا فَدُ الْمُأْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمُ عِمَالِطًا وَعَلَيْهَا فَدُ الْمَاطُ اللهُ يَهَا وَلَكُونَ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَيَ اللهُ يَهَا وَكُلُ اللهُ يَهَا وَلَكُونَ اللهُ يَعَالَى اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَ

(১৮) জারাহ্ মু'মিনদের প্রতি সপ্তল্ট হলেন, যখন তারা রক্ষের নীচে আপনার কাছে লপথ করল। আরাহ্ অবগত ছিলেন, যা তাদের অবরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুক্তল্বধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আরাহ্ পরাক্রমশালী; প্রভাময়। (২০) জারাহ্ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুক্তল্বধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ভ্রান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শহুদের স্বন্ধ

করে দিয়েছেন—খাতে এটা মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং ভোমাদেয়কে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) জারও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও ভোমাদের অধিকারে জাসেনি, জালাহ্ তা বেল্টন করে আছেন। জালাহ্ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

সর্বদক্তিমান।

নিশ্চিতই আলাহ্ (আপনার সফরসঙ্গী) মুসলমানদের প্রতি সন্তল্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা আপনার কাছে রক্ষের নীচে (জিহাদে দৃচ্পদ থাকার) শপথ করছিল। তাদের অন্তরে ষা কিছু ( আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার সংকন্ধ ) ছিল, আল্লাহ্ তাও অবগত ছিলেন। (তখন) আল্লাহ্ তাদের অভরে প্রশাভি স্পিট করে দেন। (ফলে আলাহ্র আদেশ পালনে তারা মোটেই ইতন্তত করেনি। এগুলো ছিল ইন্দ্রিয় বহির্ভূত নিয়ামত। কিছু ইন্দ্রিরপ্রাহ্য নিয়ামতও তাদেরকে দেওয়া হয়। সেমতে ) তাদেরকে বিজয় দান করেন ( অর্থাৎ খায়বর বিজয় ) এবং ( এই বিজয়ে ) বিপুল পরিমাণ মুদ্ধলম্ধ সম্পদও ( দিলেন) ষা তারা লাভ করবে। আলাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রভাময়। (স্বীয় কুদরত ও রহস্য বলে যখন যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। এই খায়বর বিজয়ই শেষ নয়; বরং ) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ( আরও ) বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন, যা তোমরা লাভ করবে। অতএব (সেসব সম্পদের মধ্য থেকে) এটা তোমাদেরকে তাৎক্ষণিক দান করেছেন এবং ( এই দানের জন্য ধায়বরবাসী ও তাদের মির ) লোকদের হাত তোমাদের থেকে স্বন্ধ করে দিয়েছেন, ( অর্থাৎ সবার অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। ফলে তারা আর বেশী হাত বাড়ানোর সাহস পায়নি। এতে করে তোমাদের পাথিব উপকারও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তোমরা আরাম ও স্বাচ্ছন্দা লাভ কর ) এবং (ধর্মীর উপকারও ছিল ) যাতে এটা ( অর্থাৎ এই ঘটনা ) মু'মিনদের জন্য (অন্যান্য ওয়াদা সভা হওয়ার ) এক নিদর্শন হয় ( অর্থাৎ আয়াহ্র ওয়াদা সত্য হওয়ার ব্যাপারে ঈমান আরও মজবুত হয় ) এবং যাতে ( এই নিদর্শনের মাধ্যমে ) ভোয়া-দেৱক (ছবিস্যাত্ত্ব জনা প্রত্যেক কাজে ) সরল পথে পরিচালিত করেন ( মানে তাওয়াকুল ल्था चाबार व उनद चक्चात न्या । चेक्ता कहे त्य हित्रिनित्तक चुना वरे घरेना हिना जात मारक काबाह्य अठि बाचा ताम। अक्रमूब भयीत प्रेशनाव प्रक्रि रस मात्र। अतः जुनित्रक ७ विश्वामगढ जनकात्र, श्रा

উপকার, যা বিজয় বালে বাল করা হরেছে)। এবং আরও একটি বিজয় (প্রতিণ্টত)
রয়েছে, যা (এ পর্যন্ত) তোমাদের অধিকারে আসেনি (অর্থাৎ মক্কা বিজয়। যা তথন পর্যন্ত
বাস্তব রূপ লাভ করেনি) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা বেল্টন করে আছেন (যখন ইচ্ছা করবেন, তোমাদেরকে দান করবেন) এবং (এরই কি বিশেষত্ব) আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে

#### मानुष्ठित प्रश्निक विद्या

## معهد النَّفُ وَفِي اللَّهُ مَي النَّهُ وَفِيكُ إِنَّ لِيبًا لِمُونَكَ تَحْتَ العَّجَوَةَ

क्षानं जुलरहाम सामानं स्ताह हम, कीरमान अनाम आहरणा सामान कीरमानामान होनाम क नामानीही अस्त्रहर्मन देशान करने। स्थानना, सामान्य अवस्थित और स्थानभाव विनाहत्वहरू निरम्बरण सामाने किल्ली कर्मन करने किल्ली करने किल्ली करने किल्ली करने किल्ली करने किल्ली करने किल्ली करने किल्ली

সার্বাবারে কির্মেন্দ্র প্রতি সোনারোপ এবং জীনের ভূক রাছি দিরে জালোচনা ও বিতর্জ করা এই প্রাক্তান্তর পরিক্ষা । ভ্রমানিক বাহি সম্পত্তি করা ও মানাক্তিরতের ঘোষণা নির্মেছন, মারি তা আরা মেনব সম্পানিক বাহি সম্পত্তি করা ও মানাক্তিরতের ঘোষণা নির্মেছন, মারি র্টানের ভরক থেকে কোন ভুল্ব টি অথবা গোনার হয়েও নার, চলে এই আরাড তাঁনের ক্রমা লোকাণা করছে। এমতাবহার তালের বে কম ক্রমানত প্রশংসাই ও উত্তম নর, সেভারতের সালোকান ও ক্রিকের লক্তাবহুতে পরিশ্বত করা র্ডাগাজনক এবং এই আরাতের পরিপ্রা। রাফেমী সম্প্রদার হ্যরত আরু বকর, ওমর ও জন্যানা সাহাবীর প্রতি কৃষ্ণরনিক্তাক্রর নোম আরোগ করে। আলোচা আরাত তালের উক্তি সুস্প্রটাবে খণ্ডন করে।

্ নিৰ্পান্ধন কৃষ্ণ । আয়াতে যে ব্ৰক্ষেত্ৰ উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবুল বৃক্ষ। কথিত আছে যে, বসূৰুৱাহ্ (সা)-ব ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায় আদায় করত। হয়রত জালাকে আয়ম (রা) দেখনেন যে, ভবিষ্যতে অভ ব্যোক্তিয়া পূর্বকর্তী উস্মতের নায় এই বুক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আদংকায়

তিনি বৃদ্ধটি কাটিরে দেন। কিন্তু কুথারী ও মুসন্ধিনের রেওয়ায়েতে ক্ষরত তারেক ক্রনে আকার রক্ষান ব্যবনঃ আমি একবার হলে যাওয়ায় পথে এক আম্বান ক্রিয়া সংখ্যক লোককে একটিত হয়ে নামায় পড়তে ক্ষেন্তাম। তালেরকে ক্রিয়েস ক্রেয়ান ঃ এটা লোক মুসন্ধিন গ তারা ব্যবহা এটা সেই কুছ, যার নীচে রস্বান্তাম (সা) ব্রিরওয়ানের ক্ষের্থ হবে ক্রেন্তাম। তালি ব্যবহার সায়ীর ইবনে মুসাইন্তিনের কাছে উপন্তিত হয়ে এই ঘটনা বিরত ক্রেন্তাম। তিনি ক্যানেরঃ আমার পিতা বারাজ্যাতে রিমওয়ানে অংশগ্রহণকারীকার ক্ষান্তবান ক্রেন্তাম। তিনি ক্যানের ব্যবহান হ আমার মুখন প্রকর্তী ক্রেন্ত মুন্তাম উপন্তিত হঠে, তথ্য ক্ষান্তবান ভিনি আমানেক ব্যবহান হ আমার মুখন প্রকর্তী ক্রেন্ত মুন্তাম উপন্তিত হঠ, তথ্য ক্ষান্তবান ক্ষান্ত

ও থেকে জানা গেল যে, গরকাতীকানে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি কৃত্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল একং তার নীচে জড়ো হয়ে নামাম গড়া গুরু করেছিল। হয়রত জারাক্তা আমা (রা) একথাও জানতেন যে, এটা সেই রুচ্চ নয়। তাই অবাছর নয় যে, বিশি শিক্ষাক্তা আশংকা বেটা কর্ম ক্ষেটিও কর্তন করিছে দেন।

भारतक विश्वक १ भारतक अक्रक स्ट क्रम्यम, एवं ७ वान-वालिक प्रमुख्य अक्रक विश्वक अक्रक स्ट क्रम्यम ।—( भारतको )

عبيه والمعادد به عبسه مسوراً أنا يُهُم اللَّمَا تَرِيُّهَا اللَّهِ اللَّمَا تَرِيُّهَا اللَّهَا لَوْيُهَا اللَّهَا لَكُونُهُمْ اللَّهَا لَوْيُهَا اللَّهَا لَوْيُهَا اللَّهَا لَوْلُهَا اللَّهَا لَمُ اللَّهَا لَوْلُهَا اللَّهَا لَوْلُهَا اللَّهَا لَيْنُهُمْ اللَّهَا لَلَّهَا لَوْلُهَا اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهَا لَيْنُ لَهُمْ اللَّهَا لَوْلُهَا لَا لَهُمْ اللَّهَا لَلَّالُّهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمُ اللَّهَا لَوْلُهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهَا لَلَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلَّ اللَّهُمُ اللَّالُّ اللَّهُمُ اللّلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

विकार । एमास्मिक्ता श्वास श्राकामकां तम भार वह विकार कांचन कथ व्यास स्वरूप । এक दिए-स्वरूप स्वयूप्तारी स्वासिक्ता श्वास विकार साहार मह इस्तुष्वाह (म्रो) स्वीतिह एक विन्न अवश् स्वयूप्ताह स्वयूप्ताह

দোট্ডৰা, প্ৰাণিত হল যে, খায়বন বিজয়ের ঘটনা হদানবিয়ার সমান্তর বেশ কিছু
দিন পরে সংঘটিত হল। সূরা ফাড্ছ যে ছদানবিয়ার সমানকালে অকটার্ল ব্যায়ত এ বিষয়ে
কারও বিয়ত নেই। হাঁা, এ বিষয়ে মততেদ রয়েছে যে, রাপূর্ণ সূরা জখনই নামিল হয়েছিল,
না কিছু সংখ্যক আয়াত পরে নামিল হয়েছে। প্রথমোড অবস্থা সারাজ হলে আলোচা আয়াতসমূহে খায়বলের আলোচনা ভবিষাখাণী হিসাবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে অকটা ও মিন্চিত
—একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অকীত পদবাচা বারহার করা হয়েছে। প্রকাশনের থেষাক্র
অবস্থা সারাজ বলে আলোচা আরাজ্যক্ষ পরে স্বাক্তীর্গ হওয়ার স্কাবনা আছে।

وَمَعَا نِمَ كَثَيْرَ لَا يَّا خُذُ وُنَهَا وَهِ هُوهِ هِ هُ هُو هُمَا فَمَ كَثَيْرَ لَا يَّا خُذُ وُنَهَا وَه अन्बाता মুসলমানদের আরাম ও বাচ্ছদ্য অর্জিত হয়।

अभात وَعَدَ كُمْ اللَّهُ مَغَا نُمَ كَثَيْرَةً ثَا خُذُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذَ عَ

কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অজিত হবে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশে হদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বণিত সম্পদ সবার জন্য ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষত্বের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়িন; বরং তা পৃথক ওহীর মাধ্যমে রস্লুল্লাহ্ (সা) কে বলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কিরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

जाशाल शत्रवत्रवात्री कांकित त्रण्छानाशत्क و كُفُّ ٱ يُد ي النَّا س عَنْكُم

বোঝানো হয়েছে। আলাহ তা'আলা তাদেরকে এই জিহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেন নি। ইমাম বগভী বলেন ঃ গাতফান গোল খায়বরের ইহুদীদের মিল্ল ছিল। রসূলুলাহ্ (সা) কর্তৃক খায়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্রশন্তে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খায়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুশিহিতিতে আমাদের কাড়ীঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ্ স্থিমিত হয়ে গেল। —(মাযহারী)

बंध के विवाद के विवाद

মুসঙ্গমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাধীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মন্ধা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কান তফসীরবিদ আয়াতে মন্ধা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

### وَلَوْ قُتُلَكُمُ الَّذِينَ كُفُرُوا لُولُوا الْأَذْبَارُ ثُمُّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

اللهِ الَّتِي قُدُ خَكَتُ دُهُو هُو الَّذِي كُفُّ مَتَّى بِهَا وَ أَهُلُهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا هُ

(২২) যদি কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আরাহ্র রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আরাহ্র রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মন্ত্রা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আরাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কৃষ্ণরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবশ্বানরত কুরবানীর জন্তদেরকে যথান্থানে পৌছতে। যদি মন্ত্রায় কিছুসংখ্যক সমানদার পুরুষ ও সমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিত্ট হরে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অভাতসারে ক্ষতিগ্রম্ভ হতে, তবে সব কিছু চুকিরে দেওয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আরাহ্ তা'জালা যাকে ইচ্ছা শ্রীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যত্তপাদারক শান্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফিররা তাদের জভরে মূর্যতাযুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আরাহ্

তীর রসূত্র ও মুন্মিনদের উপর স্থীর প্রশান্তি নামিল করাজন এবং ভালের জন্য সংক্ষেম্ম স্বাক্ত অপরিভার্য করে দিলেন। বন্তত ভারাই ছিল এর অধিকতার যোগ্য ও উপযুক্ত। জালাছ্ স্বাধ্

#### एक जीरबंध आध-अश्कर

(বৈহেতু কারিশ্বদের পরাজিত হওয়ার সভত কারণ বিদানান ছিল, খা পরে খাঁপত হৰে, সৈহৈতু ) যদি এই সন্ধি না হত , বরং ) কান্ধিররা ভোমদের মুক্ষবিলা করত, তবে (সেপব কার্ববৰ্ণত) অবশাই ভারা প্রত প্রদর্শন করতে, অত্যপন্ন ভারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। আলাহ (কাঞ্চিরদের জন্য) এই শ্রীভিট করে জেখেছেন, যা রুষ থেকৈ তান আছে (ছৈ, একাবিলায় সভাপতীয়া জয়ী ও মিখাগছীয়া পরাজিত হয়। কথনও কোন রহস্য ও উপযোগিতার কারণে এতে বিশ্বর হওয়া এর পরিপদ্ধী নয় )। আপনি আন্তাহর রীতিতে (কোন কভিন্ন তর্ফ থেকে) কোন পরিবর্তন সাবেন না (খৈ, আশ্লাছ কোন কাজ করতে চাইবেন এবং কেউ তা হতে দেবে মা )। ভিনিই ভাদের হাভকে ভোমাদের থেকে (অর্থাৎ তৌখাদেরকৈ হত্যা করা থেকে) এবং ভৌমাদের হাতকে ভালের (ইত্যা) থেকে মন্ত্রায় (অর্থাৎ মন্ত্রার অদুরে হদায়বিয়ায় ) নিধারিত করেছেন ভোমাদেরকে ভাদের উপর জরী করার পর। [ এখানে সুরার গুরুতে উল্লিখিত ইদার্মবিরার কাহিমীর অব্টম অংশে বঁণিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম ফোরাইনদের সঞ্চান খান্তিক গ্রেফতার করেছিলেন। প্রহাড়া আরও কিছু লোক গ্রেফতার হয়ে মুসলমানদের অধিকারে চলৈ এসৈহিল। তথ্ন মসল্মানরা যদি ভাদেরকে হত্যা ক্ষত, তবে অপস্থাদিকে মন্ত্রায় আটিক হবরত ওসমান সনি (রা) ও কিছুদংখ্যক মসলমানকেও কাছিদ্বারা ইন্ড্যা করে দিও। এর অবশাভাবী পরিপতি ছিল উভয় সক্ষে তখল যদ্ধ তক্ষ হয়ে যাওয়া। মদিও উদ্দিখিত প্রথম আয়াতে আলাহ তাজালা একখাও বলৈ দিয়েছেন যে, মুদ্ধ ইনেও বিজয় মুসল্মানের হত, তথাপি আয়াহর ভানে তথন বৃদ্ধ মা হওয়ার মৰেটি মুসলমানদের ইইডম স্বাৰ্থ মিহিত ছিল। তাই এদিকে কাঞ্চির বন্দীদেরকে হত্যা না করার বিষয়ট মসলমানদের অন্তরে জার্মারিত করে দিরেন। এখানে মুসল্মানদের হাত তাদের হত্যা থেকে মিবারিত করনেন। অপরদিকে জাল্লাহ তা'আজা কোরাইশদের অন্তরে মুসলমানদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা দান্তির প্রতি আক্রণ্ট হয়ে সোহায়েলকে রস্ত্রন্তাহ (সা)-র কাছে পাঠিয়ে দিল। এডাবে প্রভাগর আলাহ তা'আলা শ্বন্ধ না হওয়ার বিস্থী বাবস্থা সম্পন্ন করলেন।। তৌমরা যা 🐃 ছিলে, আল্লাহ (তখন) তা দেখছিলেন ( এবং তিনি ভোষাদের কাজের পরিণতি ভার্মতেন। তিই খুদ্ধ তরু হয়ে খাওয়ার খত কোন কাজ হতে সেন দি। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে. বুদ্ধ হলৈ কাফিররা কিভাবে এবং কেন পরাজিত হত ) তারাই তো ফুফরী করেছে এবং -ইতামাদেরকে (ওপ্ররা করার জন্য) অসজিদে-হারামে উপস্থিতি থেকে বাধা দিকেছে। (এখানে অসজিদে-হারাম এবং সাক্ষা-মারওয়ার মধাবতী সাসর দুরত্ব এ উভয়কে বোঝামো হয়েছে। বিল্ব তত্ত্বাফ যেহেত আমলও স্বৈপ্তথম এবং তা মসন্তিদে হারামে সম্পন্ন হয়, তাই ক্তম মসজিদে-হারাম থেকে বাধা দেওরার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে) প্রবং (ইদার্মবিয়াম) অবস্থানরত কুরবানীর অকভারোকে যথানানে সৈছিতে বাবা দিয়েছে। জড কুরবানীয়

ক্ষাৰ কৰে নিলা। ভালা কভডোনে দিনা পৰত পৌছতে দেয়ান। তাদেক একে অসমেধ अपर अभिन्न देशकार वाका आदम कुनुक वसाय प्राची हिल और एक, मूजनमामानस्तरक गुल्लास জাদেশ দিন্ধে তাদেরকৈ পর্যু দন্ত করে দেওয়া হোক। কিন্ত কোন কোন রহল্য এই দাবী পূরণের পৰে অভ্যাৰ হলে যায়। তথ্যধা একটি রহসা ছিল এই যে, তখন মন্ত্ৰায় অনেক মুসলমান কাবিদ্যালের হাতে কর্নী ও নির্বাভিত ছিল।। হদায়বিদ্যার কাহিনীর দশম তংগেতা উল্লেখ क्या रसार अवर वायु वन्तावक कवितामक कथा वर्गमा क्या रसार । उथम यूक उन्न ইন্সে লৈকে অভাতসারে এসক কুসলখানত ক্ষতিগ্রন্ত হত এবং ক্রমে মুসলমানদের হাতেই ভালের নিহত হওয়ার আশংকা ছিল। কলে সাধারণ মুসলমানসণ তাতে দুঃ বিভ ভতামুচণত ৰক্ত। এই আছাই তা'আলা যুক্ত না ইওয়ায় গলেচ গরিম্বিতি স্থিতি করে দিলেদ। পর্যতী जानाएं और विवस्तवस्य वर्गिङ स्टार्स्स् ।। यगि (यस्तास्र छथम ) जानक मूर्तानमान नुस्रक अवर কুলনান নামী না থাকত, নাদেরকৈ ভোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের গিচ্ট হয়ে বাওয়ার অলিকৌ না ধানত, অভঃগর তাদের কারণে ভোমরাও দুঃধিত; অমূচণত ও রাডিগ্রস্ত না হতে; ডকৈ সক কিস্সা চুকিছে দেওরা হত। কিন্ত এ কারণে চুক্রানো হয়নি; বাতে আরাহ্ তা আনা মানে বিকা ক্রীর রহমতে দাখিল করেনেদ। (সেমতে বুলানা হওমার ফলে সেই মুসলমাদগণ বেঁটে সৈছে এবং ভোষনা ভাসেরকে হন্ডা করার পরিভাগ থেকে মুক্ত রয়ে গেছ। ভবে ) যদি ভারা ( অর্থাৎ জটিক মুসলমানরা মক্কা থেকে কেথিও ) সরে ষেড, তবে ( মক্কবিসিলির মধ্যে )/ বারা কাঞ্চির, আমি তাদেরকে ( মুসলমানদের হাতে ) যত্ত্রণাদায়ক শান্তি দিতাম। ( এই কাজিরদৈর পর্যুদ্ধ ও নিহত হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল) কেন্মা, কাফির্রা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করত—মূর্ধতা বুগের জেদ। (এই জেদ বলে বিসমিল্লাই ও রস্থা শব্দ জেবার বেলার তাদের বাধাদানকৈ বোকানো হয়েছে। উপরে ইদারবিয়ার সমিপঞ্জর বর্ণনার क्रमा जिल्लापेड रहेतार ) जंडकर (क्रमें केरन मुजनमानामक उरेडिफेड राज जारिक जारिक সংখ্যার নিশ্ত হয়ে পঞ্জাই সঙ্গত ছিল। কিন্তা) আলাহ তা আলা তীয় রসুল ও মুর্নিমাপের মিডের शक्क व्यक्ति जिल्लामिक पान करतान। (करता क्रीत क्रीतिक वाका निर्मिक क्रीतिक श्रीकृशीकि करातन नो अपर अधि हारा शिता) अपर ('उथम ) आसार्थ जा जीता मूलक्यीमामतान তাক্তরার বাক্টের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখানে। তাক্তরার বাক্ট বলে কার্নেমারে তাই-স্নোধা অর্থাৎ উওছীদ ও মিলালভেক স্বীকারেলভি বৈবিদ্যো হমেছে। তার উপর প্রতিশিকত রামার এর্ম এই যে, তওলীদ ও রিসামান্ত বিশ্বাস করার কল হার্টে আমার্চ ও রল্টারে আদুর্বি পভা। সানসিক উত্তেজনার বিপরীতে মুসলমানরা যে সংঘম ওংধিবের পরিচকা দিয়েছিল, छोद्र अक्नमेह कारण दिल रुज़्मूमार (जी)-र जीएनम । अरहर कठिन उरेएकमार्क्स गुर्हे রবার (সী)-এর আনুগভাবেই তাকওয়ার বাবের উপরুপ্রতিশ্চিত থাকা বলা হরেছে। বউত রারাই (বুসনমানরাই) এর (অধার্থ-তাক্তরার বাবেশর দুনিরাতেও) অবিক' যোগা। ( কারণ, তাদের অন্তরে সভার অংবর্ধী ররমান। এই অং-বর্ধাই সমান গরভাগী ছারা) এবং (পরকালেও) এর (সওয়াবের) উপযুক্ত। জান্ধার্থ সর্ববিষয়ে সমাক ভাত।

আনুমরিক ভাতবা বিষয়

क्षेत्र असे जामन जर्म मंत्री नश्त्रहें , किस असीरन समाप्तिकीया सन

www.almodina.com

বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ার কারণে হদায়বিয়াকেই 'বাতনে মক্কা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাষহাবের আলিমগণ হদায়বিয়ার কিছু অংশকে হেরেমের

ভে ১০৯৯ বল অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

এ খেকে জানা ষায় যে, যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর মন্ধা প্রবেশ বাধাপ্রাণ্ড হয়, কুরবানী করে ইহ্রাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কুরবানী বাধাপ্রাণ্ডির স্থানেই হতে পারে, না অন্যান্য কুরবানীর ন্যায় এর জন্যও হেরেমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যই হেরেমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কুরবানীর জন্য কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যান্ত করেছে, যেখানে পৌছতে কাফিররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে এই যে, খোদ হানাফী আলিমগণ একথাও বলেন যে, হদায়বিয়ার কতক অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হেরেমে প্রবেশে বাধাদান কিরাপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কুরবানী হেরেমের যে কোন অংশে করে দেওয়া যথেল্ট; কিন্তু মিনার অভ্যন্তরে 'মানহার' (কোরবানগাহ্) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কুরবানী করা উত্তম। কাফিররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ ছলে শেষোক্ত অর্থই বাহাত সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ গুরু হয়ে যেত এবং অভাতসারে মুসলমানদের হাতে মন্ধায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লক্ষাকর ব্যাপার হত। কাফিররা মুসলমানদেরকে লক্ষা দিত যে, তোমরা তোমাদের দীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এ ছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দংধ হত।

সাহাবারে করামকে দোষভুটি খেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাঃ ইমাম কুরতুবী বলেনঃ অভাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়, কিন্তু দোম, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই। ভুলবশত হত্যার কারণে রক্তপণ ইত্যাদি দেওয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল (সা)-এর সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম যদিও পয়গয়র-পপের নায় নিক্সাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলদ্রান্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্র ব্যবহার।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই لَيْدُ خِلَ اللهُ فِي وَحْمَتُكَ مَن يَّشَاءُ

ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংযম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আল্লাহ্

জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে জনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে।

नात्मत जाजन जर्थ विन्हित्त र७ता। উष्मना এই या. मकात्र पर्दे वर्षे वर्षे हुन تزيل الوتزيلوا

আটক মুসলমানগণ যদি কাফিরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূতেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্ত মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফিরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

বলে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের-কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপমুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তাত্থালা সেসব লোকের লাঞ্চনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কৃষ্ণর ও নিফাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ্ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যন্ত করে।

لَقَدُ صَدُقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّهِ يَا بِالْحَقِّ ، لَتَدُخُلُقَ الْسُجِلَالْحُرَامُ اللهُ صَدُونِ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُا فَوْنَ ، اللهُ ال

## فَاسْتَعُلَظُفَاسْتُوْ عَظَ سُوقِهِ يُجِبُ الزُّرَّامُ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَدِ وَعَدَا لَهُ الَّذِينِيَ مَنُوْاوَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاجْراعَظِامِيًا ﴿

(২৭) আরাই তাঁর রসূলকে সত্য যার দেখিরেছেন। আরাহ্ চাহেন তো ভারর অবশাই মসজিদে-হারামে প্রবেশ করিছে নিরাগদে যাক্তরপুতিত অবস্থার এবং কেল কতিত অবস্থার। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অভঃগর তিনি জানেন বা ভোমরা জান না। এ ছাড়াও ভিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি জাসর বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়ত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে জন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়মুক্ত করেম। সত্য প্রতিভাজারণে আরাহ্ যথেতী। (২৯) মুহালমদ আরাহ্র রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে গর্লপর সহামুক্তিলীর। আরাহ্র অনুপ্রহ ও সম্ভাতি জামনার আগনি ভাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেক্তর্মণ। ভালের মুক্তরতান মরেছে সিজদার চিক। তওরাতে ভাদের অবস্থা এরাগই এবং ইজিলে ভাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিললয়, অতঃপর ভা শত্য ও মজমুত হয় এবং কাডেয় উপর সীড়ার সূত্তাবে — চারীকে আনক্ষে আরাহ্য করেন বাতে আরাহ্ ভালের আরা কাফিরদের অভাগার স্থাসন করে এবং সং কর্ম করে, আরাহ্ ভাদেরক ক্ষমা ও মহাপুরজারের ওয়াদা দিয়েছেন।

#### ভক্তাবের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আছাই তা'আলা তাঁর রস্থাকে সভা বল্প দেখিয়েছেন, যা বাভবের অনুরূপ।
ইন্পার্যায়াই তোমরা অবশাই মসজিল-হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, তোমাদের কেউ
কেউ মন্তক মুখিত করবে এবং কেউ কেউ কর্তন করবে। (সেমতে পরবর্তী বছর তাই
হয়েছে। এ বছর এরাপ না ইওয়ার কারণ এই যে) আলাই সেসব বিষয়-(ও রহসা)
জানেন, যা ভোমরা জান না। (তদ্মধ্যে একটি রহস্য এই যে) এর (অর্থাৎ এই বল্প বাভবারিত হওয়ার) আগে ভোমাদেরকৈ (খায়বরের) একটি আসয় বিজয় দিয়েছেন (মতে ভল্পারা
মুসলমানদের শক্তি ও সাজসরজাম অজিত হয়ে যায় এবং তারা নিশ্চিতে ওমরা পালন করতে
পারে। বাভব তাই ইয়েছে) তিনিই তার রস্তাকে হিলায়ত (অর্থাৎ বেশরআন) ও সত্য
দান (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (অর্থাৎ ইসলামনে) অন্য সব ধর্মের উপর
জয়মুজ করেন। (এই জয় য়মাণ ও দলীলের দিক দিয়ে তো চিরন্সাল অকয় থাকবে এবং
শান-শঙ্কত ও রাজছের দিক দিয়েও একটি শর্ত সহকারে প্রধান্য থাকবে। শর্তাটি এই যে,
এই বর্মাবলমীরা অর্থাৎ মুসল্মান্রা মদি যোগ্যভাসপার হয়। এই শর্তের অনুপঞ্জিতিও
বাহ্যিক জয়ের ওয়াদা নেই। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই শর্ত বিদামান ছিল। তাদের সাথে
সম্পর্কাত্ত পরবর্তী আয়াতে এই যোগ্যভার উল্লেখ আছে। তাই এই আয়াত একদিকে বেরন
রস্বালাই (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপর্যাককে সাহাবারে কিরামের
রস্বালাই (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপর্যাককে সাহাবারের কিরামের
রস্বালাই (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপর্যাককে সাহাবারের কিরামের
রস্বালাইছি (সা)-র রিসালতের সুসংবাদ আছে, তেমনি অপর্যাকিকে সাহাবারের কিরামের

জনা বিজয় লাভিরও সুসংবাদ আছে। বাস্তবে তাই প্রতাক্ষ করা হয়েছে যে, রসূলুরাহ্ (সা)-ম ওকাতের পর পতিন বছর অভিক্রাত না হতেই ইসলাম ও কোরজান বিজয়ীবেনে বিষের কোনে কোনে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্যতা যুগের জেদ পোষণকারীরা যদি আপনার নীমের সাথে 'রসূন' দব্দ সংযুক্ত করে লিখতে অসম্মত হয়, তবে আসনি দুঃখ করবেন না। ক্লেনা, আসনার রিসালভের) সাক্ষাদাতা হিসাবে আছাত্ যথেণ্ট। (তিনি আসমার রিসা-লতকে সুস্পতী যুঁজি ও প্রকাশ্য মো'জেযার মাধ্যমে সপ্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে প্রমাণিত र्राक्षर (व ) मुर्गण्यप आहोर्व तर्मुल । [ अचार्स 'मूर्गण्यापूर तामृत्वार'-- अर्र भून वाका अस्त्रीत्र करते रिविष्ठ करती रासाई यि, मृचेकी यूजित क्षिप्र त्रीयनक्षित्री जीनमान माध्यस जीए শ্বিস্মুলাই' নিমতে প্ৰদুপ না করনে তাতে কি আসে হায়, আলাহ্ এই বাক্য আপনাৰ নামের সাথে লিখে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পৰ্যন্ত পঠিত হবে। অতঃপর রাস্লুলাহ্ (সা)-র অনুসারী সাহাবারে কিরামের ভণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ ] যারা সংসর্বপ্রতিত, (এতে मीर्चनमंजीन ७ वेष्ट्रकातीम সংजर्मक्षीरेष्ठ अक्क प्रदिबीरे पावित जाएका। यात्रा वेपावित्राप्त তীর সহচর ছিলেন, তীরা বিশেষভাবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য। মতলব এই যে, সকল जिलाबार किया के अपने कान कान क्षेत्र का किया का किया महिला के किया किया ( अवर ) নিজেদের মধ্যে সক্লসরে সহানুভূতিশীন। (হে সতিফ) তুমি তাদেরফে দেখাই যে, ক্ষমও क्रकृ कप्तरह, क्षत्रनेश जिलमा क्षेत्ररह अवर खोबार्त्न खनूबह ७ जडिके कीमनी क्लारह। **ारमञ्जू जुबबक्त जिल्लान िरु अञ्कृति**छ। ( अर्डे हिरु बाता पूच-पूर्व क्यो बिनंत क मंत्रकार **ेक्का जारी विकास रहार, वा वृश्विम ७ अवस्थितात लाक्स्य एक्कि व्यक्ति व्यक्ति व**र्ष দেখা যায়।) এডনো (অর্থাৎ তাদের এই ভগাবনী) তওরাতে আছে এবং ইজিনে তাদের এই ভগ (উল্লিখিড ) রঙ্গেছে, যেমন একটি চারালাছ, খা থেকে নিগত হয় কিশলয়, অতঃপর ( মৃতিকা, পানি, ৰাছু ইত্যাদি খেকে খাদ্য লাভ ৰংল ) তা শক্ত ও মজৰুত হয়, অভঃপর আরও মোটা হয় এবং কাণ্ডের উপর দীড়ায়, (সবুজ ও সতেজ হওয়ায় কার্নে) চার্বীকে আনন্দে অভিভূত করে ( এখনিভাবে সাহাদীদের মধ্যে প্রথমে পূর্বজড়া ছিল। এরপর প্রভাই শক্তি ছদ্ধি (अस्तर्ह । जानार् जा जाना जाराबास किन्नाम्पर्क अरै क्रामाणि अजना मान क्रास्ट्रम ) यरिक ( किएन के व्यवहा बाज़ा ) कोकिन्नरामन व्यवहानी वृष्टि कर्मन । यात्री विवास दानन করেছে এবং সংকর্ম করেছে, আনাহ (পরকারে) তাদেরকে (সোনাহের) ক্রমা এবং (ইবাদ-তের কারতে ) মহা পুরকারের ওরাদা দিরেছেন।

#### बाह्यरिक छाउँचा विवन्न

ছদার্যবিদ্যার সন্ধি চূড়াত হয়ে সেনে একথা বির হয়ে যায় যে, এখন দক্ষায় প্রবেশ এবং ভ্যারা সালন ফাতিরেকেই মদীনার ক্রিয়ে থেতে হবে। বলা থাহলা, সাহাবায়ে ক্রিয়া ভ্যারা সালনের সংকর্ম রস্তুলাহ্ (সা)-র একটি ছয়ের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন যাহাত এর বিসরীত হতে দেখে কারও ভারেও ভারের এই সন্দেহ মাখাচাড়া দিয়ে উঠতে লাসল যে, (নাউমুবিদ্ধাত্) প্রস্তুলাহ্ (সা)-র বন্ন সত্য হল না। অসরদিকে ক্রিয়াক্রিয়া-মুনাকিকরা বুসল্বান্দেরকে বিশ্ব স্কর্মল যে, তোমানের স্কর্মলর বন্ধ সভ্য

নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقُدُ صَدَ قَ اللّٰهُ رَ سُولُكُ — আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। —( বায়হাকী )

وَيَا بِالْحَقِّ مَدَ قَ اللهُ رَسُولُكُ الرَّ وَيَا بِالْحَقِّ عَدَاقَ اللهُ رَسُولُكُ الرَّ وَيَا بِالْحَقِّ কথাবার্তায় ব্যবহাত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে قص এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে نَنْ عَاها হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যও এই শব্দ ব্যৱহার করা হয়। তথন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা, যেমন কোরআনে আছে ঃ

প্রথাৎ তারা তাদের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় مغور দাদের ত্ব'টি مغور থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مغور হচ্ছে مغور و আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাঁর রস্লকে
বিষেধ্ব ব্যাপারে সাচ্চা দেখিয়েছেন।—( বায়যাজী) যদিও এই সাচ্চা দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে
সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত শব্দবাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাট্য হওয়ার
প্রতি ইনিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে:

जर्थाए सप्तिष्टान शरा अदिन पश्काल मप्ति अदिन प्रश्काल

আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্থপ্নে মসজিদেহারামে প্রবেশের সময় নির্দিল্ট ছিল না। পরম ঔৎসুকারশত সাহাবায়ে কিরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেলেন এবং রস্লুল্লাহ্ (সা)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আলাহ্ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত ছিল, যা হদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রথমেই হযরত ওমর (রা)-এর জওয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়, রস্লুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নে কোন সময় ও বছর নির্দিল্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে।—(কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য 'ইনশাঝারাহ্' বলার তাকীদ ঃ এই আয়াতে আরাহ্ তা'আলা মসজিদে–হারামে প্রবেশের সাথে—যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল—'ইনশাআল্লাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ্ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই ভাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু স্বীয় রসূল ও বান্দাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ স্থানে আল্লাহ্ তা'আলাও 'ইনশা–আলাহ্' শব্দ ব্যবহার করেছেন।—( কুরতুবী )

সহীহ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা

সহীহ বুখারীতে আছে, পরবর্তী বছর কাযা

ওমরার হযরত মুয়াবিয়া (রা) রসূলুলাহ (সা)-র পবিত্ত কেশ কাঁচি দারা কর্তন করেছিলেন।

www.almodina.com

এটা কাষা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ্ (সা) মস্তক মৃত্তিত করেছিলেন।
——( কুরতুবী )

প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আলাহ্ তা'আলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আলাহ্ জানতেন—তোমরা জানতে না। তদ্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আলাহ্র ইচ্ছা ছিল খায়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তিও সাজসরজাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছদ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক।

বাস্তব রূপ লাভ করার আগে খায়বরের আসন্ধ বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন, এই আসন্ধ বিজয় বলে খোদ হুদায়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটাতে মন্ধা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবীই একে বহুত্বম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল করার পর ওমরা পালনে বার্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহুস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সব জানতেন। তাঁর ইক্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ধ বিজয় দান করবেন। এই আসন্ধ বিজয়ের কলাফল স্বাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হুদায়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্ধাত হয়ে গেল।—(কুরতুবী)

# مِهُ الَّذِي الْكُنْ عَلَى الْمُسْلُ رَسُولُهُ اللهِ يَ وَدَيْنِ الْكُنْ الْمُعَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ الْكُنْ عَامِلًا

বিজিয় , বুলিন্দ্র সন্দির্দের ওয়ালা ভবংশবনেরভানে ভালাগ্রবিয়ার অংশরহণকারী সাহাবী ও সাধিরণভানি নিকল সাহাবীর এবন নিরা করি হালি ভালাগ্র হালি । এবন নিরা বিজ্ঞান করি বিজ্ঞান কর

পরিবর্তে সাধারণত ওণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে :

والذين معن \_\_\_ والذين معنا \_\_\_ والذين معنا \_\_\_ والذين معنا

যদিও এতে সর্বপ্রথম হলায়বিয়া ও বায়'ছাতে বিয়ওয়ানে জংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে স্থোধন করা হয়েছে। কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দক্ষম সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, স্বাই তাঁর সহচর ও সলী ছিলেন।

नाबाबार्व किनामब धनावनी, ढाकंप ७ वित्तव नक्रनानि १ এ दत्त जाबार् जाजाता त्रज्ञुन्नाम् (जा)-त विजाञ्च ७ क्रीत मीनामा जन्मन धार्मन क्षेत्र, जनमूक् क्रान्त कथा वर्गना न्यत आहानात्त्र निवास्यत अभावती, त्यार्क्ष अनित्यत लक्षशामि विश्वातित्वशाय उत्तर करता सूत्र এতে একদিকে হদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত ভাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। ब्बन्स, सम्बद्धका विश्वान व स्थानका विस्तेक निक्ति निक्तिक स्वतान करता वर्षेत्र "भारत नार्थेजा সংশ্বেও जीरमंत्र अजहेनू अमन्यमन श्वांने वदार जीना नौजितविशीय जीनूनजा के बेसानी अक्रियाः अविकारः साम् । अध्यक्षाकाः भाषानास्य शिकारम् । वशानको । व वस्ति। विकासिक वर्षे प्तानां के प्राप्त प्रकार के अनुसार के किया के किया है के किया के किया कि किया कि किया कि किया कि किया कि किया रकाल-मधी-जानुसः रक्षतिकः स्थानमः । । विक्रिः केमलाकवः जानुः रकानुम्हारसः जारमः नामसीः लिकाम निर्माण अञ्चल वार्यन अस्य अस्ति कानुवाल स्वता लाहिन निर्माण । जाहि क्षांब्रजाम्बर्कः सीरामतः **श**भावनीः क्षांब्रशामिः वर्षमाः सम्बर्कः मृत्यस्थायस्थारकः सीरामकः स्वयुग्यस्थ **प्रमुख्य करहाको ः अ प्राम्** जोज्ञाबाद्या किन्नारमम् जर्बश्रथम् ए<del>व श्र</del>ुष् प्रस्तव कमा अस्तरम् । प्राप्तस्य किन् काः जीवाः महिकारमञ्जू जुक्ताविकारा जवा-महर्काक अयर शिकारमञ्जू साधा भन्न-भरत अञ्चानुपृक्तिगीन। कांकितरमतः मुकाबिनासः चीरमस वर्षकांचका अर्गरकातावे अग्रामिक वरकरः । जीसा वैजनारमञ्ज জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ <del>মটোৱে</del>। সাহানায়ে কিলামে**ল পালস্পরিক সহামুভ্**তি ও <u>কালত্যামের উজ্জ্ব দৃষ্টাত</u> তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে দ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আন-সাজনা জীলের স্থানিভুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আনুবান জানার। বেটরজান

সাহান্তারে ক্রিরামের এই ওপটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সার্থমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধ ও শলুড়া, ভারবাসা অধ্বা হিংসাগরারগভা কোন কিছুই নিজের জন্য নয়। বরং সব আলাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসুলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ইয়ানের সর্বোচ্চ ভর। সহীহ্ মুখারী ও জন্যান্য হাদীস রহে আছে।

ইন্দার অনুপানী করে দের, সে তার ইনানকে পূর্ণতা লাম করে। এ থেকে জারার্র ইন্দার অনুপানী করে দের, সে তার ইনানকে পূর্ণতা লাম করে। এ থেকে জারও প্রমাণিত হর বে, সাহাবারে কিরাম কাফিরদের মুকাবিলায় কর্বোর ছিলেম—এ কথার জর্ম এরপ নর বে, তারা কোন সমর কোম কাফিরের প্রতি লয়া করেন না। বরং জর্ম এই বে, যে ছলে আরাহ্ ও রসুলের পক্ষ থেকে কাফিরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই ছলে আরীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরার হয় লা। পক্ষান্তরে দরা-দাক্ষিণ্যের বাাপারে তো বরং কোর্যানের কর্মনালা এই বে ঃ

মুসলমানদের বিপক্তে কার্মত মুমরত নর, ভাদের প্রতি অমুক্তনা প্রদর্শন করতে আরাহ্ তাণজালা নিষেধ করেন না। রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরায়ের অসংখ্য ঘটনা এমন গাওরা যায়, যেওলোতে দূর্বল, অক্তম অথবা অভাবগুল কাফিরদের সাথে দয়া-দাকি গ্যন্দুলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ম্যার ও সুবিচারের মানদার প্রতিশ্তিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাসনেও ন্যার ও ইনসাক্ষের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নর।

সাহাবায়ে কিরামের বিতীয় ওপ এই বলিত হয়েছে য়ে, তাঁয়া সাধারণত রুক্-নিজনা ও নাজামে সলগ্রম থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংল সময় এ কাজেই বিপ্তথাকেরা নাজ। এই বলিত হয়েছে বলিত ইনিজ পান্ধরা নাজ। এই বলিত হয়েছে বিপ্তথাকেরা নাজ। এই বলিত হয়েছে বলিত কালের পরিচারকা। আলার, আলারকা পরিচারকা। আলার, আলারকা বলিত বলিত কালের মধ্যে সর্বারেত হলে নামার। তালিত বলিত তালিত তালিত বলিত বলিত তালিত কালের বিশেষ ও নামার তালের একার হয় আলার বলিত কালের কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তালাজ্বল নামায়ের ফরে উল্লোক্ত তিক পুর বেশী কুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রিওয়ায়েতে রস্কুরাছ (সাঁ) বর্জার পরে, দিনের বেলার তার চেহারা সুলর আলোক্তাজ্বল দুল্ভিলোচর হয়। কালের বলার তার চেহারা সুলর আলোক্তাজ্বল দুল্ভিলোচর হয়। হয়রজ রালান বলারী (য়) বলেন ঃ এর অর্থ নামারীসের মুক্তমন্তরের সেই নুর, যা কির্মায়তের দিল রক্তাল পারে।

### ذُ لِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلَّهُمْ فِي الْأَنْجِيْلِ كَزَرْعِ ٱ خُرَجَ هَظًّا لَا

উপরে সাহাবায়ে কিরামের সিজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃশ্টান্তই তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইজিলে তাঁদের আয়ও একটি দৃশ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি কৃদ্র সূচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অদ্ধ্রিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কান্ত হয়ে য়য়। এমনিভাবে নবী করীম (সা)—এর সাহাবীগণ ওরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রস্লুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন—পুরুষদের মধ্যে হয়রত আলু বকর (রা), নারীদের মধ্যে হয়রত খাদীজা (রা) ও বালকদের মধ্যে হয়রত আলী (রা)। এরপর আন্তে আন্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি,বিদায় হজ্জের সময় রস্লুল্লাহ্ (সা)—র সাথে হজ্জে অংশগ্রহণকারী সাহাবী-দের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সন্তাবনা রয়েছে ঃ এক. ু এ পাঠবিরতি

করা এবং মুখমগুলের নূরের দৃশ্টাগু তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর

এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টাভ সেই চারাসাক্ষর কাল গুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আছে আছে শুক্ত কাণ্ড-বিশিষ্ট ক্ষর যার। গোটাই সাংগ্রাহাত প্রতি হিল্প ইয়ে। এরপর আছে আছে শুক্ত কাণ্ড-

পুঠ. । প্রাঠিবরিতি না করা, বরং ক্রিটিরিতি রালিও রাছে।
করা। অর্থ এই হবে য়ে, মুখমন্ডলের নুরের দৃশ্টান্ত তওরাতেও রয়েছে, ইজীলেও রয়েছে।
করা এবং ক্রিটিরিটির সালাদা মুশ্টান্ত সালাদ্র করা। তিন টিকি পূর্ববর্তী দৃশ্টান্তের দিকে
ইলিত সাব্যন্ত করা। এর অর্থ এই য়ে, তওরাত ও ইজীল উভয়ের মধ্যে সাহাবীগণের দৃশ্টান্ত
চারাগাছের ন্যায়। বর্তমান মুগে তওরাত ও ইজীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো
দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নিদিশ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দৃঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু
বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সন্তবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ
তক্ষসীরবিদ প্রথম সন্তাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম
দৃশ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃশ্টান্ত ইজীলে আছে। ঈমাম বগভী (র) বলেনঃ ইজীলে

সাহাবারে কিরামের এই দৃশ্টাভ আছে বে, তাঁরা ওক্লতে নগণ্য সংখ্যক হলেন, এরগর তাঁসের সংখ্যা র্জি গাবে এবং শক্তি অজিত হবে। হ্যরত কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ সাহাবারে কিরামের এই দৃশ্টাভ ইজীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদর হবে, যারা চারাগাছের অনুরাপ বেড়ে যাবে। তারা সং কাজের আদেশ এবং অসং কাজে বাধা প্রদান করবে। ( মাবহারী) বর্তমান বুসের তওরাত ও ইজীলেও অসংখ্য গরিবর্তম সঞ্জেও নিশ্মরাপ ভবিষ্যাধাণী বিদ্যমান রয়েছে ঃ

ধোদাওন্দ সিনা থেকে জাগমন করলেন এবং শারীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি কালান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পরির লোক তাঁর সাথে জাসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি জারিদীশ্ত শরীরত ছিন। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সব পরির লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরপের কাছে উপবিস্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে।
—(তওরাতঃ বাবে এপ্রেরা)

ুপূর্বেই বলা হয়েছে যে, মঞ্চাবিজয়ের স্ময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল দশ

হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীশ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুলাহ্' শহরে প্রবেশ व्यत्रहिरानन । जीत्र शास्त्र अधिमी व नतीत्रण शान्यव वर्रत ا على الطفا و المعامة المعا —এর প্রতি ইনিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন—কথা থেকে এর বিষয়বন্ত গাওয়া যায়। ইযহারেল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অপ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ নিগিবছ রয়েছে। এই প্রছটি মওলানা রহমতুলাত্ কিরানভী (র) খৃস্টান মতবাদের শ্বরাপ উদ্ঘাটন করার জন্য ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বণিত দৃষ্টাত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ভালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। (ইজীলঃ মাভা) ইজীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, আল্লাইর রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রান্তিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জান্তত থাকে। বীজটি এমনভাবে অংকুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যার, তখন সে অনতিবিলম্ভে কাঁচি লাপায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে।—( ইযহারুল-ইক, ৩ই খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, ত্

अर्थार जाजार् जाजाता जारावास किन्नामरक उतिथि अर्थ

তওদ্নীতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা বার।

ভ্রপাশ্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাত্মতার পর সংখ্যাথিকা দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফিরদের অন্তর্জালা হয় এবং তারা হিংসার অননে দংধ হয়। হয়রত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র) বলেন ঃ একবার আমরা ইমাম মালিক (র)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালিক (র) উপরোক্ত আয়াওটি পূর্ণ তিলাওয়াত

করে বখন (এইএই) পর্যন্ত পৌছলেন, তখন বললেন ঃ যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শান্তি লাভ করবে।—( কুরতুবী ) ইমাম মালিক (র) একথা বলেন নি যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শান্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফিরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَ مَنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ أَجُرًا عَظِيمًا

— তেওঁ এর তে অব্যয়টি এখানে স্বার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস

ছাপ্ন করে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরক্ষারের ওয়াদা

দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কিরামই বিশ্বাস স্থাপন করেতেন
ও সৎকর্ম করতেন। দিতীয়ত, তাঁদের স্বাইকে ক্ষমা ও মহা পুরক্ষারের ওয়াদা দেওয়া

হয়েছে। এই বর্ণনামূলক তেন্প্রের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর, যেমন

হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আরাতে ক্রেছে। এমনিভাবে আলোচ্য আরাতে করেছে। বলে الذ ين أملوا -এর বর্ণনা দেওরা হয়েছে। রাফেয়ী সম্প্রদার এ ছলে ক্রেকে 'কতক'-এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরাপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহের পরিক্ষার পরিপন্থী। কেননা, যে সব সাহাবী হদায়বিয়ার সক্ষর ও বায়'আতে-রিযওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিল্ট। তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আয়াহ্ তা'আলা স্বীয় সন্তল্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন ঃ

स्वक्रिक وَضَى اللَّهُ عَنِي الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَا يِعُوْ نَكَ تَحْنَ الشَّجَرَ ह

এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎ কর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ, আলাহ্ আলিম ও খবীর তথা সর্বক্ত। যদি কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোন-না-কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আলাহ্ সীয় সন্তিটি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (র) ইন্তিয়াধের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ভ করে লিখেনঃ বিশ্ব বি

সাহাবারে কিরাম স্বাই জারাতী, তাঁদের পাপ ছার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গোনাহ্ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পত্ট প্রমাণ। তথ্যধ্যে কতিপয় আয়াত এই স্রাতেই উল্লিখিত হয়েছেঃ

يَوْمَ لَا يَجْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ امَنُوا مَعَلَا ـ وَ السَّا بِقُوْنَ ا لَا وَ لُوْنَ مِنَ اللهُ النَّهِ عَنَى وَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا لَا عَلَا اللهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَا لَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَاللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَاعُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاع

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وكلا وعد الله الحسنى

অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ্ 'হসনা' তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আছিরায় হসনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا قُكَ عَنْهَا مَبُعَدُ وَنَ مِنْ الْحَسْنَى اُ وَلَا قُكَ عَنْهَا مَبُعَدُ وَنَ مِرْمَ وَمَا الْحَسْنَى اُ وَلَا قُكَ عَنْهَا مَبُعَدُ وَنَ مِرْمَ وَحَمَامَ क्षांश क्षांत क्षांत्र क्षां

না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাক ছি।—(বুখারী) হযরত জাবের (রা)-এর হাদীসে রসূলুরাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চারজনকৈ আমার জন্য পছন্দ করেছেন—আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা)।
—(বাযযার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ

الله الله فی امحا بی لاتنخذ و هم غرضا من بعدی نمن احبهم فبحبی احبهم و من اذاهم نقد اذانی و من اذا انگله من انگالله فیوشک ان یاخد د -

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্ততে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কল্ট দেয়, সে আমাকে কল্ট দেয় এবং যে আমাকে কল্ট দেয়, সে আল্লাহ্কে কল্ট দেয়। যে আল্লাহ্কে কল্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ্ আযাবে প্রেক্ষতার করবেন।——( তির্মিয়ী )

আয়াত ও হাদীস এ সম্পর্কে অনেক। 'মকামে-সাহাবা' নামক গ্রন্থে আমি এওলো সন্ধিবেশ করেছি। সব সাহাবীই ষে আদিল ও সিকাহ্—এ সম্পর্কে সমগ্র উ=মত একমত। সাহাবায়ে-কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা, সমালোচনা ও ঘাঁটাঘাঁটি করা অথবা চুপ থাকার বিষয়টিও এই গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হয়েছে। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অংশ সূরা মুহাম্মদের তফসীরে স্থান পেয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে!

#### न्त्रम्बर्धाः ज्ञान्यः स्वाह्यस्यान्यः

মদীনায় অবড়ীর্ণ, আয়াত ১৮, রুকু ২

### بِسُرِمِ اللهِ الرُّحُفِينِ الرَّحِينِو

يَائَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَكَ بِ اللّهُورَسُولِمْ وَاتَّقُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَل

#### পর্ম ক্রণামর ও অসীম দ্রাবান আলাহ্র নামে।

(১) মুমিনগণ! তোমরা জালাহ্ ও রস্তাের সামনে অপ্রণী হয়ো না এবং আলাহ্কে জল্প কর। নিশ্চয় আলাহ্ সবকিছু ওনেন, সবকিছু জানেন। (২) মুমিনগণ! তোমরা নবীর কর্চজরের উপর তোমাদের কর্চজর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে ফেল্লগ উঁচুছরে কথা বলে না। এতে তোমাদের কর্ম নিশ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আলাহ্র রস্তাের সামনে নিজেদের কর্চজর নীচু করে, আলাহ্ তাদের অভরকে শিশ্টাচারের জন্য শােধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্রমা ও মহাপুরভার। (৪) যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুছরে তাকে, তাদের অধিকাংশই অবুল। (৫) যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে

আসা পর্যন্ত সবর করত, তবে তা-ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আলাহ্ ক্সমাশীল, পরম দল্লালু।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

সূরার ষোগসূত্র ও শানে-নুষ্ক ঃ পূর্ববর্তী দুই সূরায় জিহাদের বিধান ছিল, যশ্বারা বিশ্বজগতের সংশোধন উদ্দেশ্য। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিল্টাচার নীতি বাজ্ঞ হয়েছে। বিশেষত সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামীম গোল্লের কিছু লোক রস্লুলাহ্ (সা)—র খিদমতে উপস্থিত হয়। এই গোল্লের শাসনকর্তা কাকে নিষুক্ত করা হবে—তখন এ বিশ্বয়েই আলোচনা চলছিল। হয়রত আবু বকর (রা) কা'কা' ইবনে হাক্লিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হয়রত ওমর (রা) আকরা' ইবনে হাবেসের নাম পেশ করলেন। এ ব্যাপারে হয়রত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা)—এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা, হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠন্থর উঁচু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—( বুখারী )

মু'মিনগণ। তোমরা আলাহ্ ও রস্লের (অনুমতির) আগে (কোন কথা কিংবা কাজে) অগ্রণী হয়ো না। [ অর্থাৎ যে পর্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিতে অথবা স্পচ্ট ভাষায় কথাবার্তার অনুমতি না হয়, কথাবার্তা বলো না , ষেমন উপরোক্ত ঘটনায় অপেক্ষা করা উচিত ছিল যে, রসূলুলাহ্ (সা) নিজে কিছু বঁলুন অথবা উপস্থিত লোকদেরকে জিভাসা করুন। এরপ অপেক্ষা না করেই নিজের পক্ষ থেকে কথাবার্তা ওক্ত করে দেওয়া সমীচীন **হিল** না ]। আলা-হ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তোমাদের সব কথাবার্তা) শুনেন ( এবং তোমাদের ক্রিয়া-কর্ম) জানেন। মু'মিনগণ, তোমরা পয়গমরের কছুন্তরের উপর তোমাদের কছন্তর উ'চু করো না এবং ভোমরা পরস্পরে যেমন খোলাখুলি কথাবার্তা বল, পরগমরের সাথে সেরূপ খোলাখুলি কথাবার্তা বলো না। (অর্থাৎ পরস্পরে কথা বলার সময় তাঁর সামনে উঁচুস্বরে कथा वर्तना ना अवर चत्रर जाँत जारथ कथा वनात जमम जमान चरत वरना ना )। अर्छ তোমাদের কর্ম তোমাদের অভাতসারে নিম্ফল হয়ে যাবে। [উদ্দেশ্য এই যে, দৃশ্যত নিজীক ও বেপরোয়া হয়ে কথা বলা এবং পরস্পরে খোলাখুলি কথা বলার অনুরূপ উঁচুছরে কথা বলা এক প্রকার ধৃষ্টতা। অনুসারী ও খাদিমের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথাবার্তা অপছন্দ-নীয় ও কণ্টদায়ক হতে পারে। আলাহ্র রসূলকে কণ্ট দেওয়া যাবতীয় সৎকর্মকে বরবাদ করে দেওয়ার নামান্তর। তবে মাঝে মাঝে মানসিক প্রফুল্লতার সময় এরাপ ব্যবহার অসহনীয় হয় না। তখন রস্লের জন্য কল্টদায়ক না হওয়ার কারণে এ ধরনের কথাবার্তা সংকর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ হবে না। কিন্ত এ ধরনের কথাবার্তা কখন অসহনীয় ও কল্টদায়ক হবে না, তা জানা বজার পক্ষে সহজ নয়। বজা হয়ত এরাপ মনে করে কথা বলবে যে, এই কথায় রস্লুলাহ (সা)-র কল্ট হবে না; কিন্তু বাস্তবে তা দারা কল্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার কথা তার সৎ কর্মকে বরবাদ করে দেবে, যদিও সে ধারণাও করতে পারবে না ষে, তার এই কথা দারা তার কতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে। তাই কর্ছদর উঁচু করতে

এবং জোরে কথা বলতে সর্বাবস্থায় নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ ধরনের কিছু সংখ্যক কথাবার্তা যদিও কর্ম বরবাদ হওয়ার কারণ নয়, কিন্তু তা নিদিল্ট করা কঠিন। তাই যাবতীয় খোলাখুলি কথাবার্তাই বর্জন করা বিধেয়। এ পর্যন্ত উঁচুন্ধরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর কঠনর নীচু করতে উৎসাহিত করা হছেঃ

নিশ্চর যারা আলাহ্র রস্লের সামনে নিজেদের কটখর নীচু করে, আলাহ্ তাদের অন্তর্কে তাকওয়ার জন্য নিদিস্ট করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাদের অন্তরে তাকওয়ার পরিপছী কোন বিষয় আসেই নাঃ উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, এই বিশেষ ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণ তাকওয়া ভণে ভণান্বিত। তিরমিষীর এক হাদীসে পূর্ণ তাকওয়ার বর্ণনা এরাপ ভাষায় لايبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع বির্ত হয়েছে ঃ अर्थार वान्ता जलक्रम शूर्न जाकश्वरा अर्थक (अरीहरज পারে না, যে পর্যন্ত না সে গোনাহ্ নয়, এখন কিছু বিষয়ও বর্জন করে। এই ভয়ে যে, এওলো তাকে গোনাহে লিম্ত করে দিতে পারে। অর্থাৎ গোনাহের আশংকা আছে, এমন বিষয়া-দিকেও সে বর্জন করে। উদাহরণত ক**চম্বর উঁ**চু করার এমন এক প্রকার আছে, যাতে গোনাহ্ নেই। অর্থাৎ ধন্ধারা সম্বোধিত ব্যক্তির কণ্ট হয় না এবং এক প্রকার এমন আছে, ষাতে গোনাহ্ আছে, অর্থাৎ যশ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির কল্ট হয়। এখন পূর্ণ তাকওয়া হল স্বাবিস্থায় কণ্ঠমুর উঁচু করাকে বর্জন করা। অতঃপর তাদের কর্মের পারলৌকিক ফায়দা বণিত হচ্ছে:) তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরকার রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহের ঘটনা এই যে, এই বনী তামীম গোট্ট যখন পুনরায় রস্ললাহ্ (সাঃ)-র খিদমতে উপস্থিত হয়, তখন তিনি বাড়ীর বাইরে ছিলেন না। বরং বিবিগণের কোন এক কক্ষে ছিলেন। তারা ছিল আনাড়ি গ্রামা লোক। সেমতে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁর নাম উচ্চারণ করে ডাকতে লাগলঃ

পরিপ্রেক্কিতে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—( দুররে মনসূর) যারা কক্ষের বাইরে থেকে আপনাকে চিৎকার করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ (বুদ্ধিমান হলে আপনার সাথে শিল্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এডাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃল্টতা প্রদর্শন করত না। শিল্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এডাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃল্টতা প্রদর্শন করত না। শিল্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এডাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃল্টতা প্রদর্শন করত না। শিল্টাচারমূলক ব্যবহার করত এবং এডাবে নাম নিয়ে বাইরে থেকে ডাকার ধৃল্টতা প্রদর্শন করত না। শিল্টাচারমূলক ব্যবহার করত হয়েছিল। না হয় যাতে কেউ উডেজিত না হয়, সেজনা বালা হয়েছে। কেননা, এয়েপ ক্ষেরে প্রত্যেকেই ধারণা করতে পারে যে, বোধ হয় ডাকে কন্ষ্যা করে বলা হয়ন। ওয়ায়–নসিহতের ক্ষেরে উডেজনাকর কথাবার্তা থেকে সাবধান থাকাই নিয়ম)। যদি তারা আপনার বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত (ও অপেক্ষা) করত, তবে এটা তাদের জন্য মললজনক হত (কেননা এটাই ছিল্ল শিল্টাচারের কথা। ভারা এখনও ওওবা করেল ক্ষমা পাবে, কেননা,) আয়াহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

#### আনুবলিক ভাতৰ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরত্বীর ভাষা অনুষায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাষী আবু বক্রর ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ সব ঘটনা নির্ভূল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভূজ। তল্মধ্যে একটি ঘটনা বুখারীর বর্ণনা মতে তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাতের মধ্যছন। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রস্নুলাহ্ (সা)—র সামনে অপ্তবর্তী হয়ো না। কি বিষয়ে অপ্তবী হতে নিষেধ করা হয়েছে, কোরআন পাক তা উদ্লেখ করেন। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইপিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন কথায় অথবা কাজে রস্নুলাহ্ (সা) থেকে অপ্তবী হয়ো না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনিই যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনিভাবে বিদি ভিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অপ্তে না চলে। খাওয়ার মজনিসে কেউ যেন তাঁর আদে খাওয়া গুকু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পট্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইপিত খারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অপ্তে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা, যেমন সক্ষর ও বুল্কের বেলায় কিছু সংখ্যক লোককে অপ্তে যেতে আদেশ করা হত।

জালির ও ধর্মীর নেতাদের সাথেও এই জালবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ঃ কেউ কেউ বলেন, ধর্মের জালিম ও মাশারেখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর।কেননা, তাঁরা পয়গদ্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিশ্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রস্লুরাহ্ (সা) হযরত আবৃদ্দারদা (রা)-কে হযরত আবৃ বকর (রা)-এর অপ্রে অপ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন ঃ তৃমি কি এমন ব্যক্তির অপ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে তোমা থেকে শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন ঃ দুনিরাতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যান্ত হয়নি যে পয়গদ্বরগণের পর হযরত আবৃ বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রাহল-বয়ান) তাই আলিমগণ বলেন যে, ওকাদ ও পীরের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

এটা বিতীয় আদৰ। অর্থাৎ রস্কুলাহ্ (সা)-র সামনে কর্চন্বরকে তাঁর কর্চন্বরের চাইতে অধিক উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উঁচুন্বরে কথা বলা—যেমন পরস্পরে বিনা বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদবী ও ধৃক্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কিলামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবু বকর (রা) আরুষ করেন ঃ ইয়া রাস্লালাহ্ (সা), আছাহ্র কসম। এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বারহাকী) হবরত ওমর (রা) এরপর থেকে এত আত্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় কিলামা করতে হত। —(সেহাহ্) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কর্চন্বর বভাবগতভাবেই উঁচু ছিল। এই আয়াত গুনে তিনি ভয়ে ক্লমন কর্বনেন এবং কর্চন্বর নীচু কর্বনেন।—(পুররে-মনস্র)

রঙৰা লোবারকের সামলেও বেশী উভিছারে সালাম ও কালাম করা নিবিদ্ধ ঃ কাষী আবু বকর ইবনে জারাবী (র) বলেন ঃ রস্লুলাহ্ (সা)—র সম্মান ও জাদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন জালিম বলেন ঃ তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উভূছারে সালাম ও কালাম করা আদবের খিলাফ। এমনভাবে যে মজলিসে রস্লুলাহ্ (সা)—র হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হটুগোল করা বেজাদবী। বেলনা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উভারিত হত, তখন স্বার জন্য চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জক্ররী ছিল। এমনিভাবে ওকাতের পর যে মজলিসে বাক্যাবলী ভানানো হয়, সেখানে হটুগোল করা বেজাদবী।

মাস'জালা ঃ পরগদ্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পরগদ্বরের উপর অপ্রণী হওয়ার নিবেধাভায় যেমন আলিমগণ দাখিল আছেন, তেমনিভাবে আওয়ায উঁচু করারও বিধান তাই। আলিমগণের মজলিসে এত উঁচুদ্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়ায চাপা পড়ে যার।—(কুরতুবী)

কর্চন্তর থেকে উঁচু করো না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমন্ত আমল নিত্কল হয়ে যার এবং তোমরা টেরও পাও না। এ ছবে শরীয়তের খীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে করেকটি প্রন্ন দেখা দেয়ঃ এক. আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমান্ত কুফরই সংকর্মসমূহ বিনত্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সং কর্ম বিনত্ট হয় না। এখানে মুন্মন তথা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং

শব্দে সাধান করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফর নয়। অতএব আমলসমূহ বিনশ্ট হবে কিরাপে? দুই. ঈমান একটি ইছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ
বেছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মু'মিন হয় না। এমনিভাবে কুফরও একটি ইছাধীন কাজ।
বেছায় কুফর অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফির হতে পারে না। এখানে আয়াতের
শেষাংশে স্পশ্টত শিল্পি বিলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা টেরও পাবে না।
অতএব এখানে খাঁটি কুফরের শান্তি সমন্ত নেক আমল নিশ্ফল হওয়া কিরাপে প্রযোজ্য হতে
পারে।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্ধারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই য়ে, মুসলমানগণ, তোমরা রসূলুলাহ্ (সা)-র কর্চস্বর থেকে নিজেদের কর্চস্বরকে উঁচু করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনল্ট ও নিল্ফল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই য়ে, রসূলুলাহ্ (সা) থেকে অপ্রণী হওয়া

অথবা তাঁরে, কছবারের উপর নিজেদের কছবর উ চু করার মধ্যে তাঁর শানে ধৃষ্টতা ও বেআদবী হওয়ারও আশংকা আছে, যা রসূরকে কল্টদানের কারণ। রস্কের কল্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহাবায়ে কিরাম ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কর্মাও করা ষায় না, কিন্তু অপ্রণী হওয়া ও কছবর উঁচু করার মত কাজ কণ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তম্বারা কল্ট পাওয়ার আশংকা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন গোনাহের বৈশিল্টা এই যে, যারা এই গোনাই করে, তাদের থেকে তওবা ও সৎ কর্মের তওফীক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ফলে তারা গোনাহে অহনিশি ময় হয়ে পরিণামে কৃষ্ণর পর্যন্ত পৌছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিশ্বন্ধল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, ওস্তাদ অথবা পীরকে কল্ট দেওয়া এমনি গোনাই, ফদারা তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে,অগ্রণী হওয়া এবং কছবর উঁচু করা দারাও তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার এবং অবশেষে কৃষ্ণর পর্যন্ত পৌছে যাওয়ার আংশকা থাকে। ফলে সমন্ত সৎকর্ম নিত্ফল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কত্ট দেওয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুষ্ণর ও সৎ কর্ম নিম্ফল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলিম বলেনঃ বৃষ্ঠ পীরের সাথে ধৃষ্টতাও বেআদবী ও মাঝে মাঝে তওফীক ছিনিয়ে নেওয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনম্ট করে দেয়।

—এই আয়াতে নবী করীম (সা)-এর তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তদরীফ রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষত গোঁয়ার্তুমি সহকারে নাম নিয়ে আহ্বান করা বেআদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দক্ষি উক্তি—এর বহবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুস্টয় দারা বেল্টিত স্থানকে
বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সা)-এর নয়জন বিবি ছিলেন।
তাঁদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ছজরা তথা কক্ষ ছিল। তিনি পালাক্রমে এসব ছজরায় তদরীফ রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েডক্রমে লিখেনঃ এসব ইউরা খর্জুরি শাখা থারা নিমিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা ঝুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (র) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কায়েসের উক্তিবর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এসব হজরার যিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হজরার দরজা থেকে ছাদবিশিল্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয়—সাত হাতের বাবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উক্ততা সাত—আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজ-ছকালে তাঁরই নির্দেশ এসব হজরা মসজিদে নববীর অবভ্রিত করে দেওয়া হয়। মদীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রোধ করতে পারেন নি।

লানে-মুখুলঃ ইমাম বগভী (র) কাতাদাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েডরুমে বর্ণনা করেন,

বন্ তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদীনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুদ্ধাহ্ (সা) কোন এক হজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল গ্রাম্য এবং সামাজিকতার রীতিনীতি সম্পর্কে অন্ত। কাজেই তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ তিনীতি সম্পর্কে অন্ত। কাজেই তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ তিনি তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ তিনি তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ তিনি এটা তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করলঃ তিরিমেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেওয়া হয়। মসনদে আহমদ, তিরমিয়া ইত্যাদি গ্রন্থেও এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—( মাযহারী)

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের আলিম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বােখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আবােস (রা) থেকে বণিত আছে—আমি যখন কােন আলিম সাহাবীর কাছ থেকে কােন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গুহে পােঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া দেওয়া থেকে বির্ত্ত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিভাসা করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেনঃ হে রস্কুরাহ্ (সা)—র চাচাত ভাই, আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হয়রত ইবনে আবাাস (রা) এর উভরে বলতেনঃ আলিম জাতির জন্য পয়গয়র সদৃশ। আলাহ তা'আলা পয়গয়র সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। হয়রত আবু ওবায়দা (র) বলেনঃ আমি কােন দিন কােন আলিমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দিইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাৎ করব।——(রাহল–মা'আনি)

মাস'জালাঃ আলোচ্য আয়াতে কথাটি বুক হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে,

ততক্ষণ সবর ও অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ তিনি আগন্তকদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য বাইরে আসেন। যদি অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে আসেন, তখনও নিজের মতলব সম্পর্কে কথা বলা সমীচীন নয়, বরং তিনি নিজে যখন আগন্তকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন বলতে হবে।

# يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآ اِنْ جَاءَتُمْ فَاسِئُ رِنْبَا فَتَبَيْنُوْآ اَنْ تُصِينُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَا مَا فَعَلْتُمْ نُومِيْنَ ۞

(৬) মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, খাতে অভতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জনুত্তত না হও।

#### তকসীরের সার-সংক্রেপ

মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনমন করে, (যাতে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে) তবে (যথার্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে সে বিষয়ে ক্রবছা প্রহণ করে। না, বরং ব্যবছা প্রহণ করেতে হলে) তা খুব পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অভতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুত্রণত না হও।

#### আনুৰৱিক ভাতৰ্য বিষয়

শানে-মুৰ্ল ঃ মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর এই আয়াত অব-তরণের ঘটনা এরাপ বর্ণনা করেছেন যে, বনু মুভালিক গোলের সরদার, উভম্ল মু'মিনীন হ্যরত জুরাম্বরিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে মেরার বলেন: আমি রস্লুলাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং যাকাত প্রদানের আদেশ দিলেন। আমি ইসলামের দাওয়াত কবুল করে যাকাত প্রদামে স্বীকৃত হলাম এবং বললাম : এখন আমি অপোত্তে ফিরে গিয়ে তাদেরকেও ইসলাম ও যাকাত প্রদানের দাওয়াত দেব। যারা আমার কথা মানবে এবং যাকাত দেবে, আমি তাদের যাকাত একর করে আমার কাছে জমা রাখব। আপনি অমুক মাসের অমুক তারিখ পর্যত কোন দৃত আমার কাছে প্রেরণ করবেন, যাতে আমি মাকাতের জমা অর্থ তার হাতে সোপর্দ করতে পারি। এরপর হারেস যখন ওয়াদা অনুযায়ী যাকাতের অর্থ জমা করুলেন এবং দৃত আগমনের নির্ধারিত মাস ও তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন দৃত আগমন করল না, তখন হারেস আশংকা করলেন যে, সম্ভবত রস্লুলাহ্ (সা) কোন কারণে আমাদের প্র<mark>তি অসরতট হয়েছেন। নতুবা ওয়াদা অনুযায়ী দৃত না পাঠানো কিছুতেই সভব</mark>পর নয়। হারেস এই আশংকার কথা ইসলাম গ্রহণকারী নেতৃত্বানীয় লোকদের কাছেও প্রকাশ ব্দরলেন এবং সবাই মিলে রস্লুলাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এদিকে রসূলুরাহ্ (সা) নির্ধারিত তারিখে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পথিমধ্যে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-র মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোরের লোকদের সাথে তাঁর পুরাতন শরুতা আছে। কোথাও তাঁরা তাকে পেয়ে হত্যা না করে ফেলে। এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুবাহ (সা)-কে মেরে বলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। তখন রস্বুলাহ (সা) রাগান্বিত হয়ে খানিদ ইবনে ওয়ানীদ (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। এদিক দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী রও-য়ানা হল এবং ওদিক থেকে হারেস তাঁর সঙ্গিগণসহ রস্লুলাহ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হলেন। মদীনার অদূরে উভয় দল মুখোমুখি হল। মুজাহিদ বাহিনী দেখে হারেস জিভাসা করলেনঃ আপনারা কোন্ গোরের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন? উত্তর হলঃ আমরা তোমাদের প্রতিই প্রেরিত হয়েছি। হারেস কারণ জিভাসা করলে তাঁকে ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে প্রেরণ ও তাঁর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী ওনানো হল এবং ওয়ালী-দের এই বিবৃতিও শুনানো হল যে, বনু মুস্তালিক গোর যাকাত দিতে অস্বীকার করে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। একখা জনে হারেস বললেনঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন; আমি ওলীদ ইবনে ওক্লাকে দেখি-ওনি। সে আমার কাছে যায়নি। অতঃপর হারেস রসূলুলাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত হলে তিনি জিভাসা করলেনঃ তুমি কি যাকাত দিতে অবীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ? হারেস বললেনঃ কখনই নয়, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্য পর্যামসহ প্রেরণ করেছেন, সে আমার কাছে যায়নি এবং আমি তাকে দেখিওনি। নির্ধারিত সময়ে আপনার দূত যায়নি দেখে আমার আশংকা হয় যে, বোধ হয়, আপনি কোন লুটির কারণে আমাদের প্রতি অসন্তট্ট হয়েছেন। তাই আমরা খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। হারেস বলেন, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা হজুরাতের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আ্ছে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) নির্দেশ অনুযায়ী বনু
মুস্তালিক গোলে পৌছেন। গোলের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুলাহ্ (সা)-র দৃত
অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভার্থনার উদ্দেশ্যে বস্তি থেকে বের হয়ে
আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোধ হয় পুরাতন শলুতার কারণে তাকে হত্যা
করতে এগিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রস্লুলাহ্
(সা)-র কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয় করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নয়;
বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রস্লুলাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদ
(রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেত্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন
ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) রালি বেলায় বন্ধির নিকটে পৌছে
গোপনে কয়েকজন ওত্তার পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা
সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে
ইয়লামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালিদ (রা) ফিরে এসে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে
সমস্ত রভাত্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (এটা
ইবনে কাসীরের একাধিক রেওয়ায়েতের সার-সংক্রেপ)।

এই আরাত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুল্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিক্লছে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতি– রেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয় নয়।

আরাত সম্পর্কিত বিধান ও মাস'আলা ঃ ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বজেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসিক ও পাপাচারীর থবর কবুল করা এবং তদনুষায়ী ব্যবহা গ্রহণ করা জায়েয় নয়, যে পর্যন্ত না অন্যান্য উপায়ে তদন্ত করে তার

সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কিরাজাত হছে :

অর্থাৎ তদনুযায়ী ব্যবহা প্রহণ করতে তড়িঘড়ি করো না; বরং জনা উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃচ্পদ থাক। ফাসিকের খবর করুল করা যখন না-জায়েষ তখন সাক্ষ্য করুল করা জারও উত্তযরূপে নাজায়েয় ধ্বে। কেদনা, সাক্ষ্য এমন একটি খ্বর, যাকে শপথ ও কসম দারা জোরালো করা হয়। এ কারণেই অধিকাংশ আলিমের মতে কাসিকের ধবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে কাসিকের ধবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ ই বিশ্ব কারণ তি কারণ অনুপদ্ধিত, সেওলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়, অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণত কোন কাসিক বরং কাফিরও যদি কোন বন্ত এনে বলে যে, অমুক্ ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেওয়া জায়েয়। ফিকুহ গ্রছে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ বিভিন্ন সহীত্ হাদীস দারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহাত জানা যায় যে, সাহাবী-و এই স্বীকৃত و الصحابة كلهم عدول পণের মধ্যে কেউ ফাসিকও হতে পারে। এটা সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ সকল সাহাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগা। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা আলুসী (র) রহল-মা'আনীতে বলেন ঃ অধিকাংশ আলিম যে মাষহাব ও মতবাদ গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম নিষ্পাপ নন, তাঁদের দারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হতে পারে, 'ষা ফিসক তথা পাপাচার। এরূপ গোনাহ হলে তাঁদের বেলায়ও শরীয়তসম্মত শান্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যন্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষাও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্ত কোরআন ও সুমাহর বর্ণনাদৃশ্টে আহলে সুমাত ওয়াল জ্যাআতের আকীদা এই যে, সাহাবী পোনাহ্ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ্ থেকে তওবা करत পवित्व रन नि। काज्ञांचान शाक وَضَوا عَنْكُ عَلْهُمْ وَوَضُوا عَنْكُ करत पवित्व रन नि। काज्ञांचान शाक সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তল্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ্ ক্ষমা করা বাতীত আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুল্টি হয় না। কাষী আবু ইয়ালা(র) বলেনঃ সন্তুল্টি আল্লাহ্ তা'আলার একটি চিরাগত খণ। তিনি তাদের জন্যই সম্ভণ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সম্ভল্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে ।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণতি কয়েক-জন ধারা কখনও কোন গোনাহ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাৎক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্য-গ্রাপ্ত হয়েছিল। রসূলে করীম (সা)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের সভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ তাঁদের গক্ষ থেকে খুবই দুর্লড ছিল। তাঁদের অসংখ্য সৎ কর্ম ছিল। নবী করীম (সা) ও ইসলামের জন্য তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আলাহ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্য এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুকর। এসব ওণ ও প্রেচছের মুকাবিলায় সারা জীবনের মধ্যে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও গ্রা স্কাবতই ধর্তব্য নয়। এছাড়া আলাহ তা আলা ও তাঁর

রসূল (সা)-এর মাহাজ্য ও মহকাতে তাঁদের অন্তর হিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ্ হয়ে গোলেও তাঁরা আলাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজেকে শান্তির জন্য নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজেকে মসজিদের স্বভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ্ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ্ করেনি। তৃতীয়ত কোরআনের বর্ণনা অনুষায়ী পুণ্য কাজ নিজেও গোনাহের কাফকারা হয়ে যায়। বলা

হয়েছেঃ إن الْحَسَنَاتِ يَذُ هَبُنَ السَّيْنَا تِي السَّيْنَاتِ السَّيْنَ السَّيْنِ السَّيْنَاتِ السَّيْنَاتِ السَّيْنِ الْعَلَيْنِ السَّيْنِ السَّيْنَاتِ السَّيْنَاتِ السَّيْنَاتِ السَّيْنَاتِ السَّيْنِيِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنَاتِ السَّيْنَاتِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنَ السَاسِقِيلِي السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَّيْنِ السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السَّيْنِ السَاسِقِيلِي السُلْسَاسِقِيلِي السَّلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِي السَّلِيلِيِيْنِ السَّيْنِي السَاسِقِيلِيِيْلِي السَّلِيلِيِيِيِيِيِيْلِي الْعَلِيلِيِيِيْلِي السَاسِقِيلِي السَّلِيلِيِيِيْلِي السَلْمِيلِيلِي السَلْمِيلِي السَلِيلِيلِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي الْعَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِيِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِيِي الْمُعِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَلْمِيلِي السَل

পুণাকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণা কাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবু দাউদ ও তির্রুমিয়ী হযরত সায়ীদ ইবনে ধায়েদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

# والله ليشهد رجل ملهم مع اللبي صلى الله علية وسلم يغهرنية وجهة خير من عبل أحد كم و يو عبر عبر نوح -

"আলাহ্র কসম, তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সা)-এর সাথে জিহাদে শরীক হওয়া—যাতে তাঁর মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়ে যায়—তোমাদের সারা জীবনের ইবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আ)-এর আয়ুক্ষাল দান করা হয়।" অতএব গোনাহ্ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শান্তিই দেওয়া হয়, কিন্তু এতদসন্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্য তাঁদের কাউকে ফাসিক সাব্যন্ত করা জায়েয় নয়। তাই রসূলু-লাহ্ (সা)-র যুগে কোন সাহাবী দারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসিক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযুবিলাহ্) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসিক বলা বৈধ নয়। —( রাহল-মা'আনী )

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রা)—র ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসিক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসিক বলার মত কোন কাজ তিনি করেন নি। এই ঘটনায়ও নিজ ধারণা অনুষায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোভালিক গোল্ল সম্পর্কে একটি বাস্তবে দ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ অনায়াসেই তা হতে পারে, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বিণিত হয়েছে। অর্থাৎ এই আয়াত ফাসিকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সংলিস্ট ঘটনার প্রেক্কাগটে এই আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রা) ফাসিক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইসিত দারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রস্লুলাহ (সা) কেবল তাঁর খবরের ডিভিতে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)–কে তদন্তের আদেশ দেন। সূত্রাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ঘবরে ইনিতের ভিভিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদত্ত না করে ব্যবহা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসিকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী

বাবছা প্রহণ মা করা আরও সুস্পন্ট। সাহারীগণের 'আদানত' সন্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী وان طا تُغْنَا ن من الْهُو منْهِي আরাতেও বর্ণিত হবে।

(৭) তোমরা জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে জালাহ্র রসূল রয়েছেন। তিনি যদি জনেক বিষয়ে তোমাদের আনদার মেনে নেন, তবে তোমরাই কটে পাবে। কিছু জালাহ্ তোমাদের জভরে ইমানের মহক্ত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হাদরলাহী করে দিয়েছেন। পদ্ধা-ভরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি হুণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সংপথ জবল-ঘনকারী। (৮) এটা জালাহ্র কুপা ও নিয়ামত, জালাহ্ সর্বন্ধ, প্রভাময়।

### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরী জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আলাহ্র রুসূল ( বিদ্যমান ) আছেন ( যা আলাহ্র वष् मित्रामल ; समन जान्नार् बतान ؛ لَقَدُ مَنَّ اللهُ العِ — এই নিয়ামতের কৃতভতা এই যে, কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না যদিও তা পাথিব ব্যাপার হয় এবং পাথিব ব্যাপারাদিতে তিনি তোমাদের মতামত মেনৈ নেবেন, এরাপ চিন্তা করো না। কেননা ) তিনি যদি অনেক বিষয়ে ভোমাদের আবদার মেনে নেন, তবে ভোষরাই কল্ট পাবে। (কারণ, সেটা উপযোগিতার খেলাফ হলে তদন্যায়ী কাল করার মধ্যে অবশ্যই ক্ষতি হবে। কিব রস্**লের মতামত অনুযায়ী কাজ করলে সেরাপ হবে** না। কেননা, পাখিব ব্যাপার হওয়া সন্তেও সেটা উপযোগিতার খেলাফ হওয়ার সভাবনা যদিও অবাভর ও নবু-ওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু প্রথমত এরাপ সন্তাবনা বিশিষ্ট ব্যাপার খুবই কম হবে। হলে যদিও তাতে উপযোগিতা নশ্টও হয়ে যায়, তবে এই উপযোগিতার বিরুদ্ধ অর্থাৎ পুরকার ও রস্কের আনুসত্যের সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্ত ভোমাদের মভামত অনুযায়ী কাজ করলে খুব নগণ্য সংখ্যক ব্যাপার এমন হবে, যাতে উপযোগিতা ভোষাদের মতামতের অনুকূলে থাকবে; কিড তা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে ক্লতির আশংকাই বেশী থাকবে এবং এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। এই ব্যাখ্যা ধারা 'অনেক বিধয়ে' কথাটির উপকারিভাও জানা গেল। ছোটকখা, জারাহ্য রস্থা ভোখাদের কতান্যারী কাল করলে তোমরাই বিপদপ্রত হতে ) কিন্ত আলাহ ( তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন এডাবে

ষে) তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহন্ষত হৃতি করেছেন এবং তা (অর্জনকে) ক্ষেরগ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুকর, পাপাচার (অর্থাৎ ক্ষরিরা গোনাছ্) ও (ম কোন) মাকর্মানীর (অর্থাৎ সঙ্গীরা গোনাছ্র) প্লতি হৃত্যা স্তৃতি করে দিয়েছেন। (ফলে তোমরা সর্বুদারসূলের সভিতি অন্বেশ্বণ কর এবং রুসূলের সভিতি বিধানকারী নির্দেশানলী মেনে চল। সেরতে তোমরা যথন জানতে পেরেছ যে, সাংসারিক বিষয়াদিতেও রস্লের আমুসত্য ওয়াজিব এবং পূর্ণ আনুসত্য বাতীত ঈমান পূর্ণ হয় না, তখন তোমরা অনভিবিল্লয় এই নির্দেশও কবূল করেনিয়েছ এবং কবুল করে ঈমানকে আর্থ পূর্ণ করে নিরেছ)। তারাই আলাহ্ তাজালার কপাও অনুস্থাহে সং পথ অব্দেশনকারী। আলাহ্ (এসব নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষেননা, তিনি এসবের উপার্থারিতা সম্পর্কে) সবিশেষ ভাত এবং (ঘেহেতু তিনি) প্রভাষয়, (তাই এসব নির্দেশ ওয়াল্লির করে দিয়েছেন)।

### আনুষ্ঠিক ভাতৰা বিষয়

্এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে উক্বা ও মুস্তালিক গোটের বিটনা উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলীদ ইব্নে ওকবা মুন্তালিক গোর সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তানিক গোরের বিপক্ষে যুদ্ধাতিযান করা হোক । কিও রসূলুভাহ্ (সা) ওলীদ ইবনে ওকবার ধবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের चिनाक गत करत करून करतन नि अवर छम्एडर जना चानिम हैवत अप्रानीमुद्ध जाएम করেন। আগের আয়াতে কৌর্আন এ বিষয়কে আইনের রাপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদত্তের পূর্বে তার খবর অনুষায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কিরামকে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও বন্ মুম্বালিক সম্পক্তিত খবর ওনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল, কিন্ত তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসুলের অবলছিত পছাই উত্তম ছিল।—(মাষ্টারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরত্ত , ব্রিত এরূপ চেল্টা করা যে, রসূল (সা) এই মত অনুষায়ীই কাজ করুন , এটা দুর্ভ নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রস্লের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সভাবনা আছে, যা নবুয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্ত আলাহ্ তা আলা তাঁর রুসুলকে যে দূরদৃদ্টি ও বুদ্ধিমতা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসুল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কল্ট ও বিগদ হবে। যদি কুরাপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং ভোমরা রসুলের আনুগড়োর খাড়িরে নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে ভোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রস্লের আনুগতোর পুরক্ষার ও সওয়াব-এর চমৎকার বিকল বিদ্যমান আছে।

প্রেক উত্ত। এর অর্থ দৌনাহও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়।
একানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।—( কুরতুবী )

(৯) বদি মু'মিনদের দুই দল মুদ্ধে লিশ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে প্রত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে কিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পছায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদেরকে পছ্ল করেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্কে ভয় করবে—যাতে তোমরা অনুগ্রহগ্রাম্ত হও।

### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

যদি মুন্মনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের মূল করিণ দূর করে যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে দাও)। অতঃপর যদি (মীমাংসার চেল্টার পরও) তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, (এবং যুদ্ধ-বিরতি কার্মকর না করে) তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে (আল্লাহ্র নির্দেশ বলে যুদ্ধ-বিরতি বোঝানো হয়েছে)। এরপর যদি আক্রমণকারী দল (আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়), তবে তাদের মধ্যে নায়ারানুগ পছায় মীমাংসা করে দাও (অর্থাৎ দরীয়তের বিধানান্মায়ী বাগারাটি মীমাংসা করে দাও। গুধু যুদ্ধ বন্ধ করেই ক্লান্ত হয়ো না। মীমাংসা না হলে পুনরায় যুদ্ধ বাধাবার আশংকা থাকবে)। এবং ইনসাফ কর। (অর্থাৎ কোন মানসিক স্থার্থকৈ প্রবল হতে দিয়ো না)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (পারক্রপ্রিক্ষ মীমাংসার আদেশ দেওয়ার কারণ এই ষে) মু'মিনরা তো (ধর্মীয় অভিন্নতা তথা আধ্যান্মিক সম্পর্কের কারণে একে অপরের) ভাই। অতএব তোমাদের দুই ভাইয়ের

মধ্যে মীমাংসা করে দাও ( যাতে ইসলামী প্রাভূত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে )। এবং ( মীমাংসার সময় ) আলাহ্কে ভয় কর ( অর্থাৎ শরীয়তের মীমাংসার প্রতি লক্ষ্য রাখ ), যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাণ্ড হও।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্বাগর সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রস্মুলাহ (সা)-র হক, আদব এবং তাঁর পর্কি কন্টেদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত-সমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত স্থীতিনীতি এবং গারম্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হকে। অগরকে কন্টি প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলার মূল প্রতিপাদ্য।

শানে-নুষ্ট ঃ এসব আয়াতের শানে-নুষ্ট সম্পর্কে তক্ষসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বন্ত আছে। এখন সকল ঘটনার সমণ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরাপ দেখে সেওলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরজাম ও উপকরপের অধিকারী রাজনাবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে।
—(বাহর টিরারলৈ মা'আনী) পরৌক্ষভাবি সকল মুসলমানকেও সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজনাবর্গর সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমির, সরদার অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সন্তব বিবদমান উক্রয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উদ্ভয়ই সম্মত মা হয়, তবে তাদের থেকে পুথক থাকতে হবে। কারও বিরোধিতা এবং কারও পক্ষ অবলয়ন করা যাবে না। —(বয়ানুল কোরআন)

মাসারের ঃ মুসলমানদের দুই দরের মুদ্ধ করেক প্রকার হতে পারে। এক বিরদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল্ল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহিছেছি হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে মুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে মীমাংসাকরা ওয়াজিব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ মুদ্ধ বল করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিপ্রোহীর ন্যায় ব্যবহায় করা হবে। এক পক্ষ মুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুনুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে বিতীয় পক্ষকে বিপ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিপ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিক্হ প্রন্থে দেউবা। সংক্ষেপে বিধান এই বে, মুদ্ধের আলে তাদের অন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে প্রক্রতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। মুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা মুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাদী করা হবে না এবং তাদের ধনসন্দদ যুদ্ধলব্ধ ধনসন্দদ বলে পণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসন্দদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যর্গণ করা।

हरत । आज्ञार तना हरताद : ﴿ فَكُنَّ إِنَّ الْعَنْ إِنَّ الْعَنْ اللَّهِ عَلَى الْعَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে ওধু যুদ্ধ-বিরতিই মথেন্ট হবে না, বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেল্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদেষ ও শন্তুতা অব্দ্রিল্ট না থাকে এবং স্থায়ী প্রাত্ত্বের পরিবেশ স্থাটি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিক্লাভে যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে প্রোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয়-পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইন্সাক্ষের তাকীদ করেছে।—( বয়ানুল কোরআন )

মাস জালা । যদি মুসলমানদের কোন শজিশালী দল ইমামের বশাতা অত্রীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সুর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ প্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যন্দারা খোদ ইমামের জন্যায়-জত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্জ্রা হবে এই দলের সাহায়া ও সমর্থন করা সাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্কেন্তে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরাপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মামহারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বজনের পক্ষে কোন সুস্পত্ট ও সঙ্গত কারণ পেল করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিক্রম্বে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিস্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেরী বলেন, তারা যুদ্ধ তরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ তরু করা জায়েয হবে না।—(মাযহারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী ইওরা নিশ্চিতরাপে জানা যায়। যদি উভর পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কৈ বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নিদিন্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবঁল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরাপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও সিফফীন যুক্ষে এরাপ পরিস্থিতির উভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কিরামের পারশ্পরিক বাদানুবাদ ঃ ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দশ্দ-কলহের যাবতীয় প্রকারের বাাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দশ্দ-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, য়তে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ছিছিতে যুদ্ধের জ্বা প্রবত হয়ে য়য়। সাহাবায়ে কিরামের রাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আয়ারীয় এই উজি উদ্ধৃত করে এ ছলে সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রাদানুবাদ তথা জলে-জয়ল ও সিক্ষীনের আসল বর্জাপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে প্রবতী যুগের মুসলমান্দের কর্মপন্থার প্রতি অন্বল্পনি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তরের সংক্ষিণ্ডসার উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ব্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজিছিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপছা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তল্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তর্যু করা থেকে বিরত্ত থাকি এবং সবদা উত্তম পদ্বায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সা) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ক্রমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তল্ট আছেন। এইড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) ইয়রত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

ত্রপ্তে চলাক্রোকারী শহীদ।

এখন হযরত আলী (রা)-র বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা)-র যুদ্ধের জন্য বের রুওয়া প্রকাশ্য গোনাহ্ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা-লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ছাত্ত এবং কর্তব্য পালনে ছুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তার জন্য শাহাদতের মর্তবা অজিত হত না। কারণ, শাহাদত একমান্ত তখনই অজিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হয়রত আলী (রা) থেকে বণিত সহীহ্ ও মশহর হাদীস বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসূলুরাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যুবায়রের হত্যাকারী জাহায়ামে আছে।

হ্যরত জালী (রা) বলেন ঃ জামি রস্লুলাহ্ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়াতনয়ের হত্যাকারীকে জাহালামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হ্যরত
তালহা (রা) ও হ্যরত যুবায়র (রা) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না।
এরাপ হলে রস্লুলাহ্ (সা) হ্যরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী
সম্পর্কে জাহালামের ভবিষ্যদাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জালাতের সুসংবাদপ্রাণত
দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জালাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নির্পেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ছাত্ত বলা যার না। আলাহ, তাঁভালা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কারেম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সূতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎ সনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফ্যিলঙ, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অন্ধীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলিমকে জিভাসা করা হয় : সাহার্ষায়ে কিয়ামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রঙ্কী প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপ্নার মতামত কি? তিনি জওয়াবে এই আয়াত ভিলাওয়াত করলেন :

تَلَكُ أَمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تَسْكُلُونَ

عَمَّاً كَانُوا يَعْمِلُونَ ـ

অর্থাৎ সেই উদ্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমা-দের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিভাসিত হবে না।

একই প্রসেক্ত জওয়াবে অন্য একজন বৃষুর্গ বলেন ঃ এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ্ এর দারা আমার হাতকে রজিত করেন নি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত প্রান্ত সাবান্ত করার ভুলে লিশ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন ঃ আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবারে কিমানের মধ্যবতী বাদানুবাদ ইউসুক (আ) ও তার দ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর জনুরাপ। তারা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যান নি। সাহাবায়ে কিরামের সারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপার্টিও হবহ তাই।

হ্যরত মুহাসেরী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক রজপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুক্ঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হ্যরত হাসান বসরী (র) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিভাসিত হয়ে বলেন ঃ এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তারা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চুপ থাকব।

হম্বত মুহাসেবী (র) বলেনঃ আমিও তাই বলি, যা হয়রত হাসান বসরী (র) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক ভাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসর্ব করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুল্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধ্যীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

يُّأَيُّهُ الَّذِينَ امُنُوا لَا يَسْخَرُ قُوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا فَيُولُوا خَنْهُا مِنْهُ فَق خَيْرًا مِنْهُمْ وَكَالِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَكَاتَلُوزُوَا نَفْسَكُمْ وَكَاتَبَا بَزُوا بِالْكَلْقَا بِ ثِيلُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ وَكَاتَلُوزُوا إِلْكَلْقَا بِ ثِيلُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ

## بَغْدَ ٱلِايْمَانِ، وَ مَنْ لَنُهِ يَتُبُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

(১১) হে भू'भिनमभ, কেউ যেন অপুর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেকা উভম হতে পারে এবং কোন নারী অপুর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেকা শ্রেচ হতে পারে। তোমরা একে অপ্রের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপ্রকে মন্দ নামে তেকো না। কেউ বিশ্বাস হাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা পোনাই। খারা এইন কাল থেকে তওবা না করে, তারাই জালিম।

### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

মুন্মিনগণ, পুরুষরা যেন জপর পুরুষদেরকৈ উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারীদের) অপেক্ষা (আরাহ্র কাছে) উজম হতে পারে এবং নারীরাও যেম অপর নারীদেরকে উপহাস না করে। কেননা, (যাদেরকে উপহাস করা হয়) তারা তাদের (অর্থাৎ উপহাসকারিণীদের) অপেক্ষা (আরাহ্র কাছে) ত্রেছ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (কেমনা, এওলো পোনাই)। বিশ্বাস স্থাপন করার পর (মুসলমানের প্রতি) পোনাহ্র নাম আরোপিত হওয়া (-ই) মন্দ। (অর্থাৎ মুসলমানকে এ কথা বলা যে, সে আরাহ্র নাম রুরার যা মুপার বিষয়। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাক)। যারা (এহেন কাজ থেকে) বিরত না হয়, তারা জালিম (অর্থাৎ বাদ্দার হক নম্প্রকারী। জালিমরা যে শান্ডি পারে, তারাও তাই পারে)।

### আনুষ্টিক ভাতৰঃ বিষয়

সূরা ছজুরাতের গুরুতে নবী করীম (সা)—এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসল—মানদের পারশারিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উন্নিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারশারিক করা, আদব ও সামাজিক রীতিনীতি বির্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেতিনটি বিধয় নিবিদ্ধাকরা হয়েছে। এক. কোন যুসলমানকৈ ঠাট্টা ও উপহাস করা, দুই. কাউকে দোধারোগ করা, এবং তিন. কাউকে অপমান করা অথবা সীড়াদায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে হের ও অগমান করার জন্য তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে প্রোতারা হাসতে থাকে, তাকে ই তিন্ত ও ও বলা হয়। এটা মেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তপদ ইত্যাদি দারা ব্যব অথবা ইনিচের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারও করা তনে অগমানের ভনিতে বিদুপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেট বলেন ঃ লোভাদের হাসির উল্লেক করে, এফ্লকারে কারও সম্পর্কে আলোচনা করাকে ই ত্যু বলেন ঃ কোরআনের বর্গনা মতে এগুলো সব হারাম।

### www.almodina.com

কোরজান পাক এত গুরুত্ব সহকারে 🏻 শুলুল তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, একেরে পুরুষ ও নারী জাতিকে পৃথক পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য 'কওম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত; যদিও রূপক ভরিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরজান পাক সাধারণত পুরুষ ও নারী উভয়ের জনা কওম' শর্প ব্যবহার করেছে। কিন্ত কোরজান এখানে কওম' শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে এক শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আলাহ্র কাছে উপহাসকারী অপেকা উত্তম হতে পারে। এমনিভাবে যে নারী অপর নারীকে উপহাস করে, সে আল্লাহ্র কাছে উপহাসকারিণী অপেক্লা জেছ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা, হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্ত একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইন্সিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশাই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দ্রনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রন্নই ওঠে না। আয়াতের সার্য্য এই যে, কোন ব্যক্তির দেহে, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠন-প্রকৃতিতে কোন দোৰ দৃশ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সভবত এই ব্যক্তি সততা, আভরিকতা ইত্যাদির কারণে আলাহ্র কাছে তার চাইতে উত্তম ও ত্রেষ্ঠ। এই আয়াত পূর্ববতী বুষুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিভার করেছিল। আমর ইবনে শোরাহ্বিল (রা) বলেন ঃ কোন ব্যজিকে বকরীর ভনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরপেই না হয়ে যাই। হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার **ভয় লাগে যে, আমিও নাকি কুকু**র रस्र यारे।—( क्रूज़जूबी )

সহীত্ মুসলিমে হযরত আবৃ হরায়রা (রা)-র রেওরায়েতক্রমে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন ঃ আরাহ্ ভা'আরা মুসলমানদের আকার-আফুতি ও ধনদৌলভের প্রতি দৃশ্টিপাত করেম না; বরং তাদের অভর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন ঃ এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবহা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেওয়া জায়েয নয়। কারপ; যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আয়েরা মূর ভার মনে করহি, সে আরাহ্র কাহে নিন্দনীয় হতে পারে। কেননা, আরাহ্ তার অভ্যন্তরীপ অবহা ও অভরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক ভাত আহেন। পক্রাভ্রের যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবহা ও ক্রেরগত গুণাগুণ সম্পর্কে কাফকারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবহা ও ক্রেরগত দেখ, তার এই অবহাকে মন্দ মনে করা, কিন্তু চাকে হেয় ও লাছিত মনে করার অনুমতি নেই। আরাতে বিভীন নিবিদ্ধ বিষর হছে

এবং দোৰের কারণে ডৎ সনা করা, ইরণাদ হয়েছেঃ

अर्थार لا تَلْمِزُ وَا أَنْفُسُكُمْ

ভোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাকাটি
অর্থ তোমরা নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, তোমরা গরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং একে অন্যের দোষ বের করো না। এরাগ ভরিতে ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা এক দিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, প্রারই তো এরাপ হয়েই যায় যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সমর্থকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। ভাইকে হত্যা করা বেন নিজেকে হত্যা করা এবং হত্তপদ বিহীন করে দেওরা আর্থি। আর্থিং তোমরা অন্যের দোষ বের করবে। করিল, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলিম বলেন ঃ
ত ভারীণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জনৈক আলিম বলেন ঃ
ত ভারীণ তারা তারা তারা করের করেলে সেও তোমারে দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সেই কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান ভাইয়ের দুর্নাম নিজেরই দুর্নাম।

আলিমগণ বলেন ঃ নিজের দোখের প্রতি দৃশ্টি রেখে তা সংশোধনের চেল্টার ব্যাপৃত থাকার মধ্যেই মানুষের সৌভাগ্য নিহিত। যে এরাপ করে, সে অগরেম্ম দোষ বের করা ও বর্ণনা করার অবসরই পায় না। হিন্দুভানের সর্বশেষ মুসলমান বাদ্ধাহ্ যুক্তর চমৎকার ব্যেছেন ঃ

نه تهی حال کی جب همیں اپنی خبر. ۔ رہے دیکھتے لوگونکے مہب و هنر پہڑی اپنی برا گھوں پر جو نظر ۔ توجها ن مہی کو گی برا نه رها

ভারাতে নিবিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হছে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদক্রন সে অসবুল্ট হয়। উদাহরণত কাউকে খঙ্গ, খোঁড়া অথবা অন্ধ বলে ডাকা অথবা অপযানজনক নামে সন্থোধন করা। হযরত আবু জুবায়ের আনসারী (রা) বলেন ঃ এই আয়াত আমাদের সন্দর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুসূরুলাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের অথকাংশ লোকের দুই তিনাট করে নাম খ্যাত ছিল। তত্মধ্যে কোন কোন নাম সংলিল্ট ব্যক্তিকে লক্ষা দেওয়া ও লাভিত করার জন্য লোকেরা খ্যাত করেছিল। রস্তুলুলাহ্ (সা) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনি সম্বোধন করতেন। তখন সাহাব্যয়ে কিরাম বলতেন ঃ ইয়া রস্তুলালাহ্, সে এই নাম ওনলে অসবুল্ট হয়। এই ঘটনার গরিরেক্ষিতে ভালোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হবন্নত ইবনে আকাস (রা) বলেন । ﴿ لَا لَكَا بُرُ وَا بِا لَا لَكَا بُرُ وَا بِا لَا لَكَا بُرُ وَا بِا لَا لَكَا بُرَ وَا بِاللَّا لَكَا بُرُ وَا بِاللَّا لَكَا بُرُوا بِاللَّا لَكُوا بُرُوا بِاللَّا لَكُوا بُرُوا بِاللَّا لَكُوا بُرُوا بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ভাকা। উদাহরণত চোর, ব্যক্তিচারী অথবা শরাবী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, বিনা, শরাব ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে জতীত কুক্স বারা নজা দেওঁরা ও হেয় করা হারাম। রসূলুরাহ্ (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যুসলমানকৈ এমন গোনাহ্ বারা লক্ষা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে তাকে সেই গোনাহে বিশ্ত করে ইহকাল ও পরকালে বাছিত করের দায়িত আলাহ্ তাজালা গ্রহণ করেন।—(কুরজুবী)

বা আসলে মামের ব্যক্তিরাম ঃ কোন কোনে লেকের এমন নাম খ্যাত হরে হযার, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে মা। এমতামন্থার সংরিচ্চ ব্যক্তিকে হের লাস্থিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জারেয়। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত , যেমন কোন কোন মুহান্দিসের মামের সাথে টে দি তি তি ইচাদি খ্যাত আছে। খোদ রস্বুখাহ (সা) জনৈক অপেক্ষাকৃত লখা হাতবিশিত সাহাবীকে ও তি তি তা নামে পরিচিত করেছেন। হ্যরত আবদুরাই ইবনে মোবারক (র)-কে জিভাসা করা হয় ঃ হাদীসের সমদে কতক নামের সাথে কিছু গদবী বৃক্ত হয় ; যেমন তি তি তা নাম উল্লেখ করা জারেয় কি না ৷ তিনি বল্গলেম ঃ দেয়ৰ বর্ণনা করার ইচ্ছা না থাকলে এবং পরিচয় পূর্ণ করার ইচ্ছা থাকলে জারেয়।—(কুরজুরী)

ভাল নামে ভাকা সুরত : রস্বুর্লাই (সা) বলেন : মুশ্মিমের হক জগর মুশ্মিমের উপর এই যে, তাকে অধিক গছন্দনীয় নাম ও গদবী সহকারে ডাক্ষেব। এ কারণেই আরবে ডাক্ষ নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রস্বুর্লাই (সা)-ও তা গছন্দ করেছিলেন। ডিমি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে কিছু পদবী দিয়েছিলেন—ইয়রত আৰু বকর সিদ্দিক (রা)-কে 'আতীক,' হযরত ওমর (রা)-কে 'ফারুক,' হযরত হাম্যা (রা)-কে 'জাসাবুলাই' এইং থালিদ ইব্মে ওয়ালীদ (রা)-কে 'সাইকুলাহ' পদবী দান করেছিলেন।

(১২) হৈ সু'বিনর্গন, তৌমরা জনক ধারণা থেকে বেঁচে কাক। মিশ্চয় করক ধারণা গোমায়ু এবং গোপনীয় বিষয় সন্মান করে না। ভোগালের কেউ বেন কারও গণচাতে নিকা না করে। ভোগালের কেউ কি ভার যুভ প্রাভার নাংস ভক্ষণ করা গর্ম করবে ৷ বস্তুত

Pro

ড়োমরা তো একে দ্বুগাই কর। ছারাহ্কে ডয় কর। নিশ্চর আরাহ্ ডওবা ক্যুলকারী, পরম সরালু।

### তঙ্গসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশ্মিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। (তাই ধারণার যত প্রকার আছে, সবওলার বিধান জেনে নাঁও যে, কোন্ ধারণা জায়েয় এবং কোন্টি নাজায়েয়। এরগর জায়েয় ধারণার মধ্যেই থাক)। এবং (কারও দোষের) সন্ধান করো না। কেউ যেন কারও গীবত তথা পশ্চাতে নিশাও না করে। (এরপর গীবতের নিশা করে বলা হয়েছে) তোমাদের কেউ কি পছল করিবে যে, সে তার মৃত ভাতার মাংস ভন্ধণ করেবে? একে তো তোমরা (অবশ্যই) খারাপ মনে কর (অতএব বুঝে নাও যে, কোন দ্রাতার গীবতও এরই মত)। আলাহ্কে ভয় কর (গীবত পরিত্যাগ করে তওবা করে নাও)। নিশ্চয় আলাহ্ তওবা কবুলকারী, পর্ম দয়ালু।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এই আয়াতেও পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতেও তিনট্টি বিষয় হারাম করা হয়েছে। এক. তথা ধারণা , দুই. অর্থাৎ কোন গোপন দোষ সন্ধান করা , এবং তিন. পীবত অর্থাৎ কোন অনুপছিত ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে ওনলেও অসহনীয় মনে করত। প্রথম বিষয় ত এর অর্থ প্রবল ধারণা। এ সম্পর্কে কোরআন প্রথমত বলেছে যে, অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক , এরপর কারণ্যরাপ বলা হয়েছে, কতক ধারণা পাপ। এ থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক ধারণাই পাপ নয়। অতএব কোন্ ধারণা পাপ, তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে, যাতে তা থেকে আম্বর্কনা করা যায় এবং জায়েয় মা জানা পর্যন্ত তার কাছেও না যায়। আলিম ও ফিক্ইবিদগণ এর বিস্তানিত বর্ণনা দিয়েছেন। কুরতুবী বলেন ঃ ধারণা বলে এ ছলে অপবাদ বোঝানো হয়েছে , অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন দোষ অথবা গোনাক্ আরোপ্র করা। ইমাম আবু বকর জাসসাস 'আহকামুল কোরআন' গ্রছে এর পূর্ণান্ত বিবরণ লিপিবজ করেছেন যে, ধারণা চার প্রকার। তল্মধ্যে এক প্রকার হারাম, ছিতীয় প্রকার ওয়াজিব, তৃতীয় প্রকার মুম্ভাহাব এবং চতুর্থ প্রকার জয়েয় । হারাম ধারণা এই যে, আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা রাখা যে, তিনি আমাকে শান্তিই দেরেন অথবা বিপদেই রাখবেন। এটা যেন আল্লাহ্র মাগক্রিরাত ও রহমত থেকে নৈরাশা,। হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ারেতে রস্কুলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

জানা যায় যে, আলাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা ফরষ এবং কুধারণা পোষণ করা হারিমি। এমনিভাবে যেসব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ দৃশ্টিগোচর হয়, ভাদের সম্পর্কে প্রমাণ ব্যতিরেকে কুধারণা পোষণ করা হারাম। হযরত আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন:

অর্থাৎ ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা মিখ্যা কথার নামান্তর। এখানে সবার মতেই ধারণা বলে প্রাণ ব্যতিরেকে মুসলমানের প্রতি কুধারণা বোঝানো হয়েছে। ষেসৰ কাজের কোন এক দিকুকে আমলে আনা আইনত জরুরী এবং সে স্পুর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পত্ট প্রমাণ নেই , সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমূল করা ওয়াজিব ; যেমন প্রিস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও মোকুদ্মার ফয়সালায় নির্ভর্যোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ক্ষমসালা দেওয়া। কারণ, যে বিচারকের আদারতে মোকদমা দায়ের করা হয়, তার জন্য ফয়সালা দেওয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভর্যোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্য জরুরী। এক্কেরে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিখ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাল। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনিভাবে যে জায়গায় কিবলার দিক অভাত থাকে এবং জেনে নেওয়ার মত কোন লোকও না ধাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বত্তর ক্ষতিসূরণ দেওয়া ওয়াজিব হলে সেই বর্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুষারীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয় ধারণা এমন, যেমন নীমাষের রাক আত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাক আত গড়া হয়েছে, না চার রাক আত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। ষদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ তিন রাক'আত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাক'আত পড়ে নেয়, তবে তাও জারেষ। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্য সওয়াবও পাওয়া যায়।—-( জাসসাস্)

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

عهد لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُو لَا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَا تُ بِا نَعْسِهِمْ خَهْراً

মু'মিনদের প্রতি সুধারণা গোষণ করার তাকীদ আছে। অগর গক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে। অগর গক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে আছে আছে আছে আছা বাজ্যকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবতী হয়ে যেরাগ বাবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরাগ বাবহার করবে। অর্থাৎ আছা বাজিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরাগ নার যে, অগরকে চোর মনে করে লাভিত করবে। মোটকখা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশ্বাস্থাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে। শেখ সাদী (র)-র নিম্নোক্ত উজ্জির অর্থই তাই।

نکه دار رآن شوخ د رئیسه در ـ که دا ندهمه خلق را کیسه بر

www.almodina.com

لا تغتا بوا المصلمهن و لا تتبعوا مو را تهم فا ن من ا تبع مو را تهم يتبع الله مو رته يغضعه في بيته -

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোব অনুসন্ধান করো মা। কেননা, যে বাজি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আন্তাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আন্তাহ্ যারুদোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে বুগৃহেও লাঞ্চিত করে দেন। ——( কুরতুবী )

করানুল কোরজনে আছে লোপনে জহবা নিমার জান করে কারত কথাবার্তা লোলাও
নিবিদ্ধ, এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা
অন্য মুসলমানের হিক্সায়তের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারীর গোপন ইড়্মার ও দুরভিসন্ধি
অনুসন্ধান জায়েয়। আয়াতে নিবিদ্ধ তৃতীর বিষয় হচ্ছে গাঁবত। অর্থাৎ কারও অনুপরিতিতে
তার সম্পর্কে কল্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্য কথা হয়। কেননা, মিখা হলে সেটা
অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত থারা হারাম। এখানে 'অনুপরিতিতে' কথা থেকে
এরাপ বোঝা সমত নয় যে, উপরিতিতে কল্টকর কথা বলা জায়েয় হবে। কেননা, এটা গাঁবত
নয়, কিব তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববতী আয়াতে এর নিবিদ্ধতা ব্যক্তিহ

শানের বেইজাতী ও অসমানকে তার মাংস স্বাওয়ার সমত্লা সাবার করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপন্থিত থাকলে এই বেইজাতী জীবিত মানুষের মাংস টেনে টেনে উদ্ধান করার সমত্লা হবে।

ক্রিন্ট শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাবার করেছে, যেমন
বিলা হরেছে, থিনি বিলি মানুষের কারাত আস্বের বিলা হরেছে, থিনি বিলা হরেছে বিলা হরেছে, থিনি বিলা হরেছে, থিনি বিলা হরেছে, থিনি বিলা হরেছে, থিনি বিলা হরেছে হালেছে বিলা হরেছে বিলা হরেছেছে বিলা হরেছে বিলা হরেছে বিলা হরেছেছে বিলা হরেছেছে বিলা হরেছে বিলা হরেছে বিলা হরেছে বি

সংক্রিন্ট ব্যক্তি সামনে উপ্রিত না থাকলে তার পণ্চাতে কন্ট্রদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ করলে যেমন
তার কোন কন্ট হয় না, তেমনি অনুপ্রস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, ভারও
কোন কন্ট হয় না। কিন্ত কোন মৃত মুসলমানের মাংস খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা,
তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের
কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষ্কি করতে গিয়ে গীরতের নিষিক্বতাকে অধিক ওক্তত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ডক্ষণের সমতুলা প্রকাশ করে এর নিষিক্বতা ও নীচতা ফুর্টিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই য়ে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা পীড়াদানের আরণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকার প্রত্যেকেরই এরাপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্থভাবতই বেশীক্ষণ ছায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উক্ততর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধায়া সাধারণত দীর্ষ হয়ে থাকে এবং এতে আনুষ লিগতও হয় বেশী। এসব কারণে পীবতের নিষিক্বতার উপর অধিক জার দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্ষ করা হয়েছে য়ে, কেউ গীবত ওনলে তার জনুপত্বিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুষায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ্বর শক্তি না থাকার ক্রমগ্যক্তে ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুষায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ্বর শক্তি না থাকার ক্রমগ্যক্ত ভারবেশ থেকে বিরত থাকবে। ক্রেননা, ইক্রাক্তত্বারে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মূন (রা) বলেনঃ এক্দিন আমি স্বায়ে দেখলাম, জনৈক সুলী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে—একে ডক্কণ কর। আমি বললামঃ আমি একে কেন ডক্কণ করব? সে বললঃ কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সলী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললামঃ আলাহ্র কসম, আমি তো তার সম্পর্কে ক্ষমও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বললঃ হাঁয়, একথা ঠিক, কিন্ত তুমি তার গীবত ভনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মূন (রা) নিজে কখনও কারও গীবত করেন নি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করেতে দেন নি।

. হযরত হাসান ইবনে মালেক (রা) বর্ণিত শবে মি'রাজের হাদীসে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নম ছিল তামার। তারা তাদের মুঁখমণ্ডল ও দেহের মাংস আঁচড়ান্ফিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিভাসা করলাম—এরা কারা? তিনি বললেন ঃ এরা তাদের ভাইয়ের শুনৈত করত এবং তাদের ইজ্লতহানি করত।—(মায়হারী)

হম্মত আবৃ সামীদ (রা) ও জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন,
ভিত্তি বিজ্ঞান আরু করলেন, এটা কিরুপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যতিচার করার

পর তওবা করলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় , কিন্ত যে গীবত করে, তার গোনাহ্ প্রতিপক্ষের মাফ বা করা পর্যন্ত মাফ হয় না ——( মাক্রাকী )

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহ্র হক ও বান্ধার হক উডয়ই নত করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মায় নেওয়া জরুরী। কোন কোন আলিম বলেন ঃ যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত বান্ধার হক হয় না। তাই তার কাছ থেকে কমা নেওয়া জরুরী নয়। —( রাহল মাজানী) কিব বয়ামুল কোরজানে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ এমতীবছায় যদিও তার কাছে কমা চাওয়া জরুরী নয়, কিব বায় সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং মিজ গোনাহ্ খীকার করা জরুরী। যদি সেই ছাজি য়ায়া যায়, কিব বালাভা হয়ে যায়, তবে তার কাফ্কারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং এরাপ বলবে ঃ হে আল্লাহ্ আমার ও তার গোনাহ্ মাফ কর। হয়রত জামাস (রা) বিভিত হাদীসে রস্কুলাহ (সা) তাই বলেছেন।

মাস'জালা ঃ শিশু, উদ্মাদ এবং কাফির ফিন্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেওয়াও হারাম। হরবী কাফিরকে পীড়া দেওয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নত্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরছ।

আল'জালা ঃ গীবত যেমন কথা দারা হয়; তেমনি কর্ম ও ইণারা খারাও হয়। উদা-হয়ণত খঞ্জকে হয় কলার উদ্ধেশ্য তার মহাহেঁটে দেখানো।

মাস'জালা ঃ কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গাঁবিতকেই হারাম করা হয়নি এবং কভক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণত কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপযোগিতারি লরীয়তসভ্যত হতে হবে। উদাহরণত কোন প্রত্যাচারীর অজ্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির লামনে বর্ণনা করা, যে তার অজ্যাচার দৃর্দ্ধ করতে সক্ষম। কারও সভান ও দ্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সভ্যকে ফতওয়া প্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসাধিক অথবা পারলৌকিক অনিল্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাগারে পরামর্ল নেওয়ার জন্য সংগ্রিল্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশের গোনাহে করে এবং নিজের পাণাচারকে নিজেই প্রকাশ করে, তার কুকর্ম আজোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নল্ট করার কারণে মাকরাহ। ব্যানুল কোরআন, রাহল-মাতানী) এসব মাসাআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোক আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হের করা না হওয়া চাই।

يَّأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ شِنَ ذَكِرٍ وَ أَنْثَى وَجَعَلَنْكُمْ شُعُوبًا

# وَ قَبَا بِلَ لِنَعَارَفُوا وَ إِنَّ اَكُومَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ الْقَدَامُ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَرِمُكُمْ وَلِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَرِمُكُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَرِمُكُمْ ﴿

(১৩) হে মানব, জামি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টিই করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও লোৱে বিভক্ত করেছি, যতে তোমায়া প্রকারে পরিচিত হও। নিশ্চের আলাহ্র কাছে, সে-ই হুবাধিক সম্ভাত, যে স্বাধিক ব্রহ্মিগার। নিশ্চয় আলাহ্ সূর্বজ্ঞ, স্বক্ষিয়ে খবর রামেন।

### ভক্সীরের সার-সংক্ষেপ

হে মানব, আমি ভোমাদের (স্বাই)-কে এক পুরুষ ও এক নারী ( অর্থাৎ আদম হাওরা) থেকে স্লিট করেছি। (ভাই এদিক নিয়ে সব মানুষ সমান) এবং ( এরপর যে পার্থক্য রেখেছেন যে) ভোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও (জাতির মধ্যে) বিভিন্ন পোত্রে বিভক্ত করেছেন, (এটা ওধু এ জন্য) যাতে ভোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। (এতে অনেক উসযোগিতা রয়েছে। এজন্য নয় যে, ভোমরা পরস্পরে গবিত হবে। কেননা) আরাহ্র কাছে সেই সর্বাধিক সন্তান্ত, যে সর্বাধিক পরহিষ্পার। ( পরহিষ্পারীর পুরোপুরি অবস্থা কেউ জানে না, বরং এটা একমান্ত্র) আরাহ্ ভাতোজা পুরোপুরি জানেন এবং পুরোপুরি অবস্থা (অভএব ভোমরা কোন বংশমর্যাদা ও জাতিছ নিয়ে প্র করোনা)।

### অনুষ্ঠিক জাত্যা বিষয়

লাভা দেওরার জায়াতসমূহে মানবিক ও ইমলামী জিবিকার জবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেওরার কেরে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিক্ষ করা হয়েছে। এওলো গারুপারিক ঘূলা ও বিজেবের কারণ হয়ে থাকে। জালোচ্য জায়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণার শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ জপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘূণ্য মনে না করে এবং নিজের বংশগ্ত মর্বাদা, গরিবার, জহুবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ডিডিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃত-পক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘূণা ও বিজেবের ডিভি ছাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে: সব মানুষ একই পিতা-মাভার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই এবং গরিবার, গোর, জহুবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ জারাহ্ তাজ্যালা রেখেছেন, তা গর্বের জন্য নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য।

শান-নুৰ্প । এই আয়াত মন্ধা বিজয়ের সময় তখন নাবিল হয়, যখন রস্নুল্লাই (সা) হয়রত বিলাল হাবলী (রা)-কে মুয়াযযিন নিমুক্ত করেন। এতে মন্ধার্ম অমুপ্রমান কোরাইলটির একজন বলল । আন্থাহিকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে-এই কুলিন দেখতে হারমি। কারের ইবনৈ হিশাম বলল । সুহাল্মক কি মুসন্তিদেশ হারামে আমান দেওয়ার জন্য এই কৃলি কাক ব্যতীত জন্য কোন মানুষ পেলেন না । আবু

∠ ?ि**'म**'

বৃদ্ধান বলল ঃ আমি কিছুই বলব না, কারল, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার । মুদ্ধালম্পের আমি তা প্রিটিরে দেবের। এয়ার বার্থার পর জিবরালল (আ) আরমন করলের এবং রস্লুলাহ (সা) কে তালের সব কথাবার্তা বলে কিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিকলা করলের ঃ ভোরর কি স্কলিছের। অল্লাতা তাদেরকে বীকার করতে হল। এর পরিপ্রেক্তিত আলোচ্য আরাত অবতীর্ণ হলেছে। এতে বলা হয়েছে যে, পর্ব ও ইক্তেতের বিলেক ক্রতাকে ক্রমান ও তাকওলা, মা তোরাদের মধ্যে নেই এবং হ্রমান্ত বিলাল (রা)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সভাত।
—(মান্ত্রের) হলাত আবদুলাহ ইবানে ওয়ের (য়া) বর্ণনা করেন, মন্ত্রা বিজরের দিন রম্বুল্লাহ (সা) বীর উন্ত্রীর সিঠে সওয়ার হলে তওয়াক করেন। (যাতে স্বাই তাঁকে দেবতে পারে)। তওয়াক শেষে তিনি এই ভাষণ দেন।

العبد لله الذي ا ذهب ملكم مبية الجاهاة وتكبرها والخاس رجلان برتقى كريم على الله ونا جرشقى هين على الله ثم تلايا أيها النابل انا خلفها كم إلاية -

সুমার প্রশংসা আছাত্র, যিনি অন্ধকার বুগের গর্ব ও অহংকার তোরাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভিন্ত । এক. সৎ, গরহিষগার ওজাত্তা– হর কাছে রজাত, দুই, পাগাচারী, ছড়ভাগা ও আলাহ্র কাছে লাছিত ও অসমানিত। অতঃপর তিনি আলোচা আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(তিরমিয়ী)

হথরত ইবঙে আকাস (রা) বজেন ১ এনিরার মানুষ্য কাছে ইক্ষ্ত হচ্ছে খন-সম্পদের নাম এবং আলাহুর কাছে ইক্ষ্ত প্রহিষ্পারীর নাম।

अबु विक्रित प्रमा विश्व प्राप्त कर प्रमा विश्व प्रमा कर प्रम कर प्रमा कर प

বংশদত, দেশকত, জখবা ভাষাগত গাৰ্কের ভাং পর্য পার্কে বিক্র গারিকার । কোরজান পাক আনোচা আরাতে ফাটরে তালেহে যে, যদিও আলাই তা আলা সব মানুষকে একই সিতাকাতা থেকে স্বৃতিট করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্ত তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন ভাতি ও
সোরে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও স্নাক্তকর্প সহজ হয়। উদাহরণত
ভাক নামের দুই ব্যক্তি থকিলে পরিবারের প্রথিকা ভারা তাদের মধ্যে পাথকা হতে সারে।
তাল ভাতি ও বিক্র স্বিচিতির জন্য ব্যবহার কর স্বিক্র জন্য নিয়।
তাল ভাতি ও বিক্র স্বিচিতির জন্য ব্যবহার কর স্বিক্র জন্য নিয়।
তাল ভাতি ও বিক্র স্বিচিতির জন্য ব্যবহার কর স্বিক্র জন্য নিয়।
তাল ভাতি ও বিক্র স্বিচিতির জন্য ব্যবহার কর স্বিক্র জন্য নিয়।
তাল ভাতি ও বিক্র স্বিচিতির জন্য ব্যবহার কর স্বিক্র জন্য নিয়।
তাল ভাতি ও

قَالَتِ الْاَعْرَابُ الْمُنْ الْمُ تُؤْمِنُوا وَلَحِن قُولُوا اللهُ وَرَسُو وَلَمَا يَهُ خَلُوا اللهُ وَرَسُو وَلَمَا يَهُ خَلُولُ مَنْ اللهُ عَلَوْلَ مَنْ اللهُ عَلَوْلُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَوْلُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَوْلُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ ال

چەرەر ھەرىيە ھەرىكى ھەرىكى

১৪) মুক্তবাদীনা করে । জামরা বিশ্বাস ছাগ্ন করেছি । বলন ঃ জেমরা বিশ্বাস ছাগ্ন করেছি । বলন ও তোমানের জাররে বিশ্বাস জারাম । বাদ তোমরা জালাই ও তার রস্কুলের জামুলতা করু, তবে তোমানের কর বিশ্বার ছিলার জালার, পরক করেছের নাল ছিলাই মু'রিল, বারা জালাই ও তার রস্কুলের লাই জালার, পরক করেছেরাল । (১৫) ভারাই মু'রিল, বারা জালাই ও তার রস্কুলের লাই জালাই সভানিত । (১৬) করুন ঃ জালার করেছে আবে ও বান সমাক জালার জালাই জালাই সভানিত । (১৬) করুন ঃ জালার করেছে আমানের প্রমা করেছে মান করেছে আলার জালার করেছেল করেছেল নালার জালার করেছেল লাবাহি তা দেকেন ।

TOTAL STEEL STEEL STEEL

ា) ប្រាធិត្តិធី សម

च्यानीतम् जात-सरकारा

🔧 (बिम् जाजान क्षेत्र्य स्वितिक क्लक्) बर्कवाजी ( जानमात्र कार्य अप्र विवरित्त नावी न्दर्भ । अ नामार्क जोता क्रिक्टि नामाए क्रम । अक. मिथा जायम । क्रिम जावितिक विकामः नाजित्तरकरे (क्यनं वृश्वि) वर्ति । जानती क्यामी क्यामी असिरि । जानी वर्ता निर्मे । **जिमक क्यान जाममि (स्कारत, सैंगीन जाउँद्विक विशालक उनक मिर्वक्रमीक, जा जायालक** माधा परि, वियम 🔑 🥌 🏸 🚵 🎎 🖢 🥜 बाएका बुद्धा स्टान् ) कुछ वहः ( सामका विजितिका जान करत ) वनाजा बीकीन करत्रहि। ( এই वनाजा बीकान क्रमीर विदेशीयजा পরিতাদি ওধু বাহিন্দি আনুষ্টিরোর মীধামেও হরে যায় )। এখনও সমান তোমাদের জইরে अर्वन करतीने।(कार्क्स नेपारनेत्र मोनी करता ना। यमिष्ठ अ भवेष नेपान कार्यनेत्, किष्ठ अधन्त ) যদি আলাহ্ ও রস্লের ( সকল বিবরে ) আনুসত্য খাঁকার কর (এবং আউরিক্তাবে সমান আন ) তবে তোমাদের ( ঈমান পরবর্তী ) কর্ম ( স্তধু অতীত কুফরের ক্রাক্সণ ) বিদ্রুখনে বাদ্রুশ क्त्रा राव ना ( यत्रः भारताश्रति ज्ञाय (मध्या रावु )। निग्ठत जातार क्रमणानीत, भवय महातु। ( अथन त्यान, क्रामित मू मिनत्क, वाल्ड लाह्यता मू मिन राज ठावेल जह भ र७) लाहारे পুরোপরি মু'মিন যারা আলাহ ও রস্লের প্রতি ঈমান আনার পর (তা সারা জীবন জ্বাহিত রাখে, অর্থাৎ ক্ষমন্ত ) সন্দেই পোষণ করে না এবং আরাহ্র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জুনা) প্রাণি ও ধন-সন্দের বারা সংপ্রাম করে। (জিহাদ ইত্যাদি সবই এর জুবুজু ড )। ডারাই সত্যনিষ্ঠ (অর্থাৎ প্রোপ্রি স্ত্যানিষ্ঠ। ওধু সমান থাকলেও স্ত্যানিষ্ঠ হতো। কির खांबादम्ब मर्था किन्नुर दार । खर्या खांचा गाँवी क्षेत्र भूव हेमादा । मुख्यार छाएए अके मण कर्म (ण) शब्द विश्वा क्रांचन, त्रमण बाह्य क्रिकेट कि विश्वा क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट াগ্ৰম-মুমুলী ইমাল লগভা (মু-ত বৰ্ণনা অনুযামী আমাক সংলৱআৰ হুঠনা এই কৰালে প্ৰান্ত্ৰাৰ মুখ্য কৰিব লগতে ব্ৰেক্ট্ৰেল লগতে কৰিব কৰা কৰিব প্ৰাৰ্থ কৰিব কৰা কৰা কৰিব ক ाष्ट्राक्ष्मिक कि कि नियन - - कि । अबर विश्वीय मन कर्ष करे हि जाता विश्वा ्रिक्ष राज्यातः । अविद्यान एकरः । स्वतन्त्रिक क्षामन्नाः कि एक्षमातिक भारे ( धयन कनाः) जनार्कः जातान् क्ष्यम् क्षाप्तः । ( कर्षाः जाजान् जारमार व्यारक्षामा धर्म अवश अवस्थित । अवस्थित द्वारको वर्ग वर्ग वर्ग वर्गाय नावी

क्षांचाः कि एक्षांचारितः धर्मः ( श्रद्धस क्षाः) जलाद्यं ज्ञानाय् क्षांचायः क्षांच १ ( वर्षावे वानायः नामायः क्षांचायः क्षायःच्यायः कष्णायः कष्णायः कष्णायः कष्णायः कष्णायः कष्णायः कष्णाय

মনে করো না। (কেননা, ধৃষ্টতা বাদ দিলেও তোমাদের মুসলমান হও**রাভি**িজীমার কি पेशकात् क्रिक्रक्ट अत्र मुसक्याद हो। ए७ सारकः व्यामान कि क्रिक्टि कि कामना नवादानी यस <u> ज्याप्तवर्षे अवकालव जनकात अवश्रक्त अवश्र मिथाविक्ते शत अक्ष्मप्राप्तवर रेह्तवात्रव जनकात</u> আছে অর্থাৎ মতামরা হল্পা<sub>ন</sub>কারাবাস ইজাদি থেকে বৈচে<sub>ট</sub>গেছ দে অতএব আমাকে ধন**ি** ৰ্য়ন্ত্ৰদুন্ন্ন্ করা নিতান্তই নিবুছিড়া 🖟 বরং আলাহ্ দীন্দনের পথে পরিচালিত করে তোমা-দেরকে ধন্য করেছেন। যদি ভোমরা (ঈশানের এই দাবীতে ) স্তাৰাদী হও। (কেননা, সমানি একটি বৈট নিয়ামত, জালাইর শিক্ষা ও তওফীক বাতীত জীজিত হয় না ি এমন বড় निम्नाम्य होन क्रिक्ट्न, वृष्टा जाहार्व, जन्मर । जूज्जाः भीका ७ सत्। क्रिक्ट मन् कर्ना अभूकः বিবৃত্ত হও । মনে রেখো, ) আছাত্ নভোমওল, ও ভূমওলের, সুকু, অদৃশা বিষয় জানন । (এই ুরাপ্ক ভারের কারণে) তোমরা যা কর, আলাহ্ অঙ আনের 🚜 矣 এই ভান অনুষায়ীই, ত্রেমাদেরকে প্রভিদান দেবেন। অত্তর তাঁর সামনে মিগ্না ব্রার কারদা কি?

আমুবার্কি ভাতব্য বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আলাহ তা'আলার কাছে সম্মানু ও আডি-জাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহিষগারী। এই পরহিষগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয়, যা আলাহ তা'আলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই পবিভ্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াত-সমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রৈক্ষিতে বলা হয়েছে যে, সমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আছ-রিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে ওখু মুখে নিজেকে মুখিন বলা ঠিক নয়। সম্প্র স্বর্মার প্রথমে নবা করাম (সা)-এর হক অতঃপর পারস্পারিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি वैंगिंठ रासिह। উপসংহারে वृंगी ट्रिक्ट ये, जाउँतिक विश्वीम अवरे जाहार ७ तमुलात जानूमाणात **উপূর্ট্ পর্যাত্ত সংক্র্য এইপীয় হওয়ার জিকি ছালিছে**ছছা চন্দা দেনল জন্য কে দিক কল

শানে-নুষ্টাঃ ইমাম বগভী (র)-র বর্ণনা অনুষায়ী আয়াত অবতরণের ঘটনা এই যে, বৃনু আসাদের কৃতিপন্ধ ব্যক্তি নিদারুণ দুড়িক্কের সময় মদীনামু রস্বুলাহ্ (সা)-র বিনিমতে উপস্থিত হয়। তারা অভরগতভাবে মুমিন ছিল না বিধু সদ্কি জ্বরাত লাভের জন্য তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিল। বাস্তবে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সুপর্কে তারা ছাত ও বেখবর ছিল। মদীনার পথে ঘাটে তারা মলমূর ও আবজনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রবাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল্লক তারা সমূলুলাই (সা)-র সালনে একে তো উমান্সের মিধা দাবী করল বিভীয়ত जीरक श्रीका मिरा ठावेक अवर पृथीसक मुजनमान । समा कामूनुबार् (जा) रेक धना करताह वीत প্রকাশ:নারল ক. তারা প্রথক ে অন্যান্য লোকে সীর্যকালগর্মক আসিনার্য সাঁকে সংঘর্মে নিশ্ড वृक्ताहरः व्यानकः युक्तः वयत्राहरः, अत्रवते 'मूजकमान शत्राहरः। 'विक्षः व्यानती'विकासिताशः वृक्षः विक्षि জাপনাল ক্ষান্ত্রটপত্তিত হয়ে কুসলমান হয়েছি 环 কাজেই জার্মাদের সদিক্ষকে **মূল্য**ইনিউন্ন में क्रमोक । स्पार्की विश्व प्रमृत्या व् ्यानी से नारम अका क्रका मृष्किका भारतीय के व्यवस्थान यस्त्रकात्र कथाः अस्तान् व्यक्तान् (अष्टकारम् जनमानास्त्रका जनमानास्त्रका स्वाना निरमानाङ्ग नातिष्ठाः एत कार हाड़ात्वकारकार केर केल हिल्ली। यति जाता का विकर्त केलि कुम्लयान राज पर्यक्र जस्य ब्रह्म-ब्रह्ममुब्रास् ('(ना)-त अस-व्यवस्थानसम्बर्धः काकारहरूपे भववत् विकार असः **महिस्सकिरस**्यास्तारम

আরাতসমূহ নাষিল হয় এবং তাদের মিখ্যা দাবী-ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

ভিডিতে তারা মিখ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের সমান হিল না, তথু বাহ্যিক অবস্থার ভিডিতে তারা মিখ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের সমান না থাকা এবং সমানের দাবী মিখ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে: তোমাদের 'সমান এনেছি' বলা মিখ্যা। তোমরা বড় জোর ভিটিন বিশ্ব বিশ্ব কাজেকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের সমানের দাবী সত্য প্রতিপদ্ধ করার জন্য কিছু কাজকর্ম মুদলমানদের মত করতে ওরু করেছিল। তাই আফরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অত্রেশ আভিধানিক অর্থে ভিটিন।

ইস্লাম ও ঈমানে সম্পর্ক আছে কি ঃ, উপরের বুজুব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসবাসের আডিবানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে—পারিডার্নিক অর্থ বোঝানো হয়নি । তাই আরাত এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পৃথিক্য আছে। পারিভারিক সমান ও পারিভাষিক ইক্লাম আর্থ্র দিক নিয়ে আল্লাদা আল্লাদা। শরীয়তের পরিভাষার অভর্গত বিশ্বাস্কে ঈমান বলা হয়, অর্থাৎ অভ্র ভারা আল্লাহ্র একছ ও বুসুলের রিসাবজ্ঞক সতা ছানা। পিছাতরে বাহ্যিক কাজকর্মে আছাহ ও রস্বারের জানু-পত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশাস ততক্ষণ ধর্ত্বা নয়, যতক্ষণ তার अर्थान् जान-श्रद्धार्जने के क्षिकार अधिकतिक ना देश् । अस जर्ननिका सम देखा ग्राम**्कान्ति**कार সীকারোজি করা ৷ এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ थर्जदा नहा, यजके न अवस्त्र विवास प्रतिष्ठे ना रहा। जन्म दिवाम ना शक्ति हार्ज, राव मिकान्य তথা মুনাফ্রিকী। এভাবে ইসলাম ও ঈ্মান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিফ দিয়ে আলাদা আলাদা। সমান অন্তর প্লেক্ট্রে শুকু হয়ে বাহ্যিক কাজকুর্ম পূর্যন্ত পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে উক্ল হার্ম অভারের বিশাস পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক পিছে ইসল্লাম ও সমান একটি অসরটির সাথে ওত্যগ্রাতভাবে ছেড়িত। সমান ইসলাম ব্যক্তীত <u>ধূর্তকা ন</u>ুয় এবং ইসলাম ঈমান বাতীত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভৰ মে, <del>এক বাজি</del> गुजितम : इरव—गु'मिन हरव ना अव्ह गु'मिन; इरव-- गुजित्म इरव ना । अहा श्रीक्रिंडार्विक ইসুলাম ও ঈমানের বেলায়ই প্রযোজা। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা এডার যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মু'মিন হবে না , যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল । বাহ্যিক আনুগত্যের রারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্ত অন্তরে ঈমান না থাকার করিবে তারা মু'মিন ছিল না

### है। मुद्री काक

মন্ত্রায় অবভীর্ণ, ৪৫, আয়াত ৩ রুকু

### المستنبع المتوالتخطين الريستيم

اَ فَكُمْ يُنْظُرُوا إِلَى النَّمَّادِ فَوَقُهُمْ كُنِيهُ أَصِن فُرُوجِ ﴿ وَالْأَيْضَ مَكَوْنَهَا وَا وَاسِي وَأَنْبُتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِ ذُوجٍ بَهِ ظِّ ﴿ وَالصَّعٰبُ الْأَيْكُةِ وَقُومُ تُبَّعِ كُلُّ كُذَّبِ الرَّيسُلِ فَيُعَى وَي

পর্য করিনামা ও অসীম পরার্গু আছাত্র মামে। (১) সম্মানিত কোরজানের শপ্ত , (২) ধরং ভারা ভাদের মধ্য থেকেই এক্সন **चत्र शान्यमात्री जानयम करताह (मृत्य विन्यत्र (वाथ करत) , जक्षशत काकित्रता वरण ६** এটা জান্তরের ব্যাপার। (৩) জামরা মরে গেনে এবং ছডিকার পরিগুড হয়ে গেমের কি भूतकाषिक <u>यस ?</u> . अक्षांनकम भूगृतभूताहक। (8) शक्तिका कारमूत कक्ष्मूण आम कर्यान, णो जामात जामा जारव अर्थर जामात कारव जारव आहर अरविक्रण किलाय। (c) अवर जारतक কাছে সত্য জাগমন করার পর ভারা ভাকে মিখা। বলছে। কলে ভারা সংগরে গজিত রারছে। (৬) তারা কি তাদের উপরবিত আকাশের পানে দৃশ্টিপাত করে না—আমি কিডাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুলোভিত করেছি ৷ ডাড়ে কোম ছিল্ল নেই ৷ (৭) আমি ছুনিকে বিজ্ঞ করেছি, তাতে পর্বতমালার যোঝা স্থাপন করেছি এবং ভাতে সর্বপ্রকার নরনাভিরাম উভিদ উন্দত করেছি, (৮) প্রতাক অনুরাগী বানার ক্রা জান ও স্বরণিকাররূপ। (১) जामि जाकान बाके कमानमा इण्डि वर्षन कृति अब्द छवाता जामि बानाम ६ मना छमन्छ करि, विकासात केन्स कारतन करा रह (50) अवर सुधुमान बक् व दक्क, भारत कार्य कर चन्द्र वर्ष्ट्र त्र, (১১), बामारमत जीविकाशक्तान क्ष्यर क्षण्डि बाता चामि, क्षण रमनाक जानिक कृति । अमनिकारम् शूमकृषान घडेरम् । (১২) छारानस् शूर्व निवासीती स्वयस्य मुख्य जन्मनान, कृतवाजीता अवर जामुन जन्मनान, (১৬) साम, किनाकेन ए सुकर जन्मनान, (১६) बनवाजीता क्षयर पूजा जन्मलाह । अन्त्रास्थर बजुलननामः विशा स्टारम, जन्मनह जामान नावित माना श्राहर । (১৫) जाति कि वधमयान मुल्डि कराई छाव श्राह गरेड्डि ? বরং ভারা নক্ষ সুশ্রির বাংগরে সালহ গোষ্ণ করছে।

### **ॅंचर्गीताम् जाम्-जरामाग**

क्रक् (-अत वर्ष वालाम् जाजाम् जात्मत्)। जन्मतिल द्वात्रवात्मत्र नगर्थ (वर्षार অন্যান্য কিতাবের চাইতে প্রেচ। আমি আগনাকে কিয়ামটের ভাতি এদশনের জনা এরণ करति , किंत जीता मीर्न मा , ) वत्रर जीता व विवेदा विश्वत वाध करते थि, जीमत कारह তাদেরই মধ্য থেকৈ ( অধাৎ মানুষের মধ্য থেকে ) একজন ভয় প্রদর্শনকারী ( পরণয়র ) আগমন করেছেন, (বিনি তাদেরকে কিয়ামতের ভর প্রদর্শন করেন)। অতঃগর কাঞ্চির্বা बरत : ( इंबेमेंस् ) अहा अरू विश्वासन वांशीन (एवं, मानूब श्रमंगर्वन राय, विसीवार रा अर्क अंबुर्ड विवेद्यत मानी क्यार हो, आवर्ती भूनतींत्र जीतिल हव )। जीवेता रचन बात वीत कुरः मृष्टिकाम् शतिक्यः स्व, अञ्चलक्य कि शूमकाविक संस्थाः असे शूक्तकामः सून्यशासकाः (মোটকথা এই যে, প্রথমত সে আমাদের মতই মানুষ। পরগল্পরীর দাবী করার অধিকার जीन प्रदे । विजीवण प्र अंकोर्ड केंग्रेड विवेद्धव मानी करते कींचार काम्ब्री मुक्कि मार्ड ৰ্মী অভিযান সৰ পুনৰ্মানত হব। এর উভয়াবে আছাই তা আলা মৃত্যুৰ পর জীবিত ইভরার अविविधि। अभागिक काम जाएमें विकि बेचेन केनीहिन। अस नाम-नराक्षण अरे एम, मृत्युन नम नुमक्तिमानिक बागक्य बान क्यानि मुक्ति कार्यभ देखि नार्य। अके. विश्व विवेदित नुमक्तिक एंडेशीरी क्या वेशी एकिए, जिल्लान नुमस्त्रातिन विभिन्ति में बीका। अहा अलक्षितिन

ভাত। কেননা, সেওলো ব্রর্ত্মানে ভোষাদের সামনে জীবিত উপ্রিত আছে। জীবিত হওয়ার ষোগ্যতাই না থাকলে বর্তমানে কিরাপে জীবিত আছে ? দুই, আলাহ তা'আলার পুনরায় जीविंछ क्यों में कि ना श्राका, ब कांत्राण या, मृत्युत यंत्रव व्यान मृत्युक्तिया श्रतिगण राज्ञ ৰিক্ষিণত হয়ে গৈছে, সেগুলো কোঁথায় কোঁথায় পড়ে আছে, তা জানা নেই। এর জওয়াবে আছাই তা'আলা বলেন ঃ আমার ভানের অবছা এই যে, ) মৃত্তিকা তাদের কতটুকু গ্রাস करते, का आमात जाना जारह अवर (जाज श्यांकर जानि ना , वंतर जामात जान वित्रकालत । এমনকি, ঘটনার পূর্বেই সব বত্তর সব অবস্থা আমি আমার চির্গিত ভানের সাহীয়ে এক क्लिंदि अधार 'लाउर मार्कूय' लिनियक करत पिछिहिलाम अवर अधन नर्यक ) आमात কাছে ( সেই ) কিতাব ( অধাৎ লওছে মাহ্ফুষ ) সংরক্ষিত আছে। তাতে এসব বিক্ষিণত অংশের ছান, রক্ষণ, পরিমাণ ও ওপ সবকিছু আছে। চিরাগত ভান কেউ ব্রুতি না পারনে তার এরূপ বুবে নেওয়া উচিত হেঁ, যে দক্ষতরে সবকিছু আছে, তা আলাহর সামনে উপস্থিত। কিন্ত তারা এরগর অহেতুক বিসময় বোধ করে; ওধু বিসময়ই নয়) বরং সত্য কথা নবুওয়ত ও পরকালে পুনরুখান ও ) যখন তাদের কাছে পৌছে তখন তাকে মিখ্যা বলে। তারা এক দোদুল্যমান অৰ্থায় পতিত আছে (কখনও বিস্ময় বোধ করে, কখনও মিথ্যা বলে। এটা ছিল মুধাবতী বাক্য। এরপর কুদরত বলিত হচ্ছেঃ) তারা কি (আমার কুদর-তের কথা জানে না এবং তারা কি) উপর্য়িত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে নাঁ? আমি কিভাবে তা (সমুমত ও রহৎ ) নির্মাণ করেছি এবং (তারকী দারা ) সুশোভিত করেছি, তাতে (মজুর্তির কার্রণে) ফাট্রতি নেই (যেমন অধিকাংশ নির্মাণকাজে দীর্ঘকার অতিবাহিত হওয়ার পর ফাটন দেখা দেয়। আমার এই কুদরত আকাশে।। ভূমিকে আমি বিভূত করেছি, তাতে পর্বতমালার বোঝা স্থাপন করেছি, এবং তাতে সর্বপ্রকারী নয়নাডিরাম উডিদ উদগত করেছি, যা প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার ভান ও বোঝার উপায় ( অর্থাৎ এমন বান্দার জন্য, যে সৃষ্ট জগতকে এভাবে দেখে যে, এগুলো কে সৃষ্টি করেছে 🛵 🙉 🙉 কেও আয়ার কুদর্ত প্রকাশমান যে,) আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় রুল্টি বুর্ণ করি এবং ত্রারা আমি ৰাগান ও শস্যরাজি উদ্পত্ করি এবং লম্মান খর্জুর রক্ষ, যাতে আছে ওক্ষ ওক্ষ খর্জুর বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। আমি রন্টি দারা মৃত দেশকে জীবিত করি। এমনিভাবে (বুঝে নাও যে,) মৃতদের পুনরুখান ঘটবে। (কেননা, আল্লাহ্র সভাগত কুদ্রতের সামনে সূত্-किन्दूरे जुमान , जुन स्व जुन इर्थ वस्तुम् र रिष्ठ कराए जुक्रम, त्र स कुन उस प्रति ক্রতে সক্ষম হবে, তা বলাই বাহলা। এ কারণেই এখানে নড়োমখুল ও ভূমখুলের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো সৃষ্টি করা একটি মৃত্কে পুনরুজ্বীবন দান করার চাইতে অনেক वप्रभावा प्राक्षाव् वस्तितः भेर्म होता हो विके विकास विभिन्न केंद्र ৰ্ড কাল্প করতে যিনি সক্ষম, তিনি মুতাক জীবিত করতে মুক্ষম হবেন না কেন? কাজেই काना पुत्र प्रकृत्व क्षीविक कर्ता क्षत्रकृत नुस्कृत्रकव्यक्षत्र अवर क्षीविक्षात्री काम्युद्ध सुप्रस्क অপার ে এম্তাবছায় এ ব্যাপারে বিসময় গুরুলে অথবা প্রত্যুখ্যন করার কি কারণ থাকতে পারে, ব্রত্থপর যারা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য জতীত সম্প্রদায়ের घटनाबुकी, উल्लंभ करा रायाह स्मृजादा रायन किसामण अवीकात करत तमुक्तक मिथानानी:

ব্যালার পূর্বে বিশ্বাবারী জলেছে নূজের সভয়দার, কূপবারীরা, সামুদ ও আদা সভয়দার, কিরাউন, লৃতের সভয়দার, বনবাসীরা এবং তুবা সভয়দার, (জর্মাঙ্ক) প্রভাবনার প্রভাবনা

সূরা ভাকের বৈশিষ্ট্য ঃ সূরা ভাকে অধিকাংশ বিষয়বন্ত পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনক্ষমীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বলিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা ছব্বীতের উপসংহারেও এমনি বিষয়বন্ত উল্লেখ ছিল। এটাই সুরীধয়ের বোগসূত্র।

একটি হাদীস থেকে সুরা ছাকের গুরুত অনুধাবন করা যায়। হাদীসে উদ্দেম হিশার বিনতে হারিসা বলেন ঃ রস্কুছাহ (সা)-র পৃহের সন্নিক্টেই আমার পুর ছিল। প্রায় দু'রছর পর্যন্ত আমাদের ও রস্কুছাহ (সা)-র রুটি পাকানোর চুদ্ধিও ছিল অভিন। তিনি ব্রতি গুরু-বারে পুম'আর খোতবার সুরা ছাক তিলাওয়াত করতেন। এতেই সুরাটি আমার মুখত হয়ে যায়।— (মুসলিম-কুরত্বী)

হযরত উমর ইনুনে থাড়াব (রা) অবে ওয়ানের লাইনী (রা) ক জিভাসা করেও। রসূলুলার্হ্ (সা) দুই সদের নামায়ে কোন্ সূরা সাঠ করতেন ? তিনি বললেন ঃ

ত্র হন্তর কাৰির (রা) কেকে ব্রক্তি আছে

যে, রস্লুলাহ (সা) কজরের নামায়ে অধিকাংশ সময় সূরা লাক তিলাওয়াত করতেন।

— (সুরাটি বেশ বড়) কিন্ত এতদসত্ত্বেও নামায় হালকা মনে হত।— (কুরতুবী) রস্লুলাহ (সা) ও তাঁর তিলাওয়াতের বিশেষ প্রভাবেই রহত্তম এবং দীর্ঘতম নামায়ও মুসলীদের করেছ হালকা মনে হত।

बाकान नृष्टिशीतम वस कि ? ا فَلَمْ يَنْظُرُ وَا ا لَى السَّمَا वाकान नृष्टिशीतम वस कि ? ما السَّمَا السُّمَا السَّمَا ا

নও সৃল্টিলোচর হর্ক তা শূন্যমন্তজের রঙ। কিন্ত আব্দালের রঙন রে তাই হবে একথা তারীকার করার কোন প্রমাণ নেই । এ ছাড়া আয়াতে পরির অর্থ চর্মচক্রে দেখা না হরে অন্তর চক্রে দেখা অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করাও হতে গারে। —( ব্যানুল-কোরআন )

ম্তুার পর পুনরুখান সন্দৰিত একটি বহল উথাপিত হলের জওয়াব ঃ

ने क्षेत्र के मूनांत्रिकती किशामेरक ग्रंथानक मून-क्षेत्र के मूनांत्रिकती किशामेरक ग्रंथानक मून-

तम्भीवन अधीकात करत् । काएक वर्षहरू धमान और विश्मा वर मुख्य नात भागू वर्ष प्तारह अधिकार्य अस्य प्रक्रिका श्री भिन्न क्षेत्र विकिश्य क्षेत्र हिप्ता प्रक्रिक ও ৰামু মাত্ৰবদেকের প্ৰতিটি কুণাকে কোথা থেকে কোথায় পেইছে দেয়। কিয়াসতে পুনয়ক জীবন দান করার জন্য এই বিক্ষিণ্ড কণাস্মূহের জ্বছান্ত্র জানা এবং হাজেকটি কণ্টেছ আলাদাভাবে একুর করার সাধ্য কার আছে ? কোরুআন পাকের ভারায় এই প্রমের জওয়াব এই যে, মানুষ তার সুসুম ভানের মাগকাঠিতে আল্লাহ্ ত্যু আলার অসম ভানকে প্রিমাণ করার কারণেই এই পথএণ্টতায় পাঁত্ত হয়। আলাহ্ ভা'আলার ভান এফুট্ রি**ল্**ড ও সুদূরপ্রসারী যে, মৃত্যুর পর মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাঁর দৃশ্টিতে উপস্থিত থাকে। তিনি জানেন মৃতের কোন্ কোন্ অংশ মৃতিকা গ্রাস করেছে। মনিবদেহের কিছু অস্থি আলাহু তা আনা এমন তুঁরী করেছেন যে, এখুলোকে সৃত্তিকা প্রাস করেতে গারে না। অবশিক্ট যেস্ব অংশ মৃতিকায় পরিণত হয়ে বিভিন্ন ছানে পৌছে যায়, সেওলো সবই আলাহ্র দৃশ্চিতে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, সবঙালোকে এক জায়গায় একট্র করবেন। সামানা টিভা করলে বোঝা যাবে যে, এখন প্রত্যেক মানুষের দেহ যেসব উপাদান দারা গঠিত, তাতিও সারা বিষের বিভিন্ন অঞ্জের উপাদান সন্নিবৈশিত রয়েছে। কোনটি থাদোর আকারে এবং জোনটি ওব-ধের জাবারে সমিবেশিত হয়ে বর্তমান মানরদেহ পঠিত হয়েছে। এমতাবৃহ্ধয় পুনর্বার এসব উপাদানকৈ বিষে ছড়িয়ে দেওয়ার পর আবার এক জায়গায় একর করা আলাহ্র পক্ষে কঠিন হবে কি ? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণ্ত হওয়ার পর আলাহ্ তা'আলা মানবদেহের এসুর উপান্দান সম্বাদ্ধে ভালত আছেনা; ভাগু তাই নয়, বরং মানব ফুল্টির পূর্বেই:তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আরাহ্ তা'আলার কাছে 'লেখালার বাছে।' 'লউহে-মাহফুরে' লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বস্তানী, সর্বপ্রচটা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে উপরোক্ত বিসময়
প্রকাশ করা হয়ং বিসময়কর ব্যাপার বটে।

তক্ষসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রা), মুলাহিদ (র) ও অধিকাংশ তক্ষসীরবিদ থেকে বণিত
আছে 1—( বাহরে-মুহীত )

नाम अर्थ मिन बोर्छ विशित वर्षात्र नाम स्वीति वर्षात्र वर्ष वित्र वर्षात्र

বজন বিজন থাকে এবং যার প্রকৃত বরাগ অনুধাবন করা সভব হয় না। এরাগ বন্ধ সামারণত করিল ও লৃথিত হরে থাকে। এর করারণেই হবরত আবু হরায়রা (রা) हो के লগের অনুধার করেছে কাসিদাও দুল্ট কি বাহ্ছাকি, কাতাদাই, হার্সান বসরী (র) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছেন মার ও জটিল ৮ উল্লেশ্য এই যে, কারিকারা নবুরত অবীলার করার ব্যাপাটেও এক কথার উপর অটক থাকে না। রস্কুলকে কথানও বাদুকর, কথনও করি, কথনও অতি-তিরাবাদী এবং কথনও জোতিবী বলে। ভালের কথাবার্তা বরং বিজ্ঞত দুল্ট। অভএন, জোন্ করার জভরার, দেশের জভরার দেশের জভরার, দেশের জভরার দেশের জভরার দেশের জভরার দেশের দেশের দেশের দেশের দেশের দিনের দেশের দেশে

এরপর নভাষ্তল, ভূমজল ও এতদুভরের মধ্যবতী বিশালকার বরসমূহ হৃশ্টির্ মাধ্যমে জালাহ্ তা'জালায় সর্বময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভামভল সম্পর্কে বলা

सतार : बंद वहराहत । अत अर्थ (तहराहत । अत अर्थ

ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক স্থুলিট করেছেন। এটি আনুষের হাতে নিষ্টিত হবে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের নিষ্টুল পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভয়াংশ বা সেলাইয়ের চিহ্নু আছে। আকাশগানে নিমিত দর্জা এর পরিপন্থী নয়। কার্ণু, দর্জাকে ফাটল বলা হয় না।

न्वर्ववर्ण जासाठनमूटस काक्षित्रामक के के विकास किमानक के

পরকাল প্রত্যাদ্যানের বিষয় বণিত হয়েছিল। এটা যে রস্লুলাহ (সা)—র জনা মর্মপুণির কারণ ছিল, তা বলাই বাছলা। এই আয়াতে আলাই তা আলা তার সাক্ষনার জনা অতীত মুগের পয়গদ্বর ও তাঁদের উত্মতের অবিহা বর্ণনা করে বলেছেন । প্রত্যেক পয়গদ্বরের সাথেই ক্ষেক্ত্রের লীড়াদায়ক আচরুত করেছে। এটা ব্যৱস্থার্যদের চিন্নতন প্রাণা। এতে আপনি মনক্ষ্য হবেন না। নূহ (আ)—এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোর্আনে বার্বার বণিত হয়েছে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর পর্যন্ত ভাদের হিদায়তের জনা প্রচেত্টা চালান। কিন্ত ভারা ও শু তাঁকে প্রত্যাদ্যানই করেন। ব্যরং মানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

नाता । امتحاب الرس काता । امتحاب الرس काता । امتحاب الرس

হয়। এসিছ অর্থ ইট, পাখর ইড়ানি বারা পাঞ্চা করা হয় না এরাপ কাঁচা ক্রপকে

করা হয়।

করা করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা হয়।

করা করা হয়।

তালাকার হাষরালাউতে বসতি ছাগন করে। হ্যরত সালেই (আ)-ও তালের সাথে ছিলেন। তারা একটি কুপের আলেগানে ক্ষরাস করতে থাকে। অতঃপর ক্ষরত রালেই (আ) মৃত্যুমুখ পতিত হন। এ কালপেই এই স্থানের নাম 😃 🛩 👉 (হারালা-সাউত অর্থাৎ মৃত্যু
হাবিদ্ধ হল) হয়ে যার। তারা এখালেই থেকে যার এবং বর্ষবর্তীকালে তাদের বংশধরদের
মাক্ষে মৃতিসূজার প্রচলন হর। তাদের হিলায়তের জন্য আলাহ্ তা আলা প্রকলন সম্প্রকর
প্রেরণ করেন। তারা তাকে হত্যা করেন। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদির জীবিকার
প্রধান অবলম্বন কুপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা প্রশানে স্থিপত হয়। কোরআনের

নিশ্নেজি আয়াতে একথাই উদ্ভিখিত হয়েছে : আর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশুন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেতট ।

ত কুট — হযরত সালেহ (আ)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোর্যানে বার্বার উল্লিখিত হরেছে।

হয়রত হুদ (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তার উপর নির্যাতন চালায়। অবদেষে ঝন্ঝার আযাবে সব ফানা হয়ে যায়।

— হযরত নূত (আ)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে করেকবার বণিত করেছে ১৯০০ সমূল

عد ا بيكة (صحاب الآيكة अता ह्या। তারী এরাপ জায়– গাভেই বস্বাস ক্রত। হয়রত শোরায়েব (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধাতা করে এবং আয়াবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

সিক্তি ক্রিন্দ্র ক্রিন্দ্র ক্রিন্দ্র করাটের উপাধি ছিল তুকা। স্পিত্য গ্রেটের সুর্রালোধানে এ সন্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েটি।

وَلَقَلْ خُلَقْنَا الْالْسَانَ وَنَعَكُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَغُنَ اقْرُبُ اللّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْلِ وَذَيَتَكُفَّى الْمُتُكَفِّيْنِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِي الْهِيَالِ عَنِيدًا فَي مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللّه لَدَبُهِ رُويْبُ عَتِيدُ وَ الشّهَالِ قَعِيدًا فَي مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللّه لَدَبُهِ رُويْبُ عَتِيدًا وَ مَكَالَةُ فَي مَا كُنتُ مِنْهُ تَحِيدًا وَنُوخَ فِي الْحُونِ بِالْحَقِ دَوْلِ اللّهِ لَدَا لِكَ مَا كُنتُ مِنْهُ تَحِيدًا وَنُوخَ فِي الْحُونِ بِالْحَقِ دَوْلُ الْوَعِينِ وَوَهُ الْوَعِينِ وَالْمَعُونِ وَالْمُؤْمِنُ قَوْلُ اللّهُ لَكُونِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# سَانِيُ وَهُونِدُ وَلَقَدُ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ لَانَا فَكَفَفَنَا عَنْكَ فِي عَلَامًا لَلَاكَ مَعْنَكِ مَعْنَكِ مِنْ فَلَا مَا لَلَاكَ مَعْنَكِ عَنْدُ وَالْعَلَامُ اللّهُ مَعْنَكِ عَنْدُ وَالْعَلَامُ اللّهُ مَعْنَكِ عَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ مَعْنَكِ عَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ مَعْنَكِ عَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ وَالْعَنَاءِ اللّهُ الْعَنْدُ وَالْعَلَامُ الْعَنْدُ وَالْعَلَامِ اللّهُ وَالْعَلَامِ اللّهُ الْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْعَلَامِ اللّهُ وَالْعَنْدُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ ا

্বাচাঃ (১৬): জানি প্রাননা সৃষ্টি করেছি.এবং ভার মন নিভূতে যে সুটিভা:করে, সে সমজেও আমি অবশত , আমি:। - আমি ভায় গ্রীরান্তিভ । ধুমুনী - থেকেও অঞ্চিম : কিয়ুট্টবভী । : (১৭) ছান্সসূত্ৰীক্ষান্ত্ৰসূত্ৰী ক্ৰাফ্টেও নামে বলে ভাৱ ভাৰত প্ৰহণ কৰে। (১৮) তে বে কৰাই উচ্চাৰণ ক্ষর। তাই গ্রহণ করার জন্য তার আছে সদাপ্রস্তুত গ্রহরী রারছে। (১৯) প্রত্যুদরণা বিশিচ্চই क्राजान्य । त्या प्रकारमध्ये कृषिः विकेत्यक्रामाः क्षेत्रस्थः । (२०) १ क्षेत्ररः निकात्र सर्वे रूपात्रः स्वरूत क्षाकः। ( अक्रिःस्ता क्षाः धार्यसम्बद्धाः नियः । (३४३) शक्षास्याकः सांकिः व्यक्षिकः स्ट्रास्यः । कानः वास्त्र তোমার । কাছ খেরে । বর্ত্তিকা সরিয়ে সিয়েছি। ফলে আজ ভোষার দৃশ্টি সূতীক্স। (२७) जान नेनी स्वरंतन्ता नगरन : जीनीत्र कोई सि जीननेनीयो दिनी जी वेही (५६) ভোমরা উভরেই নিজেপ কর জাহালামে প্রভ্যেক অকৃতভ বিকৃত্বাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মললজনক কাজে, সীমালংখন্কারী, <u>সংখ্</u>যু গোষণকারীকে। (২৬) বে বাজি জালা-वृत्र जीवि बना प्रजीता हिंदेन कर्त्रण, जीवि जिस्ती कठिन नावित्य निकंत केंद्र । (२१) ভার সুলী শর্তান বলুবে 🏌 হে আমাদের পালনকর্তা, জামি তাকে জ্বাধানত জিপ্ত করিনি। नत्तु त्र निर्देश किन जुनून श्रवहाकिए लिन्छ । (२৮) बाह्यार कार्यन १ বাক্ৰিত্তা করো না আমি তো পুৰেই তোমাদেরকে আবাৰ বারা বর প্রদূর্বন করে।কাম জামার কাছে কথা মুদ্রুদল হয় না এবং জামি বান্যায়ের প্রতি

मध्यक्रिया १ । या प्रमान १ शतकालीन जोव । विश्वान प्रांत अधिमान ६ भ

डॉके बीलू अ<mark>स्त्र महिल्ला महास्था कर कार राज्य कर महिल्ला के</mark>ं हैं।

তিপরে কিরামতের দিন মৃতদের জাবিত হওরার সভাবতো প্রমাণিত হরেছে। অতঃপর ভার বিভিন্তা বর্ণনা করা হচ্ছে। বাওঁবতা পূর্ণভান ও পূর্ণশক্তির উপর নিজ্যুলীল। তাই

**এখনে এ কথাই বলা হলে :** ) জামি মানুষকে সৃষ্টি করেছি I-- ( এটা শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ ) णीत गरन रामम् कृष्टिको कानतिक दश, कामि जा- ( ७ ) जानि । ( काल्य के रामम क्रियाकर्म जात হন্ত, পদ ও জিহ্বা দারা সংঘটিত হয়, তা আরও উত্তমরূপে জানি 🕫 বরং আমি তার হাল অব্যক্তিপ্রত জানি যে, যা সেনিজেও জানে না। সুত্রাং জানার দিক দিয়ে । আমি তার श्रीवाद्विण क्षेत्रनीय प्रौदेखि व्यक्षिक निक्ठिवणी। ( এই धर्मनी क्लेन कड़ी देखा यानुसं मात्रा যায়। খাৰুৰের সাধান্ত অভাবে জনোরানের আখা বের করার জন্য শ্রীবা,কর্তনেরুই প্রভৃতি প্রচালিত আছে। তাই এভাবে বাজ করা হয়েছে। জায়াতে করিছা থেকে উত্ত এবং হাইটিও থেকে উত্ত — উডয় প্রকার ধুমনী বোঝানো হোতে গারে। তবে স্থাপিও থেকে উত্ত ধমনী জিঝানোই অধিক সমত। কেননা, এই প্রকার ধমনীতে আছা সতেত্ব ও ইক্র নিজেজ थारकः। कतिका क्षेत्कृष्ठकृष्ठ धर्मनीतं व्यवदा अत्र विश्वतीष्ठ । साम् मध्या वाचातः अष्टाय स्वनी. अभारत स्वरे अमनी त्यांचारतार उनवृक्त । जुता रोकाश्च स्वरित्त समनी आर्थ नत्मत्र वानस्तरं अत नमधन स्तरं । जातांका जातांत भेटे । नम वानसंब सूर्वा अत जािं धार्मिक जर्भन सहित जेवन अस्ति संसमी पाशित जाल । जूलनार जिस सा अर्थ सा জানার দিক দিলে ভার আখা ও মনের হাইতেও অধি । নির্মাণ্ডবৃতী। অর্থাৎ মানুষ নিজের रात-जरेश रियन जीन, जीन जात रात-जरश जात हारेजि (वनी जीन) जिमल मीन्य তার অনেক অবস্থাজানে মা। যা জানে, ভা-ও অনেক সময় ভূলে কায়। আলাব্ ভা আনার সভায় এর অবকাশ নেই 🖟 যে ভাল স্বাবস্থায় হয় 💬 এক অবস্থার ভালের চাইতে নিশ্চিউই বেশী ইবৈ। সুতরাং আল্লাহ্র ভান যে মানুষের সব অবস্থার সাথে সম্ভাইতা ক্রমানিত হরে লৈল ক্ষিতঃপর একে জারও জোরদার করার জন্য বলা হলেছে যে, যানুছের ব্রিয়াকর্ম ও অবস্থা प्रकार व्यक्ताक्ष्य कार्यके भरतकि ए सक्ता व्यवस्था व्यक्त कार्यक कार्यक व्यक्त कार्यात करा व्यक्तिक क्षिक्रान्त्रकं क्षात्रक्षात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्षात्रक्षात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष्यात्रक्ष पूरेकन अर्थकार्की किरतेमका जाकि आक्रमको (यानूरेवत क्रिक्सको ) शहरूका (अवर ংক্তিয়া বিষয়ে বিষয়ের প্রায়ে । করা । জীয়ার বিষয়ের বাবার বিষয়ের বাবার বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের বিষয়ের বি सामान व्यापान विश्वितक सामान व्यापान व प्राप्तक प्राप्त है है जिल्ला कर कार्यात है है है है जिल्ला ेशक स्वाधित्व । १३३ मा बार्च

والمالية المالية الما

সর্ব কাজকরের মধ্যে কথাবাতা স্বাধিক হালকা। কিন্তু এর অবস্থা এই যে) সে যে কথাই উভারণ করে, তা প্রহণ করার জন্য তার কাছেই স্দাপ্রস্তুত প্রহরী আছে। (নেক কথা হলে ডান দিকের ফেরেণতা তা লি পিবর্ক করে। ডান দিকের ফেরেণতা তা লি পিবর্ক করে। মুখে উভারিত প্রক একটি বাকাই যখন সংরক্ষিত ও লিখিত আছে, তখন জনানা ক্রিয়াকর্ম সংরক্ষিত হবে না কেন? পরকালীন জীবন ও ক্রিয়াকর্মের প্রতিদান ও শান্তির ভূমিকা হচ্ছে মৃত্যু। তাই মানুষকে সতর্ক করার জন্য মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা ক্রিয়াক্ত্রেক্তর মৃত্যু থেকে উদাসীনভার ফলব্রস্তু ক্রিয়ামত জ্বন্ধীকার ক্রব্রা হয়। ইরণাদ হচ্ছে তার যাত্র যাত ১ মুক্তু ব্যৱস্থানি ক্রিয়ামত জ্বনীকার ক্রব্রা হয়। ইরণাদ হচ্ছে তার যাত্র যাত ১ মুক্তু ব্যবস্থানি ক্রিয়ামত জ্বনীকার ক্রব্রা হয়। ইরণাদ হচ্ছে তার মানুষকে সতর্ক করার তার সংগ্রেক ক্রেয়া হয়। ইরণাদ হচ্ছে তার বিষ্টাক্তর যাত্র যাত্র মানুষকে বিশ্বনিক্র (নিকটে) এসে গেছে (অর্থাৎ প্রত্যেকর মৃত্যু) নিকট্রবর্তী)।

(अरमस्मिर डोलबीकामा (.७) भनावनः) क्यांच ( कृतूध्यक्षः भनावनी मामाविष मरूकामा मनावा র্জমে একট্ রূপ বিদামান। কাফির ও প্রপোচারী ব্যক্তির সংসারাসক্ষিত্র ক্রারণৈ মৃত্যু থেকে গলায়ন আরও সুস্পতট। আলাহ্র সাথে সাক্ষাতের আগ্রহাতিশয়ে কোন বিলেব রাসার:কাছে যদি মৃত্যু জানন্দদায়ক ও কাম্য হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, এটা মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের উর্ধে। এই ভূমিকা অর্ধাৎ মৃত্যুর আলোচনার পর এখন আদিল উপেন্য কিঁরামতির বাভবতা বাঁকিত হছেনা ভাষাই কিয়ামতের দিন পুনর্বার ) শিলায় গলু বিদার সেওয়া হবে ,( একে সবাই জীবিত করে যাবে )। এটা হবে শান্তির সিন। ( মানুককে এর জন স্নাদান করা ষ্ডা জডসর বিদ্যামতের দ্বরাবহ ঘটনাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করা বদে । প্রভাক ব্যক্তি अखारा (विकानस्काः सर्वात्रात्म ) ज्ञागमनः कत्रस्य रहः, छात् ज्ञार्थः (ज्ञाजस करवार्येण ) श्रीकस्य ( তালের একজন ) চালক ও ( অপরজন তারপ্রস্লিয়াকর্মের) সাজীং র্কা একমফারসে আছে এই जिलक अलको उन्हें का क्रिकेश प्रति है। जिलकेश के मान्य के कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य ক্ষর্বাজিপিক্ষ করত। ( দুররে মনসূর) ফরি এই হাঁদীস হাদীসবিদদের শর্চানুবারী প্রহণ-বোলা না হয়, তবে জন্য পু'জন ফেরেশতা হওয়ার সভাবনা আছে । চনেমন কেউ কেউ একমা নলেন। তারা বিজ্ঞামতের ময়দানে প্রেট্রার পর তালের মধ্যে যে ক্রিকা হবে, তাকে বর্লা হবেঃ 🛊 ভুমি ভো এই সিন সন্দর্জে বেখবর ছিলে (অর্থাৎ একে শীকার করতে নাও একম জীমি তোমার সম্মুধ ংশকে ( অধীকার ও উদাসীনতার ) বর্ষমিকা সরিজে নিয়েছি 🍪 ( जेवर ক্ষিদাস্ত চাজুৰ নদখিয়ে: দিছেছি 🕦 ফৰে আজ:ভোমান্ত দৃশ্চি স্কুটীছ ।. ( অনুভূতির পথে কোন বাধা নেই।: দূনিয়াতেও যদি। ভূমি রাধা। জ্পসার্থ করে দিয়ত, ডাবে আর্ছ ভেমেনর সুদিন হছ 🚉 জাবুঃপুর ) তার সন্থী (কের্ম ক্লিঞ্জিব্জকারী) কেনেগতা 🏚 জায়ালনুমা, উপস্থিত করে বলবে: আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই---(পুরুরে মনসূর) সেমতে আমল-নামা অনুবারী কাঁকিরদের জনকৈ উপরোজ পুজন কেন্দেশতাকৈ আদেশ করা হবেও ] তোমরা এমন প্রত্যেক বাজিকে জাহারামে নিজেপ করে, যে কুমর করে, (সভোর প্রতি) উজ্ঞতা পোষণ করে, সৎ কাজে বাধাদান করে এবং (দাসজের) সামালংঘন করে ও (ধর্মের ব্যাদানে ) সংলহ স্থান করে। সে আলাইর সাথে অন্য উপাস্য প্রহণ করে, তাকে তোমরা ক্ষতির সভিতে নিজিক কর্মা (ক্ষাক্ষিরা ক্ষম জানতে গায়বেছমা এছা তার্নি চিন্নছারী भूरवरिमानिक एरवे, ज्वाम अभ्येतकार्थ जानी भवतक्षेत्रकारी जानित्रम जानित्रम करते वेतर्कः क्षानिक्षत्रक्रम् मान्द्रक्षेत्रः । ज्ञानिक्षक्षः जनातां अथवज्ञः जलाकः। व्यक्तिरण् अवज्ञानः अध-क्रुप्तिकाक्षीपाव अस्था निर्मित किन्, जाहे हाना स्वारह के । जाह सुक्षे हाराजा है एर व्यामाप्त्रम् शास्त्रमञ्ज्ञो, जामि जात्य मिक् अस्त्राप्त्रम् माधारम् अध्यक्षके स्विति ( रवमन क्रांत्र অভিযোগ থেকে বোঝা যায় ) কিন্ত ( আসল ব্যাপার এই যে ) সে নিজেই ( ফ্রেক্সায় ) সুস্থুর পথরত্টতার লিণ্ড ছিল ( আমিও অপহরণ করেছি, কিন্তু এতে জোর-জবর ছিল না। তাই তার পথরত্ততার প্রভাব আমার উপর পতিত হওয়া উচ্চিত নয়।। ইরশাদ হবে । আমার সামনে বাকবিততা করে। না (এটা নিত্কব)। আমি তো পুবেই তোমাদের কাছে শান্তির चर्वत क्षित्रण करतिहतामें (सि. य वार्कि क्षेत्रते कत्राव चिकान जर्मनी जेमीत्रत अस्ति।हमान खेवर विक्रिका स्त्री जाराने के सूर्व विकास के कार्या के कार्या के कार्या के कार्या के कार्या के कार्या के कार्य चेरतर्व निर्वेकानंव जोशामिरमत्र भोति एउँदी व्यक्तिवें ) जावाव काख (चित्रत्वेज-भोति सीमधान)

র্ম্মানদাল ইবেনা ( ধরং তেমিরা স্বাই প্রাঞ্জারে নিক্রিণ্ড হবেও) এবং জামি (ও ব্যাপারে) আজান্তের প্রতি জুলুমকারী নই। ( বরং বালারানিজেরাই এরন অপকর্ম করে জার্জ্জার শান্তি ভোগ কর্মছে )।

### ,আৰুব্ৰিক ভাতৰ্য বিষয়-

经济内部(等) " 4.00 4.00 %、

কারা হালর ওনশর অধীকার করড এবং মৃতদের জীনিত হওয়াকে করিবার বৃত্তি বিভৃতি নকত, পূর্ববর্তী কারাতসমূহ ভালের সলেই এডাবে নিরসন করা হরেছিল যে, ভাই এই ঘটকা দেখা পিরেছে যে, স্তের দেহ-উপানান বৃত্তি কার পরিপত হরে বিষে হড়িয়ে গড়াই এই ঘটকা দেখা পিরেছে যে, স্তের দেহ-উপানান বৃত্তি কার পরিপত হরে বিষে হড়িয়ে গড়াই এই ঘটকা দেখা পিরেছে যে, স্তের দেহ-উপানান বৃত্তি কার পরিপত হরে বিষে হড়িয়ে গড়াই লাই কার করেছে। এডারাই হরেছে। এডারাই ব্যক্তি কার করেছে। এডারাই ব্যক্তি কারতের রিভিটি অপুন্তরমাণ আমার ভানের অভেডার ররেছে। এডারাইক ব্যক্তি বৃত্তি কারতের রভিটি অপুন্তরমাণ আমার ভানের অভেডার ররেছে। এডারাইক বিভিশ্ত দেহ-উপানান সম্পর্কে ভানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই হে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নির্ভৃতি ভাগরিও কর্মনাসমূহকেও সর্বানাও সর্বাবহার জানি। ভত্তির আরাড়ে এই কারত কর্মনা করা হয়েছে: যে, আমি ভীবাছিত ধমনী অপ্রত্যান মানুষের অধিক নিকটবর্তী। মে ধারনীর উপর মানুষের জীরন নির্ভর্গীয়া, তাও ভার এডাইক নিকটবর্তী নয়ঃমতেইক আমি নিকটবর্তী। ভাই ভার-হাল-অবহা ব্যবহ ভার চাইতে জামি বেশী জানি।

আলাহ লীবান্তি বয়নীর চাইভেও অধিক নিকটবতী—একখার ভাৎপর :

্রাক্ত্র্নার্ক্তর বিশ্ব বিশ্

আরবী ভাষার ১১.) ২ লাজর অর্থ প্রভারে প্রাণীর সেই লমন্ত্র নিরা-উপনিরা লিক্সার দিয়ে বালার দেবেলাক সঞ্চালিত হল। ক্রিক্সিৎসালাকে এ জান্তীর লিরা-উপনিরাক্তে ক্রেক্সার করা করে। এক শা কলিলা ক্ষেত্রে উক্ত হরে সরা লেই শক্তিক্ত করা করে। এক শ্রাক্ত শা কলিলা ক্ষেত্রে উক্ত হরে সরা লেই শক্তিক্ত করি ক্রেক্সালাকে এই প্রকার নিরাক্তি কিন্তু করা হর। এক শারী দেবে ইড়িরে দের। চিকিৎসালারে রাজের এই স্থান বালাকে করি করা হর। প্রথম প্রকার নিরা মোটা এবং বিতীর প্রকার নিরাক্তিক হরে বালাকে করি করার নিরাক্তিক করে বালাকে করি করার নিরাক্তিক হরে বালাকে করি করার নিরাক্তিক করে বালাকে করি করার নিরাক্তিক করে বালাকে করি করার নিরাক্তিক হরে বালাকে করে বালাকে কর

আলোচা আরাতে চিকিৎসলিক্তির পরিভাষা অনুষারী ১৯ ) গুলান্ত কুরিজা থেকে উদ্ধৃত শিরার অর্থ নেওরাই জকরী নর। বরং হাংপিও থেকে উদ্ধৃত ধ্যনীকেও আভিদুর্গানিক বিক দিয়ে ১৯ ) গুলা বার । বেননা এডেও এক প্রকার রক্তাই সঞ্চারিত ব্যঃ।
এ ব্যবে আরাতের উদ্ধৃত সাক্ষ্যক বাদরস্ক শ্রেক্ত এক প্রকার রক্তাই সঞ্চারিত ব্যঃ।
এ প্রবে আরাতের উদ্ধৃত সাক্ষ্যক বাদরস্ক শ্রেক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রিক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রিক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রিক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রিক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্ত স্কুত্র ব্যবহার ক্রেক্তির ক্রিক্তিত স্কুত্র অর্কের ব্যবহার ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্তির ক্রেক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্

হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আদা বের হয়ে যায়। অতএব সারক্ষথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিক্টবর্তী অর্থাৎ তার সবকিছুই আমি জানি।

সূকী বুৰুগগণের মতে আয়াতে কেবল ভানগত নৈকটাই উদ্দেশ্য নয় । বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও ওপাওণ তো কারও জানা নেই, কিন্ত এই সংলগ্নতার অন্তিছ অবশাই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাক্ষের একা-ধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ ভাজালা বলেন ঃ

রতের ঘটনার রস্লুরাই (সা) হসরত আবু বকর (রা)-কে বলেছিলেন: আর্থাৎ আরাহ্ আমাদের সলে আছেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাসলকে বলেছিলেন:
কিন্তু কিন্তু আর্থাৎ আমার পালনকর্তা আমার সলে আছেন। হাদীসে আছে,
মানুষ আলাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সিজদায় থাকে।
হাদীসে আরও আছে, আলাহ্ বলেন: আমার বাদ্যা নকল ইবাদত ভারা আমার নৈকট্য
অর্জন করে।

ইবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্ম ফলস্বরূপ অজিত এই নৈকট্য বিশেষ-ভাবে মু'মিনের জন্য নিদিল্ট। এরাপ মু'মিন 'আলাহ্র ওলী' বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের প্রাণের সাথে আলাহ্ তা'আলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উলিখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রভটা ও মালিক আলাহ্ তা'আলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সংলগ্নতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও ভণাভণ উপলম্থি করতে সক্ষম নই। মওলানা রামী (র) তাই বলেন ঃ

ا تصالے ہے مثال و ہے تھا س ۔ هست و بالنا س وا با جا ن نا س অর্থাৎ মানবামার সাথে তার পালনকর্তার এমন একটা গভীর নৈকট্য বিদ্যমান, ষার কোন স্বরাগ্বা তুলনা বর্ণনা করা যায় না।

এই নৈকটা ও সংলগ্নতা চোখে দেখা যায় না; বরং সমানী দূরদনিতা ছারা জানা যায়। তফসীরে মাষহারীতে এই নৈকটা ও সংলগ্নতাকেই আয়াতের মর্ম সাবাস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উজি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জানগত সংলগ্নতা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে আয়াতে

59-

সভা ৰোঝানো হয়নি; বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদ মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধ এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদ মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধ ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে: ﴿ يُتَلَقَّى الْمُتَلَقَّى الْمُتَلِقَى الْمُتَلَقِّي الْمُتَلَقِّي الْمُتَلَقِّي الْمُتَلَقِّي الْمُتَلِقِيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا تَلَقَّى بِ শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা, নেওয়া এবং অর্জন করে নেওয়া । قَتَلَقَّى بِ ত قُرْبُعْ كُلُهَا ت অর্থাৎ নিয়ে নিল্লেন আদম তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য। আলোচ্য আয়াতে ننلقيا বলে দুইজন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা প্রত্যেক মানুষের সাথে সদাসর্বদা থাকে এবং তার ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করে। बर्थार जामत এक अन जानित्क थात जाक عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشَّمَا لِ تَعِيْدَ এবং সৃৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বামদিকে থাকে এবং অসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করে। ভিম্ন স্কৃতি ভাত (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে বাবহাত হয়। এর অর্থ قاعد হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে. قاعد উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহাত হয়। কিন্তু ভ্রমুট শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সঙ্গে থাকে, তাকে বলা হয়---উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরারত হোক। উপরোজ ফেরেশতাব্যের অবস্থাও তাই । তারা সর্বদা সর্বাবস্থায় মানুষের সঙ্গে থাকে---সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরারত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী-সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে ভণ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদয় সরে যায়। কিন্ত তদবস্থায়াও সে কোন গোনাহ্করলে আলাহ্প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাফ ইবনে কায়স (র)-এর বর্ণনা উদ্বত করে লিখেছেনঃ এই ফেরেশতাদ্বরের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম-দিকের ফেরেশতারও দেখান্তনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ্ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলেঃ এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর।—(ইবনে আবী হাতেম)

عَي الْهَوَيْنِ (র) अामननामा निभिवक्ककांরী ফেরেশতা ঃ হযরত হাসান বসরী (র)

बंग्रें पे وَعَنِ الشَّمَا لِ تَعَيْدٌ जाञ्चा ত তিলাওয়াত করে বলেন ঃ

হে আদম সন্তানগণ! তোমাদের জন্য আমলনামা বিছানো হয়েছে এবং দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিষুক্ত করা হয়েছে। একজন তোমার ডানদিকে, অপরজন বাম-দিকে। ডান দিকের কেরেশতা তোমার নেক আমল লিখে এবং বামদিকের ফেরেশতা গোনাহ্ ও কুকর্ম লিপিবল্ধ করে। এখন এই সত্য সামনে রেখে তোমার মনে যা চায়, তাই কর এবং কম আমল কর কিংবা বেশী কর। অবশেষে যখন তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখন এই আমলনামা বদ্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। এটা কবরে তোমার সাথে যাবে এবং থাকবে। অবশেষে তুমি কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উখিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার ঘাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন সে তা খোলা অবস্থায় পাবে। এখন নিজের আমলনামা নিজেই পাঠ কর। তুমি নিজেই তোমার হিসাব করার জনা যথেকট।

হ্যরত হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন, যিনি স্বয়ং তোমাকেই তোমার ক্রিয়াকর্মের হিসাবকারী করেছেন। (ইবনে কাসীর) বলা বাহলা, আমলনামা কোন পার্থিব কাগজ নয় যে, এর কবরে সঙ্গে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকার ব্যাপারে শট্কা হতে পারে। এটা এমন একটা অর্থগত বস্ত যার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাই এর প্রত্যেক মানুষের কণ্ঠহার হওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকা কোন আন্চর্যের বিষয় নয়।

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلِ الْا لَدَ يَهِ अानुष्यत्न आलाज्यकि कथा लिशियक कता एतः وَمُ لِ اللَّا لَدَ ي

জর্পাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক কেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (র) ও কাতাদাহ বলেনঃ এই কেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আকাস (রা) বলেনঃ কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়. ষেগুলো সওয়াব অথবা শান্তিষোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ আয়াতের ব্যাপকতাদৃল্টে প্রথমোক্ত উক্তি অপ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হ্যরত ইবনে আকাস (রা) থেকেই আলী ইবনে আবী তালহা (রা)-র এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, ক্ষারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এই রেওয়ায়েতে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোন খোনাহ্ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সংতাহের

রহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনবিবেচনা করে এবং ষেসব উজি সওয়াব অথবা শাস্তিয়োগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়। অপর এক আয়াতে আছে : وَيَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِنُ وَعِنْدَ كَا الْمَ الْكِتَا بِ - عَنْدَ كَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِنُ وَعِنْدَ كَا الْمَ الْكِتَا بِ - عَنْدَ كَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبِنُ وَعِنْدَ كَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُنِ وَعِنْدَ كَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُنِ وَعِنْدَ كَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُنِ وَعِنْدَ كَا اللهُ عَالَمَ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثْبُنِ وَعِنْدَ كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ইমাম আহমদ (র) হ্ষরত বিলাল ইবনে হারিস মুষনী (রা) খেকে যে রিওয়ায়ে চ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

মানুষ মাঝে মাঝে কোন ভাল কথা বলে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুল্ট হন। কিন্তু সে মামুলি বিষয় মনে করেই কথাটি বলে এবং টেরও পায় না যে, এর সওয়াব এতই সুদূর-প্রসারী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সন্তুল্টি লিখে দেন। এমনিভাবে মানুষ আল্লাহ্র অসন্তুল্টির কোন বাক্য মামুলি মনে করে উচ্চারণ করে। সে ধারণাও করতে পারে না যে, এর গোনাহ্ ও শান্তি কতদ্র পরিব্যাণ্ড হবে। এই বাক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত হায়ী অসন্তুল্টি লিখে দেন।—(ইবনে কাসীর)

হ্যরত আলকামাহ্ (র) এই হাদীস উদ্বৃত করার পর বলেনঃ এই হাদীস আমাকে আনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা থেকে বিরত রেখেছে। ---( ইবনে কাসীর)

म्बद्धा الكوت ال

بِ الْحِيِّ अशात ८५ जनाति لا نعد अर्थ वावकारु रहाह। अर्थ এই

ষে, মৃত্যু-বন্ধণা সন্ত্য বিষয়কে নিয়ে এর। অর্থাৎ মৃত্যু-বন্ধণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। -—(মাষহারী)

শক্ষি শক্ষিন করা। আরাতের অর্থ এই বে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যত সাধারণ মানুষকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোর্জি ঘডাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া ষায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ্ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই য়ে, মানুষের এই য়ভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরো-পুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই, তুমি ষতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের মরদানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদ্বর ঃ

আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন আই থাকবে। সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, য়ে জন্তদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌছে দেয়। এক এব অর্থ সাক্ষী। আ যে কেরেশতা হবে এ ব্যাপারে সব রেওয়ায়েতই একমত। ১৯৫০ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কারও কারও মতে সেও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুইজন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদ্বয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কিরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

সঞ্জী সম্পর্কে কেউ বলেন ঃ সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ-কেই স্কুলী বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেনঃ কেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা ষায়। হষরত ওসমান গনী (রা) খোতবায় এই আয়াত তিলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হষরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও তাই বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত না ঃ
مُ مُ مُ مُ الْمُ اللّهُ اللّ

সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃশ্টি সৃতীক্ষণ এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফ্ষসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রাপ। ইবনে জরীর (র), ইবনে কাসীর প্রমুশ্বের মতে মু'মিন, কাফির, মুতাকী ও ফাসিক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই মে. দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদ্বয় বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনিভাবে পরজগত সম্পর্কিত বিষয়াবলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষ্ বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলিম বলেনঃ বিষয়ে শিলিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কিয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা ষায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্ধ্যকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দুইটি কাজ সোপদ করা হয়েছে। একজনকে পশ্চাতে থেকে সংগ্লিট্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَا الله তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেওয়া হয়েছে। তাকে করা হয়েরেশতা আরষ করবে قَلْ مَا لَدُ يَ عَنْهِ وَلَا الله وَالْمَا الله وَالْمُولِ وَالْمَا الله وَالْمُا الله وَالْمَا ا

শকটি দিবাচক পদ। আয়াতে শক্ষা দকটি দিবাচক পদ। আয়াতে কোন্ ফেরেশতাদয়কে সদোধন করা হয়েছে ? বাহাত পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতাদ্যকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তক্ষসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনেকাসীর)

শব্দের আসল জর্থ যে সঙ্গে থাকে বং মিলিত। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দারা আসল লিগিবদ্ধকারী কেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতাদ্ধাকে বেমন মানুষের সঙ্গী হয়ে

থাকে এবং মানুষকে পথপ্রতটতা ও পাপের দিকে আহ্বান করে। আলোচ্য আয়াতে বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংলিতট ব্যক্তিকে ষখন জাহালামে নিক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবেঃ পরওয়ারদিগার, আমি তাকে পথপ্রতট করিনি, বরং সে নিজেই পথপ্রতটতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্ণপাত করত না। বাহাত বোঝা বায় য়ে, এর আগে জাহালামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে য়ে, আমাকে এই শয়তান বিপ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সৎ কাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতভার জওয়াবে আলাহ্ তাত্যালা বলবেনঃ

আকবিততা করো না। আমি তো পূর্বেই পয়গয়রগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওয়রের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশী গ্রাছের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পতট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

হয় না। যা ফয়সালা করেছি, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইন-সাফের ফয়সালা করেছি।

يُوْمَ نَقُولُ لِجُهُنَّمُ هَلِ امْتَلاَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّرِيْدٍ وَالْفِتِ الْمَثَلُ مِنْ مَنْ نَفُولُ الْمَاتُوعُ مُلُونَ لِكُلِّ اوَ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الل

(৩০) যেদিন আমি জাহানামকে জিল্লাসা করব, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ ?' সে বলবে, 'আরও আছে কি ?' (৩১) জানাতকে উপস্থিত করা হবে আলাহ্ভীরুদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও সমরণকারীকে এরই প্রতিশুন্তি দেওয়া হয়েছিল—(৩৬) যে না দেখে দয়াময় আলাহ্কে ভয় করত এবং বিনীত অভরে উপস্থিত হত—(৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনভকাল বসবাসের দিন। (৩৫) তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।

### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

( এখান থেকে হাশরের অবশিক্ট ঘটনাবলী বর্ণিত হচ্ছে। মানুষকে সেদিনের কথা সমরণ করিয়ে দিন ) সেদিন আমি জাহালামকে ( কাফিরদের প্রবেশ করার পর ) জিভাসা করব : তুমি ভরে গেছ কি? সে বলবে : আরও আছে কি? [ কাফিরদেরকে আরও ভয় দেখানার উদ্দেশ্যেই সন্ভবত এই জিভাসা, যাতে জওয়াব শুনে তাদের অন্তরে দোরখের আতংক আরও বেড়ে যায় য়ে, আমরা কিরাপ ডয়ংকর ঠিকানায় পেঁীছে গেছি। সে তো সবাইকে গ্রাস করতে চায়। জাহালামের তরফ থেনে 'আরও আছে কি' বলে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, এটাও সন্ভবত আলাহ্র দুশমন কাফিরদের প্রতি জাহালামের প্রচণ্ড ক্রোধেরই বিহিঃপ্রকাশ। সূরা মুলকে এই ক্রোধ এভাবে বণিত হয়েছে:

्र जाराबाय जिल्हात अकथा वतिन थ. و هي تفور تک د تميز من الغيظ

তার পেট ভরেনি। সে ক্লোধবশতই আরও চেয়েছে। কাজেই এটা

ভারাতের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানব বারা জাহালামকে পূর্ণ করে দেব। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আলাহ্ তা'আলা পূর্ণ করে দেওয়ার সাবেক ওয়াদা অনুযায়ী জিন ও মানবকে জাহালামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন আর জাহালাম এ কথাই বলতে থাকবে যে, আরও আছে কি? (ইবনে কাসীর) জালাতের বর্ণনা এই যে] জালাতকে উপস্থিত করা হবে আলাহ্ভীক্রদের অনুরে (এবং আলাহ্ভীক্রদেরকে বলা হবেঃ) এরই প্রতিশুন্তি দেওয়া হয়েছিল তোমাদের প্রত্যেক (আলাহ্র প্রতি আভরিক) অনুরাগীকে (এবং সৎ কর্ম ও ইবাদত পালনকারীকে) যে না দেখে আলাহ্কে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে (আলাহ্র কাছে) উপস্থিত হত। (তাদেরকে আদেশ করা হবেঃ) তোমরা এই জালাতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটা অনন্তকাল বসবাসের (আদেশ হওয়ার) দিন। তারা তথায় যা চাবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে (তাদের প্রাথিত বস্তু অপেক্রা) আরও বেলী (নিয়ামত) আছে (যা জালাতীরা কল্পনাও করতে পারবে না)। জালাতের নিয়ামত সম্পর্কে রস্বুলুলাহ্ (সা) বলেনঃ জালাতের নিয়ামত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তথ্যধ্যে একটি নিয়ামত হচ্ছে আলাহর দীদার।

### আনুৰজিক ভাতৰ্য বিষয়

আলাহ্ পৰিল্ল এবং তাঁরই প্রশংসা। হে আলাহ্, আমি এই মজলিসে যে গোনাহ্ করেছি, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

স্সূলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মজনিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া গাঠ করে, আরাহ্ তা'আলা তার এই মজনিসে কৃত সব সোনাহ্ মাফ করে দেন। দোয়া এই ঃ

জর্মাৎ হে জালাহ, তুমি পৰিল এবং প্রশংসা ভোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি ভোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ডওবা করছি।

হযরত ইবনে আকাস (রা) বলেন : এইটি এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহ্সমূহ সমরণ রাখে, যাতে সেওলো মোচন করিয়ে নেয়। তাঁর কাছ থেকে অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে এইটি এমন ব্যক্তি, যে আলাহ্ তা আলার বিধি-বিধান সমরণ রাখে। হযরত আব্ হরারয়ার হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি দিনের ওকতে (ইশরাকের) চার রাকাজাত নামায় গড়ে, সে এই ও বিধি । — (কুরতুবী)

অর্থাৎ জালাতীরা জালাতে যা চাবে, তা-ই পাবে।

অর্থাৎ চাওয়া মাল্লই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিড়মনা সইতে

হবে না। হযরত আবৃ সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রিওয়ায়েতে রস্লুল্লহ্ (সা) বলেন ঃ জালাতে
কারও সন্তানের বাসনা হলে গর্ডধারণ, প্রসব ও সন্তানের কায়িক র্ছি—এগুলো সব এক
মৃহূর্তের মধ্যে নিস্পন্ন হয়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর)

سَابِي الْمُعَنِي اللهِ اللهِ

وَحَكُمْ اَهُكُنُا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِ هُمْ آشَكُ مِنْهُمْ بَطْشًا كَنَقُبُوْا فِي الْبِلَادِ مُلْكُولِ لِبُن كَانَ فِي الْبِلَادِ مُلْكُولِ لِبُن كَانَ فِي الْبِلَادِ مُلْكُولِ لِبُن كَانَ لَهُ الْبِلَادِ مُلْكُولِ لِبُن كَانَ لَهُ قُلْبُ اَوْ الْفَقَالَ السَّبُولِيَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّبُولِيَ وَ لَكُ نُعُولِ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّبُولِي وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتُنْ وَهُو شَهِيدٌ وَهُ وَاللَّهُ وَلَيْ مِن لَّهُولِ ﴾ والكُرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة بِكَامِر وَ وَمَا مَسَنَا مِن لَهُولِ ﴾ فَاصْبِرْ عَلَمْ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتِي فِي مِنْ الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمَن الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمَن الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِن الْيُلِ فَسَيِقَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِن الْيُلِ فَسَيَعَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَمِن الْيُلِ فَسَيَعَهُ وَ ادْبَارُ السَّجُودِ ﴿ وَادْبَارُ السَّجُودِ ﴾

(৩৬) জামি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের জপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন-ছান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মত জন্তর রয়েছে। জথবা সে নিবিল্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) জামি নজোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু ছয় দিনে সৃল্টি করেছি এবং জামাকে কোনরাপ ক্লান্তি স্পর্ণ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা কিছু বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাভের পূর্বে জাপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পৰিক্ষতা ছোষণা করুন, (৪০) রারির কিছু জংশে তার পবিক্ষতা ছোষণা করুন এবং নামাছের পশ্চাতেও।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তাদের (মন্ধাবাসীদের) পূর্বে বছ সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি, যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল্ধ এবং (সাংসারিক সাজ-সর্প্রাম বাড়ানোর জন্য) দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত (অর্থাৎ শক্তিশালী হওয়ার পর জীবনোপকরণের ক্ষেত্রেও যথেক্ট উন্নত ছিল; কিন্তু যখন আযাব আসল, তখন) তাদের পলায়নের স্থানও ছিল না। এতে (অর্থাৎ ধ্বংস করার ঘটনায়) তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (সমঝদার) অন্তঃকরণশীল অথবা (সমঝদার না হলে কমপক্ষে) যে নিবিষ্ট মনে প্রবণ করে। (প্রবণ করার পর সংক্ষেপে সত্যে বিশ্বাসী হয়ে যায়। যদি আলাহ্র কুদরতকে অক্ষম মনে করে তোমরা কিয়ামত অস্বীকার করে থাক, তবে তা বাতিল। কারণ, আমার কুদরত এমন যে,) আমি নভোমগুল, ভূমগুল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে (অর্থাৎ দিনের সমান সময়কালের মধ্যে) স্কিট করেছি এবং আমাকে কোনরূপ লাভি স্পর্শও করেনি। (এমতা-

বস্থায় মানুষকে পুনর্বার স্থিটি করা কঠিন হবে কেন ? আশ্লাহ্ অন্যন্ত বলেন :

। তুর্ন নির্মান কর্মনি নির্মান কর্মনি তিন্ত নির্মান সার্বার করেন লিব লিব লা আনবরত অধীকারই করে যাছে ) অতএব আপনি সবর করুন ( অর্থাৎ দুঃখ করবেন না। মেহেতু কোনদিকে মনকে নিবিল্ট করা ব্যতীত দুঃখের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। তাই ইরশাদ হছে ঃ ) এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ( অর্থাৎ সকালের নামাযে ) এবং সূর্যান্তের পূর্বে ( অর্থাৎ যাহর ও আসরের নামাযে ) আপনার পালনকর্তার পবিক্রতা ঘোষণা করুন এবং রাজিতেও তাঁর পবিক্রতা (ও প্রশংসা) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে ) এবং ( কর্ময় ) নামাযের প্রস্কান ও তাঁর পবিক্রতা (ও প্রশংসা) ঘোষণা করুন (এতে মাগরিব ও ইশা দাখিল হয়ে গেছে ) এবং ( কর্ময় ) নামাযের পশ্লতিও ( এতে নফল ও ওজিফা দাখিল হয়ে গেছে । মোটকথা এই যে, আলাহ্র যিকির ও ফিকিরে মশওল থাকুন, যাতে তাদের কৃষ্ণরী কথা-বার্তার দিকে ধ্যানই না হয় )।

### আনুষ**রিক ভা**তব্য বিষয়

هُوْ مَى مُحَيْمِ असि تَعْيِب असि تَعْيِب असि نَعْيِوا لَنَقَّبُواْ فِي الْبِلِلاَ وَهَلْ مِن مُحَيْمِ अत जानन जर्थ हिन्न कर्ता, विमीर्भ कर्ता। वाकश्वाठिए म्हिन विमार्थ कर्तात जर्थ वावकार रहा।

و নিজ্ঞ -এর অর্থ আদ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আয়াহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখ পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভূখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকৈ ধ্বংসের ক'বল থেকে আদ্রয় দিতে পারল না।

জানার্জ নের দুই পছা : لَمَنْ كَا نَ لَكُ قَلْبً হযরত ইবনে আব্বাস (রা)
বলেন ঃ এখানে 'কল্ব' বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রন্থল হচ্ছে কল্ব

তথা অন্তক্ষরণ। তাই একে কল্ব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে কল্ব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কল্বের উপরই হায়াত ভিতি-শীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বণিত বিষয়বস্ত দারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দারা উপকৃত হতে পারে না।

- أ و التى العمع و هو شهيد التي العمع و هو شهيد

লাগিয়ে শোনা এবং এক এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াত-সমূহের থারা উপকার লাভ করে। এক যে বীয় বোধশক্তি থারা সব বিষয়বন্তকে সত্য মনে করে। দুই. অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিল্ট মনে প্রবর্গ করে; অন্তরকে অনুপন্থিত রেখে তথু কানে তনে না। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে: কামিল বুষুর্গগণ প্রথমোজ্য প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরীদগণ থিতীয় প্রকারের মধ্যে দাখিল।

عهد سبع ــو سَبِّمْ بِعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

প্রিক উভূত। অর্থ আলাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ( পবিত্রতা বর্ণনা ) করা। মুখে হোক কিংৰা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সুর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ্ করার অর্থ ফজরের নামায় এবং সুর্যান্তের পূর্বে তসবীহ্ করার মানে আসরের নামায়। হ্যরত জরীর ইবনে আবদুলাহ্র বাচনিক এক দীর্ঘ হাদীসে রস্বুলুয়াহ্ (সা) বলেনঃ

ا ن استطعتم ا ن لا تغلبوا على صلواً قبل طلوع الشهس وقبل غروبها يعنى العصروالفجر ثم قرأ جرير وسبع بحمد ربك قبل طلوع الشهس وقبل الغروب ـ

চেল্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যান্তের পূর্বের নামাযগুলো ফওত না হয়ে যায়, অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। এর প্রমাণ হিসাবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।—( কুরত্বী )

সেইসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্জু কে, যেওলো সকাল-বিকাল গাঠ করার প্রতি সহীহ্ হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ বার করে 'সোবহানালাহি ওয়া বিহামদিহী' গাঠ করে, তার গোনাহ্ ক্রমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরজ অপেক্রাও বেশী হয়।—( মাযহারী )

حواً دُبُّ وَالسَّجَوُد — হযরত মুজাহিদ বলেন ؛ مجوو مرة কলে করম নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেসব তসবীহ্ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফ্যিলত প্রত্যেক করম নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হরাররা (রা)-র রিওরারেতে রসূলুলাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক করম নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানালাহ, ৩৩ বার আলাহ আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইলালাহ ওয়াহ-দাহ লা শারীকালাহ লাহল মুলকু ওয়ালাহল হামদু ওয়া হয়া 'আলা কুরি শাইয়িন কাদীর' পাঠ করবে, তার গোনাহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের চেউরের সমান হয়।—( বুখারী-মুসলিম ) করম নামাযের পরে যেসব সুন্নত নামায় পড়ার কথা সহীষ্ হাদীসসমূহে বণিত আছে, ১০০ বি টি টি টি বলে সেওলোও বোঝানো যেতে পারে।——( মাহহারী )

وَاسْتَمْمُ يُوْمُرُينَا وِ الْمُنَادِ مِنْ مُكَانِ قَرِيْنٍ ﴿ يَّوْمُ يَسْبَعُونَ الْعَيْمَةُ وَالْمَيْنَ وَ الْمَيْنَ وَ الْمُنْ الْمُؤْنَ وَ اللَّهُ وَالْمُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

(৪১) গুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করেবে, (৪২) বেদিন মানুর নিশ্চিত মহানাদ গুনতে গাবে, সেদিনই পুনরুখান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) বেদিন ভূমগুল বিদীর্গ হয়ে মানুর ভূটাভুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এখন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যুক্ত জবদত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবর্কারী নন। অতএব বে আমার শান্তিকে ভর্ম করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, মনোষোগ সহকারে) তন, যেদিন এক আহ্বানকারী ফেরেশতা ( অর্থাৎ হ্যরত ইসরাফীল শিংগায় ফুঁক দিয়ে মৃতদেরকৈ কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য ) নিকটবর্তী হান থেকে আহ্বান করবে ( অর্থাৎ আওয়াজটি নির্বিদ্ধে স্বার কানে পৌছবে, যেন নিকটতম হান থেকেই কেউ আহ্বান করছে।—দুরের আওয়াজ সাধারণত কারও কানে পৌছে এবং কারও কানে পৌছে না—এরগ হবে না )। যেদিন মানুষ এই চিৎকার নিশ্চিতরাগে তনতে গাবে, সেদিনই (কবর থেকে) পুনক্রখান দিবস। আমিই (এখনও) জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন

(এতেও মৃতদেরকে পুনজীবন দান করার শক্তির প্রতি ইঙ্গিত আছে)। যেদিন ভূমণ্ডল তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) থেকে উন্মুক্ত হয়ে যাবে তারা (বের হয়ে কিয়ামতের দিকে) ছুটাছুটি করবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। (মোটকথা, কিয়ামতের সন্তাব্যতা ও বাস্তবতা বার বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। এরপরও কেউ না মানলে আপনি দুঃশ্ব করবেন না। কেননা) তারা (কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে) যা বলে, তা আমি সম্যক্ষ অবগত আছি। (আমি নিজেই বুঝে নেব)। আপনি তাদের উপর (আল্লাহ্র পক্ষথেকে) জােরজবরকারী নন; (বরং ওধু সতর্ককারী ও প্রচারকারী) অতএব কােরল্যানের মাধ্যমে (সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে এমন ব্যক্তিকে) উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে। [এতে ইঙ্গিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) যদিও সবাইকে উপদেশ দেন এবং সবার কাছে প্রচার করেন, তবুও গুটিকতক লােকই আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে। অতএব বাঝা গেল যে, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। অতএব ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় বিধায় এর জন্য চিন্তা কিসের?]

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

শুর্থ দুর্থাত ত্রু দুর্থাত ত্রু দুর্থাত ত্রু দুর্থাত হাদন আহ্বানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আহ্বান করবে। ইবনে আসাকির জায়দ ইবনে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই কেরেশতা আর কেউ নয়—য়য়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সম্বোধন করবেনঃ হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মাযহারী)

আয়াতে কিয়ামতের দিতীয় ফুঁৎকার বণিত হয়েছে, যদ্দারা বিশ্বজগতকে পুনরু—জ্জীবিত করা হবে। নিকটবতী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে ওনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা বলেনঃ আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেনঃ নিকটবতী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সখরা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুদিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)

سراعاً अर्था विमीर्ग हाय जव سراعاً الأرض علهم سراعاً

মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটাছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদাসের সখরায় ইসরাফীল (আ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিষীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, রস্লুলাহ্ (সা) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ

من ههنا الى ههنا تحشرون وكبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القهامة -

এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উপ্থিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

ভর করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তারাই এর দারা প্রভাবাদ্বিত হবে, যারা আমার শান্তিকে ভয় করে।

रयत्तण काणानार् (त्र) এर आशाण भार्घ करत्र निस्म्नाज माशा भएएन । اللهم المعلنا مِمَن يَخَافُ وَعِهِدَ كَ وَيَرجُواْ مَوْعُو دَكَ يَا بَا رَيَا وَحِهْمُ

হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদা পুরণকারী, হে দয়াময়।

### न्त्र वाक्रियाछ अङ्गा वाक्रियाछ

মন্ধায় অবতীৰ্ণ, ৬০ আয়াত, ৩ রুকৃ

## بسرواللوالزعم الزويو

وَالدِّدِيْتِ ذَرُوا ﴿ فَالْعِيلَتِ وَقُرًا ضَفَالْجُرِيْتِ يُسُرًّا ﴿ فَالْمُعَتَّ اَمْرًا ﴿ النُّمَا تُوْعَـٰ لُوْنَ لَصَادِقُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِمُ ۞ وَالسَّمَا مِذَا تِ الْمُبُكِ فَ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُنْ تَلَفِي فَ يُؤْفَكُ عَذْ مَنْ أُفِكَ ۞ تُمِّيلَ الْعَرّْمُهُونَ ۞ الَّذِيْنَ مُمْهَا خُمْرَةٍ يَنْتُلُونَ أَيَّانَ يُومُ اللِّينِ ۞يَوْمَرَهُمْ عَلَمُ النَّارِ يُفْتَنُونَ۞ ذُوْقَوُا فِتُنَكَّمُونَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَمْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُثَقِبَانَ لِهِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ الْحِذِينَ مَا النَّهُمْ رَبُّهُمْ ۗ النَّهُمْ كَانُوا قَبُلَ فَالِكُ بِنِيْنَ۞ كَانُوٰا قَلِيُلًا مِِّنَ الْمَيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿ وَبِإِلْاَسْحَارِ ا رُوْنَ ۞ وَخِيْ أَمُوالِهِمُ حَتَّى لِلسَّآبِلِ وَالْخُرُوْمِ۞ وَفِي الْأَرْضِ اَيْتُ لِلْمُؤْمِّنِينَ ﴿ وَفِي ٓ اَنْفُسِكُمُ ۗ اَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَا إِ رِنُهُ فَكُمُ وَمَا تُوْعَلُنُونَ ﴿ فَوَرَبِّ الشَّكَا ۚ وَالْاَضِ إِنَّهُ كُمِّقٌّ مِّثُكُم مًا أَنْكُوٰ تُنْطِقُونَ أَنَّ

### .

(১) কসম ঝন্থাবার্র, (২) অভঃপর বোঝা বহুমকারী মেখের, (৬) অভঃপর মৃদ্ চল্মান জলবানের, (৪) অভঃপর কর্ম বন্ধান্যারী কেরেন্ডাগগের, (৫) ভোখাদেরকে এলড

দ্বিণামর ও জসীম দর্মাবাম জালাইর নামে

ওয়াদা অবল্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবল্যভাবী। (৭) পথবিশিত্ট আফালের কসম, (৮) ভার্ম্যা তো বিরোধপূর্ণ কথা বলছ। (১) যে ছত্ট, সেই এ থেকে মুখ ফিরার, (১০) অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, (১১) যারা উদাসীন, ছাত্ত। (১২) তারা জিঞ্জাসা করে, কিরামণ্ড কথে হথে? (১৬) যে দিন তারা অন্নিতে পতিত হবে, (১৪) তোমরা তোমাদের শান্তি আখাদন কর। তোমরা একেই মুরান্বিত করতে চেরেছিলে। (১৫) আল্লাইভীরুরা ভারাতে ও প্রশ্রমণ থাক্বে (১৬) এমতাবহার যে, তারা প্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দেবেন। নিশ্চর ইতিপ্রে তারা ছিল সংকর্মপরায়ণ, (১৭) তারা রাতের সামান্য অংশেই নিম্না যেত, (১৮) রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্রমা প্রার্থনা করত, (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত্রের হঞ্চ ছিল। (২০) বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি অনুধানন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিষিক ও প্রতিশুন্তি সবকিছু। (২৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, ভোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।

### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

**55**—

কসম ঝন্ঝাবারুর, অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের ( অর্থাৎ রুপ্টি ) অতঃপর মৃদু-চলমান জল্যানের, অতঃপর ফেরেশতাদের, যারা (আদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে) বস্তুসমূহ বন্টন করে (উদাহরণত যেখানে যে পরিমাণ রিষিকের মূল উপাদান র্শ্টির আদেশ হয়, মেঘমালার সাহাষ্যে সেখানে সেই পরিমাণ রুপ্টি পৌছে দেয়। এমনিভাবে হাদীসে আছে, জননীর গর্ভাশয়ে আদেশানুযায়ী নর ও নারীর আকার তৈরী করে। অতঃপর কসমের জওয়াব বর্ণনা করা হচ্ছে : ) তোমাদেরকে প্রদত্ত (কিয়ামতের ) ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং (কর্মসমূহের) প্রতিদান (ও শাস্তি) অবশ্যস্তাবী (এসব কসমের মধ্যে প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরতের বলে এসব আশ্চর্য কর্মকাণ্ড হওয়া সর্বশক্তিমান হওয়ার প্রমাণ। অতএব, এমন সর্বশক্তিমানের পক্ষে কিয়ামত সংঘটিত করা মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসৰ বাক্যের কসম খাওয়া হয়েছে সেসবের তফসীর দুররে-মনসুরের এক হাদীস দারা পরে বণিত হবে। বিশেষভাবে এসব বন্তর কসম খাওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সৃষ্ট বন্তর বিভিন্ন প্রকারের দিকে ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেমতে ফেরেশতা উধর্বজগতের সৃষ্ট এবং বাতাস ও জলযান অধঃজগতের সৃষ্ট এবং মেঘমালা শূন্য জগতের স্তুট। অধঃজগতের দুইটি বন্তর মধ্যে একটি চোখে দৃত্টিগোচর হয় এবং অপরটি হয় না। এরাপ দুটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত সম্পক্তিত এক বিষয়বস্তুতে খোদ আকাশের কসম খাওয়া হয়েছে; যেমন উপরে উর্ধাজগত সম্পন্ধিত ব**রসমূহের ছিল**। অর্থাৎ) কসম আকালের, যাতে (ফেরেল্ডাদের চলার) পথ আছে। (যেমন আলাহ্ বলেন: खण्डशत कत्रास्त कश्वास्त वता शक्कः ) राज्यता क्रिक्त के वें हैं हैं कि क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त (অর্থাৎ সবাই কিয়ামত সন্দর্কে) বিভিন্ন কথাবার্তা বলছ (কেউ সত্য বলে এবং কেউ মিখ্যা

বলে। আলাহ্ বলেন : وَنَ النّبِ الْعَظَيْمِ الذّ يُ هُمْ فَيْكُ مَثَلُقُوْنَ — আকাশের কসম দারা সম্ভবত ইনিত করা হয়েছে যে, জালাত আকাশে অবস্থিত এবং আকাশে পথও আছে। কিন্তু যে সত্য বিষয়ে মতবিরোধ করবে, তার জন্য পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এসব মতবিরোধকারীদের মধ্যে) সে-ই (কিয়াম্তের বাস্তবতা ও প্রতিদানের বিশ্বাস থেকে) মুশ্ব কিরায়, যে (পুরোপুরিভাবে পুণা ও সৌভাগা থেকে) বঞ্চিত: (যেমন হাদীসে আছে,

— अर्था९ य वाङि এ थाक विक्ष थाक, त्र সব পুণা থেকে বঞ্চিত থাকে। মতবিরোধকারীদের অপরপক্ষ অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে সত্য বলে, তাদের অবস্থা এরই মুকাবিলা থেকে জানা যায় যে, তারা পুণা ও সৌডাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। অতঃপর বঞ্চিতদের নিন্দা করে বলা হচ্ছেঃ) যারা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে, তারা ধ্বংস হোক, ( অর্থাৎ যারা কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকেই কিয়ামতকে অস্থীকার করে ) যারা মূর্খতাবশত উদাসীন। (তারা ঠাট্টা ও ত্বরাশ্বিত করার ভঙ্গিতে) জিঞাসা করেঃ প্রতিষ্ণল দিবস কবে হবে ? (জওয়াব এই যে, সেদিন হবে) যেদিন তারা অগ্নিদংধ হবে ( এবং বলা হবে ঃ ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আহ্বাদন কর । তোমরা একেই ত্বরাশ্বিত করতে চেয়েছিলে। (এই জওয়াবটি এমন,যেমন ধরুন, একজন অপরাধীর জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এই বোকা ফাঁসির তারিখনা বলার কারণে আদেশ--টিকে কেবল মিথ্যাই মনে করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে, ফাঁসি কবে হবে ? এই প্রশ্নটি যেহেতু হঠকারিতা প্রসূত, তাই জওয়াবে তারিখ বলার পরিবর্তে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে, সেদিন তখন আসবে, যখন তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর অপরপক্ষ অর্থাৎ মু'মিন ও সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের সওয়াব বর্ণিত হচ্ছেঃ) নিশ্চয় আল্লাহ্ডীরুরা জানাতে প্রস্তরণে থাকবে এবং তারা (সানন্দে) গ্রহণ করবে, যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দান করবেন। (কেননা) তারা ইতিপূর্বে (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

(সূতরাং ্রাই এন এনাদা অনুযায়ী তাদের

সাথে এই ব্যবহার করা হবে। এরপর তাদের সৎকর্মপরায়ণতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে । তারা (ফর্ম ও ওয়াজিব পালন করার পর নফল ইবাদতে এতই লিগ্ত থাকত যে) রান্তির সামান্য অংশেই নিপ্রা মেত (অর্থাৎ বেশীর ভাগ রান্তি ইবাদতে অতিবাহিত করত এবং এতদসত্ত্বেও তারা তাদের ইবাদতকে তেমন কিছু মনে করত না; বরং) রাতের শেম প্রহরে (নিজেদেরকে ইবাদতে রুটিকারী মনে করে) তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (এ হচ্ছে দৈহিক ইবাদতের অবস্থা)। এবং (আর্থিক ইবাদতের অবস্থা এই যে,) তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের (সবার) হক ছিল আর্থাৎ এমন নিয়্মিত দান করত, যেন তাদের কাছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের পাওনা আছে।এখানে আয়াতের উদ্দেশ্য যাকাত নয় এবং এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, জায়াত ও প্রস্তবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং এখানে যাকাত নয় এমন দান বোঝানো হয়েছে। (দুররে-মনসুর) আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, জায়াত ও প্রস্তবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং জায়াত ও প্রস্তবণ পাওয়া নফল ইবাদতের উপর নির্ভরশীল, বরং জায়াত ও প্রস্তবণ

কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কাষ্ণিররা কিয়ামত অন্বীক্ষার করত, তাই অতঃপর এর প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে ] বিশ্বাসকারীদের (অর্থাৎ বিশ্বাস করার চেণ্টাকারীদের ) জনা (কিয়ামতের সম্ভাব্যতা বিষয়ে) পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন (ও প্রমাণ) রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও (রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অবস্থাও কিয়ামতের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। এসব প্রমাণ যেহেতু সুস্পন্ট, তাই শাসানির ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে ঃ) তোমরা কি (মতলব) অনুধাবন করবে না? (কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পক্তিত বিশ্বাস না থাকার কারণে তোমরা কিয়ামতেই বিশ্বাসী নও। এসম্পর্কে কথা এই যে ) তোমাদের রিষিক এবং (কিয়ামত সম্পর্কে ) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সেসব ( অর্থাৎ সেসবের নির্দিল্ট সময় ) আকাশে ( লওহে মাহ্ফ্যে ) লিপিবদ্ধ আছে। (এর নিশ্চিত ভান পৃথিবীতে কোন উপযোগিতার কারণে নাযিল করা আয়াতেও নিদিল্ট সময় বলা হয়নি। হয়নি। সেমতে অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় যে, বৃশ্টির নির্দিষ্ট দিন কারও জানা থাকে না। কিন্ত নির্দিষ্ট সময়ের জান না থাকা সত্ত্বেও যখন রিযিক নিশ্চিতরূপে পাওয়া যায়, তখন নিদিস্ট তারিখ জানা না থাকার কারণে কিয়ামত না হওয়া কিরূপে জরুরী হয়ে যায়? এরূপ প্রমাণের अिं देनिक क्तांत्र कांत्रावह مَا تُوْعَدُ وُنَ ﴿ وَكَامُ अिं क्तांत्र कांत्रावह অতএব যখন কিয়ামত না হওয়ার প্রমাণ নেই এবং হওয়ার প্রমাণ আছে, তখন ) নডো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, এটা (অর্থাৎ কর্মফল দিবস) সত্য (এবং এমন নিশ্চিত) যেমন তোমরা কথাবার্তা বলছ। (এতে কখনও সন্দেহ হয় না, তেমনি কিয়া-মতকেও নিশ্চিত ভান কর)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ছাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্ত পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব সম্পর্কে উলিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত কিয়ামত সম্পকিত প্রতিশুন্তি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। এক. اَلْمَا مِلَا نِ وَقُواً দুই. الله الإياتِ ذَرُواً তিন.

ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারাক (রা) ও আলী মোর্তায়া (রা)-র উজিতে এই বস্ত চতুল্টয়ের তক্ষসীর এরূপ বণিত হয়েছে ঃ

وَا رِيا ت - هَمْ الْجَمْ وَوَلَّ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُ الْجَامِةِ وَقَالُمُ الْجَامِةِ وَقَالُمُ الْجَامِةِ وَالْعَالَمُ الْجَامِةِ وَالْعَالَمُ الْجَامِةِ وَالْحَامِةِ وَالْجَامِةِ وَالْمَالُمُ اللّهِ وَالْمَالُمُ اللّهِ وَالْمَالُمُ اللّهُ وَالْمُعُلِّمُ اللّهِ وَالْمُعُلِّمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

এর বহবচন। এর অর্থ কাপড় বরনে উত্ত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও

বলা হয়। অনেক তফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ
পথবিশিল্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশ্তাদের যাতায়াতের পথ এবং
তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

উট-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। এক. এই সর্বনাম দারা কোর-আন ও রসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কোরআন ও রসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

দুই. এই সর্বনাম দারা قول مختلف (বিভিন্ন উজি) বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বিরোধী উজির কারণে সেই ব্যক্তিই কোর-আন ও রসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

এর অর্মানকারী এবং অনুমানভিত্তিক عُواً مَوْنَ الْعُورًا مُوْنَ

উজিকারী। এখানে সেই কাফির ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রসূলুলাহ্ (সা) সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উজি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌজিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে।—( মাষহারী) কাফিরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মু'মিন ও পরহিষগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

كرور كرور والمرابع و

ত ক্রিটার শৃষ্ঠি ট্রাটার থেকে উড্ত। এর অর্থ রান্ত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে মু'মিন পরহিষগারদের এই গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে রান্ত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাপ্রত থাকে। ইবনে জরীর এই তক্ষসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বণিত আছে যে, পরহিষগারগণ রান্ত্রিতে জাপরণ ও ইবাদতের ক্রেশ স্থীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তক্ষসীরবিদ বলেনঃ এখানে শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রান্ত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামায ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রান্ত্রির গুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা)-র মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম আবু জাক্ষর বাকের (র) বলেনঃ যে ব্যক্তি ইশার নামাযের সূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী (র)-র বর্ণনামতে আহ্নাফ ইবনে কায়সের উজি এই ঃ আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উল্চে, উর্ধের ও স্বতন্ত । আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছে না। কারণ, তারা রাক্রিতে ক্রম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশী করে । এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামত অস্থীকার করে । আল্লাহ্র রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত । তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম না জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্ত পৌছে এবং না আল্লাহ্র রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথে খাপ খায় । অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কোরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে ঃ

خَلَطُوا عَمَلاً صَا لِحَا وَ أَخَرَ سَيْنًا

-অর্থাৎ যারা ভালমন্দ ক্রিয়াক্র্ম

মিত্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

জাবদুর রহমান ইবনে ষায়েদ (রা) বলেন ঃ বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল ঃ হে আবু উসামা, আল্লাহ্ তা আলা পরহিষগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন ( অর্থাৎ کُو اَلَيْهِا مَنَ اللّهِا مَنَ اللّهِا مَنَ اللّهِا مَنَ اللّهِا مَنَ اللّهِا مَنَ اللّهِا مَن اللّهِا مَن ), আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ, আমরা রান্তি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জওয়াবে বললেন ঃ

তার জন্য — তার জন্য — তার জন্য — তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করে না।— (ইবনে কাসীর)

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রান্তিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আলাহ্ তা'আলার প্রিয়পার হওয়া যায় না; বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রান্ত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গোনাহ্ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সে-ও ধন্যবাদের পান্ত।

এক হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

يا ايها الناس اطعموا الطعام وصلوا الارهام و انشوا السلام وصلوا باللهل والناس نهام تدخلوا الجنة بسلام -

লোক সকল ! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আছীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রান্তিবেলায় তখন নামায পড়, যখন মানুষ নিদ্রা–মগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জালাতে প্রবেশ করবে।——(ইবনে কাসীর)

রারির শেব প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও কবীলত: وَبِا لُا سُحَا رِهُمْ

অর্থাৎ মু'মিন পরহিষগারগণ রান্তির শেষ প্রহরে গোনাহের কারণে ক্রমা প্রার্থনা করে। استار व्यक्ति استار व्यक्ति استار व्यक्ति استار المستغفرين व्यक्ति करा এক আরাতেও বণিত হয়েছে: الْمُسْتَغْفُريْنَ

সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক রান্তির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন (কিডাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না)। তিনি ঘোষণা করেন: কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব?—(ইবনে কাসীর)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহিষগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বির্ত করা হয়েছে যে, তারা রান্ত্রিতে আলাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহাত কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রান্ত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রান্ত্রে কোন্গোনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে ?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার অধ্যাত্ম ভানে ভানী এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহ্র মাহাত্ম্যের পক্ষে ষথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই লুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। — (মাষহারী)

जिम्बो चन्ने विक्र विक्षा निर्मित : है के विक्ष विक्ष

তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহাষ্য করে হয়ছে, ষে তার অভাব মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয় এবং মানুষ তাকে সাহাষ্য করে ত্রুত্বলে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্থ ও অভাবগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহাষ্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুশ্মন-মুতাকীদের এই ওণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আয়াহ্র পথে বায় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না , বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না , তাদের প্রতিও দৃশ্টি রাখে এবং তাদের ভৌজ্খবর নেয় ।

বলা বাহল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন-মুডাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামায ও রান্তি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অপ্রলী ভূমিকা নেয়। ভিক্কুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আথিক ইবাদত

বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা ষেস্ব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে,
তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না ; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে,
তাদের ধনসম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকৈ তার হক দেওয়া
কোন অনুগ্রহ হতে পারে না ; বরং এতে স্বীয় দায়িছ থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুধ রয়েছে।

विष्ठात्राहत ७ वाकिञ्चा উश्लेख भाषा कुमस्राहत निमर्गनावनी तरहाह: ﴿ وَفِي الْآرُضِ أَياَتُ لِلْمُوْقِنَفِنَ ﴿ وَالْمُوْقِنَفِنَ الْآرُضِ أَياتُ لِلْمُوْقِنَفِينَ ﴾ — هو قائمات على الله والمات الله و

কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে ( পূর্ববতী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফিরদের অবস্থা ও অওড পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে)। অতঃপর মু'মিন পরহিষগারদের অবস্থা, ওণাবলী ও উচ্চ মর্তবা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাফির ও কিয়ামত অবিধাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিছা-ভাবনা করার এবং আলাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অবীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লেখিত

তক্ষসীর মাযহারীতে একেও মু'মিন-মুভাকীদেরই গুণাবনীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مَنْقَانِ –ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পৃথিবী ও আকাশের দিগত্তে বিস্তৃত আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস র্দ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে: وَيَتْفَكُّرُ وَى فِي خُلْقِ السَّهَا وَ ا تَ وَ الْا رُ فِي

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উত্তিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক-একটি পরের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিক্টা ও ক্লিয়ায় হাজারো বৈচিন্তা রয়েছে। এমনিভাবে ভূপ্ঠে নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশর রয়েছে। ভূপ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিওহা রয়েছে। মৃতিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্ত ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপ্ঠের মানবমগুলীর বিভিন্ন গোল্ল, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিক্সমতের এত বিকাশ দৃণিটোগাচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

ه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ وَالْمَا لَمَا لَا لَا لَا لَهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلِمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْ

শূন্য জগতের সৃষ্ট বন্ধর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাকেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসভার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছেঃ ভূপ্ঠ ও ভূপ্ঠের সৃষ্ট বন্ধও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অন্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অন্ত-প্রত্যান্তর মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক-একটি অন্তকে আলাহ্র কুদরতের এক-একটি পুন্তক দেখতে পাবে। তোমরা হাদয়ন্তর করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের কুদ্র অন্তিত্বের মধ্যে সংকৃচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অন্তিত্বকে কুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অন্তিত্বকে মানুষের অন্তিত্বকার যানুষের অন্তিত্বর মধ্যে স্কৃতিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অন্তিত্বকে কুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অন্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আলাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে এককোঁটা মানবীর বীর্ষ বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষা উপাদানের নির্মাস হরে পর্ডাশরে ছিভিনীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্ষ থেকে একটি জ্মাট রক্ত তৈরী হয় এবং জ্মাট রক্ত থেকে মাংসপিও প্রবৃত হয়? এরপর কিভাবে এই নিভগ্রাণ পূত্রের যথ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণালরূপে স্পিট করে তাকে দুনিয়ার আলোন্যাভাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমান্তির মাধ্যমে এই জানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে এক্জম সুধী ও কর্মান্ত মাধুকে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুকের আকার—আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দাম করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুকের মধ্যে এক্জনের চেহারা অনাজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও বতর দৃশ্টিগোচর হয়? এই করেক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন বাতর্য্য রাখ্যর সাধ্য আরু কার আছে? এরপর মানুমের মন ও মেয়াজের বিভিন্নতা সন্ত্রেও তাদের এক্জ সেই আলাহ্ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অন্বিতীয় ও অনুপ্রম।

এসৰ বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—ষয়ং তার অভিছের মধ্যেই দিবারাল্ল প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আলাহ্কে সর্বশক্তিমান ঘীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও আভান বলা ছাড়া উপার নেই। এ কারণেই আলাতের শেষে বলা হলেছে: وَفَا الْمُورُونُ الْمُورُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْمُونُ اللهِ ال

ত এতি কুন নুন্ত বিষয় এর নির্মণ ও সরাসরি তফসীর ও তফসীরের সার-সংক্রেপে এরল বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে-মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহল্য, প্রত্যেক মানুষের রিষিক, প্রতিশূচত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আৰু সারীদ খুদরী (রা)-র রেওরায়েতে রস্বুরাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিথিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করারও চেল্টা করে তবে রিথিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে সৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আশ্বরকা করতে পারে না, তেমনি রিথিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। —( কুরতুবী )

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রিষিক অর্থ বৃশ্চি এবং আকাল বলে শূন্য জগৎসহ উর্থান্তগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে ববিত বৃশ্চিকেও আকালের বস্তু বলা বার। نَوْ مَا وَ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل و مَنْ مَا انْكُمْ تَنْطُعُونَ ـ وَهُ اللَّهُ مَنْكُ مَا انْكُمْ تَنْطُعُونَ ـ وَهُ اللَّمُ تَنْطُعُونَ ـ وَهُ

বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পল্ট ও সন্দেহমুজ এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আয়াদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কসুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সভবত এই যে, উপরোজ অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থকা হওয়া স্বিদিত। অসুত্ব অবত্থায় নাঝে মাঝে মুখের য়াদ নল্ট হয়ে মিল্ট বন্তও তিজ লাগে, কিন্ত বাকশজিতে কখনও কোন ধোঁকা ও বাতিক্রম হওয়ার সভাবনা নেই।—(কুরত্বী)

) الد تَاكُلُونَ ﴿ فَاوْجَسَ وْزُعْفِيْمُ⊕قَالُوا كَذَلِكِ ۚ قَاٰ

## وَهُو مُلِيْمُ ۚ وَفِي عَادِ إِذْ ارْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْ الْعَقِيْمُ أَنْ مَا تَلَكُ مُلِيْمُ أَلَا مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّاجَعَلَتْهُ كَالتَّهِ مِنْ أَفُودُ إِذْ قِيْلَ لَكُمْ تَكُنُّ عَلَيْهِ اللَّاجَعَلَتْهُ كَالتَّهِ مِنْ أَفُودُ الْذَقِيْلَ لَكُمْ تَكُنُّ الْمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ جَعَلَتْهُ كَالتَّهِ مِنْ أَفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(২৪) আপনার কাছে ইবরাহীমের সদ্মানিত মেহমানদের বুভাভ এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ সালাম, তখন সে বললঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! (২৬) অতঃপর সে গহে গেল এবং একটি ঘতেপক্ক মোটা গোবৎস নিয়ে হাষির হল। (২৭) সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা জাহার কর্ছ না কেন? (২৮) জতঃপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে জীত হল। তারা বললঃ ভীত হবেন না। তারা তাঁকে একটি ভানীখণী পুরসভানের সুসংবাদ দিল। (২৯) অতঃপর তাঁর স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সামনে এল এবং মুখ চাপড়িয়ে বললঃ আমি তো বুদ্ধা বন্ধা। (৩০) তারা বলল ঃ তোমার পালনকর্তা এরপেই বলেছেন। নিশ্চয় ভিনি প্রক্তামর, সর্বজ্ঞ। (৩১) ইবরাহীম বলর : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, ভোমাদের উদ্দেশ্য কি ? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী সম্পদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি. (৩৬) যাতে তাদের উপর মাটির চিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা সীমাতিক্রমকারীদের জনা জাপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে। (৩৫) জতঃপর সেখানে যারা ঈমান-দার ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম (৩৬) এবং সেখানে একটি গহ ব্যতীত কোন মুসলমান জামি পাইনি। (৩৭) যারা যত্তপাদায়ক শান্তিকে ভয় করে, জামি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মুসার বৃতাতে: যখন আমি তাঁকে সুস্পত্ট প্রমাণসহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) জডঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল: সে হয় যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) জতঃপর জামি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; বখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম জওভ বায়। (৪২) এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল ঃ তাকেই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে সামদের ঘটনায়। ষধন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বস্তাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন প্রতিকারও করতে

পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নৃত্রে সম্প্রদারকে ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদার।

### তক্সীয়ের সার-সংক্ষেপ

হে মুহাম্মদ (সা) ৷ আপনার কাছে ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানিত মেহ্মানদের রুত্তান্ত এসেছে কি ? [ 'সম্মানিত' বলার এক কারণ এই যে, তারা ফেরেশতা ছিল। ফেরেশ-वता राहार । अथवा अत তাদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে কারণ ছিল এই যে, ইবরাহীম (আ) স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে সম্মান করেছিলেন। বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে 'মেহমান' বলা হয়েছে। কারণ, তাঁরা মানুষের বেশে আগমন করেছিল। এই রুডান্ত তখনকার ছিল,] যখন তারা (মেহমানরা) তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করল, তখন ইবরাহীম (আ)-ও (জওয়াবে) বললেন: সালাম। (আরও **বললেনঃ) অপরিচিত লোক (মনে হয়। বাহাত তিনি একথা মনে মনে চিন্তা করেছিলেন। ব্দারণ, এরপর ফেরেশ**তাদের কোন উত্তর উল্লেখ করা হয়নি। একথা সরাসরি তাদেরকে বলে দেওয়ার কীণ সম্ভাবনাও আছে যে, আপনাদেরকে তো চিনলাম না। আগস্তক মেহ-মানরা এর কোন জ্ওয়াব দেয়নি এবং ইবরাহীম (আ)-ও জ্ওয়াবের অপেক্ষা করেন নি। মোটকথা এই সালাম ও কালামের পর ) তিনি গৃহে গেলেন এবং একটি মোটা গোবৎস ভাজা े निरत्न रायित राति । जिनि शावर नाि जाप्तत नायान ) निरत्न रावित शावर नाि जाप्तत नायान রাখনেন। [তারা ফেরেশতা ছিল বিধায় আহার করল না। তখন ইবরাহীম (আ)-এর সন্দেহ হল এবং ] বললেন: তোমরা আহার করছ না কেন? (এরপরও যখন আহার করল না, তখন ) তাদের সম্পর্কে তিনি শংকিত হলেন (যে এরা শন্ত্রকনা, কে জানে; ষেমন সূরা হুদে বণিত হয়েছে)। তারা বললঃ আপনি ভীত হবেন না। (আমরা মানুষ নই,ফেরেশতা। একথা বলে ) তারা তাঁকে এক প্রসভানের সুসংবাদ দিল, যে ভানীখণী (অর্থাৎ নবী) হবে। [কেননা, মানবজাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক ভানী হন। এখানে হযরত ইসহাক (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। এসব কথাবার্তা চলছিল, ইতিমধ্যে ] তাঁর ची (श्यत्रक সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, قوله تعالى و اصر أتنه قائمة সন্তানের সংবাদ শুনে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলেন। অতঃপর ফেরেশতারা उधन والقولة تعالى نَبَشَّرُ نَاهَا بِا سُعَانَ ষখন তাঁকেও এই সংবাদ শোনাল আশ্চর্ষান্বিতা হয়ে ) মুখ চাপড়িয়ে বললেনঃ (প্রথমত) আমি রন্ধা (এরপর) বন্ধ্যা।

) जाशनात शालनकर्णा ज्ञतशर वरताहन। निम्ठय जिनि

( এমতাবছায় সন্তান হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার বটেঃ) ফেরেশতারা বললঃ ( আশ্চর্য হবেন না

প্রভাময়, সর্বভ। ( অর্থাৎ বিষয়টি বাস্তবে আশ্চর্ষের হলেও আপনি নবী-পরিবারের লোক, জানে-গুণে ধন্য। আল্লাহ্র উজি জেনে জাশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়)। ইবরাহীম (আ) (নবীসুলভ দূরদর্শিতা দারা জানতে পারলেন যে, সুসংবাদ ছাড়া তাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য আছে। তাই) বললেন : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি ? তারা বলল: আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ কওমে নৃতের) প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করি—যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্য আপনার পালনকর্তার কাছে (অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে) চিহ্নিত আছে। (সূরা হৃদে তা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন: যখন আযাবের সময় ঘনিয়ে এল, তখন ) সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি পাইনি। (এতে বোঝানো হয়েছে যে, সেখানে মুসলমানদের আর কোন গৃহই ছিল না। কারণ, যার অন্তিত্ব আলাহ্ জানেন না, তা মওজুদ হতেই পারে না)। যারা যন্ত্রপাদায়ক শান্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্য সেথায় (চিরকালের জন্য) একটি নিদর্শন রেখেছি এবং মূসা (আ)-র র্ডান্তেও নিদর্শন রয়েছে; যখন আমি তাঁকে সুস্পত প্রমাণ (অর্থাৎ মো'জেযা )-সহ ফিরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, সে পারিষদবর্গসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললঃ সে হয় যাদুকর, না হয় উন্মাদ। অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাক্ড়াও করে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম (অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম)। সে শান্তিযোগ্য কাজই করেছিল এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের কাহিনীতে; যখন আমি তাদের উপর অন্তড বায়ু প্রেরণ করেছিলাম। এই বায়ু যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল (অর্থাৎ ধ্বংসের আদেশপ্রাপ্ত ষেসব বস্তুর উপর দিয়ে প্রবাহিত হত, ) তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। আরও নিদর্শন রয়েছে সামূদের ঘটনায় , যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল : [ অর্থাৎ সালেহ্ (জা) বলেছিলেন: ] কিছুকাল আরাম করে নাও। ( অর্থাৎ কৃষ্ণর থেকে বিরত না হলে কিছুদিন পরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে )। অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করন এবং তাদের প্রতি বক্সাঘাত হল, এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখছিল। (অর্থাৎ এই আষাব খোলাখুলিভাবে আগমন করল )। অতএব, তারা না দাঁড়াতে সক্ষম হল ( বরং উপুড়

হয়ে পড়ে রাইল — তেনি এতিকার করতে –) এবং না কোন প্রতিকার করতে পারল। ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়েরও এ অবস্থা হয়েছিল। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে রস্লুলাহ্ (সা)-র সাম্থনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গছরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

কের্মতাগণ বলেছিল سُلاً ماً - قَالَ سَلاَ مَا - قَالَ سَلاَ مَا - قَالَ سَلاَ مَا - قَالَ سَلاَ مَا - قَالَ سَلاَ مَ (আ) জওয়াবে বললেন سَلاَ مَا কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে।

কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

আপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্কেও শালের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহ্কেও শালের কাজও বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ক্ষেরেশতাগণ মানব আরুতিতে আগমন করেছিল। হয়রত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে চিনতে পারেন নি। তাই মনে মনে বললেন ঃ এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিভাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে ওনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিভাসা করা।

খেকে উত্ত। অর্থ গোপনে চলে যাওয়া। তাদেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) মেহুমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গ্হে চলে গেলেন যে, মেহুমানরা তা টের পায়নি। নত্বা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি ঃ ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রথম এই য়ে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিভাসা করেন নি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন।
অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই
যবেহ্ করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। দিতীয়ত, আনার পর তা খাওয়ার জন্য
মেহমানদেরকে ডাকলেন না; বরং তারা যেখানে উপবিস্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে
রেখে দিলেন। তৃতীয়ত, আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য

পীড়াপীড়ি ছিল না। বরং বলেছেন ﴿ اَ لَا تُنْ كُلُونَ ﴿ — অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইসিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ভাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা ভান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

هر ق الله على مَوْق على مَوْق الله على مَوْق على مَوْق الله على مَوْق الله على مَوْق الله على مَوْق الله على م على مَوْق على مَوْق على مَوْق على على على ما الله على ا على الله على

গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝালন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফালে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিসময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বলালন ঃ অর্থাৎ প্রথমত আমি র্জা, এরপর বজ্ঞা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরাপে সন্তব হবে ? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল ঃ ইত্যুতি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনিভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানকাই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ বছর ছিল।—(কুরতুবী)

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, আগন্তক মেহমানগণ আল্লাহ্র ফেরেণতা। অতএব তিনি জিজালা করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন ? তারা হযরত লূত (আ)—এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দারা নয়—মাটি নিমিত কংকর দারা হবে।

বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লুতের আযাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তুর বর্ষণের পরিপন্থী নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তুর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে-লুতের পর মূসা (আ)-র সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসৃষ্ঠ উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনকে যখন মূসা (আ) সত্যের পরগাম দেন, তখন বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ ফিরাউন মূসা (আ)-র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বীয় শক্তি, সেনা-বাহিনী ও পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। رکی الی رکی کی کی کی کی دور الله و الل

এরপর 'আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্বে কয়েকবার বণিত হয়েছে।

وَ السَّمَاءُ بَنَيْنُهُا بِآينِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَنْهَا فَنِعْمَ .

# الْمِهِ لُوْنَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ عَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُوْنَ وَكَا تَخْعَلُوْا مَحَ اللهِ فَفِرُوْا إِلَى اللهِ النِّهِ اِنِّى لَكُوْمِ الله عَلَيْ اللهِ الله الْحَرْاقِيْ لَكُوْمِ الله عَلَيْ الله الْحَرْاقِي لَكُمْ مِنْ لَهُ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ الله لَهُ لَكُمْ مَنْ لَكُمْ الله لَهُ الله مَنْ الله لَكُونِ فَلَا الله لَكُونِ فَلَا الله لَكُونِ فَلْ الله لَكُونِ فَلْ الله لَكُونِ فَلْ اللهِ كُونِ اللهِ كُونَ اللّهِ كُونِ فَلْ اللّهُ كُونِ فَلَا لَاللّهُ عُلْ اللّهُ عُلْ اللّهُ الْمُؤْمِنِ فِي اللّهُ الْمُؤْمِنِ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(৪৭) জামি খ্রীর ক্ষমতাবলে জাকান নির্মাণ করেছি এবং জামি জবলাই ব্যাপক ক্ষমতানালী। (৪৮) জামি ভূমিকে বিছিয়েছি। জামি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম! (৪৯) জামি প্রত্যেক বন্ত জোড়ার জোড়ার সৃষ্টি করেছি, যাতে ভোমরা হাদয়লম কর। (৫০) জতএব জালাহ্র দিকে ধাবিত হও। জামি তাঁর তরফ থেকে ভোমাদের জন্য সুন্দান্ট সতর্ককারী। (৫১) ভোমরা জালাহ্র সাথে কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। জামি তাঁর পক্ষ থেকে ভোমাদের জন্য সুন্দান্ট সতর্ককারী। (৫২) এমনিভাবে, ভাদের পূর্ববিভাদের কাছে বখনই কোন রসূল জালমন করেছে, ভারা বলেছে: যাদুকর, না হর উপ্মাদ। (৫৬) ভারা কি একে জপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্তুত ভারা দুন্ট সম্প্রদার। (৫৪) জতএব, জাপনি ভাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। এতে জাপনি জপরাধী হবেন না। (৫৫) এবং বোঝাতে থাকুন; কেননা, বোঝানো মু'মিনদের উপকারে জাসবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (নিজ) ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতাশালী! আমি ভূমিকে বিছানা (স্বরূপ) করেছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না বিছাতে সক্ষম। (অর্থাৎ এতে কত চমৎকার উপকারিতা নিহিত রেখেছি। আমি প্রত্যেক বন্ত দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছি, এই প্রকারের অর্থ বিপরীত পক্ষ। বলা বাহল্য, প্রত্যেক বন্তর মধ্যে কোন—না-কোন সভাগত ও অসভাগত ওপ এমন রয়েছে, যা অন্য বন্তর গুণের বিপরীত। ফলে এক বন্তকে অপর বন্তর বিপরীত গণ্য করা হয়, যেমন আকাশ ও পাতাল, উভাগ ও শৈত্য, মিল্ট ও তিজ, ছোট ও বড়, সুত্রী ও কুত্রী, সাদা ও কাল এবং আলো ও অক্ষকার)। যাতে তোমরা ( এসব সৃষ্ট বন্তর মাধ্যমে তওহাদকে) হাদরগম কর। (হে পরগম্বর! তাদেরকে বলে দিন, যখন এসব সৃষ্ট বন্ত ক্রন্টার একত্ব বোঝায়, তখন) ভৌমরা ( অর্থাৎ ভোমাদের উচিত, এসব প্রমাণের ডিভিতে) আলাহ্র দিকে ধাবিত হও, (তদুপরি) আমি ভোমাদের (বোঝানোর) জন্য আলাহ্র

পক্ষ থেকে স্পত্ট সতর্ককারী ( যে, ডওহীদ জমান্য করলে শাভি হবে। কাজেই ভওহীদের বিশ্বাস আয়ও জরুরী। আরও স্পণ্ট করে বলছিঃ) তোমরা আরাহ্র সাথে **অ**ম্য কোম উপাস্য ছিন্ন করো না। ( তওহীদের বিষয়বস্ত শব্দান্তরে বর্ণমান্ত কার্মদে সভ**র্কক্ষা**ণের ভাকী-দার্থে বলা হছে ঃ) আমি ভোমাদের (বোঝানোর) জন্য আল্লাহ্র ভরক থেকে সাজ সভর্ক-কারী। (অতঃপর আলাহ্ তা'আলা ইরণাদ করছেন : আপনি নিঃসপেতে স্পত্ট সভক্ষারী কিও আপনার বিরোধী পক্ষ এত মূর্ঘ যে, ভারা আপনাকে কখনও বাদুকর, কখনও উপবাদ বলে। অতঃপর আপনি সবর করুন। কেন্দ্রা, তারা যেমন আপনাকে বলছে,) এখনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা ( স্বাই অথবা করুক ) বলেছে ঃ যাদুক্র, না হয় উপ্মাদ। (অভঃপর পূর্ববর্তী ও পর্ববর্তী স্বার মুখে একই কথা উচ্চারিত হওরার কারণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হক্তে :)ভারা কি একে অপরক্ষে এ বিষয়ের ওসীয়ত করে এসেই? (অর্থাৎ এই ঐকমতা তো এখন, যেমন একে অপক্সক বরে গেছে, দেখ যে রস্বাই আগমন করে, ভোমরা তাকে আমাদের মতই ববৰে। অভঃপর বাত্তৰ ঘটনা বর্ণনা করা হক্ষে যে, একে জগরকে এ বিষয়ে কোন ওসীয়ত করেনি। কেননা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সাথে দেখাও করেনি। বরং ঐকগত্যের কারণ এই যে)ভারা সবাই অবাধ্য সম্প্রদায় (অধাৎ অবাধ্যতায় যখন তারা অভিন, তখন উল্ভিও অভিন হয়ে সেছে)। অতএব আগনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন ( অর্থাৎ তাদের মিখ্যাবাদী বজার পরোয়া করবেন না )। এতে জাপনি অপরাধী হবেন না। বোঝাতে ধাকুন কেনিনা, ৰোৰানো ( যাদের ভাগো উমান নেই, তাদেরকে ভান করার কাজে আসবৈ এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, সেই ) ঈমানদারদের্কে (এবং যারা পূর্ব থেকে মু'মিন, তার্দেরকেও ) উপকার দেবে। (মোট কথা, উপদেশ দানের যথ্যে সবারুই উপকার আছে। আপনি উপদেশ দিয়ে যান এবং সমান না জানার কারণে দুঃখ করবেন না )।

### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং অধীকারকারীদের শান্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিধাসী-দের পক্ষ থেকে যে বিশ্বয় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিখাস খাপনের তাকীদ রয়েছে।

ब चरत व्यक्त कें ا يد بَنَهُنَا هَا بِا يَدُ وَ إِنَّا لَمُو سِعُونَ ه चरत व्यक्त देवल कायाज (जा) ब क्यजीवर करतहरू।

वर्धार जातावृत्र नित्क शायिक कर। स्वत्रक देवरम जावााम

₹**>--**-

(রা) বালেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে সোনাহ্ থেকে ছুটে পালাও। আবু বকর ওয়াররাক ও জুনারেদ বাগদাদী (র) বালেন ঃ প্ররুত্তি ও শরতান মানুষকে গোনাহ্র দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে ছুটে আলাহ্র শর্পাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের জনিস্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।—(কুরত্বী)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْلا نَسَ إِكَالِيَعُبُدُونِ هِ مَا اَلِيدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّرَٰقِ وَمَا الْبِيدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّرُقِ وَمَا الْبِيدُ اللهُ عَلَا اللهُ هُو الرَّزَّاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ وَمَا الرِّيدُ اَنْ يَطُونُونِ هِ إِنَّ اللهُ هُو الرَّزَّاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ وَمَا الرِّيدُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُولِدُ يَسْتَعَجُّدُونِ وَاللهُ اللهُ ال

(৫৬) জামার ইবাদত করার জনাই জামি মানব ও জিনকে সৃতিট করেছি। (৫৭) জালি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না বে, তারা জামার জাহার্য যোগাবে। (৫৮) জালাহ্ তা'জালাই তো জীবিকাদাতা, শক্তিশালী, গরাক্রাত। (৫৯) জতএব এই জালিমদের প্রাণ্য তাই, যা তাদের জতীত সহচরদের প্রাণ্য ছিল। কাজেই তারা যেন জামার কাছে তা ভাড়াভাড়ি না চার। (৬০) জতএব কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশুনতি তাদেরকে দেওরা হরেছে।

### তৰসীয়ের সার-সংক্রেপ

( প্রকৃতপক্ষে ) আমার ইবাদত করার জন্যই আমি জিন ও মানবকে স্পিট করেছি ( এখন আনুষ্টিকভাবে ও ইবাদতের পূর্ণতার খাতিরে জিন ও মানব স্পিটর করে অন্যান্য উপকারিতা অজিত হওয়া আয়াতের পরিপন্থী নয়। এমনিভাবে কতক জিন ও কতক মানব

बाता देवानं সংঘটিত না হওয়াও এই বিষয়বন্তর প্রতিকূলে নয়। কেননা, ويُعْبُدُ وُنِي

—এর সার্মর্ম হচ্ছে তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা —ইবাদত করতে বাধ্য করা নয়। ওথু জিন ও মানবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এখানে ইজ্বাধীন ও রেজ্যা-প্রপোদিত ইবাদত বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের মধ্যে ইবাদত আছে বটে; কিন্তু তা রেজ্যা-প্রপোদিত ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। জন্যান্য স্প্ট বস্তু তথা জীব-জন্ত, উদ্ভিদ ইভ্যাদির ইবাদত ইচ্ছাধীন নয়। মোট কথা এই যে, তাদের কাছে আইনগত দাবী হল ইবাদত। এছাড়া) জামি তাদের কাছে (স্প্ট জীবের) জীবিকা দাবী করি না এবং এটাও চাই না যে, তারা জামাকে জাহার্য যোগাবে। আল্লাহ্ নিজেই স্বার রিষিক্দাতা (কাজেই স্প্ট জীবকে রিষিক্দানের দায়িছ তাদের হাতে অর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই), শক্তিশালী,

পরাক্রান্ত। (অপারকতা, দুর্বলতা ও অন্তাব-অন্টনের কোন বৌক্তিক সন্তাবনাও নেই। কাজেই আহার্য চাওয়ার সন্তাবনা নেই। এখন জীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, যখন ইবাদতের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়ে পেল এবং ইবাদতের প্রধান অল ঈমান, তখন এয়া এখনও শিরক ও কুফরকে আঁকড়ে থাকলে ওনে রাখুক) এই জালিমদের প্রাপ্য শান্তি আল্লাহ্র জানে তাই (নির্ধারিত), যা তাদের (অতীত) সমমনাদের প্রাপ্য (নির্ধারিত) ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহ্র জানে বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধী জালিমের জন্য আল্লাহ্র জানে বিশেষ বিশেষ সময় নির্ধারিত আছে। প্রত্যেক অপরাধীকে পালাক্রমে আ্লাব্র দ্বারা পাকড়াও করা হয় —কখনও ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে এবং কখনও তথু পরকালে)। অতএব তারা যেন আমার কাছে তা (অর্থাৎ আ্লাব্র) তাড়াভাড়ি না চায়, (যেমন এটাই তাদের অভ্যাস। তারা সতর্কবাণী গুনে মিধ্যারোপ করার ভলিতে তাড়াভাড়ি আ্লাব চাইতে থাকে)। অতএব (যখন পালার দিন আসবে, যার মধ্যে কঠোরতর দিন হচ্ছে প্রতিশুন্ত দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, তখন) কাফ্লিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশুন্তি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। (খাদে এই সূরাও এই প্রতিশ্বতি দারা গুরু হয়েছিল:

### আনুৰ্দিক ভাতৰ্য বিষয়

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَأَلَا نُسَ الَّا لِيَعْبُدُ وَ نِ अत्व मानव मुन्डिस फरमना ؛ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَأَلا نُسَ الَّا لِيَعْبُدُ وَ نِ

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত জন্য কোন কাজের জন্য স্পিট করিনি। এখানে বাহ্য দৃশ্টিতে দৃশ্টি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক. যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য স্থিটি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা মুজিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোন কাজ করা অসম্ভব। দুই. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব স্থিটকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের স্থিটিতে ইবাদত ব্যতীত আরও অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

প্রথম প্ররের জওয়াবে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই বিষয়বন্ত তথু মু'মিনদের সাথে সম্পূত্য। অর্থাৎ আমি মু'মিন জিন ও মু'মিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য হালিট করিনি। বলা বাহলা, ষারা মু'মিন, তারা কমবেশী ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান প্রমুখ তফসীরবিদ এই উজি করেছেন। হয়রত ইবনে আক্রাস রো) বলিত এই আয়াতের এক কিরা'আত ত ক্র কর্ত্ত শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে

করা হয়েছে

وَمَا خُلُقْتُ الْمِعْبُدُ وَنِ الْأُنْسُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَلْهَابُدُ وَنِ এই ক্রর্মাত্ত থেকে উপরোক্ত তফসীরের সক্ষে সমর্খন পাওয়া যায়। এই প্রমের জওয়াবে

তহ্বসীরের সার-সংক্রেপে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদন্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, বার বিপরীত হওয়া অসন্তব বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃন্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আছাহ্র আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সন্তব নয়। অর্থাৎ আলাহ্ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন; কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোন কোন লোক আলাহ্রদন্ত ইচ্ছা যথার্থ বায় করের ইবাদতে আজনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসন্তবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী রে) হয়রত আলী রো) থেকে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতে এর সরল তফসীর এই বণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে স্টি কর্মার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। সেমতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে বায় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গোনাহ্ ও কুপ্রর্ডিতে বিনন্ট করে দেয়, দৃল্টাভত্মরাগ এক হাদীরে রস্বুলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদী অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিগত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলিমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসেবলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও স্কিসতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত করা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনক্ট করে কৃষ্ণরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

ধিতীয় প্ররের জওয়াব তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে এই বণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জনা কাউকে স্পিট করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অজিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুষায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিষিক স্থিট করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য স্থুট জীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুষায়ী এই কথাওলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড় লোকই হোক না কেন—কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থ-কড়ি বায় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং ক্রয়ী-রোষগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আলাহ্ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিশ্ব ও উথেব। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে স্থান্ট করার পশ্চাতে আরার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

نُوْنُ — नत्स्त्र जामल जर्धकृत्रा थिएक शांत তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনগদের সাধারণ কুরাগুলোতে গানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুষারী পানি তোলে। তাই এখানে نُوْبِ أَنْ गत्स्त्र অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই য়ে, পূর্ববর্তী উল্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুকর থেকে বিরত না হয়, তবে আয়াহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পয়ড়ালে অবশাই গাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ছয়িত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কাফিররা অরীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে য়ে, আয়য়া বাজবিক অপয়াধী হলে আপনার কথা অনুষায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এয় জওয়াব এই য়ে, আযাব নিদিল্ট সময় ও গালা অনুষায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহড়া করো না।

# महा छूड़

#### মভার অবতীর্ণ, ৪৯ আরাত, ২ রুকু

# حالله الزمن الرحيبير وَالطُّوْمِ فَ وَكِيْبِ مَّسُطُورِ فَ فَي رَقِيَّمُ نَشُورِ فَوَ الْبَيْتِ الْمُعْبُورِ فَ وَالسَّقُفِ الْمَهٰ فُوعِ ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَوَاقِعُ ﴿ مَّنَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿ يُوْمَرُ تَنُورُ النَّهَا مُ مُؤَرًّا ﴿ وَ تَسِنْدُ الْجِبَالُ سَنَرًا ۞ فَوَنِيلٌ يَوْمَهِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ لَذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يُّلْعَبُوْنَ ۞ يَوْمَرُ يُدَعُوْنَ إِلَّى نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ۞ لَهْنُوهِ النَّارُ الَّذِي نُنتَهُ بِهَا ثُكُلِّ بُونَ ﴿ أَفِيعُ وَلَهُ الْمُ أَنْتُمُ لَا تُبْصِرُونَ وَاصْلُوهَا فَاصْبِرُوا اللهُ تَصْبِعُوا ، سُوا ؛ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُوٰنَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينِنَ ۚ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيْمٍ ۞ فَلُحِينَ بِمَا اللَّهُمُ رُقُهُمْ ، وُوقَهُمُ رَبُّهُمْ مَذَابَ الْجَحِيْمِ ٥ كُلُوا وَاشْرُبُوا مَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَصْلُونَ ﴿ مُثَكِينَ عَظِ سُرُرٍ مَصْفُوفَرِ، وَزَوْجُنَّهُمْ بِحُو عِنْنِ ۞ وَالَّذِيْنَ 'امَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْحَقْنَا مِرْمُ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلْنَهُمُ مِنْ عَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ وَكُلُّ الْمِرِيُّ وَمَا اَلْنَهُمُ مِنْ عَلِهِمْ مِن شَيْءِ وَكُلُّ الْمِرِيُّ وَمَا اَلْنَهُمُ مِنْ عَلِهِمْ مِن شَيْءٍ وَكُلُّ الْمِرِيُّ وَمَا النَّهُ وَلِيْنَ وَ ٱمْدَدُنْهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَخِم مِّمَّا يَشُهُونَ@يَتُنَازَعُونَ فِنِهَا كَأْسًا لَا غُوْفِيهَا وَلَا سَاٰشِيْرٌ ۞ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمُ لُ**ؤُلُؤُ**

# مُكُنُونُ ﴿ وَكَفَهُلُ بَعْنَهُمْ عَلَا بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ ﴿ قَالُوْا لِنَّا صَلَيْنَا مُفْتِوْنِينَ ﴿ فَتَنَ اللَّهُ مَلَيْنَا وَوَقْنَا صَلَيْنَا مُفْتِوْنِينَ ﴿ فَتَنَ اللَّهُ مَلَيْنَا وَوَقْنَا عَنَابَ النَّهُ مُو الْبَرُ الرَّحِيْمُ ﴿ عَنَابَ النَّهُ مُو الْبَرُ الرَّحِيْمُ ﴿ عَنَابَ النَّهُ مُو الْبَرُ الرَّحِيْمُ ﴿

## পরম কর্মণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহর নামে।

(১) কসম তুর পর্বতের (২) এবং লিখিত কিতাবের (৩) প্রশন্ত গরে, (৪) কসম বারতুল-মামুর তথা জাবাদ গৃহের (৫) এবং সমুলত ছাদের (৬) এবং উভাল সমুদ্রের (৭) আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশাভাবী, (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (১) সেদিন আকাশ প্রকশিত হবে প্রবলম্ভাবে (১০) এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (১১) সেইদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, (১২) যারা ক্রীড়াছলে মিছামিছি কথা বানার। (১৩) বেদিন তোমাদেরকে জাহালামের জগ্নির দিকে ধারা মেরে মেরে নিয়ে **যাওয়া হবে**। (১৪) এবং বলা হবে: এই সেই অগ্নি, যাকে ডোমরা মিখ্যা বলতে, (১৫) এটা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই ভোমাদের জনা সমান। ভোমরা বা করতে ভোমাদেরকে কেবল ভারই প্রতিফল দেওয়া হবে। (১৭) নিশ্চরই ঝাল্লাইডীরুরা থাকবে জালাতে ও নিয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা ভাদেরকে দেবেন এবং তিনি জাহালামের আযাব থেকে তাদেরকৈ রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে । তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃণ্ড ইয়ে পানাহার কর। (২০) তারা প্রেণীবছ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকৈ আয়ুওলোচনা হরদের সাথে বিবাহৰজনে ভাৰত করে দেব। (২১) যারা ইমানদার এবং ডাদের সন্তানরা ইমানে তাদের অনুগামী, জামি তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে মিলিড করে দেব এবং ভাদের আমল বিন্দুমানও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দারী। (২২) জামি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরকে পানপার দেবে। যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত যোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে। (২৫) তারা **একে অপরের দিকে মুখ করে জিভাসাবাদ** করবে। (২৬) তারা বলবে : আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসপ্তে ভীত-কশিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আলাই আমাদের প্রতি অনুপ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আরাহকে ডাকডাম। ডিনি সৌজম্যশীল, भक्रम मम्राज् ।

# তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম তুর ( পর্বতের ), এই সেই কিডাবের, বা উণ্মুক্ত পরে নিখিত আছে। ( অর্থাৎ

আধ্রমারা, বার সন্দর্কে অন্য আরাতে বলা হরেছে: وَجَمَلُنَا لَا اللَّهُ وَالْمُورُ اللَّهُ وَالْمُورُ اللَّهُ وَال এবং কসম বারভুল বাম্রের (এটা সণ্ডম আকাশে কেরেশভাদের ইবাদভখানা)। এবং কসম সমূরত হাদের (অর্থাৎ আকাশের আরাহ্ বলেন : وَجَمَلُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَ

সমুদ্ধের। (আতঃপর কসমের জওরাব বলা হছে:) নিশ্চর জাপনার পালনকর্তার আয়াব অবশান্থাবী, কেউ একে প্রতিরোধ করতে পারবে না। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আকাশ প্রকলিত হবে এবং পর্বতমারা ( অহান থেকে ) সরে যাবে। [ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকলিত হওরা সাধারণ অর্থেও হতে পারে এবং বিদীর্গ হওরার অর্থেও হতে পারে , যেমন অম্য আরাতে আছে । তিন্তি আছে। উভরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অপ্রেপ্ত উভরাটি হতে পারে। এখামে পর্বতমারার সরে যাওরার কথা বলা হরেছে। অম্যান্য আরাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হরে উড়ে যাওরার কথা বলা হরেছে। এক আরাতে বলা হরেছে ।

ভালপ একটি উন্দেশ্যকে চিন্তাধারার নিকটবর্তী করা। উন্দেশ্য এই ঃ কিরামত সংঘটনের লাসল কারপ প্রতিদান ও শান্তি। এটা শরীয়তের বিধানাবলীর ডিন্তিতে হবে। অতএব, ত্র পর্বতের কসম খাওয়ার মধ্যে ইনিত ররেছে যে, আলাহ্ তা'আলা বাক্যালাপ ও বিধানাবলী রলাদের মান্তিক। এসব বিধান পালন অথবা রত্যাখ্যানের ডিন্তিতে প্রতিদান ও শান্তি হবে। আমলনাবার কসম খাওয়ার মধ্যে ইনিত আছে যে, এই বিধানাবলী পালন ও প্রত্যাখ্যান সংরক্ষিত ও লিপিবছ আছে। প্রতিদান ও শান্তি এর উপর নির্ভরণীল, যাতে বিধানাবলী প্রতিদালন করুরী হয়। বারতুল মানুরের কসমে ইনিত আছে যে, ইবাদত একটি জরুরী বিবয়। এমনকি, যে কেরেলতাদের প্রতিদান ও শান্তি নেই, তাদেরকেও ও থেকে অবাহিতি দেওরা হয়ন। অতঃপর আলাত ও লোবখ এই দুটি বন্ত হক্ষে প্রতিদান ও শান্তির পরিপতি। আকাদের কসমে ইনিত রয়েছে যে, জালাত আকাদের মতই সমূলত বন্ত। ওরপর কিলামতের কসমে ইলারা ররেছে যে, দোবখও উন্তাল সমুলের অনুরূপ ভয়াবহ বন্ত। এরপর কিলামতের কতিপর ঘটনা বর্ণনা করা হক্ষে যে, বখন শান্তিযোগ্য ব্যক্তিদের শান্তি অবশ্যভাবী তখন ] বারা (কিরামত, তওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সত্য বিবরে) মিথ্যা-র্ল্লোপ করে (এবং) বারা ক্রীড়াছলে মিহ্যাহিছি কথা বানার, (ক্রেল শান্তির যোগ্য হয়ে যার)

দোৰখে নিজেপ কৰা হবে। তালেককে দোৰখ দেখিৱে শাসিৱে বলা হবেঃ) এই সেই অৱি, বাব্দে ভোষন্না বিধ্যা বৰ্নভে ( অৰ্থাৎ এ সন্দক্ষিত আৱাতসমূহকে বিধ্যা বনভে ) এবং বাদু আখ্যা দিড়ে। আরাভগুলো ভো ভোষাদের মড়ে বাদু ছিলই। এখন এটা (-ও) কি বাদু, (দেখে বল) না (এখনও) ভোমরা চোখে দেখছ না? (যেমন দুনিরাভে চোখে না দেখার কারণে প্রভ্যাখ্যান করেছিলে)। এতে প্রবেশ কর, অভঃপর ডোমরা সবর কর অথবা মা কর, উভয়ই তোহাদের জম্য সহাম। (তোহাদের হা-হভাদের কারণে ঘুক্তি দান ক্ষা হবে না এবং খেনে নেওয়ার জ্জেও দরা করে দোরখ থেকে বের ক্ষা হবে না ; বরং অনভকাল এতে থাকতে হবে )। ঢোমরা যা করতে ডোমালেরকে কেবল ভারই প্রতিফল দেওরা হবে। (ভোষরা ভুক্তর করতে, যা সর্বহৃহৎ অবাধ্যতা এবং আরাহ্র হক ও অসীম গুণাৰনীয় প্ৰতি অকুত্ততা। সুতরাং প্ৰতিক্ষমন্ত্ৰাপ অনত্ৰান দোষধ ভোগ করবে। অতঃপর কাঞ্চিরদের বিপরীতে মু'যিমদের কথা বলা হতে ঃ) নিশ্চর আরাব্তীকরা (জানা-ভের ) উল্যানসৰ্হে ও ভোগৰিলাসের মধ্যে থাকৰে। তারা উপভোগ করবে যা তালের পালনকর্তা তালেরকে (ভোগবিলাস) দেখেন এবং তিনি ভাহালায়ের আবাব থেকে তালেরকে ব্ৰক্তা করবেন। (এবং জারাতে দাখিল করে বলনেন ঃ) ভোমরা (দুনিরাভে) যা করতে ডার প্রতিক্ষররূপ খুব ভূপ্ত হয়ে পানাহার কর। ডারা প্রেণীবন্ধ সিংহাসমে হেরান দিয়ে ৰস্বে। স্বামি ভাসেরকে আরভয়োচনা হরদের সাথে বিবাহবর্ত্তনে ভাবভ করে দেব। (এটা হবে সাধারণ মু'ছিমদের অবছা। অতঃপর সেই মু'ছিনদের কথা বলা হচ্ছে, মাদের সভান-সভতিও ঈযানের ভণে ওণান্বিত। বলা হচ্ছে:) যারা ঈয়ানদার এবং তাদের সভামভাও উষাদে তালের অনুগায়ী (অর্থাৎ তারাও উয়ানদার যদিও তারা আমলে শিতাদের সীমা পর্যন্ত পৌছেনি। আমনের কথা উল্লেখ না করার তা বোঝা বার। এছাড়া খাদীসে كانوا د و نه في العمل و كا نت منا ز ل 🥫 अप्तिकांत फेलिंथ चार्ट, बना बरतार : विमान क्षि थोकान । भे देव । ए देव ए पि प्रमान क्षि शिकान কারণে ডালের মর্ডবা কম হবে মা বরং মু'ছিন পিডাদেরকে সর্তুট করার জম্য ) আমি সভাম-দেরকেও ( মর্তবার ) তাদের সাথে মিলিত করে দেব। ( মিলিত করার জন্য ) আমি তাদের (অর্থাৎ জারাতী পিতাদের) আমল বিস্থারও হ্রাস করব না ( অর্থাৎ পিড়াদের কিছু আমল ह्राज करत्र जड़ामरमञ्जल मिरत्र जबाम क्या हरव मा। जेमाहबूनेल अक वाक्षित्र कार्ड इतन होका . এবং এক ব্যক্তির কারে চারণ টাকা আছে। উভয়কে সমান করার উদ্দেশ্য হলে এক উপায় হল এই যে, ছল্লপ টাকা ওয়ালার কাছ থেকে একণ টাকা নিরে চারণ ওয়ালাকে দেওরা। কলে উক্তরের কাছে পাঁচশ পাঁচশ হরে যাবে। বিতীর উপার এই যে ছরণ ওরালার কাছ থেকে কিছুই না নেওৱা, বরং চারণ ওরাজাকে নিজের কাছ থেকে বু'ণ টাকা দিয়ে দেওৱা

এবং উভয়কে সমান সমান করে দেওয়া। এটা দাতাদের পক্ষে অধিক উপযুক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষেত্রে প্রথম উপায় অবলম্বিত হবে না। যার ফলে এই হত যে, পিতাদেরকে আমল কম হওয়ার কারণে নীচের স্তরে নামিয়ে আনা হত এবং সন্তানদেরকে কিছু উপরে তুলে দেওয়া হত। এটা হবে না, বরং বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হবে। ফলে পিতাগণ তাদের উচ্চস্তরেই থেকে যাবে এবং সন্তানদেরকে তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। সন্তানদের মধ্যে সমানের শর্ত না থাকলে তারা মুমিন পিতাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। কেননা, কাফিরদের মধ্যে) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ (কৃফরী) কৃতকর্মের জন্য দায়ী।(

كُلُّ نَغْسِ بُمَا كَسَبَثُ رَهِيْنَةً إِلَّا أَمْحَا بَ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ মুক্তির কোন উপায় নেই। ফলে তাদের মু'মিন পিতাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রন্নই উঠে না। তাই মিলিত হওয়ার জন্য সভানদের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত। অতঃপর পুনরায় ঈমানদার ও জালাতীদের কথা বলা হচ্ছে:) আমি তাদেরকে দেব ফলমূল ও গোশ্ত, যা তারা পছন্দ করবে। সেখানে তারা(আনন্দ-উল্লাসের ভঙ্গিতে) একে অপরকে পানপান্ত দেবে। এতে (অর্থাৎ পানীয়তে) অসার বকাবকি নেই, (কেননা তা নেশাষুক্ত হবে না ) এবং পাপ কর্মও নেই। তাদের কাছে (ফলমূল আনার জন্য) এমন কিশোররা আসা-যাওয়া করবে ( এই কিশোর কারা? সূরা ওয়াকিয়ায় তা বর্ণনা করা হবে )। যারা (বিশেষভাবে ) তাদেরই সেবায় নিয়োজিত খাকবে ( এবং এমন সুত্রী হবে ) যেন সুরক্ষিত 'মোতি'। ( যা অভ্যন্ত চমকদার ও ধূলাবালু মুক্ত হয়ে থাকে। তারা আধ্যান্দ্রিক আনন্দও লাভ করবৈ। তণ্মধ্যে এক এই যে,) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিভাসাবাদ করবে ( এবং একথাও ) বলবে যে, আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসপৃহে ( অর্থাৎ দুনিয়াতে পরিণাম সম্পর্কে ) ভীত-কম্পিত ছিলাম। অতঃপর আলাই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকৈ আযাব থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও ( অর্থাৎ দুনিয়াতে ) তাঁর কাছে দোয়া করতাম (যে, আমাদেরকৈ দোষখ থেকে রক্ষা করে জান্নাত দান করুন। তিনি আমাদের দোয়া কবুল করেছেন )। তিনি বাস্তবিকই অনুগ্রহকারী, পরম দয়ালু। ( এটা যে আনন্দের বিষয়বস্তু তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় )।

# আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

و الطور الطور و ভাষার এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্গত হয়। এখানে তুর বলে মাদইরানে অবস্থিত তুরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হয়রত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জামাতের চারটি পাহাড় আছে। তক্মধ্যে তুর একটি। — (কুরজুবী) তুরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোজ বিশেষ সম্মান ও সন্তমের প্রতি ইলিত রয়েছে। আরও ইলিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এঙলো মেনে চলা ফরুষ।

्यें नास्त्र खात्रत खर्थ लिथात समा ए — و کتا ب مُصْطُور فی رَق مُنْسُور

কাগজের ছলে বাবহাত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পর। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

ত্ম। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মিরাজের রাক্লিতে রস্লুলাহ্ (সা)-কে বায়তুল মাম্র নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—( ইবনে কাসীর)

সশ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামূর। এ কারণেই মি'রাজের রান্ত্রিতে রসূলুলাহ্ (সা) এখানে পৌছে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বায়তুল মামূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিছাতা। আলাহ্ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। — (ইবনে কাসীর)

থকে উড়ত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহাত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রস্থানিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ সমুদ্রের কসম, যাক্ষে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

অর্থাৎ চতুদিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে একটিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়োব, আলী ইবনে আক্ষাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুরাহ্ ইবনে উমায়ের (রা) থেকে বণিত আছে। —( ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রা)-কে জনৈক ইহদী প্রশ্ন করল ঃ জাহায়াম কোথার ? তিনি বললেন ঃ সমুদ্রই জাহায়াম। পূর্ববর্তী ঐশী প্রস্থে অভিজ ইহদী এই উত্তর সমর্থন করল।—( কুরতুবী ) হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (র) এই অর্থই প্রদ্দ করেছেন।—( ইবনে কাসীর )

سَا نَعْ مَا لَهُ مِنْ دَا فِعِ اللهِ ا অবশ্যভাবী । একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না । এটা প্রোলিখিত কসমুসমূহের জওরাব। একবার হ্যরত ওমর (রা) সূরা ত্র গাঠ করে যখন এই আরাতে গৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃমাস হেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুম্ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না ——( ইবনে কাসীর )

হবরত জুবারের ইবনে মৃতএম (রা) বলেন: মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের বুরে বলীদের সন্সর্ক আলাগ-আলোচনার উদ্দেশ্য মদীনা সৌহেছিলাম। রস্লু-লাহ্ (সা) তখন মাগরিবের নামায়ে সূরা তুর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা বাছিল। তিনি বখন اَنْ عَنَا أَنْ وَا فَعَ عَنَا لَا مُنْ وَا فَعِ عَنَا لَا مُنْ وَا فَعِ عَنَا كُلُ مُنْ وَا فَعِ عَنَا لَا عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

عَبُورُ الْمَهُا وَ مُورًا ﴿ অভিধানে অছির নড়াচড়াকে يَوْمُ لَمُورُ الْمَهَا وَ مُورًا ﴿ وَالْمُهَا وَ مُورًا এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আকাশ অছিরভাবে নড়াচড়া করবে।

विज्ञाम श्राक्त त्रूपूर्णतात जात्य वरमण्ड जम्मकं भत्नकाताल उनकात जाजाव : وَ اللَّذِينَ أَ مَنْوا وَ ا تَّهَعَنَّهُمْ ذَرِّ يَتَّهُمْ بِا يُمَا بِي الْحَقْنَا بِهِمْ ذَرِّ يَتَّهُمْ وَ إِيَّتُهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ إِيَّتُهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

অর্থাৎ যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জালাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হবরত ইবনে আকাস (রা)-এর রেওয়ারেতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন: আলাহ্ তা'আলা সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের সন্তানসন্তাতকেও তাদের বুবুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবার পৌছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুবুর্গদের চকু শীতল হয়।—( মাযহারী )

সারীদ ইবনে জুবারের (র) বজেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত রস্লুরাহ (সা)-রই উজি বর্ণনা করেছেন যে, জারাতী ব্যক্তি জারাতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিভাসা করবে যে, তারা কোথার আছে ? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পারেনি। তাই তারা জারাতে আনাদা জারপার আছে। এই ব্যক্তি আর্থ করবে ঃ পরওয়ারদিগার, দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে-ছিলাম। তথন আরাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে ঃ তাদেরকেও জারাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক। ——( ইবনে কাসীর )

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্বৃত করে বলেন: এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাপিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপদ্মায়ণ পিতৃপুক্ষম বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং
আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সন্তেও তাদেরকে পিতৃপুক্ষমদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে।
অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি বারা তাদের পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে
প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বণিত হযরত আবু হরায়য়া (রা)-র রেওয়ায়েতে

রসূলুরাই (সা) বলেনঃ আলাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনার জনেক উচ্চ করে দেবেন। সে এর কর্ষেঃ পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরুপে দেওয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবেঃ তোমার সভান-সভতি ভোমার জন্ম ক্রমা আর্থনা ও গোলা করেছে। এটা তারই কল।

হাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই ঃ সভান-সভটিকে তাদের বুবুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই গছা অবলম্বন করা হবে নামে, বুবুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সভানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আয়াহ্ তাজালা নিজ রুগায় তাদেরকে পিতাদের সমান করে দেবেন।

দারী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথার চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎ কর্মলীল পিতৃপুরুষদের থাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়ায় কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরাপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিক্রালিত হবে না।—(ইবনে কাসীর)

عَلَّكُرُّ فَكَا الْمَ يَبِهُ مَتِكِنِكَ بِكَاهِن وَلا مَجْنُونِ ﴿ اَمْ يَعُولُونَ شَاعِمُ فَنَكُرُ مَعَكُمُ الْمَاكُونِ ﴿ قَلْ تَرَبَّصُوا فَكِا فَيْ مَعَكُمُ مِنْ الْمُكَرِّبِهِ الْمَاكُونِ ﴿ قَلْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُلَكُّ الْمُعْمُ الْمُلَكُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُلَكُ اللَّهُ الْمُحْمُ قَوْمُ وَلَيْ اللَّهُ ا

يَكْتُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيْكُونَ كَيْكَا وَ كَالَّذِينَ كَفُرُوا هُمُ الْمَكِيْدُ وَنَ اللهِ عَنَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَ إِنْ يَّرُوا المُ لَكُمْ اللهِ عَنَّا يُشُرِكُونَ ﴿ وَ إِنْ يَرُوا كَمْ لَكُمْ اللهُ عَنَى اللهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَ إِنْ يَرُوا كَمْ فَا رَحْمُ اللهِ عَنَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَ إِنْ يَرُوا كَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

(২৯) অতএব আগনি উপদেশ দান করুন। আগনার গালনকর্তার কুপায় **আ**গনি জতীন্তিরবাদী নন এবং উদ্মাদও নন। (৩০) তারা কি বন্ধত চায়ঃ সে একজন কবি, জামরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন ঃ তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৩২) তাদের বৃদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালংঘনকারী সম্পুদার? (৩৩) না তারা বলেঃ এই কোরজান সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিদ্রাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত ব্যক্তক। (৩৫) তারা কি জাগনা জাগনিই সৃজিত হরে গেছে, না তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা? (৩৬) না তারা নভোমগুল ও ভূমগুল সৃতিট করেছে? বরং তারা বিশাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আগনার গালনকর্তার ডাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা প্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পত্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩১) না তার কন্যা সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুর সন্তান? (৪০) না আগনি তাদের কাছে গারিপ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরি-মানার বোঝা চেপে বসেছে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জান আছে বে, তারা তা লিগিবছ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চার? অতএব যারা কাফির, তারাই চক্রাভের শিকার হবে। (৪৩) না ডাদের ভারাই ব্যতীত কোন উপাস্য ভাছে? ভারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিষ্ক। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে গতিত হতে দেখে, তবে বলেঃ এটা তো পূজীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বছাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্লান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহাব্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহ্গারদের জন্য এছাড়া জারও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) জাগনি জাগনার গালনকর্তার নির্দেশের জপেক্ষায় সবর কক্ষন। জাগনি জামার দৃত্টির সামনে জাছেন এবং জাগনি জাগনার গালনকর্তার সক্রশংস পবিষ্কৃতা ঘোষণা করুন যখন জাগনি গালোখান করেন। (৪৯) এবং রাজির কিছু জংশে এবং তারকা জভয়িত হওয়ার সময় তাঁর পবিস্কৃতা ঘোষণা করুন।

# তফসীরের সার-সংক্রেপ

ষখন আপনার প্রতি প্রচারযোগ্য বিষয়বন্ত সম্বলিত ওহী নাখিল করা হয়; (য়েমন উপরে জাঘাত ও জাহান্নামের অধিকারীদের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, তখন) আপনি (এসব বিষয়বন্তর সাহায্যে মানুষকে) উপদেশ দান করুন। কেননা, আপনার পালনকর্তার কুপায় আপনি অতীন্তিরবাদী নন এবং উশ্মাদও নন (য়েমন মুশরিকদের এউজি সূরা ওয়ায়-য়োহার শানে নুষ্লে বিণিত আছে قَدْ تَرْكَكُ شَهْطًا نَكُ —এর সারমর্ম এই য়ে, আপনি অতীন্তিরবাদী হতে পারেন না। কারণ, অতীন্তিরবাদীরা শয়তানের কাছ থেকে সংঘাদ সংগ্রহ করে। শয়তানের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এক আয়াতে আছেঃ

এই যে, আপনি নবী। নবীর কাজ সব সময় উপদেশ দান করা—মানুষ ষাই বলুক)। তারা কি (অতীন্তিয়বাদী ও উণ্মাদ বলা ছাড়াও একথা) বলতে চায়ঃ সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছি (দুররে মনসূরে আছে, কোরাইশরা পরামর্শগৃহে একপ্রিত হয়ে প্রভাষ পাস করল যে, মুহাল্মদও একজন কবি। অন্যান্য কবি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে থতম হয়ে গেছে, সেও তেমনি থতম হয়ে যাবে এবং ইসলামের ঝগড়া মিটে যাবে)। আপনি বলে দিনঃ (ভাল কথা,) তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত আছি। (অর্থাৎ তোমরা আমার পরিণতি দেখ, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, আমার পরিণতি শুভ এবং তোমাদের পরিণতি অশুভ ও বার্থতা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, তোমরা মরবে, আমি মরব না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল তার ধর্ম অচল হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিটে যাবে। এখানে তা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। সেমতে তাই হয়েছে। তারা যে এসব কথাবার্তা বলে) তাদের বৃদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়, না তারা দুল্ট প্রকৃতির লোক? (তারা নিজেদেরকে প্রগাচ বিবেক বৃদ্ধির অধিকারী বলে দাবী করে, যেমন সুরা আহ্কাফে বণিত তাদের উদ্ভি থেকে বোঝা যায়

মারালেম কিতাবেও বণিত আছে যে, কোরাইশ সরদারণণ মানুষের মধ্যে অত্যধিক বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ছিল। জালোচ্য আয়াতে তাদের বুদ্ধির অবস্থা দেখানো হয়েছে যে, বুদ্ধি সঠিক হলে এমন বিষয়ের শিক্ষা দিত না। এটা বুদ্ধির শিক্ষা না হলে নিছক দুক্ষুমি

ও হঠকারিতাই হবে)। না ভারা বলেঃ এই কোরজান সে নিজে রচনা করেছে? ( এরূপ নর।) ৰবং ( একখা বনায় একমাত্র কারণ এই যে,) তারা ( প্রতিহিংসাবনত ) অবিধাসী। ( নিয়ম এই ষে, মানুষ যে বিষয়কে বিখাস করে না, হাজার সত্য হরেও সে সন্দর্কে নেতিবাচক কথাই বলে। জন্ম করার উদ্দেশ্যে আরেক জওয়াব এই যে, এটা যদি তারই রচিড হবে তবে ) তারা (-ও তো আরবী ভাষাভাষী, প্রাজন ও বিওছভাষী ) এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক যদি তারা (এ দাবীতে ) সভাবাদী হয়ে থাকে। (রিসালত সম্পক্ষিত এসব বিষয়বস্তুর পর এখন তওহীদ সম্পক্ষিত বিষয়বস্তু বৰ্ণনা করা হচ্ছে : তারা যে তওহীদ অশ্বীকার করে, ) তারা কি কোন প্রস্টা ব্যতীত আগনা-আগনি সুজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেয়াই নিজেদের প্রতটা? (না এই যে, তারা নিজেদের প্রভটাও নয় এবং প্রভটা বাতীত সৃষ্টিতও হয়নি, কিন্তু) তারা নভামধন ও ভূমধন সৃষ্টি করেছে? (এবং আল্লাহ্ ডা'আলার প্রস্টাগুণের মধ্যে অংশীদার, সারক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি বিখাস রাখে যে, প্রভটা একমার আলাছ্ এবং সে মিজেও ইভটার মুখাপেকী তার জন্য তওহীদে বিখাসী হওয়া এবং আলাহ্র সাখে কাউকে শরীক না করাও অগরিহার্য। সে বাজিই তওহীদ অশ্বীকার করতে পারে, যে একমাত্র আভাছ্কেই প্রকটা মনে করে না অথবা সে সুজিত একখা অধীকার করে। চিডা-ভাবনা না করার কারণে কাকিররা জানত না যে, প্রভটা যখন এক তখন উপাসাও এক হবে। তাই অতঃপর তাদের এই মূর্বতার প্রতি ইলিত করা হয়েছে ষে, ৰাজ্যৰ এরাগ নয় ) বরং তারা (মূর্ষতার কারণে তওহীদে) বিবাস করে না। (মূর্ষতা এটাই যে, প্রস্টা হলেই উপাস্য হতে হবে একথা চিতা-ভাবনা করে না অতঃপর রিসালত সন্দর্কে তাদের জন্যান্য ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তারা আরও বলত যে, নবুরত দান করা যদি অগরিহার্যই ছিল, তবে মন্ত্রাও তারিকের অমুক অমুক সরদারকে নবুয়ত দেওয়া হল না কেন? আলাহ্ তা'আলা জওয়াবে বলেনঃ) তাদের কাছে কি আপনার পালন-কর্তার (নবুরতসহ নিরাষত ও রহমতের) ভাভার রয়েছে (যে যাকে ইন্ছা নবুরত দিয়ে দেৰে, বেমন আলাহ্ বলেন ঃ وَجُنَّ رَبِّكَ ) না তারাই (এই

নবুয়ত বিভাগের) হর্তাকর্তা? (য়ে, য়াকে ইন্ছা, নবুয়ত দান করার জাদেশ দেবে? জর্মাৎ নবুয়ত দান করার উপায় দুইটিঃ এক. ভাঙারের জ্ঞাধিকারী হয়ে, দুই. য়ায়া ভাঙারের জ্ঞাধিকারী, তাদেয় উর্জ্ঞাতন কর্মকর্তা হয়ে নির্দেশেয় মাধ্যমে তা দান করবে। এখানে উভয় সভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,। এয় সারমর্ম এই য়ে, তারা মুহান্মদ (সা)-এর রিসালত জ্ঞাকার কয়ে এবং ময়া ও তায়িফের সয়দায়দেয়কে রিসালতের মোলা মনে কয়ে। তাদের কাছে এর কোন মুক্তিসর্গত প্রমাণ নেই; বয়ং এর বিপরীতে প্রমাণাদি রয়েছে। এ কায়নেই ওয়ু য়য়বোধক 'না' বলা হয়েছে। জ্ঞতঃপয় বলা হছে য়ে, এয় পজে কোন ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণও নেই) মা তাদের কোন সিঙ্গি আছে, য়াতে আয়োহণ কয়ে (জাকাদের) কথাবার্তা প্রমণ কয়ে না। জ্যাঃপয় এ সন্দর্কে একটি মুক্তিগত সভাবনা বাতিল কয়া হছে য়ে, য়িদ ধয়ে নেওয়া মায় য়ে, তায়া জাকাশে জারোহণ কয়ায় ও সেঙানকার ক্ষাবার্তা লোলার দাবা কয়েছে থাকেও) স্কান্ট প্রমাণ উপাইত কর্মক (য়ে, সেওয়া মায় য়ে, তায়া জাকাশে জারোহণ কয়ায় ও

ওহীর পক্ষে নিশ্চিত অলৌকিক প্রমাণাদি রাখেন। অতঃপর আবার তওহীদের এক বিশেষ বিষয়বন্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ তওহীদ অবিশ্বাসীরা ফেরেশতাদেরকে আলাহ্র কন্যা সাব্যন্ত করে শিরক করে। আমি তাদেরকে জিভাসা করি) আলাহ্র কি কন্যা সন্তান আছে, আর তোমাদের আছে পুল্ল সন্তান? (অর্থাৎ নিজেদের জন্য তো তোমাদের ভানে উৎকৃষ্ট বন্ত পছম্ম কর আর আলাহ্র জন্য এমন বন্ত পছম্ম কর, যাকে তোমরা নিকৃষ্ট মনে কর। অতঃপর আবার রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, আপনার সত্যতা প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও আপনার অনুসরণ তাদের পছম্মনীয় নয়। তবে) আপনি কি তাদের কাছে পারিত্রমিক চান যে, এই কর দেওয়া তাদের জন্য ক্ষ্টকর হয়ে প্রেছে যেনে আলাহ্ বরেন,

बणः शत किन्ना मण ७ अणिनान जम्मत्कं वता सत्स स्व. जाना वता : अथमण, किन्ना मण स्वरं ना, यि स्व ज्य (अधात्म खामन खामन खामन खामन وَمَا اَ ظَنَى السَّامَةُ قَا تُمَةً وَلَئِنَ رُجِعْتُ الْي وَبِيّ : स्वमन खामार् वतन : وَمَا اَ ظَنَى السَّامَةُ قَا تُمَةً وَلَئِنَ رُجِعْتُ الْي وَبِيّ

এ সম্পর্কে তাদেরকে জিভাসা এই যে) তাদের কাছে কি অদৃশ্য বিষয়ের ভান আছে যে, তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জন্য) বিপিবদ্ধ করে? না তারা (রস্-লের সাথে) চক্রান্ত করতে চায় ? (অন্য আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

অতএব যারা কাষ্ণির, তারাই এই চক্লান্তের শিকার হবে। (সেমতে তারা চক্লান্তে ব্যর্থ হয়ে বদরে নিহত হয়েছে। অতঃপর তওহীদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? আল্লাহ্ তাদের আরোপিত শিরক থেকে পবিস্তা। (কাষ্ণিররা রিসালতের বিপক্ষে এ কথাও বলত যে, আমরা তখন আপনাকে রসুলরূপে মেনে নেব, যখন আপনি আকাশের কোন খণ্ড ভূপাতিত করে দেন।

ষেমন আলাহ্ বলেন । وَ تُسْقَطُ السَّمَاءَ كَمَا وَ عَمْتَ عَلَيْنًا كَسَفًا ﴿ السَّمَاءَ كَمَا وَ عَمْتَ عَلَيْنًا كَسَفًا ﴿ السَّمَاءَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴿ السَّمَاءَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴿ السَّمَاءَ عَلَيْهَا وَ وَهِ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَهِ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَهُ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاعِلَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ

হতেও দেখে, তবুও বলবে: এটা তো পুজীভূত মেঘ। (যেমন আলাহ্ বলেন:

वणः शत तम्त्वार

(সা)-কে সাম্থনা দেওয়া হচ্ছে যে, এরা যখন এতই উদ্ধত ও অবাধ্য, তখন তাদের কাছে ঈমান প্রত্যাশা করে দুঃখিত হবেন না; বরং) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেই দিনের সাক্ষাৎ পর্যন্ত, ষে দিন তাদের হ'শ উড়ে যাবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। অতঃপর সেই দিনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে) যে দিন তাদের (ইসলামের বিরোধিতা ও নিজেদের সাফলা সম্পকিত) চক্রাম্ভ তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা (কোথাও থেকে) সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (সেদিন তারা সত্যাসত্য জেনে নেবে। এর আগে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না)। শোনাহ্পারদের জন্য এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে ( অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন দুভিক্ষ, বদরে নিহত হওয়া ইত্যাদি )। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ('অধিকাংশ' বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের কতকের জন্য ঈমান অবধারিত ছিল। তাদের শান্তির জন্য যখন আমি সময় নির্ধারিত রেখেছি, তখন ) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। (এই ধারণার বশবতী হয়ে তাদের প্রতিশোধ ত্বরান্বিত করতে চাইবেন না যে, তারা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করবে। এরপ আশংকা করবেন না। কেননা) আপনি আমার হিফাযতে আছেন। ( অতএব ভয় কিসের ? তাদের কুফরের কারণে অভর বাথিত হলে এর প্রতিকার এই যে, আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করুন। উদাহরণত মজলিস থেকে অথবা নিদ্রা থেকে) গাত্রোখানের সময় (উদাহরণত তাহাজ্জ্দে) আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং রাত্রির কিছু অংশে ( অর্থাৎ ইশার সময়ে ) এবং তারকা অন্তমিত হওয়ার পশ্চাতে ( অর্থাৎ ফজরে ) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (সারকথা এই যে, অভরকে এ কাজে মশগুল রাখুন, তাহলে চিন্তা-ভাবনা প্রবন হতে পারবে না )।

# আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

سَانِ عَلَىٰ بَا عَلَىٰ اَلَ اللهِ الله

سِيّ । مِنْ अর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনিস্ট থেকে আপনার হিফাযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলার সপ্রশংস পবিক্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে: وَسَامُ بِحَدُّ وَبِكُ حَلِي نَقُومُ مِ مِعْ الْحَدُّ وَبِكُ حَلِي نَقُومُ مِ مِعْ الْحَدَّةِ مِعْ الْحَدَّةُ مُواْدُ الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُوْدُا الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَّةُ عُلِيّةُ الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُعْمُ الْحَدَّةُ مُعْمُ الْحَدَّةُ مُعْلِقُ الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُعْمُ الْحَدُّةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُعْمُ الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُعْ الْحَدَّةُ مُعْمُ الْحُدُّةُ مُعْمُ الْحُدُّةُ مُعْمُ الْحُدُّةُ مُعْمُ الْحُدُّةُ مُ الْحُدُّةُ مُعْمُ الْحُدُّةُ مُعْ الْحُمْ الْحُدُّةُ مُعْمُ الْ

لَا الْهَ اللهُ وَهُوَ لَا لَا شَهِ وَهُوَ لَا لَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ الْمُلْكُ وَلَا اللهُ وَاللهُ الْمُبْرُولَا حَوْلَ شَيْحَ تَدِيْرٌ وَ سُبْحًا نَ اللهِ وَالْعَصَادُ لِللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِلْهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَّهُ وَلَّا اللهِ وَلَّهُ وَلَّا وَللْهِ وَلِهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِمُؤْمِنَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَللللّهُ وَلّهُ وَلْ

এরপর যদি সে অযু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবূল করা হবে। —( ইবনে কাসীর)

মজনিসের কাফ্ফারা: মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ' যখন দণ্ডায়মান হন'—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে ঃ عَبَالُوهُ وَ يَحْدُونُ كَ এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) বলেন ঃ তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ্ ও তাহ্মীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সৎ কাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষাভরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বণিত এক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আলাহ্ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গোনাহ্ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এইঃ

سَبُعَا نَكَ ٱللَّهُمَّ وَ بِعَمْدِ كَ ٱ شَهَد ا َنَ لَا اللهَ الْآ أَنْتَ ا سَنَغُفْرِكَ وَ اَ رُوبُ اللَّهُمَّ وَ اِلْكَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا وَ الرُّوبُ اللَّهَا اللَّهَا

— অর্থাৎ রাল্লে পবিত্ততা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার

নামায এবং সাধারণ তসবীহ্ পাঠ সবই এর অস্তডুজি। وَ اَ دُ بَا رَ النَّبْجُوْمِ অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ্ পাঠ বোঝানো হয়েছে—(ইবনে কাসীর)

# न्द्री विकस जुड़ा विकस

মন্ধায় অবতীৰ্ণ, ৬২ আয়াত, ৩ ৰুক্

# بنسرواللوالوملي الزويرو

وَالنَّخِمِ إِذَا هَوَى فَمَا مَنَكُ مَا حَبُكُمُ وَمَا عَوْ فَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْ فَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْ فَ وَانَ هُو إِلَّا وَخِي يَّوْخِي وَعَلَيْهُ شَابِيْدُ الْقُوٰى فَ ذُو مِرَّةٍ وَ الْهَوْ فَ وَهُو بِالْا وَخِي الْمَعْلِي فَ مُكْرَدُنَا فَتَدَلِي الْقُوٰى فَ ذُو مِرَّةٍ وَالْسَيْوِ فَ وَهُو بِالْا وَفِي الْمَعْلِي فَ ثُوْرَدُنَا فَتَدَلِي فَ فَكَانَ قَالَ فَ فَكَانَ قَالَ لَا فَعُلَا فَ فَكَانَ فَا لَكُنَا فَ فَكَانَ فَا لَكُنَا فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَّا فَا اللَّهُ اللَّهُ

## পরম করুণায়ম ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে।

(১) নক্ষরের কসম, ষখন অন্তমিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথপ্রতট হন নি এবং বিপথপামীও হন নি (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরজান ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) উর্ধ্ব দিগতে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে পেল। (১) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আলাহ্ তার্রবান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চর সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিদরাতূল-মুন্ডাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবন্থিত বসবাসের জারাত। (১৬) যখন রক্ষটি ঘারা আছের হওয়ার, তন্মারা আছের ছিল। (১৭) তার দৃশ্টিবিল্লম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চর সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে কোন ) নক্ষরের কসম, যখন অস্তমিত হয়। [ এর জওয়াব হচ্ছে 🗓 🎍

এর সাথে এই কসমের বিশেষ মিল আছে। অর্থাৎ নক্ষর যেমন উদয় থেকে অন্ত পর্যন্ত আগাগোড়া পথে তার নিয়মিত গতি থেকে এদিক-সেদিক হয় না, তেমনি রস্লুলাহ্ (সা) সারা জীবন পথস্লুট্টতা ও বিপথগামিতা থেকে মুজ রয়েছেন। এছাড়া আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নক্ষর দারা যেমন পথ প্রদর্শন হয়, তেমনি পথদ্রস্টতা ও বিপথগামি- . তার অনুপশ্বিতির কারণে রস্লুলাহ্ (সা) দারাও পথপ্রদর্শন হয়। নক্ষর যখন মধ্যসগনে অবস্থান করে, তখন তার দারা দিক নির্ণয় করা যায় না। তাই নক্ষত্তের সাথে অন্তমিত হওয়ার সময় যোগ করা হয়েছে। উদয়ের সময়ও নক্ষত্র দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। কিন্ত পথপ্রদর্শন প্রাথীরা অন্তমিত হওয়ার সময়কেই সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মনে **করে** ষে, এ সময়ে পথপ্রদর্শনের উপকারিতা লাভ না করলে একটু পরেই নক্ষত্র অন্তমিত হয়ে যাবে। উদয়ের সময় এই ব্যাকুলতা থাকে না। কারণ, তখন সময় প্রশস্ত থাকে। সুতরাং এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূনুল্লাহ্ (সা)-র কাছ থেকে হিদায়ত অর্জন করাকে সুবর্ণ সু**ষোগ মনে কর এবং আগ্রহ সহকারে ধাবিত হ**ও। এরপর কসমের জওয়াবে বলা হচ্ছে : ] তোমাদের ( এই সার্বক্ষণিক ) সংগী ( অর্থাৎ পয়গম্বর, যার অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম তোমাদের নখদর্পণে এবং যার কাছ থেকে ভোমরা সততার প্রমাণ হাসিল করতে পার, তিনি ) পথপ্রভট হন নি এবং বিপথগামীও হন নি। ( 🗸 🚧 এর অর্থ পথ ভুলে দাঁড়িয়ে থাকা এবং যার এর অর্থ বিপথকে পথ মনে করে চলতে থাকা।—( খাযেন ) অর্থাৎ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী তিনি নবুয়ত ও দাওয়াতের ব্যাপারে বিপথগামী নন , বরং তিনি সত্য নবী)। এবং তিনি প্রর্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (ষেমন তোমরা انقراه বলে থাক , বরং ) তাঁর কথা নিছক ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [ অর্থ ও ভাষা উভয়ের ওহী, **হলে তা কোরআন এবং ওধু অর্থের ওহী হলে তা সুলাহ্নামে অভিহিত হয়। এই ওহী** খুঁটিনাটি বিষয়েরও হতে পারে কিংবা কোন সামগ্রিক নীতিরও হতে পারে, যদ্বারা ইজতিহাদ করা যায়। সুতরাং আয়াতে ইজতিহাদ অস্থীকার করা হয়নি। রস্লুলাহ্ (সা) আলাহ্র সাথে মিখ্যা কথা সম্পর্কযুক্ত করেন—কাফিরদের এবম্বিধ ধারণা খণ্ডন করাই আসল উদ্দেশ্য। অতঃপর ওহীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হচ্ছে যে ] তাঁকে মহাশক্তিশালী ফেরেশতা (আলাহ্র পৃক্ষ থেকে এই ওহী ) শিক্ষা দান করে। (সে বীয় চেল্টা ও অধ্যবসায় দারা শক্তি-শালী হয়নি 🛊 সহজাত শক্তিসম্পন্ন। [ এক রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ) নিজের শক্তি বর্ণনা করেনঃ আমি কওমে লৃতের গোটা জনপদকে সমূলে উৎপাটিত করে আকাশের নিক্ট নিয়ে ষাই এবং নিচে ছেড়ে দিই। ( দুররে-মনসূর) উদ্দেশ্য এই যে, এই কালাম কোন শয়তানের মাধ্যমে রস্লুছাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছেনি যে, তাঁকে অতীক্তিয়বাদী বলা হবে , বরং ফেরেশতার মাধ্যমে পৌছেছে। ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসার সময় মাঝপথে শয়তান হস্তক্ষেপ

করেছে—এরাপ সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্ভবত কেরেশতার সাথে মহাশক্তিশালী বিশেষণাটি যুক্ত করা হয়েছে। ফলে ইজিত হয়ে পেছে যে, শর্যতানের সাধ্য নেই যে, তার কাছে ঘেঁষে। অতঃপর ওহী সমাপত হলে তা হবহ জনসমক্ষে প্রমাণ করার ওয়াদা আল্লাহ্

নিজেই করেছেনঃ হাঁ। কৃত্যু ক্রিটি প্রক্রের জওয়াব দেওয়া

হচ্ছে। প্রশ্ন এই যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তি যে ফেরেশতা তা পূর্ব পরিচয়ের ভিত্তিতেই জানা যেতে পারে। পূর্ণ পরিচয় আসল আকার-আকৃতিতে দেখার উপর নির্ভরশীল। অতএব, রসূলুলাহ্ (সা) পূর্বে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন কি? জওয়াব এই ষে, তিনি পূর্বেও দেখেছিলেন। কয়েকবার তো অন্য আকৃতিতে দেখেছেন ]। অতঃপর (একবার এমনও হয়েছে যে) সেই ফেরেশতা আসল আফুতিতে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করল, সে (তখন) উর্ধাদিগত্তে ছিল। [ এক রেওয়ায়েতে এর তফসীরে পূর্বদিগত বলা হয়েছে। সম্ভবত মধ্যপগনে দেখা কল্টকর বিধায় দিগন্ত দেখানোর ব্যবন্থা করা হয়েছে। নিম্ন দিগন্তেও কোন কিছু পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই উর্ধ্ব দিগন্তে মনোনীত করা হয়েছে। এর ঘটনা এই ষে, রসূলুক্লাহ্ (সা) একবার জিবরাটলকে বললেনঃ আমি আপ-নাকে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবরাঈল (আ) তাঁকে হেরা গিরিওহার নিকটে এবং তিরমিষীর রেওয়ায়েত অনুষায়ী যিয়াদ মহলায় দেখা দেওয়ার প্রতিশূচতি দিলেন। তিনি ওয়াদার স্থানে পৌছে জিবরাঈলকে পূর্ব দিগতে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ছরশ বাহ প্রসারিত হয়ে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে ঘিরে রেখেছে। রসূলুলাত্ (সা) অতঃপর বেছঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন জিবরাঈল (আ) মানবাকৃতি ধারণ করে তাঁকে সাম্থনা দেওয়ার জন্য আগমন করলেন। পরবর্তী আয়াতে তা উল্লেখ করা হরেছে।—(জালালাইন) সারকথা এই যে, ফেরেশতা প্রথমে আসল আকৃতিতে উর্ধ্ব দিগঙে আত্মপ্রকাশ করল। অতঃপর রস্লুলাহ্ (সা) যখন বেছঁশ হয়ে পড়লেন, তখন ] সে তাঁর নিকটে এল এবং আরও নিকটে এল, (নৈকটোর কারণে তাদের মধ্যে) দুই ধনুক পরিমাণ ব্যবধান রয়ে সেল কিংবা আরও কম ব্যবধান রয়ে গেল। আরবদের অভ্যাস ছিল দুই ব্যক্তি পরস্পরে চূড়ান্ত পর্যায়ের একতা ও সখ্যতা ছাপন করতে চাইলে উভয়ই তাদের ধনুকের সূতা পরস্পরে সংযুক্ত করে দিত। এতেও কোন কোন অংশের দিক দিয়ে কিছু ব্যবধান অবশ্যই খেকে যায়। এই প্রচলিত পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে নৈকটা ও ঐক্য বোঝানো হয়েছে। এটা ছিল নিছক দৃশ্যত ঐক্যের আলামত। যদি এর সাথে অন্তরগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যও

সংস্কৃত হয়, তবে رُ اُلُ لَٰی অর্থাৎ জারও কম ব্যবধান হতে পারে। সূত্রাং وَ اُلُ لَٰی কথাটি বাড়ানোর ফলে ইনিত হয়েছে যে, দৃশ্যত নৈকট্য ছাড়াও রস্বুলাহ (সা) ও জিবরাসনের মধ্যে আধ্যাজিক সম্পর্কও ছিল, যা পূর্ণ পরিচয়ের মহান ভিত্তি। মোটকথা জিবরাসনের সাম্প্রনাদানের ফলে রস্বুলাহ (সা) লাভ সুহির হালেন। হন্তি লাভ করার পর আলাহ্ তাজালা (এই ফেরেলভার মাধ্যমে) তার বান্দার (রস্লের) প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করনেন [ যা নিদিন্টভাবে জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। তথ্বন প্রভ্যাদেশ করা আসল উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জিবরাসলকে আসল আকৃতিতে দেখিয়ে তার

পূর্ণ প্ররিচয় দান করাই আসল লক্ষ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও পরিচয়ে অধিক সহায়ক হবে বিবেচনা করেই সম্ভবভ তখন প্রত্যাদেশ করা হয়েছিল। কেননা জিবরাঈল (আ) আসল আফুতিতে থাকার কারণে এ সময়কার ওহী যে আলাহ্র পক্ষ থেকে, তা অকাট্য ও সুনিশ্চিত। মানবাকৃতিতে থাকা অবস্থায় অন্য সময়ের ওহীকে যখন রস্লুলাহ্ (সা) একই রূপ দেখবেন, তখন তাঁর এই বিশ্বাস আরও জোরদার হবে যে, উভয় অবস্থায় ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতা একই। উদাহরণত কোন ব্যক্তির কণ্ঠশ্বর ও কথার ভঙ্গি জানা থাকলে যদি কোন সময় সে আফুতি পরিবর্তন করেও কথা বলে, তবে পরিষ্কার চেনা যায়। অতঃপর এই দেখা সম্পক্তিত এক প্রন্নের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। প্রন্ন এই যে, আসল আঞ্চিতে দেখা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে দ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে। অনুভূতিতে এরূপ ভাত্তি হওয়া বিরল নয়। সঠিক অনুভূতির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে পরিচিত জনকেও চিনতে ভুল করে। সুতরাং রসূলুলাহ্ (সা)-র এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল কি না, তা-ই প্ৰন্ন। জওয়াব এই যে, এই দেখা বিশুদ্ধ ছিল। কেননা, এই দেখার সময় ] রস্লের অন্তর দেখা বস্তর ব্যাপারে মিখ্যা বলেনি। (প্রমাণ এই যে, এ জাতীয় সম্ভাবনাকে আমল দিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে। ফলে সমগ্র বিশ্বের কাজ-কারবার অচল হয়ে যাবে। হাাঁ, যদি অনুভবকারী ব্যক্তির ভান-বৃদ্ধি রুটিযুক্ত হয়, তবে তার ক্ষেত্রে অন্তরগত ভ্রান্তির আশংকাকে আমল দেওয়া যায়। রসূলু-লাহ্ (সা)-র ভান-বৃদ্ধি যে লুটিযুক্ত ছিল না এবং তিনি যে মেধাবী ও দূরদ্দিটসম্পন্ন ছিলেন, তা সুবিদিত ও প্রত্যক্ষ। এই বলিচ যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও বিপক্ষ দল বিতর্ক ও বাদানুবাদে বিরত হত না। তাই অতঃপর বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যখন পরিচয় ও দেখার সন্তোষজনক প্রমাণ গুনে নিলে, তখন ) তোমরা কি তাঁর (অর্থাৎ রস্লের) সাথে সে বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে? (অর্থাৎ মানুষের জানা অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে থাকে। সর্বনাশের কথা এই যে, তোমরা এসব বিষয়েও বিরোধ কর। এভাবে তো তোমাদের নিজেদের ইঞ্জিয়গ্রাহ্যবিষয়-সমূহেও হাজারো সন্দেহ থাকতে পারে। তোমরা যদি এই অমূলক ধারণা কর যে, এক-বার দেখেই কোন বস্তুর পরিচয় কিভাবে হতে পারে তবে এর জওয়াব এই যে, যদি মেনে নেওরা হয় যে, পরিচয়ের জন্য বারবার দেখাই জরুরী, তবে ) তিনি (অর্থাৎ রস্ল ) তাকে আরেকবার ও (আসল আঞ্তিতে) দেখেছিলেন। (সূতরাং তোমাদের সেই ধারণাও দূর দুবার একই রূপ দেখার কারণে পূর্ণরূপে নিদিল্ট হয়ে গেছে যে, সে-ই হয়ে গেল। অতঃপর আরেকবার দেখার ছান বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মি'রাজের রান্তিতে জিবরাঈল। দেখেছেন ) সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে। (বদরিকা বৃক্ষকে সিদরা বলা হয় এবং মুন্তাহার অর্থ শেষ প্রান্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: এটা সণ্ডম আকাশে অবস্থিত একটা বদরিকা উর্ধ্ব জগৎ থেকে যেসব বিধি-বিধান ও রিযিক ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়, সেওলো প্রথমে সিদরাতুল-মুভাহায় পৌছে, অতঃপর সেখান থেকে ফেরেশতারা পৃথিবীতে আনয়ন এমনিভাবে পৃথিবী থেকে যেসব আমল ও কাজকর্ম উর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে সেওলোও প্রথমে সিদরাতুল-মুভাহায় পৌছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। কাজেই সিদরাতুল-মুম্বাহা ডাকঘরের অনুরূপ, যেখান থেকে চিঠিপত্রের আগমন-নির্গমন

হয়ে থাকে। অতঃপর সিদরাতুল–মুদ্তাহার <u>রেচছ</u> বর্ণনা করা হচ্ছে যে )–এর (অর্থাৎ সিদরাতুল-মুদ্ভাহার) নিকটে জান্নাতুল-মাওয়া অবস্থিত। ('মাওয়া' শব্দের অর্থ বসবাসের নেক বান্দাদের বসবাসের জায়গা বিধায় একে জায়াতুল-মাওয়া বলা হয়। জীয়গা। মোটকথা, সিদরাতুল-মুভাহা একটি যতে মহিমামভিত ছানে অবহিত। এখন দেখার সময়কাল বর্ণনা করা হচ্ছে যে) যখন সিদরাতুল-মুদ্তাহাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা আচ্ছন্ন করছিল। [এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা দেখতে স্বর্গের প্রজাপতির ন্যায় ছিল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ফেরেশতা ছিল। আরেক রেওয়া-রেতে আছে যে, রসূলুরাহ্ (সা)-কে এক নজর দেখার বাসনা প্রকাশ করে ফেরেশতারা আলাহ্ তা'আলার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করে এবং এই বৃক্ষে একল্লিত হয়।—( দুররে-মনসূর ) এতেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রস্লুলাহ্ (সা) সম্মানিত ছিলেন। এখানে আরও একটি সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, বিস্ময়কর বস্তু দেখে স্বভাবতই দৃণিট ঘুরপাক খেয়ে ষায় এবং পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার শক্তি থাকে না। সুতরাং এমতাবছায় জিবরাইলের আকৃতি কিরাপে উপলব্ধি করা যাবে? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আণ্চর্য বন্তুসমূহ দেখে রসূলুলাহ্ (সা) মোটেই হতবৃদ্ধি ও বিশ্মিত হন নি। সেমতে যেসব বস্তু দেখার নির্দেশ ছিল, সেগুলোর প্রতি দৃশ্টিপাত করার ক্ষেব্রে] তাঁর দৃশ্টি বিপ্রম হয়নি (বরং সেগুলোকে যথাযথরূপে দেখেছেন) এবং (কোন কোন বস্তু দেখার নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত সেওলোর প্রতি ) সীমালংঘনও করেনি। [অর্থাৎ অনুমতির পূর্বে দেখেন নি। এটা তাঁর চূড়াভ দৃচ্তার প্রমাণ। আশ্চর্য বস্তু দেখার বেলায় মানুষ সাধারণত এই দ্বিবিধ কাণ্ড করে থাকে—যেসৰ বস্তু দেখতে বলা হয়, সেগুলো দেখে না এবং যেগুলো দেখতে বলা হয় না, সেওলোর দিকে তাকাতে থাকে। ফলে শৃঞ্চলা ব্যাহত হয়। অতঃপর রস্লুলাহ্ (সা)-র দৃচ্তা শক্তি বর্ণনা করা হচ্ছে যে ] নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার (কুদরতের) মহান অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন। (কিন্তু প্রতি ক্ষেব্রেই তাঁর দৃশ্টিবিশ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। মি'রাছের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেথায় পয়গম্বর-গণকে দেখেছেন, আত্মাসমূহকে দেখেছেন এবং জান্নাত-দোষত্ব ইত্যাদি অবলোকন করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তিনি চূড়ান্ত পৃচ়চেতা। সুতরাং অভিভূত হয়ে ষাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মোট কথা, জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের পরিচয় সম্পর্কিত যেসব সন্দেহ ছিল, উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত হয়ে রিসালত প্রমাণিত ও সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এ ছলে এটাই ছিল উদ্দেশ্য)।

# আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

সূরা নজমের বৈশিস্টা: সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রস্লুলাহ্ (সা) মন্ধার ঘোষণা করেন।—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রস্লুলাহ্ (সা) তিলাওয়াতের সিজদা করেন। মুসলমান ও কাফির স্বাই এই সিজদার শ্রীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফির ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, স্বাই রস্লুলাহ্ (সা)—র সাথে সিজদায় আভ্যি নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার

নাম সম্বাদ্ধ মতভেদ রয়েছে, সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে এক মৃশ্চি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বললঃ ব্যস এতটুকুই যথেল্ট। হয়রত আবদুদ্ধাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেনঃ আমি সেই ব্যক্তিকে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখছি। —( ইবনে কাসীর)

এই সূরার ওরুতে রস্লুলাহ্ (সা)-র সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বণিত হয়েছে।

কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্করের সমণিট সণ্তরিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহাত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর 'সুরাইয়া' অর্থাৎ সণ্তরিমণ্ডল দারা করেছেন। ফাররা ও হয়রত হাসান বসরী (র) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।——(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই অবলম্বন করা হয়েছে। ১৯ শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহাত হয়। নক্ষরের পতিত হওয়ার মানে অস্তমিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষরের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুলাহ্ (সা)-র ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে। সূরা সাক্ষকাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে য়ে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃশ্ট বস্তর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বস্তর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষরের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই য়ে, অন্ধকার রাতে দিক ও রাস্তা নির্থয়ের কাজে নক্ষর ব্যবহাত হয়, তেমনি রস্লুলাহ্ (সা)-র মাধ্যমেও আল্লাহ্র পথের দিকে হিদায়ত অজিত হয়।

এই বিষয়বন্তর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে।
এর অর্থ এই যে, রসূলুক্লাহ্ (সা) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন, তাই আল্লাহ্
তা'আলার সন্তুলিট লাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যান নি এবং বিপথগামীও হন নি।

রসূলের পরিবর্তে ভোমাদের সংগী বলার রহস্য ঃ এ ছলে রসূলুরাহ্ (সা)-র নাম অথবা 'নবী' শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে 'ভোমাদের সংগী' বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাল্মদ মুন্ডফা (সা) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত বাজি নন, যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিংধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক ভোমাদের কাছে গোপন নয়। ভোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিখ্যা কথা বলেন না। ভোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দ কাজে লিম্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বন্ততার প্রতি ভোমাদের এতটুকু আছা ছিল য়ে, সমগ্র ময়ান্বাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন কয়ত। এখন নবুয়ত দাবী করায় ভোমরা ভাঁকে মিধ্যাবাদী বলতে স্বক্ষ করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিখ্যা বলেন নি, তিনি আল্লাহ্র ব্যাপারে মিখ্যা বলছেন বলে ভোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করেছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছেঃ

নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আলাহ্র দিকে সম্বন্ধমুক্ত করেন না। এর কোন সম্বাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আলাহ্র কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বৃথারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বণিত আছে। তদ্মধ্যে এক. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আলাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। দুই. যার কেবল অর্থ আলাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুলাহ্ (সা) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুমাহ্। এরপর হাদীসে আলাহ্র পক্ষ থেকে ষে বিষয়বস্ত বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারের সুস্পত্ট ও দার্থহীন ক্ষরসালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুলাহ্ (সা) ইজতিহাদে করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ল্লান্ড হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুলাহ্ (সা) তথা পয়গম্বরকুলের বৈশিত্যা এই যে, তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেওলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আলাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে গুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ল্লান্ডির উপর প্রতিত্তিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুক্তাহিদ আলিম ইজতিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আলাহ্র কাছে কেবল ক্ষমাহ্ই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হাদয়ঙ্গম করার-ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বজ্ব্য দারা আলোচ্য আয়াত সম্পক্ষিত একটি প্রশ্নের জ্ওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুরাহ্ (সা)—র সব কথাই মখন আলাহ্র পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ্ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশিটি আলাহ্র পক্ষ থেকে ছিল না। বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করে-ছিলেন। এর জ্ওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যন্দ্রারা রস্লুরাহ্ (সা) ইজতিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশংকা থাকে।

لَقِدُ وَ أَى مِنْ अधान त्थरक अण्डाप्तगठम आवाठ عَلَيْهُ شَدِ يِدِ القَوِى

পর্মত সব আয়াতে বণিত হয়েছে যে, রস্লুলাহ্ (সা)-র পর্যাতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আলাহ্র কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরাপ ভূল-ভাত্তির আশংকা থাকতে পারে না।

এই জারাভসমূহের ভফসীরে ভফসীরবিদদের মতভেদ ঃ এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তৃষ্ণসীর বণিত রয়েছে। এক. জানাস ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত তৃষ্ণসীরের

সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহ্র দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে।

নহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, এবং এই এগুলো সব

আলাহ্ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মাষহারী এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। দুই. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী' ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হয়রত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদদের বর্ণনা অনুযায়ী রস্লুলুলাহ্ (সা) মল্লায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহাত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই য়ে, হাদীসে য়য়ং রস্লুলাহ্ (সা) এসব হাদীসের য়ে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মসনদে-আহমদে বণিত হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

عن المسعبى عن مسروق قال كنت عند عائشة نقلت اليس الله يقول ولقد والا بالا فق المبين - ولقد والا نزلة اخرى فقالت افا اول هذا الا منة سأ لن وسول الله صلى الله علية وسلم عنها فقال انما ذاك جبرا ثيل لم يرة في صورته التي خلق عليها الا سرتين والا سنهبطا من السماء الى الا و ض سادا عظم خلقة ما بهن السماء والا و ض سادا عظم خلقة ما بهن السماء والا و ض

শা'বী হযরত মসরাক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ্কে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরাক বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وُلْقَدْ رَا لَا نَزُ لَكُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللْمُعْلِمُ اللّٰمُ ال

হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুরাহ্ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিভাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ)। রসূলুরাহ্ (সা) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবতী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।—( ইবনে কাসীর )

সহীহ্ মুসলিমেও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (র) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা)-র ভাষা এরাপঃ

# www.almodina.com

# ا نا ا ول من سال و سول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا نقلت يا و سول الله هل وا يت و بك نقال لا انها وايت جبرا كيل منهبطا \_

হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রস্লুলাহ্ (সা)-কে জিভাসা করেছি যে, আগনি আগনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি ? তিনি বললেন, না, বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।—( ফতহল-বারী, ৮ম খণ্ড, ৪৯৩ গৃঃ)

সহীহ্ বুখারীতে শারবানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আরাতের অর্থ জিভাসা করেন ঃ হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুলাহ্ (সা) জিবরাঈলকে ছয়শ বাহবিশিল্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (র) আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে

তফ্রসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরি-হিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবতী শূনামণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বজবা: ইবনে কাসীর খীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন: সূরা নজমের উলিখিত আয়াতসমূহে 'দেখা' ও 'নিকটবতী হওয়া' বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবতী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হয়রত আয়েশা, আবদুলাহ ইবনে মসউদ, আবু যর গিফারী, আবু হরায়রা প্রমুখ সাহাবীর এই উজি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন:

আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাসনকে দেখা ও জিব-রাসনের নিকটবর্তী হওয়া। রসূলুলাহ্ (সা) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং বিতীয়বার মি'রাজের রান্তিতে সিদরাতুল-মুডাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাসল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, ষদ্দকন রসূলুলাহ্ (সা) নিদাকণ উৎকর্ছা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আছহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগুত হতে থাকে। কিন্ত যখনই এরাপ পরিছিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাসল (আ) দৃশ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াষ দিতেন: হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আলাহ্র সত্য নবী, আর আমি জিবরাসল। এই আওয়ায় ওনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরাপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আ) অদৃশ্যে থেকে এই আওয়াযের মাধ্যমে তাঁকে সাম্প্রনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আ) মন্ত্রার উদমুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আছ্ম-প্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহ ছিল এবং তিনি গোটা দিগভকে থিরে রেখেছিলেন।

এরপর তিনি রসূলুলাহ্ (সা)-র নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌছান। তখন রসূলু-লাহ্ (সা)-র কাছে জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আলাহ্র দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—-( ইবনে কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লিখিত আরাতসমূহের তফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগতে হয়েছিল—কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আরুতিতে দেখে রস্লুল্লাহ্ (সা) অভান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আরুতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

विতীয়বার দেখার কথা يُوْدُ رَأَة بُوْرُكُ اخْرِى আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে

মি'রাষের রাজিতে এই দেখা হয়। উলিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাষী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুক্রভাগের আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবভী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেষ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহল বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

गत्मत्र वर्थ गिष्ट । जियतां तत्र वर्ष मिष्ट । जियतां तत्र

অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্য এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতে করে এই ধারণার অবকাশ থাকে না যে, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাজে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম

দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগত্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগত্তের সাথে 'উর্ধ্ব' সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগত্ত তা সাধারণত দৃশ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগতে দেখানো হয়েছে।

गस्मन्न जर्थ مَنَ فَيَدَ لَى नस्मन्न जर्थ निक्ठवर्जी इत এवर تَدَ لَى تَتَدَ لَى اللَّهُ اللَّهُ الْح

यूल शित । खर्थाए ब्राँक পড়ে নিকটবতী হল । وَ اَدْنَى اَوْ اَدْنَى لَا تَوْسَيْنِي اَوْ اَدْنَى خَرْسَيْنِي اَوْ اَدْنَى خَرْسَيْنِي اَوْ اَدْنَى خَرْسَيْنِي اَوْ اَدْنَانَى تَكْانَ كَانَ كَانَى تَكْانَ كَانَ كَانِ كَانَ كَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانِ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَ كُونَ كُونَ كُونَانَ كُونَانَ كُونَانَ

আনুমানিক এক হাত হয়ে থাকে। তাঁ দুই ধনুকের মধ্যবতাঁ ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা ছাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়াকে সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এ সময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ প্রায় দুই হাত বা এক গজ। এরপর المرافقة করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণ প্রথাগত মিলনের অনুরাপ ছিল না; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইলিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌছিয়েছেন তা প্রবণে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার আশংকাও বাতিল হয়ে যায়।

আলাহ্ তা'আলা এবং 

ত্রি নি এমানে ত্রি নি এমানে কর্তা স্বরং
আলাহ্ তা'আলা এবং

ত্রি নি এমানে ত্রি নি কর্তা স্বরং
আলাহ্ তা'আলা এবং

ত্রি নি এমানে ত্রিকেট বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ
জিবরাঈল (আ)-কে শিক্ষক হিসাবে রস্লুলাহ্ (সা)-র সন্নিকটে প্রেরণ করে আলাহ্ তা'আলা
তার প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

একটি শিক্ষাগত ঘটকা ও তার জওয়াব ঃ এখানে বাহাত একটি খট্কা দেখা দেয় যে, উপরোজিখিত আয়াতসমূহে সব সর্বনাম দারা অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে । এমতাবস্থায় ওধু الله عَبُو الله الله সর্বনাম দারা আলাহ্কে বোঝানো পূর্বাপর বর্ণনার বিপরীত এবং انتشا رضما گر । তথা সর্বনামসমূহের বিক্ষিণ্ডতার কারণ ।

মওলানা সাইয়োদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এর জওয়াবে বলেন ঃ এখানে পূর্বাপর বর্ণনায় কোন য়ৄটি নেই এবং সর্বনামসমূহের বিক্ষিণ্ডতাও নেই; বরং সতা এই যে, সূরার অরুতে المرابع ا

করার ছিল। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা অস্পণ্ট রেখে এর মাহাছ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা মুদ্দাসসিরের ওরু ভাগের কতিপয় আয়াত ওহী করা হয়েছিল।

উপরোজ আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন বাস্তবিকই সত্য কালাম। হাদীসবিদগণ যেমন হাদীসের সনদ রস্লুলাহ্ (সা) পর্যন্ত পুরোপুরি বর্ণনা করেন, তেমনি এই আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলা কোরআনের সনদ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যাদেশকারী স্বয়ং আলাহ্ তা'আলা এবং রস্লুলাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম হচ্ছেন জিবরাঈল (আ)। আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-এর উচ্চম্রাদা ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা যেন সনদের মাধ্যমের নাায়ানুগ সত্যায়ন।

نواد ما رای الفواد ما رای ال

আয়াতে অন্তক্তরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তির কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন
পাক্রের অনেক আয়াত দারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তকরণ। তাই কখনও
বোধশক্তিকেও 'কল্ব' (অন্তকরণ) শব্দ দারা ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন

অন্তর্ককু দারা দেখার অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ত ও আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

পাকের هُمْ قَلُوبٌ لَّا يَغْقَهُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

षिতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আ)-কে প্রথম দেখার স্থান ষেমন মন্ধার উর্ধ্ব দিগত্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দিতীয়বার দেখার স্থান সপতম আকাশের 'সিদরাতুল-মুভাহা' বলা হয়েছে। বলা বাহল্য, মি'রাষের রান্ধিতেই রস্লুল্লাহ্ (সা) সপতম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নিদিল্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ্' শব্দের অর্থ বদরিকা রক্ষ। 'মুভাহা' শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। সপতম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা রক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমশ্বয় এভাবে হতে পারে য়ে, এই রক্ষের মূল শিক্ড ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপতম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরতুরী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে 'মুভাহা' বলা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্র বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুভাহায়' নামিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিল্ট ফেরেশতাগণের কছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান, থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে আহমদে হয়রত আবদু-লাহ ইবনে মসউদ (রা) থেকে একথা বণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামন্থল। জান্নাতকে

ত বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আ) এখানেই স্বিভিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জালাত ও জাহালামের বর্তমান অবস্থান ঃ এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জালাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস তাই যে, জালাত ও জাহালাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জালাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জালাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়ায়েতে জাহালামের অবস্থানস্থল পরিক্ষারভাবে বণিত হয়নি। সূরা ত্রের আয়াত ত্রের আয়াত ত্রিক কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহালাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহালামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান মুঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষভ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে ২৫—

و ما طغی

বলা হয়েছে।

যাওয়ার প্রচেম্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্তপাতি এ কাজের জন্য আবিক্ষার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই সিক্ষান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলা বাহল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তল্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিক্ষার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অন্তিত্ব স্থীকার করে প্রচেম্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তরাবরণ দারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ্ রেওয়ায়েত দারা প্রমাণিত হয় যে, জাহায়াম এই প্রস্তরাবরণদের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

जर्थाए यथन वमतिका त्रकारक আक्रम करत ا ذُ يَغْشَى السَّدُ رَةَ مَا يَغْشَى

রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্ত । মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বণিত আছে, তখন বদরিকা রক্ষের উপর স্বর্ণনিমিত প্রজাপতি চতুদিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তক মেহমান রাসূলে করীম (সা)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা রক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

। খেকে উজ্ত। এর অর্থ বক্ক হওয়া, ব্দিটি إِيْعُ । এর অর্থ বক্ক হওয়া,

বিপথগামী হওয়া। এই যে, রস্লুলাহ্ (সা) ষা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃল্টিবিদ্রম হয়নি। এতে এই সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃল্টি বিদ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দৃটি শব্দ বাবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃল্টিবিদ্রম হতে পারে—এক. দৃল্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অনাদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। টি কি বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, রস্লের দৃল্টি অনা বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দুই. দৃল্টি উদ্দিল্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক—সেদিক অনা বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিদ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃল্টিবিদ্রমের জওয়াবে

ষাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাঁদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আ)-কে দেখার ব্যাগারে দৃশ্টি ভূল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজনা দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) হলেন ওহীর

মাধ্যম। রসূলুলাহ্ (সা) যদি তাঁকে উভমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহ-মুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যাঁরা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তাঁরা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দৃণ্টি কোন ভূল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মচক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে আরও একটি বক্তব্য: সূরা নজমের আয়াত-সমূহে সাহাবী, তাবেয়ী, মুজতাহিদ ইমাম, হাদীসবিদ ও তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উজিও শিক্ষাগত খট্কা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। 'মুশকিলাতুল-কোরআন' গ্রন্থে মাওলানা আন-ওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) এসব আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন যে, উপরোক্ত বিভিন্ন রূপ উজির মধ্যে সমশ্বয় সাধিত হয়ে যায়। এই তফসীর দেখার পূর্বে কতিপয় সর্ববাদীসম্মত বিষয় দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

এক. রসূলুলাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। এই উভয়বার দেখার কথা সূরা নজমের আয়াতসমূহে বণিত আছে। দিতীয়বার দেখার বিষয়টি আয়াত থেকেই নিদিল্ট হয়ে যায় য়ে, এই দেখা সংতম আকাশে 'সিদরাতুল-মুভাহার' নিকটে হয়েছে। বলা বাহল্য, মি'রায়ের রাত্রিতেই রসূলুলাহ্ (সা) সংতম আকাশে গমন করেছিলেন। এভাবে দেখার স্থান ও সময়কাল উভয়ই নিদিল্ট হয়ে যায়। প্রথম দেখার স্থান ও সময়কাল আয়াত দারা নিদিল্ট হয় না। কিন্তু সহীহ্ বুখারীতে বণিত জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা)-র নিল্নাক্ত হাদীস থেকে এই দু'টি বিষয় নিদিল্টরাপে জানা যায়।

قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثة بين انا امشى انسبعت صوتا من السماء فر نعت بصرى فاذا الملك الذى جاء فى بحراء جالس على كرسي بهن السماء والارض فرعبت منة فرجعت فقلت زملونى فانزل الله تعالى يا ايها المد ثرقم فانذر الى قولة والرجز فا هجر فحمى الوحى وتتا بع ـ

রস্লুলাহ্ (সা) ওহীর বিরতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদিন আমি যখন পথে চলমান ছিলাম, হঠাৎ আকাশের দিক থেকে একটি আওয়ায ওনতে পেলাম। আমি উপরের দিকে দৃশ্টি তুলতেই দেখি যে, ফেরেশতা হেরা গিরিগুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলক্ত একটি কুরসীতে উপবিশ্ট রয়েছেন। এই দৃশ্য দেখার পর আমি ভীত হয়ে গৃহে ফিরে এলাম এবং বললাম ঃ আমাকে চাদর ধারা আর্ত

وَ الرَّ جُزُفًا هُجُورُ

পর্যন্ত নাযিল করলেন এবং এরপর অবিরাম ওহীর আগমন অব্যাহত থাকে।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার প্রথম

ঘটনা ওহীর বিরতিকালে মক্কায় তখন সংঘটিত হয়, যখন রস্লুকাহ্ (সা) মক্কা শহরে কোথাও গমনরত ছিলেন। কাজেই প্রথম ঘটনা মি'রাযের পূর্বে মক্কায় এবং দিতীয় ঘটনা মি'রাষের রাজিতে সণ্তম আকাশে ঘটে।

पूरे. এ বিষয়টিও সর্ববাদীসম্মত যে, সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহ (কমপক্ষে وَلَقَدُ وَا لَا نَزُلُمُ الْحُرِى وَلَقَدُ وَا لَا نَزُلُمُ الْخُرِى وَلَقَدُ وَا لَا نَزُلُمُ الْخُرِى وَلَقَدُ وَا لَا نَزُلُمُ الْخُرِى

পর্যন্ত ) মি'রাযের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের পরিপ্রেক্কিতে মওলানা সাইয়োদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের তফসীর এভাবে করেছেন ঃ

কোরআন পাক সাধারণ রীতি অনুযায়ী সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। এক. জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে তখন দেখা, যখন রসূলুলাহ্ (সা) ওহীর বিরতিকালে মন্ধায় কোথাও গমনরত ছিলেন। এটা মি'রাষের পূর্ববর্তী ঘটনা। -

দুই. মি'রাযের ঘটনা। এতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দিতীয়বার দেখার চাইতে আল্লাহ্র অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ এবং মহান নিদর্শনাবলী দেখার কথা অধিক বিধৃত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্র যিয়ারত ও দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রসূলুলাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর ওহীর ব্যাপারে সন্দেহকারীদের জওয়াব দেওয়াই সূরা নজমের প্রাথমিক আয়াতসমূহের আসল উদ্দেশ্য। নক্ষত্রের কসম খেয়ে আল্লাহ্ বলে-ছেনঃ রস্লুলাহ্ (সা) উম্মতকে যা কিছু বলেন, এতে কোন ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দ্রান্তির আশংকা নেই। তিনি নিজের প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর কথা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। অতঃপর এই ওহী যেহেতু জিবরা-ঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয় তিনি ওরু ও প্রচারক হিসেবে ওহী পৌছান, তাই জিবরা-ঈল (আ)-এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য কয়েক আয়াতে উ**ল্লেখ** করা হয়েছে। এ বিষয়ের বিবরণ অধিক মাত্রায় বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, মন্ধার কাষ্ণিররা ইসরাফীল ও মিকাঈল ফেরেশতা সম্পর্কে অবগত ছিল, জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। মোট ক্থা, জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করার পর পুনরায় আসল বিষয়বস্ত ওহীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে : مَا أَ وَ حَى إِ لَى عَبُدِ لا مَا أَ وَ حَى अর্যন্ত এগারটি আয়াতে ওহী ও রিসালত সপ্রমাণ করার প্রসঙ্গে জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব গুণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তফসীরবিদের অনুরূপ এখলোকে যদি আলাহ্ তা'আলার খণ সাবাভ করা হয়, তবে प্যর্থতার আত্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। উদাহরণত ত 🗀 📫 रेजािन विरामिशाक فکان قاب تو سهن او اد نی अवर فکان قاب تو سهن او اد نی

আর্থিক হেরফেরসহ তো আল্লাহ্ তা'আলার জন্য প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এগুলো জিবরাঈল (আ)-এর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বণিত দেখা, নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি সব জিবরাঈল (আ)-কে দেখার সাথে সম্পূক্ত করাই অধিক সঙ্গত ও নিরাপদ মনে হয়।

তবে এরপর দাদশতম আয়াত الْفُوا دُ مَا رَ أَى পর্যন্ত الْفُوا دُ مَا رَ أَى পর্যন্ত আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আ)-কে দিতীয়বার আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বণিত হলেও তা অন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনার দিক দিয়ে প্রাসঙ্গিক। এর এসব নিদর্শনের মধ্যে আল্লাহ্র দীদার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও উপেক্ষণীয় নয়।

তাঁর অন্তঃকরণ তার সত্যায়ন করেছে যে, ঠিকই দেখেছেন। এই সত্যায়নে অন্তঃকরণ কোন ভূল করেনি। এখানে 'যা কিছু দেখেছেন'—এই ব্যাপক ভাষার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখাও শামিল আছে এবং মি'রাযের রাগ্রিতে যা যা দেখেছেন সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। তুরুধ্যে স্বাধিক শুরুত্বপূর্ণবিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র দীদার ও যিয়ারত। পরবর্তী আয়াত দারাও এর

সমর্থন হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ ﴿ مَا يَرُو م দেরকে বলা হয়েছে, পয়গম্বর যা কিছু দেখেছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন, তা সন্দেহ ও বিত-

র্কের বিষয়বস্ত নয়—চাচ্চুষ সত্য। আয়াতে الرَّاي এর পরিবর্তে عا قد را ی বলা হয়নি। এতে মি'রাজের রাগ্রিতে অনুন্ঠিতব্য পরবর্তী দেখার প্রতি ইন্সিত রয়েছে এবং পরবর্তী

जाज्ञात् এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতে এর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াতেও

জিবরাঈল (আ)-কে দেখা এবং আল্লাহ্কে দেখা—এই উভয় দেখা উদ্দেশ্য হতে পারে। জিবরাঈল (আ)-কে দেখার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। আল্লাহ্কে দেখার প্রতি এভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেখার জন্য নৈকটা স্বভাবতই জরুরী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শেষ রান্ত্রিতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

—আয়াতের অর্থ এই যে, যখন রসূলুরাহ্ (সা) আরাহ্র নৈকটোর স্থান 'সিদরাতৃল-মুঝাহার' কাছে ছিলেন, তখন দেখেছেন। এতে আরাহ্র যিয়ারতও উদ্দেশ্য হওয়ার পক্ষে এই হাদীস সাক্ষ্য দেয় ঃ

واتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبا بة خررت لها ساجدا وهذه الضبا بة في الظلل من الغام التي يأتي فيها الله ويتجلى ـ রস্লুক্সাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি 'সিদরাতুল-মুন্ডাহার' নিকটে পৌছলে মেঘমালার ন্যায় এক প্রকার বন্ত আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে সিজদানত হয়ে গেলাম। কোরআন পাকের এক আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। মেঘমালার ছায়ার ন্যায় এক প্রকার বন্ততে আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন।

এমনিভাবে পরবর্তী আয়াত مَا زَاغَ الْبَصَر و مَا طَغي এর অর্থেও উভয় দেখা

শামিল রয়েছে। এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এই দেখা জাগ্রত অবস্থায় চর্মচক্ষে হয়েছে। সার কথা এই যে, মি'রাজের বর্ণনা সম্থালিত আয়াতসমূহে দেখা সম্পর্কে যেসব বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সবগুলোতে জিবরাঈল (আ)-কে দেখা ও আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা—উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কেউ কেউ এসব আয়াতের তফসীরে আল্লাহ্কে দেখার কথা বলেছেন এবং কোরআনের ভাষায় এরূপ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে।

— অর্থাৎ পরকালে মানুষের দৃশ্টি সুতীক্ষ ও শক্তিশালী করে দেওয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হবে। ইমাম মালিক (র) বলেনঃ দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ্কে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃশ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ্ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃশ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহ্র দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাষী আয়ায (র) থেকেও প্রায় এমনি ধ্রনের বিষয়বস্ত বণিত আছে এবং সহীহ্ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিক্ষার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা

এরাগ । এর থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও

বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রস্লুলাহ্ (সা)-র দৃণ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যন্দ্রারা তিনি আল্লাহ্ তা আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মি রুজের রান্নিতে যখন সণত আকাশ, জালাত, জাহালাম ও আল্লাহ্র বিশেষ নিদর্শনাবলী অবলোকন করার জনাই তিনি স্বতন্তভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা আলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিধি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্ন রূপ এবং কোরআনের আয়াত সভাবনা ও অবকাশ মুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুক্তাহিদ ইমামগণের পূর্বাপর

মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেনঃ হযরত আবদু-লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)–এর মতে রসূলুলাহ্ (সা) আলাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিল্লমত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফতহল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, মদ্বারা উপরোক্ত বিরোধর নিপাত্তি হতে পারে। তিনি আরও বলেছেনঃ কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়। বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে জকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের বিপাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

اَفْرَيْبُمُ اللّٰتَ وَالْعُنْ يَ فَوَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْاَخْرِ هِ وَالْعُرْكِ وَالْعُمُ الذَّكُمُ الذَّكُمُ الذَّكُمُ الذَّكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن لِنَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن لِنَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن لِنَ اللّٰهُ بَهُ اللّٰهُ وَمَا تَعْمُوكُمُ الْأَنْفُلُ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مِّنْ اللّٰهُ لَكَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللللّٰمُ ا

<sup>(</sup>১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওব্যা সম্পর্কে, (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে ? (২১) পুর সভান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সভান আলাহ্র জন্য ?

(২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (২৩) এণ্ডলো কতণ্ডলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল নাযিল করেন নি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনিদেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তা-ই কি পায় ? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহ্র হাতে। (২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রেল্লেছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূনয়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুশরিকগণ! প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রসূল ওহীর অনুসরণে কথাবার্তা বলেন এবং তিনি এই ওহীর আলোকে তওহীদের নির্দেশ দেন, যা যুক্তি প্রমাণেও সিদ্ধ। কিন্তু তোমরা এর পরও প্রতিমা পূজা কর। এখন জিভাস্য এই যে ) তোমরা ( কখনও এসব প্রতিমা উদাহ-রণত ) লাত ও ওয্যা এবং তৃতীয় আরেক মানাত সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ? ( যাতে তোমরা জানতে পারতে যে, তারা পূজার যোগ্য কিনা ? তওহীদ সম্পর্কে আরেকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, তোমরা ফেরেশতাকুলকে আলাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করে উপাস্য বলে থাক। জিভাস্য এই যে, ) পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্র জন্য ? ( অর্থাৎ যে কনাদেরকে তোমরা লজা ও ঘ্ণাযোগ্য মনে কর, তাদেরকে আলাহ্র সাথে সম্ভর্তু কর )। এটা তো খুবই অসংগত বন্টন। (ভাল জিনিস তোমাদের ভাগে এবং মন্দ জিনিস আলাহ্র ভাগে! এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বলা হয়েছে। নতুবা আলাহ্র জন্য পুরু সভান সাব্যস্ত করাও অসংগত )। এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, ( অর্থাৎ উপাস্যরূপে এগুলোর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বরং নামই সার) যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এদের (উপাস্য হওয়ার) সমর্থনে আলাহ্ কোন (যুক্তিগত ও ইতিহাসগ্ত) দলীল প্রেরণ করেন নি ; (বরং) তারা (উপাসা হওয়ার এই বিশ্বাসে) কেবল অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে (যে প্রবৃত্তি অনুমান থেকে উদ্ভূত হয় )। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (সত্যভাষী ও ওহীর অনুসারী রস্লের মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের) পথনির্দেশ এসে গেছে। ( অর্থাৎ তাদের দাবীর সমর্থনে তো কোন দলীল নেই, কিন্তু রসূলের মাধ্যমে দলীল শুনেও তা মানে না। আ**লাহ্ ব্যতীত অপরের উপাস্য হওয়ার সঙা**বনা বাতিল প্রসঙ্গে এই আলো-চনা হল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমরা প্রতিমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে উপাস্য মনে কর যে, তারা আলাহ্র কাছে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এই উদ্দেশ্যও নিরেট ধোঁকা ও বাতিল। চিন্তা কর) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? না। কেননা, প্রত্যেক আশা আল্লাহ্র হাতে — পরকালেরও এবং ইহকালেরও। (সুতরাং তিনি যে আশাকে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। কোরআনের আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এই বাতিল আশা পূর্ণ করতে চাইবেন না। কাজেই প্রতিমারা দুনিয়াতে কাফিরদের অভাব-অনটনের ব্যাপারে

সুপারিশ করবে না এবং পরকালে আষাব থেকে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করবে না। তাই নিশ্চিতরূপেই তাদের আশা পূর্ণ হবে না। বেচারী প্রতিমা কি সুপারিশ করবে, তাদের মধ্যে তো সুপারিশের যোগ্যতাই নেই। যারা এই দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তাদের সুপারিশও কার্ষকর হবে না। সেমতে ) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, (এতে বোধ হয় উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্ত এই উচ্চমর্যাদা সত্ত্তেও) তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূহয় না (বরং সুপারিশই করতে পারে না,) কিন্ত যখন আলাহ্ যার জন্য ইচ্ছা অনুমতি দেন এবং যার জন্য (সুপারিশ) পছন্দ করেন। (মানুষ চাপে পড়ে এবং উপযোগিতাবশত পছন্দ ছাড়াও অনুমতি দেয়, কিন্ত আলাহ্র ব্যাপারে এরাপ কোন সম্ভাবনা নেই। তাই وَيُونَى বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র সন্তান সাব্যন্ত করা কুফর। সেমতে ) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণে কাফির) তারাই ফেরেশতাগণকে (আল্লাহ্র কন্যা তথা) নারী-বাচক নাম দিয়ে থাকে। (তাদেরকে কাষ্ণির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে কেবলমার পরকালের অবিশ্বাস' উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এ দিকে ইন্সিত করা যে, এসব পথদ্রুটতা পরকালের প্রতি উদাসীনতা থেকেই উভূত। নতুবা পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি স্বীয় মুক্তির ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা করে। ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা যখন কুফর হল, তখন প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা যে কুফর তা আরও উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। তাই এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণকে আলাহ্র কন্যা সাব্যস্ত করা বাতিল) অথচ এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। তারা কেবল ডিভিহীন ধারণার উপর চলে। নিশ্চয় সত্যের ব্যাপারে (অর্থাৎ সত্য প্রমাণে) ডিভিহীন ধারণা মোটেও ফলপ্রসূ নয়।

# আনুষলিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববতী আয়াতসমূহে রস্লুলাহ্ (সা)-র নবুয়ত, রিসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল বাতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনিবাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আলাহ্র কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আলাহ্র কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তামধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোল্ল এগুলোর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাল্লয়ের নাম ছিল লাত, ওষ্যা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোল্লের, ওষ্যা কোরায়েশ গোল্লের এবং মানাত বনী হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থান ছলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মল্লা বিজয়ের পর রস্লুলাহ্ (সা) এসব গৃহ ভূমিসাৎ করে দেন।——(কুরতুবী)

থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুরুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ত এর অর্থ জুরুম করা এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বন্টন।

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : النَّطْنَّ لَا يَغُنيُ مِنَ الْحَتِّي شَنَّيًّا

আরবী ভাষায় শুলাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাত হয়। এক. অম্লক ও ভিডিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমা পূজার কারণ ছিল। দুই. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। 'একীন' তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অজিত জান। এর বিপরীতে 'যন' তথা ধার্রণা সেই জানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সন্তাবনাই না থাকে, যেমন সাধারণ হাদীস দারা প্রমাণিত বিধি-বিধান। প্রথম প্রকারকে 'একিনিয়াত' তথা দৃঢ় বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দিতীয় প্রকারকে 'যলীয়্যাত' তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান ক্রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব—এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন শ্র্ট্কা নেই।

فَاعْرِضُ عَنْ مَّنَ تُوَكِّهُ عَنْ ذِكُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ الْآالْحَيْوَةَ الدُّنْيَا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا الْحَيْرِ الْآالْحَيْوَةَ الدُّنْيَا اللَّهُ الْحَيْرِ وَمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْمَنْيِلِةِ وَهُوَا عُلُمُ بِمَنِ اهْتَلْ عِنَ وَلِيْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَنْمِي وَهُوَا عُلُمُ بِمَنِ اهْتَلْ عِنَ الْمَالُوتِ وَمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْكُنْفِ وَهُوَا عُلُمُ بِمَنِ اهْتَلْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا عُلُمُ الْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِى اللْمُعْتِلُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا الللْمُولَى الللْمُلِمُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

(২৯) অতএব, যে জামার সমরণে বিমুখ এবং কেবল পাখিব জীবনই কামনা করে তার তরক খেকে আপনি মুখ কিরিয়ে নিন । (৩০) তাদের জানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাপত হয়েছে। (৩১) নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আলাহ্র, যাতে তিনি মন্দ ক্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সংক্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ্ ও জল্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সুলিট করেছেন মৃত্তিকা থেকে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। অতএব, তোমরা আত্মশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংঘমী ?

### তকসীরের সার-সংক্রেপ

अवर و ﴿ و ﴿ و ﴿ و ﴿ وَ اللَّهُ اللّ

থেকে জানা গেল যে, মুশরিকরা হঠকারী। কোরআন ও হিদায়ত নাখিল হওয়া সজ্বেও তারা অনুমান ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। হঠকারীর কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা যায় না অত্এব) যে আমার সমরণে বিমুখ এবং কেবল পাথিব জীবনই কামনা করে, আপনি তার তরক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (কেবল পাথিব জীবন কামনা করে বলেই পরকালে

ভানের পরিধি এ পর্যন্তই (ভাষাৎ পাথিব জীবন পর্যন্তই। অতএব, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। তাদেরকে আরাহ্র কাছে সোপদ করুন)। আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপথপ্রাণ্ড। (এ থেকে তাঁর ভান প্রমাণিত হয়েছে। এখন কুদরত সপ্রমাণ করা হচ্ছেঃ) নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আরাহ্র। (যখন ভান ও কুদরতে আরাহ্ কামিল এবং তাঁর আইন ও বিধানাবলী পালনের দিক দিয়ে মানুষ দুই প্রকার-পথরুল্ট ও সুপথপ্রাণ্ড, তখন) পরিপাম এই খে, তিনি মন্দ কর্মীদেরকে তাদের (মন্দ) কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন এবং সৎক্র্মীদেরকে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে (বিশেষ ধরনের) প্রতিফল দেবেন (কাজেই তাদের ব্যাপার তাঁরই কাছে সোপদ করুন। অতঃপর সৎক্র্মীদের পরিচয় দান করা হছেঃ) ষারা বড় বড় গোনাহ্ এবং (বিশেষ করে) অন্তীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে, ছোটখাট পোনাহ্ করলেও (এখানে যে সৎ কর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে, তা ছোটখাট গোনাহ্ বারা রুটিযুক্ত হয় না। আরাতে উল্লিখিত ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, আরাতে যে সৎক্র্মীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং আরাহ্র প্রিয়পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের তালিকাদ্বক্ত হওয়ার জনা বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা তো শর্ত, কিন্ত মাঝে মাঝে ছোটখাট গোনাহ্ হয়ের যাওয়া এর পরিপত্নী নয়। তবে ছোটখাট গোনাহ্ও কচিৎ হয়ে যাওয়া লর্ড

— অভ্যাস না হওয়া চাই এবং বারবার না করা চাই। বারবার করলে ছোটখাট গোনাহ্ও বড় গোনাহ্ হয়ে যায়। বাতিক্রমের অর্থ এরাপ নয় যে, ছোটখাট গোনাহ্ করার অনুমতি আছে। বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার যে শত রয়েছে, এর অর্থ এরাপ নয় য়ে, বড় বড় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার উপর সৎক্রমীদের সৎক্রমের উভম প্রতিদান পাওয়া নির্ভরশীল। কেননা, ষে বড় বড় গোনাহ্ করে, সেও কোন সৎ কর্ম করলে তার প্রতিদান পাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

गुण्जाः এই गर्ण প्रिणिन मिक نَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ ۗ ﴿ خَهُوا يَرَّكُ

দিয়ে নয়; বরং তাকে সৎক্ষী ও আল্লাহ্র প্রিয়পাল উপাধি দান করার দিক দিয়ে। উপরে মন্দ কর্মীদেরকে শান্তিদানের কথা বলা হয়েছে। এ থেকে গোনাহ্গারদেরকে নিরাশ করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে তারা ঈমান ও তওবা করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। এছাড়া সৎক্রমীদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়ার ওয়াদার কারণে তাদের আছান্তরিতায় লিণ্ড হওয়ার ধারণাও আশংকা রয়েছে। তাই পরবতী আয়াতে উভয় প্রকার ধারণা খন্তন করে বলা হয়েছেঃ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিভৃত। অতএব, যারা গোনাহ্-গার তারা যেন ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সাহস হারিয়ে নাফেলে। তিনি ইচ্ছা **করলে কুফর** ও শিরক ব্যতীত সব গোনাহ্ কুপাবশতই মাফ করে দেন। অতএব, ক্ষতিপূর্<mark>ণ করলে কেন</mark> মাফ করবেন না। এমনিভাবে সৎকমীরা যেন আখান্তরী না হয়ে উঠে। কেননা, মাঝে মাঝে সৎ কর্মে অপ্রকাশ্য ত্রুটি মিলিত হয়ে যায়। ফলে সৎ কর্ম প্রহণযোগ্য থাকে না। সৎ কর্ম যখন গ্রহণীয় হবে না, তখন সৎক্মী আল্লাহ্র প্রিয়পা**ত হবে না। এটা আচের্যের** বিষয় নয় যে, তোমাদের কোন অবস্থা তোমরা নিজে জানবে না এবং **আলাহ্ তা'আলা জান**-বেন। ত্তরু থেকেই এরূপ হয়ে আসছে। সেমতে) তিনি তোমাদের সম্পর্কে (ও তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে তখন থেকে) ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃণ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তার মাধ্যমে তোমরাও মৃতিকা থেকে স্ঞ্জিত হয়েছ এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে কচি শিশু ছিলে। (এই উভয় অবস্থায় তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানতে না; কিন্তু আমি জানতাম। এমনিভাবে এখনও তোমাদের নিজে-দের ব্যাপারে অনবহিত হওয়া এবং আমার অবহিত ও ওয়াকিফহাল হওয়া কোন আন্চর্যের বিষয় নয়)। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। (কেননা) তিনি ভাল জানেন কে তাকওয়া অবলমনকারী! (অর্থাৎ তিনি জানেন যে, অমুক তাকওয়া অবলমনকারী নয়, যদিও দৃশ্যত উভয়েই তাকওয়া অবলম্বন করে )।

### আনুষসিক ভাতব্য বিষয়

فَا عْرِفْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِ كُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ الْالْحَمَاوِةَ الدَّنْهَا - ذَٰ لِكَ

অর্থাৎ যারা আমার দমরণে বিমুখ এবং একমার পাথিব জীবনই

কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের ভানের দৌড় পাথিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকাল ও কিরামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয় ইংরেজী শিক্ষা এবং পাথিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল ভান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেস্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসূলে পাক (সা)-এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এই ষে, অক্লাহ্ তা আলা তাঁর রসূলকে এতেন অবস্থা-সম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওগ্নার আদেশ দেন। নাউ্যুবিক্লাহ্ মিনহা।

তা'আনার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে কে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ্ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্নাক্ত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সার-সংক্রেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিগত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

শব্দের তক্ষসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উজি
বণিত আছে। এক. এর অর্থ সসীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নিসার আয়াতে একে
বালত আছে। এক. এর অর্থ সসীরা অর্থাৎ ছোটখাট গোনাহ্। সূরা নিসার আয়াতে একে
বলা হয়েছে।
বলা হয়েছেন।
বলা হয়েছেন।
বলা বলা বলা বলা বলা বলা হয়াররা বলা থেকেও বলা করেছেন।
বলা হয়েছেন।
বলা হয়েছেন।
বলা বলা বলা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ্ হয়ে গেলে বলি সে তওবা করে, তবে সে-ও
সংক্রমী ও মুডাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আল-ইমরানের এক আয়াতে
মুডাকীদের ভণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে এই বিষয়বন্ত সুপ্পভটভাবে বলিত হয়েছে। আয়াত এই ঃ

وَ الَّذِيْنَ ا ذَا فَعَلُواْ فَا حَشَةً ا وَ ظَلَمُواْ اَ نَعْسَهُمْ ذَ كَرُوا اللهَ فَا سُتَغْفَرُواْ اللهَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهَ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ভর্মাৎ তারাও মুভাকীদের তালিকাভুক্ত, খাদের ঘারা কোন অল্লীল কার্য ও কবীরা গোনাহ্ হয়ে যায় অথবা গোনাহ্ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্কে সমরণ করে ও গোনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যন্তীত কে গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারে? খা গোনাহ্ হয়ে যায়, তার উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাট গোনাহ্ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তক্ষসীরের সার–সংক্ষেপে এর তক্ষসীরে এমন গোনাহ্র কথা বলা হয়েছে, খা বারবার করা হয় না।

সগীরা ও কবীরা গোনাহের সংভা দিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার

ज्ञियों لَوْ مَا تُنْهُوْنَ ज्ञाञ्च एक जी दिश्वादिल উल्लंभ कता द्रास्ट ।

هُو اَ عَلَمُ بِكُمُ إِذْ اَ نُشَا كُمْ مِنَ الْآرُ ضِ وَإِذْ ٱ نَتُمْ اَ جِنَّةً فِي بَطُونِ الْهَا تِكُمْ

चर्यार लागता निरक्तात वें हैं। हैं हैं ने क्रिक्त के ने के ने क्रिक्त के ने कि ने कि ने कि ने कि ने कि ने कि न

পবিত্বতা দাবী করো না। কারণ আলাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেচত্ব আলাহ্ভীতির উপর নির্ভন্নীল—বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আলাহ্ভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হমরত ময়নব বিনতে আবু সালমা (রা)-র পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা',

बाর অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রসূলুন্নাহ্ (সা) আরোচ্য نَلاَ تَزْ كُوا اَ نَفْسَكُمْ আরাত

তিলাওয়াত করে এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে ষয়নব রাখা হয়।—(ইবনে কাসীর)

ইমাম আহমদ (র) আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (র) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রস্কুলাহ্ (সা)-র সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেনঃ তুমি যদি কারও প্রশংসা করতেই চাও, তবে একথা বলে করঃ আমার জানা মতে এই ব্যক্তি সৎ, আলাহ্ভীরু। সে আলাহ্র কাছেও পাক-পবিত্র কিনা আমি জানি না।

نَىٰ تَوُلِّيٰ فَو أَغُطُ قَلْلًا وَّأَكُدُكِ ٥ أَعِنْدُهُ عِ رَبِّكُ الْمُنْتَهٰى ﴿ وَأَنَّهُ هُوَاضِحُكَ وَ أَبَّكِي هُوَانَّهُ هُوَامَّاتُ اَخْيَا ﴿ وَأَنَّهُ ۚ خَلَقَ الزَّوْجَـيْنِ اللَّاكَرُ وَالْأَنْثَىٰ ۗ فِ لِمُ النَّشَأَةُ الْأَخْرِكِ ﴿ وَأَنَّهُ هُواً. ﴿ وَأَنَّهُ آهُلُكُ عَادُ أَالَا وَ نَ النُّذُرِ الْأُوْلِي وَإِنْتِ الْأَزِفَةُ ۞ وَلَا تَنْبُكُونَ ۞ وَ أَنْتُغُو للمِسْكُونَ۞ فَاسْجُ

(৩৩) আগনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নের (৩৪) এবং দের সামান্যই ও গাৰাণ হয়ে যার। (৩৫) তার কাছে কি অদুশ্যের ভান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িছ পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও পোনাহ্ নিজে বহন করবে না (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে (৪০) তার কর্ম শীঘুই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমা<sup>9</sup>ত, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল--পুরুষ ও নারী (৪৬) একবিন্দু বীর্য থেকে যখন স্থালিত করা হয়। (৪৭) পুনরুখানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শিরা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রর্থম 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। (৫১) এবং সামৃদকেও ভতঃপর কাউকে ভব্যাহতি দেন নি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্পুদায়কে, তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ অনুগ্রহকে মিখ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ক-কারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আলাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আণ্চর্যবোধ করছ ? (৬০) এবং হাসছ্—ক্রন্দন করছ না? (৬১) ডোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব, আলাহকে সিজদা কর এবং তার ইবাদত কর।

শানে-নুষ্দ ঃ দুর্রে মনসূরে ইবনে জরীর (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে ? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র শান্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকেকিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শান্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করার পর আরও দিল এবং অবশিল্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রাহল মার্শআনীতে এই ব্যক্তির নাম 'ওলীদ ইবনে মুগীরা' লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃল্ট হয়েছিল এবং তার বন্ধু তাকে তির্মুক্ষার করে শান্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সৎকর্মীদের পরিচয় শুনলেন, এখন) আপনি কি তাকেও দেখেছেন, যে (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সামান্যই দেয়, অতঃপর বন্ধ করে দেয়? (অর্থাৎ য়ে ব্যক্তিকে অর্থকড়ি দেওয়ার ওয়াদা নিজ স্বার্থোদ্ধারের জন্য করে, তাকেও পুরোপুরি দেয় না। এ থেকেই বোঝা খায় য়ে, এয়প ব্যক্তি অপরের উপকারের জন্য কিছুই বায় করবে না। এর-সারমর্ম এই য়ে, সে কৃপণ) তার কাছে কি অদৃশ্যের ভান আছে য়ে, সে তা দেখে? খার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে য়ে, অমুক ব্যক্তি আমার পাপের শান্তি নিজে গ্রহণ করে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। তার কাছে কি সেই বিষয়বন্ত পৌছেনি, যা আছে মুসা (আ)-র কিতাবসমূহে [তওরাত ছাড়াও মুসা (আ)-র দশটি সহীফা ছিল] এবং ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে, সে বিধানাবলী পূর্ণরূপে পালন করেছিল? (সেই বিষয়বন্ত) এই ষে, কেউ কারও গোনাহ

(এভাবে) বহন করবে না (सে, গোনাহ্কারী মুজ হয়ে যায়। কাজেই সে কিরাপে বুঝল ৰে, এই ব্যক্তি তার গোনাহ্ বহন করবে?) এবং মানুষ (ঈমানের ব্যাপারে) তাই পায়, ষা সে<sub>.</sub>করে ( অর্থাৎ অন্যের ঈমান দারা তার কোন উপকার হবে না। সুতরাং তির**কা**র-কারী ব্যক্তির ঈমান থাকলেও তা তার উপকারে আসত না। তার ঈমান না থাকলে তো কথাই নেই )। এবং মানুষের কর্ম শীঘুই দেখা হবে, অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের সাঞ্চল্যের চেম্টা থেকে কিভাবে গাঞ্চিল হয়ে গেল?) এবং আপনার পালনকর্তার কাছে সবাইকে পৌছতে হবে। (এমতাবছায় এই ব্যক্তি কিরাপে নিশ্চিত হয়ে গেল?) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান। তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল (গর্ভাশয়ে) স্খলিত একবিন্দু বীর্য থেকে স্থলিট করেন। ( অর্থাৎ সব কাজকর্মের তিনিই মালিক—জন্য কেউ নয়। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি কিরাপে বুঝে নিল ষে, কিয়ামতের দিন তাকে আমাব থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা অন্যের করায়ও থাকবে )? এবং পুনরুখানের দায়িত্ব তাঁরই। (অর্থাৎ কারও দায়িত্বের ন্যায় এটা অবশাই হবে। অতএব, কিয়ামত হবে না, এটা ষেন এই ব্যক্তির নিশ্চিত হওয়ার কারণ না হয় )। এবং তিনিই ধনবান করেন এবং সম্পদ দান করেন। এবং তিনিই শিরা-নক্ষত্রের মালিক। (মূর্খতা ষুগে কোন কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত কাজকর্মের এসব কাজকর্ম ও বিষয়সমূহের মালিকও তিনিই। পূর্বোক্ত কাজকর্ম মানুষের অন্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত। এবং এসব কাজকর্ম মানুষের সাথে সংশিষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভু জ । সম্পদ ও নক্ষর উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইন্নিত আছে যে, তোমরা যাকে সাহাষ্যকারী মনে কর, তার মানিকও আমিই। অতএব, কিয়ামতে অন্যরা এসব কাজকর্মের অধিকারী হবে কিরূপে?) এবং তিনিই আদি আদ সম্প্রদায়কে (কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকেও, অতঃপর কাউকে অব্যাহতি দেন নি। তাদের পূর্বে কওমে নূহকে (ধ্বংস করেছেন)। তারা ছিল আরও জালিম ও অবাধ্য। কারণ, সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতের পরও তারা পথে আসেনি এবং (লুতের) জনপদকে শূন্যে উর্ত্তোলন করে তিনিই নিক্ষেপ করেছেন, অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়, যা আচ্ছন্ন করার। ( অর্থাৎ উপর থেকে প্রস্তর বৃষিত হতে থাকে। অতএব, এই ব্যক্তি ষদি এসব ঘটনা সম্পর্কে চিম্ভাভাবনা করত, তবে কুফরের আমাবকে ভয় করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, হে মানুষ ৷ তোমাকে এমন বিষয়বস্ত জানানো হল, যা হিদায়ত হওয়ার কারণে এক একটি নিয়ামত)। অতএব, তুমি তোমার পালনকর্তার কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (এবং এসব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে উপক্ত হবে না?) তিনিও (অর্থাৎ এই পন্নগম্বরও) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে একজন সতর্ককারী। (তাঁকে মেনে নাও। কারণ)দ্রুত আগমনকারী বিষয় (অর্থাৎ কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে। (যখন তা আসবে, তখন) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে হটাতে পারবে না। (সুতরাং কারও ভরসায় নিশ্চিত্তে বসে থাকার অবকাশ নেই। অতএব, এমন ভয়াবহ কথাবার্তা ভনেও) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? এবং (পরিহাসছলে) হাসছ—( আযাবের ভয়ে ) ক্রন্দন করছ না ? তোমরা অহংকার করছ। (এ থেকে বিরত হও এবং পয়গম্বরের

শিক্ষা অনুষায়ী) আল্লহ্র আনুগত্য কর এবং (শিরকবিহীন) ইবাদত কর, (ফাতে তোমরা মৃক্তি পাও)।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

ه عَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّه الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله على الله عالم الله على الله عل

ভিত্তি খনন করার সময় মৃতিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে এম বিত্র অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত ওটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে—নুমূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আয়াত্র কথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা ওকতে আয়াহ্র আনুগতার দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তক্ষসীর হয়রত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বণিত আছে।——(ইবনে কাসীর)

سر ١٠٠٠ مر ١٠٠٠ اعند لا علم الغيب فهو يرى —गात-त्य्तत घटना खन्याशी खाशाउत उप्पना

এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আবাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরুপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের ভান আছে, যন্দ্রারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাখি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহলা, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের ভান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শান্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্যক্তি শানে—মুযুলের ঘটনা থেকে দৃশ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য গুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ বায় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা হতে পাছে যে, এই সম্পদ শত্ম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সেলাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের ভান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা, কোরআন পাকে আত্বাহ ভালা বলেন:

जर्मा و مَا اَنْقَقَتُمْ مِّنَ شَيْئِ نَهُو يَخْلَفَكُ وَ هُو خَيْرُ الرَّا زِقَمْنَ سَيْئِ نَهُو يَخْلَفَكُ وَهُو خَيْرُ الرَّا زِقَمْنَ مَعْنَ مَعْمَ عَلَيْهُ وَهُو خَيْرُ الرَّا زِقَمْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

চিন্তা করলে দেখা যায়, কোরআনের এই বালীর সত্যতা কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেপ্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোন শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নিমিতও হত, তবে ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দক্ষন তা ক্ষয় হয়ে ফেত। পরিপ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফর হয়, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদুপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আগমন করতে থাকে।

এই ﴿ اَ بُراً هَهُمَ الَّذَى وَ وَفَى صَحَفَ مُوسَى وَ ا بُراً هَهُمَ الَّذَى وَ فَى صَالَقَ وَ فَى صَالَقَ وَ الْفَاقِيَّ وَ الْفَاقِيَّةِ আয়াতে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর একটি বিশেষ ভণ বর্ণনা প্রসঙ্গে و فا ع শব্দের অর্থ ওয়ালা ও অসীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ ওণ, অজীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অজীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র আনুগতা করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌছিয়ে দেবেন। তিনি এই অগীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তুঁ শব্দের এই তফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য ু শব্দ ব্যবহাত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোজ তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অলীকার পালন শব্দটি আসলে বাগক। এতে নিজন্ম কর্মকাণ্ড-সহ আলাহ্র বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আলাহ্র আনুগত্যও দাখিল আছে। এহাড়া রিসা-লতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভূকে। হাদীসে ব্রিত কর্মকান্ত এগুলোর অন্তর্ভুকি।

উদাহরণত আবু ওসামা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রস্লুরাহ্ (সা)

আৰু এসামা (রা) আরম করলেন ঃ আলাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-ই ভাল জানেন। রসূলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ অর্থ এই যে, ونى عمل يو من با ربع وكعات في أول النهار ভাল করে দেন হে, দিনের গুরুতে (ইশরাকের) চার রাক'আত্ নামার গড়ে নেন।—(ইবনে কাসীর)

### www.almodina.com

তিরমিষীতে আবৃ যর (রা) বর্ণিত এক হাদীস দারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ

ا برى ادم اركع لى اربع ركعات من اول النها راكفك ا خره \_ আৰাং আল্লাহ্ বলেনঃ হে বনী আদম, দিনের গুরুতে আমার জন্য চার রাক'আত নামাষ্ষ পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়াষ ইবনে আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুরাহ (সা) বলেনঃ আমি ভোমা-দেরকে বলছি, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে الَّذِي وَفَى খেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেনঃ

মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা: কোরআন পাক পূর্ব-বতী কোন প্রগম্বরের উজি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উশ্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবতী আঠার আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, ষেগুলো মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববতী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দৃটি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পূক্ত। কর্মগত বিধানদয় এই ঃ

— ) শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শান্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শান্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শান্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারও হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ কোন শন্তি যদি
পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহনকর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে নাঃ এই আয়াতের শানে-নুযুলে বণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে

ইচ্ছ্ক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করন এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আলাহ্র দরবারে একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোন সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বণিত হয়েছে যে, কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আমাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যন্ত হয় অথবা যে ওয়ারিস-দেরকে ওসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর ষেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়।— (মামহারী) এমতাবস্থায় তার আমাব তার নিজের কারণে হয়, জন্যের কর্মের কারণে নয়।

বিতীয় বিধান হচ্ছে مَا سَلَّى مَا سَلَّى عَلَيْكَ এর সারমর্ম এই
অব. অপরের আষাব ষেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না. তেমনি অপরের কাজ নিজে
করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে

পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরষ নামাষ আদায় করতে পারে না এবং ফরষ রোষা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরষ নামাষ ও রোষা থেকে মুক্ত হয়ে ষায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবৃল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুণ্মিন সাব্যস্ত করা যায়।

আনোচ্য আয়াতের এই তফসীরে কোন আইনগত খট্কা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ্জ ও যাকাতের প্রশ্নে বেশীর বেশী এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করতে পারে অথবা অপরের যাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ, কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজ্জের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভার নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের তরফ থেকে যাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেল্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

'ইসালে সওয়াব' তথা মৃতকে সওয়াব পৌছানো ঃ উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক ব্যক্তি অপরের ফর্য ঈমান, ফর্য নামায় ও ফর্য রোয়া আদায় করে তাকে ফর্য থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরী হয় না যে, এক ব্যক্তির নফল ইবাদতের উপকারিতা ও সওয়াব অন্য ব্যক্তি পেতে পারে না। বরং এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খয়রাতের সওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কোরআন ও হাদীস দারা প্রমাণিত এবং আলিমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার।—(ইবনে কাসীর)

কেবল কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরকে দান করা ও পৌছানো জায়েষ কি না, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েষ নয়। আলোচা আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃল্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আকূ হানীফা (র)-র মতে দোয়া ও দান-খ্যারাতের সওয়ার যেমন অপরকে পৌছানো যায়, তেমনি কোরআন তিলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের সওয়াব অপরকে পৌছানো

জায়েষে। এরাপ সওয়ার পৌঁছালে সংলিকট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী বলনেঃ জনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয়ে যে, মু'মিন ব্যক্তি অপরের সৎ কর্মের সঙয়াব পায়। তফসীরে মায-হারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিভারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পরগম্বরের শরীয়তেও বিদ্যান্য ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্খতাসূলড প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা প্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেল্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্ডভাবে আলাহ হর জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রস্নুল্লাহ্ (সা) বলেন : نها الله عمال بالنيات । অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেল্ট নয়। কর্মে আলাহ্ তা'আলার সন্তুল্টি ও আ'দেশ পালনের খাটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَ أَنَّ الْلَيْ وَبِّكَ الْمُنْتَهَى — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই ফিরে হৈতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তক্ষসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিঙা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ্ তা'আলার সভায় পৌছে নিঃশেষ হয়ে য়য়। তাঁর সভা ও ওণা-বলীর স্বরূপ চিঙা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা মায় না এবং এ সম্পর্কে চিঙা-ভাবনার অনুমতিও নেই; স্বেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলার অবদান সম্পর্কে চিঙা-ভাবনা করে; তাঁর সভা সম্পর্কে চিঙা-ভাবনা করে। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহ্র ভানে সোপদ করে।

ত্র পরিপতিতে হাসিও কালা প্রত্যেকেই প্রতাক্ষ করে এবং এতদুভয়কে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃত্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসিও কালা স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশন্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহুর্তের মধ্যে ক্রম্পনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। কবি চমৎকার বলেছেনঃ

بگوش کل چے مسخی گفتہ کے خاندا ن ست

www.almodina.com

## بعند لیب چہ نے مودہ کے نالاں ست

اغناء প্রক্রের অর্থ ধনাচ্যতা এবং وَانْكَ هُو اَغْنَى وَاقْنَى व्यक्तित অর্থ ধনাচ্যতা এবং وَانْكَ هُو اَغْنَى وَاقْنَى व्यक्तित অর্থ সংরক্ষিত থেকে উভ্ত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ড সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আয়াহ্ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাব মুক্ত করেন এবং তিনিই বাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন বাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

बकि नक्काबत नाम। जातरवत कान شعرى — وَ اَ نَكَ هُو وَبُ الشَّعْرِي

কোন সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে বে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমগুল ও ভূমগুলের স্রুটা, মালিক ও পালকর্তা তিনি।

जান জাতি ছিল

পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষত্ম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হয়রত হৃদ (আ)-কে রস্লরাপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝন্ঝা বায়ুর আফাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাজানাবুদ হয়ে ফায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আফাব দারা ধ্বংসপ্রাণত হয়।——(মাফারী) সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হয়রত সালেহ্ (আ)—কে প্রেরণ করা হয়। ফারা অবাধ্যতা করে, তাদের প্রতি বজ্বনিনাদের আফাব আসে। ফলে তাদের হৃৎপিও বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হষরত লৃত (আ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধাতা ওনির্লক্ষ্ণতার শান্তিষরাপ জিবরাঈল (আ) তাদের জনপদসমূহ উপ্টে দেন।

ক্রমান ভাদের উপর প্রস্তুর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত মুসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)–এর কিতাবের বরাত দিয়ে বণিত শিক্ষা সমাণ্ড হল।

قمر فَبِاً يَ الْاَ ءِ رَبِّكَ تَتَمَا رَى नत्मत्र खर्थ विवाम ও विदाधिका कता । स्वत्रक हैवत खाक्वात्र (त्रा) बर्जन क्ष्मत्रक हैवत खाक्वात्र (त्रा) बर्जन क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र (त्रा) बर्जन क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्या हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्षात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्य क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत खाक्वात्र क्ष्मत्वक हैवत्वक हैवत खाक्वात्य क्ष्मत्वक हैवत्वक ह

### www.almodina.com

ষে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় বণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমান্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আযাবের ঘটনাবলী শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সূযোগ পাওয়া যায়। এটা আলাহ্ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদ-সন্থেও তোমরা আলাহ্ তা'আলার কোন্ কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে। বিরাধিতা করতে থাকবে। বিরাধিতা করতে এটা বিরাধিতা বিরাধিতা করতে এটা বিরাধিতা করতে এটা বিরাধিতা বিরাধিতা করতে এটা বিরাধিতা বিরাধিকা বিরাধ

আমের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কোরআনও পূর্ববতী পয়গম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্র্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সরল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলী নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণ–কারীদেরকে আল্লাহ্র শান্তির ভয় দেখান।

- अर्थाए निकार जानमन أَ زِفَتِ ٱللَّا زِفَةً لَهُسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَا شِفَةً

কারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ্ বাতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ, উত্তমতে মুহাত্মদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উত্তমত।

বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই ষে, কোরআন স্বয়ং একটি মো'জেষা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গোনাহ ও কুটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

এর অপর অর্থ গান-বাজনা করা। এ ছলে এই অর্থও হতে পারে।

وَأَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاعْبِدُ وَاللَّهُ وَاعْبِدُ وَاللَّهِ وَاعْبِدُ وَاللَّهِ وَاعْبِدُ وَاللَّهِ وَاعْبِدُ وَا ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবী এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ্ বুখারীতে হষরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, সূরা নজমের এই আয়াত পাঠ করে রসূলুলাহ্ (সা) সিজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মুসলমান, সুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হষরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুলাহ্ (সা) সূরা নজম পাঠ করে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সিজদা করল,

একজন কোরায়েশী রন্ধ বাতীত। সে একমুর্লিঠ মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল ঃ আমার জন্য এটাই সংখেলট। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ এই ঘটনার পর আমি রন্ধকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন ষেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোন সওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের স্বারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করোর তওফীক হয়ে যায়। যে রন্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমার সে-ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হয়রত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুলাহ্ (সা)-র সামনে সূরা নজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, কিন্ত তিনি সিজদা করেন নি। এই হাদীসদৃল্টে জরুরী হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সন্তাবনা আছে যে, তখন তাঁর ওয়ু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থী অন্য কোন ওয়র বিদ্যমান ছিল। এমতাবন্ধায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরী হয় না, পরেও করা যায়।

# न्द्री कित् अ<u>ज्ञ</u>ीकासात्र

মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকৃ

# لِنَسِوِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِسِيْوِ وَ الْكُوْ يُعُولُوا الْكُوْ يُغُولُوا الْكُورُ مُنْ الْكُورُ وَكُلُّ الْمُومُنْ الْكُورُ وَكُلُّ الْمُومُنْ الْكُورُ وَكُلُّ الْمُومُنْ الْكُورُ وَكُلُّ الْمُومُنَا وَالْتَبْعُوا الْفُواءُ مِنْ وَكُلُّ الْمُومُنَا وَلَا اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمُونُ وَكُلُّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### পরম করুণাময় ও দয়ালু আলাহ্র নামে

(১) কিয়ামত আসয়, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত যাদু। (৩) তারা মিথাারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবালী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জান তবে সতর্ককারিগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিনামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিণ্ড পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌজতে থাকবে। কাফিরয়া বলবে ঃ এটা কঠিন দিন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের জনা উচ্চন্তরের সতর্ককারী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে) কিয়ামত আসন্ন, (যাতে মিথ্যারোপ ক্রার কারণে বড় বিপদ হবে এবং কিয়ামত নিটব্র্টা হওয়ার আলামতও বাস্তব রাপ লাভ করেছে। সেমতে ) চন্দ্র বিদীর্গ হয়েছে। ] এর মাধ্যমে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, চন্দ্র বিদীর্গ হওয়া রস্বুলুয়াহ্ (সা)-র একটি মো'জেয়া। এতে তাঁর নবুয়ত প্রমাণিত হয়। নবীর প্রত্যেকটি কথা সত্য। তাই তিনি যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, সেটাও সত্য হওয়া জরুরী। এভাবে সতর্ককারী বিদ্যমান হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রভাবাশ্বিত হওয়া উচিত ছিল , কিম্ব তাদের অবস্থা এই যে ] তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলেঃ এটা যাদু, যা এক্ষণি খতম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এটা বাতিল। কারণ, বাতিলের প্রভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, যেমন আলাহ্ বলেনঃ

—উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের নৈকটা থেকে উপদেশ লাভ করা নব্য়তে বিশ্বাসী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এর দলীলের প্রতিই লক্ষ্য করে না এবং একে বাতিল মনে করে। এমতাবস্থায় তাদের উপর এর কি প্রভাব পড়তে পারে ? এ ব্যাপারে) তারা (বাতিলে দৃচ্-বিশ্বাসী হয়ে সত্যের প্রতি ) মিখ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। ( অর্থাৎ তারা কোন বিশুদ্ধ দলীলের ভিডিতে নয় , বরং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি মিখ্যারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা মো'জেষাকে যাদু বলে, যার প্রভাব দ্রুত বিন্তীন হয়ে যায়। অতএব নিয়ম এই যে) প্রত্যেক বিষয় (কিছুদিন পর আসল অবস্থায় এসে) ছিরীকৃত হয়ে যায়। (অর্থাৎ কারণ, ও লক্ষণাদি দারা সত্য যে সত্য এবং মিথ্যা যে মিখ্যা তা সাধারণত নিদিল্ট হয়ে যায়। বাস্তবে তো এখন সত্য নিদিল্ট ও সুস্পল্ট, কিন্ত **স্বল্পবৃদ্ধিদের এখন তা বুঝে না আসলে কিছুদিন পরও বুঝে আসতে পারে। চিন্তা-ভাবনা** করনে কিছুদিন পর তোমরাও জানতে পারবে ষে, এটা ধ্বংসশীল যাদু, না অক্নয় সত্য ? উল্লিখিত সতর্ককারী ছাড়াও ) তাদের কাছে ( অতীত উম্মতদের) এমন সংবাদ এসে গেছে, ষাতে (ষথেল্ট) সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ ভান, তবে (তাদের অবস্থা এই যে) সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ক্ষিরিয়ে নিন। (যখন কিয়ামত ও আযাবের সময় এসে যাবে, তখন আপনা-আপনি জানা যাবে। অর্থাৎ) যেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে আহ্বান করবে, তখন তাদের নেত্র (অপমান ও ডয়ের কারণে) অবনমিত হবে (এবং) কবর থেকে বিক্রিপ্ত পংগপালের ন্যায় বের হবে। তারা (বের হয়ে ) আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। (সেখানকার কঠোরতা দেখে) কাফিররা বলবেঃ এই দিন বড় কঠোর।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী সূরা নজম اَ إِنْتِ الْا إِنَّ مَا الْمَاتِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ أَلَّا الْمَالَةِ নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্ত ঘারাই অর্থাৎ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেয়া আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্বরহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মৃহাম্মদ (সা)—এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেনঃ আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকটোর বিষয়বস্ত বণিত হয়েছে। এমনিভাবে রস্লুলাহ্ (সা)—র মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে য়াওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই য়ে, চন্দ্র যেমন আলাহ্র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিশ্বও হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেষা ঃ মক্কার কাফিররা রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেষা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের

আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে । এসব হাদীস

সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুলাহ্ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মৃতইম, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ। হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছন। ইমাম তাহাভী (র) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পক্তিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রস্লুল্লাহ (সা) মন্ধার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুস্পত্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রস্লুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্যা দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুনান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পত্ট মো'জেযা অন্থীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তক মুশরিকদেরকে তারা জিভাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে শ্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। ---( বয়ানুল-কোরআন ) এ সম্প্রিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ভূত করা হল ঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন ঃ

www.almodina.com

ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يريهم أية فأراهم القمر شقين حتى وأوا حواء بينهما -

মক্কাবাসীরা রসূলুক্লাহ্ (সা)–র কাছে নবুয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আলাহ্ তা আলা চন্দ্রকে দিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝ-খানে দেখতে পেল।—( বুখারী, মুসলিম )

হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

انشن القمر على عهد وسول الله صلى الله علية وسلم شقين عتى الله علية وسلم الله علية وسلم الله علية وسلم الله علي الله علية وسلم الله على ا

ইবনে জরীর (রা)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উদ্ধিখিত আছে ঃ

كنا مع رسول الله ملى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فا خذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد وا اشهد وا

আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমি মিনায় রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে ছিলাম।
হঠাৎ চন্দ্র দিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রস্লুলাহ্ (সা)
বললেনঃ সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুরাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ।

إنشق القمر بهكة حتى صا رفرقتهن نقال كفا ر قريش اهل مكة
هذا سحر سحركم به ابن ابى كبشة انظروا السفار فان كانوا را وا
ما رايتم فقد صد ق ـ وان كانوالم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم
به نسئل السفارقال وقد موا من كل جهة فقالوا رأينا ـ

মক্কায় ( অবস্থানকালে ) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরায়েশ কাফিররা বলতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজাসাবাদ করায় তারা স্বাই চন্দ্রকে দিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে শ্বীকার করে।——( ইবনে কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ গ্রীক দর্শনের নীতি এই ষে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবী মান্ত। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবওলো অসার ও ডিভিইন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিডিভিক প্রমাণ দারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে আজ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহলা, মো'জেষা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ আভাসি বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিসময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরাপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেষা বলবে না।

দিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরাপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মন্ধায় রাঞ্জিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সূতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাঞ্জি এবং কোন কোন দেশে শেষ রাঞ্জি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে বা। চন্দ্র দিখন্তিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পঞ্জিকা ও বেতারযদ্ভের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসন্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে ? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা হায় না।

এতদ্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উদ্ধিখিত হয়েছে। মালাবাবের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবৃ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মঙ্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিভাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

नात्मत अठितिए مستمر و أن يُروا أية يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحُر مُسْتَمِر

অর্থ দীর্ঘন্থারী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে — ত — ত — ত চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বলক্ষণস্থায়ী যাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। — শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও ষাহ্হাক (রা) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত যাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্কুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন যাদু ও শক্ত যাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

े وه كر م المركبة العقرا وسوكل المركبة العقرا وسوكل المركبة العقرا وسوكل المركبة العقرا وسوكل المركبة العقرا وسقور العقرا والمركبة العقرا وسوء العقرا والمركبة العقرا والمركبة العقرا والمركبة العقرا والمركبة العقران المركبة العقران المركبة العقران العقران المركبة العقران العقر

প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জানিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উদ্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিধ্যা মিখ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

এর শাধিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃশ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বস্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

كَذَّ بَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ فَكَذِّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَازُدُجِرَهِ
فَدَعَا رَبَّهُ آلِيْ مَعْلُوبُ فَانْتَصِرُ وَفَقَتَحْنَا اَبُوابِ السَّبَاءِ مِمَاءٍ
مُنْهَيِمٍ فَ وَقَحَدُنَا لَاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْبَاءُ عَلَى امْرِ قَدْقُدِرَ وَهُمُ مُنْهَيِمٍ فَوَقَا الْمَاءُ عَلَى امْرِ قَدْقُدِرَ وَكُلْنَهُ عَلَى الْمَرِقَدُ وَكُونُ الْوَرْفُ عَيُونَا عَيُونَا عَيُونَا عَيُونَا عَلَى الْمَرْقَلُونَ كُورَ وَكُلُنَهُ عَلَى عَنَوانِي وَنُدُرِهِ وَلَقَدُ الْوَالِيَةُ فَهَلُ مِنْ مُثَرِّهِ فَلَيْفَ كَانَ عَذَالِي وَنُدُرِهِ وَلَقَدُ الْمُؤْلُونَ لِلْإِلَى وَفَيْلُ مِنْ مُثَالِقً وَالْمَا لِلْإِلَى وَقَلُ مِنْ مُثَالِقًا وَاللَّهُ وَلَا الْقُرُالَ لِلذِي وَقَلُ مِنْ مُثَلِيهِ وَلَا مَنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمَا الْقَرْالَ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُثَلِيهِ وَلَا مَنْ مُنْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْمَا لِلْلَهُ وَلَا مِنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمَا الْقُرُالُ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُ اللَّهُ وَالْمَا الْقُرُالُ لِلذِكْرِ فَهَلُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الْمَا الْقُولُ الْمُؤْلُونَ لِللَّهُ وَالْمَامِ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ اللَّهُ وَالْمَا لِللْهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

(৯) তাদের পূর্বে নৃহের সম্প্রদায়ও মিখ্যারোপ করেছিল। তারা মিখ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নৃহের প্রতি এবং বলেছিল ঃ এ তো উন্মাদ। তারা তাকে হমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বললঃ আমি জক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্তবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নৃহকে আরোহণ করালাম এক কার্চ ও পেরেক নিমিত জলখানে, (১৪) যা চলত আমার দ্ভিটর সামনে। এটা তার পক্ষ খেকে প্রতিশোধছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

وَجُوْمِ اللهِ المَا المُحْاطِقِ اللهِ اللهِ المَالمُحْاطِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَالمُحْلَّ الل

े عِنَ الْكَا فِرِ يُنَى دَ يَاَّ رًا ﴿ ) अणः शत्र आि श्रवत वातिवर्यां नत्र माधारम जामित्र

উপর আকাশের দার শুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে জারি করলাম প্রস্ত্রবণ। অতঃপর (আকাশ ও যমীনের) সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের ধ্বংস সাধনে। উভয় পানি মিলিত হয়ে প্লাবন রিদ্ধি করল এবং তাতে সবাই নিমজ্জিত হল)। আমি নূহ (আ)-কে (প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য) আরোহণ করালাম এক কাঠ ও পেরেক নিমিত জলযানে, যা আমারই তত্তাবধানে (পানির উপর) ভেসে চলত। (মু'মিনগণও তার সাথে ছিল)। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আর্থাৎ নূহ (আ)। রসূল ও আল্লাহ্র অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এতে কৃফরও দাখিল আছে। অতএব কৃফরের কারণে নিমজ্জিত করা হয়নি—এরাপ সন্দেহ করার অবকাশ রইল না]। আমি এই ঘটনাকে শিক্ষার জন্য (কাহিনী ও কিংবদন্তীতে) রেখে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (দেখ) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন কঠোর ছিল। আমি (এমন এমন কাহিনী সম্বলিত) কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সাধারণত সবার জন্য, কারণ এর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পত্ট এবং বিশেষত আরবদের জন্য, কারণ এটা আরবী ভাষায়)। অতএব (কোরআনে এসব উপদেশের বিষয়ব্দ দেখে) কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (অর্থাৎ এসব কাহিনী দেখে বিশেষভাবে কাফিরদের সতর্ক হওয়া উচিত)।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

बत गासिक खर्थ दमिक धर्मन कता रत। و أ ز د جر صبحنون و أز د جر

উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ)-কে হমকি প্রদর্শন করে বললঃ যদি আগনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আগনাকে প্রস্তুর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হমায়েদ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, নৃহ (আ)-র সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহঁশ হয়ে যেতেন। এরপর হঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অভ। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্রাবনে নিমজ্জিত হয়।

এর বহবচন। অর্থ কাঠের তজা و سر अब বহবচন। অর্থ কাঠের তজা و سر अब বহবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তজাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

এক. মুখছ করা এবং দুই. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আলাহ্ তা'আলা কোরআনকে মুখছ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ এরাপ ছিল না। তওরাত, ইজীল ও যবুর মানুষের মুখছ ছিল না। আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশু-তিতেই কচি কচি বালক-বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখছ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি ভরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেষের . বুকে আলাহ্র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কোরজান পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় জালিম, বিশেষজ ও দার্শনিক যেমন এর ধারা উপরুত হয়, তেমনি প্রথম্থ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু ধারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইউডিইাস তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্য কোরজানকে সহজ করা হয়নি ঃ আলোচ্য আরাতে للذ كو এর সাথে للذ كر সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখছ করা ও উপদেশ প্রহণ করার সীমা পর্মন্ত কোরআনকে সহজ করা হরিছে। ফলে প্রত্যেক আলিম ও জাহিল, ছোট ও বড়—সমভাবে এর দারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জানী আলিম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে বুংৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ন্ত না করেই মুক্তাহিদ্েহতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলা বাহলা, এটা পরিষ্কার পথপ্রস্টতা।

كَانَعَنَانِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَدُ ني وَ نَذَر ؈ وَلَقَدُ كَتُ ثَا الْقُ وُدُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُوْآا بَشُرًا ، وَسُعُر ۞ ءَ ٱلْقِيَ الذِّكُوْعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ۞سَيْعُكُمُونَ غَدًا مِّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ ﴿ إِنَّا ارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَيِرُهُ وَنَيْتُمْ لنَّذُرِ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ كَ لشَتْنَا فَتَبَارُوا بِالنُّنُدِ ٥ لَقُدُرًا وَدُونُهُ عَ

# 

(১৮) 'আদ সম্প্রদার মিখ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শান্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বারু এক চিরা-চরিত অওড দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর রক্ষের কাও। (২১) জতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদার সতর্ককারীদের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল **ঃ** আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার-প্রস্তরূপে পণ্য হব। (২৫) জামাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নামিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিখ্যাবাদী, দান্তিক। (২৬) এখন জাগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দান্তিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উক্ত্রী প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে গানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাব্রুমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সংগীকে ডাব্বন। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শান্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমার নিনাদ প্রেরণ করে-ছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল ওক্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোঁয়াড়ের ন্যায়। (৩২) জামি কোরজানকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। জতএব কোন চিন্তাশীল জাছে কি? (৩৩) লত-সম্প্রদার সভর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের ্ প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড মূর্ণিবায়ু, কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনু-প্রহন্তরাপ। যারা কৃতজ্ঞতা দ্বীকার করে, আমি তাদেরকে এডাবেই পুরভুত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সভর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিততা করেছিল। (৩৭) তারা লূত (আ)-এর কাছে তার মেহ-মানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোগ করে দিলাম অতএব আবাদন কর আমার শান্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রভাষে নির্ধারিত শান্তি আঘাত হেনে-ছিল। (৩৯) জতএব জামার শাস্তিও সতর্কবাণী জাহাদন কর। (৪০) জামি কোরজান-কে বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছি, জতএব কোন চিভাশীন জাছে কি? (৪১) ফির-ছাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারিগণ ভাগমন করেছিল। (৪২) তারা ভামার সকল

নিদর্শনের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

### ভফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায়ও ( তাদের পয়গম্বের প্রতি ) মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (তাদের কাহিনী এই যে) আমি তাদের উপর প্রেব্রণ করেছিলাম প্রচণ্ড বাতাস, এক অবিরাম অণ্ডন্ড দিনে। (অর্থাৎ সেই সময়টি তাদের জন্য চিরতরে অগুভ হয়ে রয়েছে। সেদিন যে শাস্তি এসেছিল, সেটা কবরের আযাবের সাথে সংলগ্ন হয়ে গেছে। এরপর পরকালের আযাব এবং তার সাথে মিলিত হবে, ষা কোন সময় খতম হবে না)। সেই বায়ু এভাবে মানুষকে (তাদের জায়গা থেকে) উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপার্টিত খর্জুর রক্ষের কাও। (এতে তাদের দীর্ঘাকৃতি হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত আছে)। অতএব (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ? সামূদ সম্প্রদায়ও পরগম্বরগণের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিল। (কেননা, এক পরগম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করা সকল পরগম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করারই নামান্তর)। তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই একাকী একজনের অনুসরণ করব? (অর্থাৎ ফেরেশতা হলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম অথবা সাঙ্গপাঙ্গ বিশিষ্ট হলে পার্থিব ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম। সে তো একাকী মানব। এমতাবস্থায় যদি আমরা অনুসরণ করি) তবে তো আমরা পথদ্রত্ট ও বিকারগ্রন্থরূপে পণ্য হব। আমাদের মধ্য থেকে (মনোনীত হয়ে ) তার প্রতিই কি ওহী নাযিল হয়েছে? (কখনই এরাপ নয়) বরং সে একজন মিখ্যাবাদী, দান্তিক। [নেতা হওয়ার জন্য দন্তভরে সে এমন কথাবার্তা বলে। আলাহ্ তা'আলা হ্যরত সালেহ (আ)-কে বললেন ঃ তুমি তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় দুঃখ করো না ] সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই) তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দান্তিক। ( অর্থাৎ নবুয়ত অন্বীকার করার কারণে তারাই মিথ্যাবাদী এবং দভের কারণে তারাই নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা উট্ট্রীর মোণ্ডেষা চাইত। তাদের আবেদন অনুযায়ী প্রস্তরের ভিতর থেকে ) তাদের পরীক্ষার জন্য আমি এক উস্ট্রী বের করব। অতএব তাদের (কর্মকাণ্ডের) প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর। (উক্ত্রী আবির্ভূত হলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে (কূপের) পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে। ় ( অর্থাৎ তোমাদের চতুষ্পদ জন্ত ও উক্ত্রীর পালা নির্ধারিত হয়ে গেছে )। প্রত্যেককে পালা-ক্রমে উপস্থিত হতে হবে। [সেমতে উস্ট্রী আবির্ভূত হল এবং সালেহ্ (আ) একথা জানিয়ে দিলেন ]। অতঃপর (পালা দেখে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং) তারা (উক্ট্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তাদের সংগী (কুদার)-কে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শান্তিও সতর্কবাণী (শান্তি এই যে) আমি তাদের প্রতি একটি মান্ত নিনাদ (ফেরেশতার) প্রেরণ করেছিলাম। এভেই তারা হয়ে গৈল ওফ শাখাপরব নিমিত দলিত বেড়ার ন্যায়। (অর্থাৎক্ষেত **জথবা জন্ত-জা**নোয়ারের হিফাযতের জনা ওফ তৃণ ইত্যাদি ভারা বেড়া অথবা খোঁয়াড় বানানো হয়। কিছুদিন পর এশুলো দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারাও এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাণত হয়। আরবরা এই বেড়া ও খোঁয়াড়ের সাথে দিবারাব্র পরিচিত ছিল। তাই তারা এর অর্থ খুব বুঝত )। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি ? নূত সম্প্রদায়ও পয়গম্বদের প্রতি মিখ্যারোপ করেছিন। আমি তাদের উপর প্রস্তরর্ভিট বর্ষণ করেছি। কিন্ত লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে (বস্তির বাইরে নিয়ে যেয়ে) উদ্ধার করেছিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ-স্বরূপ। যারা কৃতভতা স্বীকার করে (অর্থাৎ ঈমান আনে), আমি তাদেরকে এইভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। [ অর্থাৎ ক্রোধান্ত্রি থেকে রক্ষা করি। লূত (আ) আয়াব আসার পূর্বে ] তাদের আমার প্রচণ্ড আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিততা করেছিল। (অর্থাৎ বিশ্বাস করল না। যখন লূতের কাছে আমার ফেরেশতা মেহমানের বেশে আগমন করল এবং তারা সুন্দর বালকদের আগমন জানতে পারল, তখন সেখানে এসে ) তারা লুতের কাছে তার মেহমানদেরকে কুমতলবে দাবী করল। [ফলে লূত (আ) প্রথমে বিব্রত হলেন। কিন্তু তারা ছিল ফেরেশতা। কাজেই ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়ে ] আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। [ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর রেখে দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। তাদেরকে বলা হল ঃ ] অতএব, আমার শান্তি ও সতর্কবাণীর মজা আস্থাদন কর। (অন্ধ করার পর) প্রতা্যে তাদেরকে স্থায়ী আয়াব আঘাত হেনেছিল। (বলা হলঃ) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (এই বাক্য প্রথমে অন্ধ হওয়ার আষাবের পর বলা হয়েছিল। এখানে ধ্বংস করার পর বলা হয়েছে। কাজেই পুনরার্ডি নেই)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি **ে ফিরাউন সম্প্রদায়ের কাছে**ও অনেক সতর্কবাণী পৌছেছিল। [অর্থাৎ মূসা (আ)-র বাণী ও মো'জেয়া ]। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনের (অর্থাৎ নয়টি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের) প্রতি মিখ্যারোপ করেছে। ( অর্থাৎ সেওলোর অন্তর্নিহিত অর্থ তওহীদ ও নবুয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। নতুবা ঘটনাবলীকে মিখ্যা বলা সম্ভবপর নয় )। অতঃপর আমি প্রবল পরাক্রান্তের ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (অর্থাৎ আমার পাকড়াওকে কেউ প্রতিহত করতে পারল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত স্বয়ং আরাহ্ তা'আলা )।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয় 🧦

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যাঃ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহাত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোরের আলোচনায় তাদেরই উজিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। বিতীয় বাক্যাংশে। এখানে অর অর্থ জাহায়ামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহাত হয়।

नात्मत अर्थ कामश्रविष्ठ हित्रिलार्थ कर्तात مواود है . وا ودو لا من فهفغ

জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যন্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সূত্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্যুত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য লূত (আ)-এর প্রহে উপস্থিত হয়। লূত (আ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর উপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আ) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা ক্লামার কিয়ামত নিক্টবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল-বিমুখ কাঞ্চিরদের চৈতনা ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পাথিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পরগদ্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অক্ত পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নৃহ (আ)-র সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বিশিত হয়েছে। আলোচা আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লৃত ও কওমে ফিরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বিশিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিষের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোল্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্র আয়াব আপ্রমনের চিল্ল অন্ধন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাইতি করেছে:

و نَذُ و ﴿ مِنْ وَ مَنْ وَمَنْ وَمُوالِمُ مَا مُعْمَعُونُ مَا مُعْمَوِّهُ مَا مُعْمَوِّهُ مَا مُعْمَوِّهُ مَنْ وَمُوالْمُ مَا مُعْمَوِّهُ مَا مُعْمِقُونُ مَا مُعْمِقُونُ مَا مُعْمِقًا مِنْ مُنْ وَمُعْمِقُونُ مِنْ مُعْمِقُونُ مِنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُنْ مُعْمِعُونُ مُعْمِقُونُ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُنْ مُعْمِقُونُ مُعْمِعُونُ مُنْ مُعْمِعُونُ مُنْ مُعْمِعُونُ مُ

উপর যখন আরাহ্র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা–মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মু'মিন ও কাঞ্চিরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উরেখ করা হয়েছে:

जर्बार जाजार्त अरे मरा وَ لَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُأُ أَنَّ لِلذِّكْرُ نَهَلَ مِنْ مَّدَّ كُرِ

শান্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমান্ত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রসূলুলাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফিররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, সামৃদ ও ফিরাউন সম্পুদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরাপে নিশ্চিত্ত বসে রয়েছে।

المُقَادُكُمْ خَيْدُ مِنْ اولِيَّكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزَّبْرِ الْمُ اَمْ يَعُولُونَ الْمُنْ بَرَآءَةً فِي الزَّبْرِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمُ الْمُن جَنِيمُ مُنْتَصِرٌ صَيَبُ وَالْمَرُ وَانَ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْل قَسُعُو الْمُعُوفَ يَوْمَ وَالسَّاعَةُ اَدْ هِ وَامَرُ وَانَ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْل قَسُعُوفَ يَوْمَ السَّاعَةُ اَدْ هِ وَامْدُو اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْل قَسُعُوفَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُةً كُلْمَةٍ بِالْبَصَرِقِ وَلَقَلْ اللَّهُ وَاحِدُةً كُلْمَةٍ بِالْبَصَرِقِ وَلَقَلْ اللَّهُ وَاحِدُةً كُلْمَةٍ بِالْبَصَرِقِ وَلَقَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللَ

(৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদগর রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অগরাজের দল? (৪৫) এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৪৬) বরং কিরামত তাদের প্রতিশূরত সময় এবং কিরামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথস্কত ও বিকারপ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ ছেঁচড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে জাহারামে, বলা হবে ঃ অল্লির খাদ্য আখাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃতি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোষের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব কোন চিন্তালীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (৫৬) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) আরাহ্ডীকুরা থাকবে জালতে ও নির্বার্গীতে; (৫৫) যোগ্য আসনে, স্বাধিপতি সম্লাটের সারিধ্য।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

(কাফিরদের কাহিনী ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তির ঘটনাবলী ভোমরা শুনলে।
এখন তোমরাও যখন কুফরের অপরাধে অপরাধী, তখন তোমাদের শাস্তির কবল থেকে
বেঁচে যাওয়ার কোন কারণ নেই)। তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের (অর্থাৎ
উল্লিখিত কাফিরদের) চাইতে প্রেচ? (যে কারণে তোমরা অপরাধ করা সম্বেও শাস্তিপ্রাশ্ত
হবে না?) না তোমাদের জন্য (ঐশী) কিতাবসমূহে মুক্তির সনদপত্ত রয়েছে? না তারা

বলে ষে, আমরা এক অপরাজেয় দল? (তাদের পরাজিত হওয়ার তো সুস্পত্ট প্রমাণাদি বিদামান রয়েছে এবং তারা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে। এরপরও একথা বলার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিরোধকারী কোন শক্তি আছে। শান্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্য থেকে কোন্টি তোমাদের অজিত আছে? প্রথমোজ দুটি উপায় তো সুস্পন্টরূপেই বাতিল। অভ্যন্ত কারণাদির দিক দিয়ে তৃতীয় উপায়টি সম্ভবপর হলেও তা ঘটবে না, বরং বিপরীতটা ঘটবে। এভাবে ঘটবে যে, ) এ দল শীঘুই পর।জিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। (এই ডবিষাদাণী বদর, শব্দক ইত্যাদি যুদ্ধে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এই পার্থিব শান্তিই শেষ নয় )। বরং ( বড় শান্তির জন্য ) কিয়ামত তাদের (আসল) প্রতিশ্রুত সময়। (কিয়ামতকে সামান্য মনে করো না বরং) কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একে অস্বীকার করার ব্যাপারে) এই অপরাধীরা পথদ্রণ্ট ও বিকারগ্রন্ত। (তাদের এই ভুল সেদিন ধরা পড়বে, ) ষেদিন তাদেরকে মুখ ছেঁচড়িয়ে জাহারামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বলা হবে : ) জাহালামের ( অগ্নির ) মজা আস্থাদন কর। ( যদি তারা এ কারণে সন্দেহ করে যে, কিয়ামত এই মুহূর্তে কেন সংঘটিত হয় না, তবে এর কারণ এই যে,) আমি এতোক বস্তকে পরিমিতরূপে স্লিট করেছি। (সেই পরিমাণ আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তর সময়কাল ইত্যাদি আমার ভানে নিদিস্ট ও নির্ধারিত আছে। এমনিভাবে কিয়ামত সংঘ-টিত হওয়ারও একটি সময় নিদিল্ট আছে। সেই সময় না আসার কারণেই কিয়ামত সংঘ-টিত হচ্ছে না। এর ফলে কিয়ামত সংঘটিতই হবে না বলে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। সময় এলে সে সম্পর্কে ) আমার কাজ মুহ্তের মধ্যে চোখের পল্লকে হয়ে যাবে। (তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের চালচলন আলাহ্র কাছে অপছন্দনীয় ও গহিত নয়। ফলে কিয়ামত হলেও তোমাদের কোন চিন্তা নেই, তবে স্তনে রাখ ) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে (আযাব দারা)ধ্বংস করেছি। (এটাই তোমাদের চালচলন গহিত হওয়ার সুস্পল্ট দল্লীল)। অতএব (এই দলীল থেকে) উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (তাদের ক্রিয়াকর্ম আলাহ্র ভানের আওতা-বহিভূতিও নয়, যদকেন তাদের ক্রিয়াকর্ম গহিত হওয়া সত্ত্বেও আয়াব থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারত। বরং) তারা যা কিছু করে, সবই (আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং) আমলনামায় লিপিবদ্ব আছে (এরপ নয় যে, কিছু লেখা হয়েছে এবং কিছু বাদ পড়েছে, বরং ) প্রত্যেক ছোট ও বড় সবই (তাতে) নিপিবন্ধ। (সুতরাং আযাব যে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহ্ডীরু পরহিষগার, তারা থাকবে ( জালাতের ) উদ্যানসমূহে ও নিঝ্রিণীতে, চমৎকার ছানে, স্বাধি-পতি সম্রাট আল্লাহ্র সায়িধ্যে অর্থাৎ জালাতের সাথে আল্লাহ্র নৈকট্যও অজিত হবে।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এর বহবচন। অভিধানে وَ بُورِ এর বহবচন। অভিধানে وبرور এর বহবচন। অভিধানে প্রত্যেক নিখিত কিতাবকে وُبُورِ বলা হয়। হয়রত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। ال هي المجادة معنا معناه المجادة معناه المجادة المجاد অর্থ তিজ্জতর। এটা কু থেকে উভূত। কঠোর ও কল্টকর বিষয়কেও কির্বাল হয়। শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। এর শব্দির অর্কারী ও সমমনা। এর অর্থ অনুসারী ও সমমনা। এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং ও এর অর্থ সতা। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

কান বন্ধ উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরাপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থণ্ডি উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ আয়াহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণীর বন্ধ বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রাপ তৈরী করেন নি—দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পারে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্থিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অসের প্রতি লক্ষ্য করেলে আয়াহ্র কুদরতে ও হিক্সতের বিস্ময়কর বার উদ্মাতিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহ্র তকদীর তথা বিধিনিসির অর্থেও ব্যবহাত হয়। অধিকাংশ তক্ষসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মসনদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিয়ীর রেওয়ায়েতে হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফিররা একবার রস্লুলাহ্ (সা)–র সাথে তক্সীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করেলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই য়ে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বব তক্দীর অনুযায়ী স্টিট করেছি। অর্থাৎ আদিকালে হজিত বব, তার পরিমাণ, সময়কাল, হাস–র্জির পরিমাপ বিশ্ব অন্তিছ লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু স্টিটলাভ করে, তা এই আদিকালীন তক্দীর অনুযায়ীই স্টিটলাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অবীকার করে, সে কাক্সির। আর যারা ঘার্থতার আত্রয় নিয়ে অবীকার করে, তারা ফাসিক। আহ্মদ, আবৃ দাউদ ও তিবরানী বণিত হযরত আবদুলাহ্ ইবনে ওমর (রা) রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সাঁ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাক্সির) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাক্ষন-দাকনে অংশগ্রহণ করো না—(রাছল-মাণ্ডানী)॥

# سورة الرحمٰن मुद्रा आद्ग-त्रद्यान

মদীনায় অবতীর্ণ, ৭৮ আয়াত, ৩ ক্লকু

# حيوالله الرَّحُهُن الرَّحِينِون رَّحُمْنُ ﴿ عَلَّمُ الْقُرْانُ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۞ عَلْمَهُ الْبِيَّانَ ۞ الشَّهُ وَ الْقَمُ بِحُسْبَانِ ۚ وَ وَالنَّجُمُ وَ الشَّجُرُ بَيْجُدُنِ مِصُانِ ۞ وَالتَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِدْيُزَانَ ١٤ ثُلَا تُطْغُوا فِي الْمِدْيْزَانِ۞ وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَكُا تُخْسِرُوا الْمِنْذَان وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿ فِيهَا فَالْمُهَ \* وَ النَّخُلُ ذَاتُ الْاكْمَامِرَةُ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ وَفَهِا لِيِّ الآءِ رَبُّكُما تُكَذِّبن عَلَقَ الدنسان مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَّادِ فَ وَخُلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ ثَارِقْ فِبالْحِ الْآو رَبُكُنا تُكُذِّبن ٥ رَبُ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَانِينَ ﴿ فَبِهَا بِي الْكَرْءِ رَبِّكُمَا ثُكَانِّ النِّي ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِينِ ﴿ يُنْهُمَا بُوْزَةً لاَّ يَنْغِينِ ﴿ فَبِالِّي الْأَوْ رَبُّكُمَا ثُكُذِّبِنِ ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُو وَالْمَرْجِانُ۞ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبْنِ ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَكُ فِي الْبَحْوِكَا لَامْلَامِ فَي الْجَوْلِ الْمُنْكُمِ فَي أَتِّ الآريكا كالنافة

### পরম করুণামর ও অসীম দরালু আলাইর নামে ওরু

(১) করণাময় আজাহ্ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) স্পিট করেছেন মানুৰ, (৪) তাকে শিবিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃণলতা ও র্ক্ষাদি সিজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকৈ করেছেন সমুলত এবং ছাগন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) বাতে তোমরা সীমালণ্ডন না কর তুলাদণ্ড। (১) তোমরা ন্যাযা ওজন কারেম কর এবং ওজনে কম দিরো না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করে-ছেন সৃষ্ট জীবের জনা। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণ বিশিষ্ট ধর্জুর রক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিল্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমা-দের পালনকভার কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্ত্রীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন গোড়া মাটির ন্যার ওক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন জগ্নি-শিখা থেকে (১৬) অভএৰ ডোমরা উভয়ে ডোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অম্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদরাচল ও দুই অভাচলের মালিক। (১৮) **অত**এব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অভরাল ষা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব তোমরা উভরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অন্বীকার করবে (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন্ কোন্ অবদানকৈ অভীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব তোমরা উভরে তোমাদের পালনকতার কোন্ কোন্ অবদানকৈ অভীকার করবে?

সূরার যোগসূচ এবং با ی الا ه বাক্যটি বারবার উল্লেখ করার তাৎপর্যঃ
পূর্ববর্তী সূরা কামারের অধিকাংশ বিষয়বস্ত অবাধ্য জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বণিত
হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হঁশিয়ার করার জন্য

বাকাটি বারবার বাবহার করা হয়েছে। এর সাথে সাথে ঈমান ও

আনুসত্যে উৎসাহিত করার জন্য দিতীয় বাক্য তি তি তি তি তি তা করারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বন্ত আলাহ্ তা'আলার ইহলৌকিক ও গারলৌকিক অবদানসমূহের বর্ণনা সম্পাকিত। তাই বখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে হালিয়ার ও কৃতভতা খীকারে উৎসাহিত করার জন্য তরিছে, তখনই মানুষকে হালিয়ার ও কৃতভতা খীকারে উৎসাহিত করার জন্য তরিছে। বাকাটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এই বাক্য একলিশ বার বাবহাত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বন্তর সাথে সম্পুক্ত হওয়ার কারপে এটা অলংকার শারের পরিসহী নয়। আলামা সুয়ুতী এ ধরনের পুনকলেখের

নাম রেখেছেন তর্মীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের পদ্য ও পদ্য রচনায় বহল ব্যবহাত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজনবীকৃত কবিদের কাব্যেও এর নয়ীর পাওয়া যায়। এসব নয়ীর উদ্ধৃত করার ছান এটা নয়। তক্ষসীর রহল-মা'আনীতে এ ছলে কয়েকটি নয়ীর উল্লেখ করা হয়েছে।

### ত্রুসীরের সার-সংক্রেপ

করুণাময় আলাহ্ (ভাঁর অসংখ্য অবদান আছে। তদ্মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক অবদান এই যে, তিনি) কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য এবং ইল্ম হাসিল করে আমল করার জন্য কোরআন নাযিল করেছেন, যাতে বান্দারা চিরস্থায়ী সুখ ও আরাম, হাসিল করে। আরেকটি শারীরিক অবদান এই যে, তিনি) সৃল্টি করেছেন মানুষ, (অতঃপর) তাকে শিখিয়েছেন বির্তি (এর উপকারিতা হাজারো। অন্যের মুখ থেকে কোরআন শিক্ষা করাও শিক্ষা দেওয়া তদ্মধ্যে একটি। আরেকটি বিশ্বজনীন দৈহিক অবদান এই যে, তাঁর আদেশে) সূর্য ও চল্ল হিসাবমত চলে এবং তৃণলতা ও রক্ষাদি। (আলাহ্র) অনুগত। সূর্য ও চল্লের হিসাবমত চলে এবং তৃণলতা ও রক্ষাদি। (আলাহ্র) অনুগত। সূর্য ও চল্লের গতি দারা দিবা–রাল, শীত-গ্রীম এবং মাস ও বছরের হিসাব জানা যায়। কাজেই তা অবদান। (আলাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রক্ষাদির মধ্যে অসংখ্য উপকার স্লিট করেছেন। কাজেই রক্ষের আনুগত্যও এক অবদান। আরেক অবদান এই যে) তিনিই আকাশকে সমুন্নত করেছেন। (নভামগুলীয় উপকারিতা ছাড়াও এর একটা বড় উপকার এই যে, একে দেখে স্লভটার অপরিসীম মাহাত্ম অনুধাবন করা

যায়। আলাহ্ বলেন : يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَا وَ ا تِ आत्रक অবদানএই

যে, তিনিই ( দুনিয়াতে ) দাড়ি-পাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কমবেশী না কর। (এটা যখন লেনদেনের হক পূর্ণ করার একটি যন্ত্র, যদ্বারা হাজারো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনিস্ট দুর হয় তখন তোমরা বিশেষভাবে এই অবদানের কৃতভতা স্বীকার কর এবং এটাও এক কৃতভাতা যে ) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (আরেক অবদান এই যে) তিনিই সৃষ্ট জীবের জন্য পৃথিবীকে (তার স্থানে) স্থাপন করেছেন। এতে আছে ফলমূল এবং বৃহিরাবরণ বিশিল্ট খর্জুর রক্ষ। আর আছে খোসা বিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধ ফুল অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (অর্থাৎ অস্বীকার করা খুবই হঠকারিতা এবং জাজনামান বিষয়সমূহকে অস্বীকার করার নামান্তর। আরেক অবদান এই যে ) তিনিই মানুষকে ( অর্থাৎ তাদের আদি পুরুষ আদমকে ) স্পিট করেছেন পোড়ামাটির ন্যার শুক্ক মৃত্তিকা থেকে এবং জিনকে (অর্থাৎ তাদের জাদি পুরুষকে) স্পিট করেছেন খাঁটি অল্লি থেকে (যাতে ধূম ছিল না। অতঃপর প্রজননের মাধ্যমে উভয় জাতি বংশ র্দ্ধি পেতে থাকে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালন-কর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে)কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তিনি দুই উদয়াচন ও দুই অস্তাচনের মালিক। (দুই উদয়াচন ও দুই অস্তাচনের অর্থ সূর্য ও ্চল্লের দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল। দিবা–রাছির গুরু ও শেষের উপকারিতা এর সাথে সম্পূত্য। কাজেই এটাও একটা অবদান। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে)কোন্কোন্ অবদানকে অত্মীকার করবে? (আরেক অবদান এই ফে) তিনি দুই দরিয়াকে (দৃশ্যত) মিলিত করেছেন, কলে (বাহাত) সংমুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়়, কিন্ত (প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক (প্রাকৃতিক) অভরাল, যা তারা (অর্থাৎ উভয় দরিয়া) অতিক্রম করতে পারে না। (লবণাক্ত পানি ও মিল্ট পানির উপকারিতা অজানা নয়। দুই দরিয়া সংমুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রমাণগত অবদানও আছে)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অত্মীকার করবে? (দুই দরিয়া সম্পর্কিত এক অবদান এই ফে) উভয় দরিয়া থেকে মোতি ও প্রবাল উৎপন্ন হয়়। (এওলোর উপকারিতা ও অবদান হওয়া বর্ণনা সাপেক্ষ নয়)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অত্মীকার করবে? (আরেক অবদান এই ফে) তাঁরই নিয়ভ্রভাধীন (ও মালিকানাধীন) সেই জাহাজসমূহ যেওলো সমুদ্রে পর্বত সদৃশ ভার্সমান (দৃশ্টিপোচর হয়। এওলোর উপকারিতাও দিবালোক্বের মত্য সুস্পন্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কান্ব হয়। এওলোর উপকারিতাও দিবালোক্বের মত্য সুস্পন্ট)। অতএব (হে জিন ও মানব) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ অবদানকে অত্মীকার করবে?

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সূরা আর-রহমান মক্কার অবতীর্ণ, না মদীনার অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিগয় হাদীসের ভিডিতে মক্কার অবতীর্ণ হওয়াকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন! তির-মিয়ীতে হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুলাহ্ (সা) করেকজন লোকের সামনে সমগ্র স্বা আর-রহমান তিলাওয়াত করেন। তাঁরা খনে নিশ্চুপ থাকলে রসূলুলাহ্ (সা) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তিলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবাদ্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উডম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার

আরাতটি তিলাওরাত করতাম, তখনই তারা সমন্বরে বলে উঠত :

আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যই সমন্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মন্ধায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মন্ধায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রস্লুলাহ্ (সা) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন। সব হাদীস ধারা জানা যায় যে, সূরাটি মন্ধায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ খারা ওক্ন করার তাৎপর্য এই যে, মন্ত্রীর কাক্ষিয়য়া আরাহ্ তা'আলার এই নাম সম্পর্কে অবসত ছিল মা। তাই মুসলমানদের মুখে 'রহমান' মাম খনে তারা বলাবলি করত: وَمَا الرَّحُونَ রহমান জাবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই 'রহমান' শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেওয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমান্ত আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও করুণা। নতুবাতার দায়িছে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেকী নন।

হয়েছে। কোরআন সর্বরহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহনৌকিক ও পারনৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম কোরআনকে কায়মনোবাকে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। কলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত দারা গৌরবাদিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা–বাদশাহ্রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুষায়ী ু ি কিয়াপদের দুটি কর্ম থাকে—এক. যা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দুই. যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্ত দিতীয় কর্ম অর্থাৎ কাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রসূলুয়াহ (সা) উদ্দেশ্য। কেননা, আয়াহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্ট জীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে য়ে, কোরআন নাষিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্ট জগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সৎ কর্ম শিক্ষা দেওয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইসিত করার জন্যই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْا نَسَ إِلَّا لَهِعَبْدُ وَ نِ ضَاءِ وَالْا نَسَ إِلَّا لَهِعَبْدُ وَ نِ ضَاءِ وَالْعَبْدُ وَ فَ ضَاءِ وَالْعَبْدُ وَ فَ ضَاءَ وَالْعَبْدُ وَ فَ ضَاءَ وَالْمَاتِينَ وَ الْأَنْسُ إِلَّا لَهُعُبُدُ وَ فَيَ ইবাদত করার জন্য করেছি। বঁলা বাহল্য, আল্লাহ্র শিক্ষা বাতীত ইবাদত হতে পারে না । কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব স্থানির জগ্নে স্থান লাভ করেছে।

মানব স্পিটর পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তল্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই য়ে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অভিছ ও ছায়িছের সাথে ষেসব অবদান সম্পর্কয়ুক্ত; য়েমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরকার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে মানব ও জন্ত-জানোয়ার নিবিশেষে প্রাণীমায়ই অংশীদার। কিন্তু ষেসব অবদান বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপরের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন

অস এবং এটা কার্যত তিই আয়াতের তফসীরও।

जाहार् जा'वाला मानूत्यत कना छमस्रत ७ الشَّمْس وَ الْعَمْر بحسباً ن

নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্ষ ও চল্লের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি প্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে।

শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা

শব্দের বহবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্তের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্তের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়।

وه المحمد والمحمد وا

বর্তমান যুগকে বিভানের উন্নতির যুগ বলা হয়। বিভানের বিস্ময়কর নব নব আবিক্ষার প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে হতবুদ্ধি করে রেখেছে। কিন্তু মানবাবিকৃত বস্ত ও আল্লাহ্র স্টির মধ্যে সুস্পট পার্থক্য প্রত্যেকেরই চোখে পড়ে। মানবাবিকৃত বস্তুর্মধ্যে ভাঙাগড়া এক অপরিহার্য বিষয়। মেশিন ষতই মজবুত ও শক্ত হোক না কেন কিছু-দিন পর তা মেরামত করা, কমপক্ষে কিছুটা পরিকার-পরিক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়ে।

মেরামত ও পরিভ্রকরণের সময়ে মেশিনটি অকেজো থাকে। কিন্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রবৃতিত এই বিশালকায় গ্রহণুলো কোন সময় মেরামতের মুখাপেক্ষী হয় না এবং এদের অব্যাহত পতিধারায় কোন পার্যকাও হয় না।

কাণ্ডবিশিন্ট বৃদ্ধকে والنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّا وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّا وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّجَم وَالنَّا وَالنَّجَم وَالنَّحِم وَالنَّحِم وَالنَّحِم وَالنَّجَم وَالنَّا وَالنَّجَم وَالنَّالِ وَالنَّبَاعُ وَالنَّالِي وَلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَلِي وَلَّالِي وَلِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَلِي وَالنَّالِي وَلِي وَلَّالَّالِي وَالنَّالِي وَلَّالِي وَلَّالِي وَلَّالِي وَلِي وَلَّا وَاللَّالِي وَلَّال

पृष्ठि विभन्नी ए وضع ७ رنع - و السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَ ا نَ

খেনর অর্থ সমুন্নত করা এবং ু শব্দের অর্থ নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলা হয়েছে। ছানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অভ্জুজি। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও প্রেচ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমন্ত কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ধেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমুন্নত করার কথা বলার পর মীষান ছাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের

পর বলা হয়েছে। তিন্দু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ মীযান স্থানের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই য়ে, মীযান স্থানন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বণিত মীযানকে যথাযথ বাবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সায়মর্ম হক্ষে নায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে সমুল্লতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ে, আকাশ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় য়ে, আকাশ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝানেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই অনর্থ হবে।

হয়রত কাতাদহি, মুজাহিদ, সুদী প্রমুখ 'মীর্যান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায়-বিচার। কেননা, মীরান তথা দাঁড়িপারার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচারই। তবে মীর্যানের বচলিত অর্থ হল্ছে দাঁড়িপারা। কোনি কোন তফসীরাবদ মীর্যানকে এই অর্থেই নিরেছেন। এর সার্যামত পার্লারক লেনদেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েয় করা। এখানে মীর্যানের অর্থে এমন ষত্র দাখিল আছে, ফল্মারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পালা-বিশিপ্ট হোক কিংবা কোন ভাধুনিক পরিমাণ্যন্ত হোক।

و الْمَهْوَا وَي الْمِهْوَا وَ الْمَهُوَا وَ الْمَهُوَا وَ الْمَهُوَا وَ الْمَهُوَا وَ الْمَهُوَا وَ الْمَهُوَا वक्का वाज्य कत्रा रहित्र वाज्य वाज्य वाज्य वाज्य का वाज्य वाज्य कर्ता रहित्र वाज्य वाज्य वाज्य कर्त्रा कर्त्र क्ष्म क्

سُعْسُطُ — অর্থাৎ ইনসাফ সহকারে ন্যায়া ওজন কায়েম কর।

- قَا فَوْمُوا الْوَ وْنَ بِالْقَسْطُ

- هُمُوا الْوَ وْنَ بِالْقَسْطُ

- هُمُوا الْوَ وْنَ بِالْقَسْطُ

آتَوْمُوا الْرَوْزُنَ ـــوَ لاَ تَخْسُرُوا الْمِهْزُانَ वात्का যে বিষয়টি ধনাত্মক ভরিতে বাক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভরিতে বণিত হয়েছে। বলা বাহলা, ওজনে কম দেওয়া হারাম।

ভুগ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে الله وَالْا رَضَ وَضَعَهَا لَلَا ذَامِ وَالْا رَضَ وَضَعَهَا لَلَا ذَامِ مَا عَلَمَ ا বায়যাভী বলেন ঃ যার আত্মা আছে, সেই —আয়াতে المام বলে বাহ্যত মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَبَاتِي الْلا ءَ رَبِّيكَ الله ءَ رَبِّيكَ مَا تَعْمَا وَلَا وَالْاَءَ وَالْاَعْمَا وَالْالْعُمَا وَالْاَعْمَا وَالْاَعْمَا وَالْاَعْمَا وَالْاَعْمَا وَالْاَعْمَا وَالْعُمَا وَالْاَعْمَا وَالْاَعْمَا وَالْعُمَا وَمُعَلَّا وَمُعَلَّا وَالْعُمَا وَالْ

শক্তি کم এর বহবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, اکمام — وَ الفَّحَدُلُ ذَاتُ الْكُمَامِ যা খজু র ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

عَمْف وَالْعَمْف এর অর্থ শস্য , যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর
ইত্যাদি। عمف সেই খোসাকে বলে, যার ভেতরে আল্লাহ্র কুদরতে মোড়কবিশিল্ট
অবস্থায় শস্যের দানা স্থিট করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিল্ট হওয়ার

#### www.almodina.com

কারণে শন্যের দানা দূরিত আরহাওয়া ও প্যেকা-মাকড় ইত্যাদি থেকে পরিচ্চার-পরিচ্ছার
থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে
আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর,
এর, এক একটি দানাকে স্থিটকর্তা ক্রিক্সপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি ঘারা স্থিট করেছেন।
এরপর কিভাবে একে কীট-পতন্ন থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আবরণ দারা আর্ত করেছেন।
এক কিছুদ্ধি পর্ট সেই দানা ভোমাদের মুখের গ্রাসে পরিপত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবত আরও
একটি অবদানের দিকে ইনিত করা হয়েছে যে, এই খোসা ভোমাদের চতুষ্পদ জন্তর খোরাক
হয়, যাদের দুধ ভোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগদি। ইবনে যায়েদ (র) আয়াতের এই

অর্থই বুঝিয়েছেন। আলাহ্ তা'আলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন রক্ষ থেকে নানা রকমের সুগলি এবং সুগলিযুক্ত ফুল স্থিটি করেছেন। ুক্রেটি কোন কোন সময় নির্মাস ও রিমিন্দের অর্থেন্ড বাবহাত হয়। বলা হয় বিশিষ্টি কোন কোন সময় নির্মাস ও অর্থাৎ আমি আলাহ্র রিমিক অন্বেমণে বের হলাম। হয়রত ইবনে আকাস (রা) আয়াতে ুক্রিটির এ তফসীরই করেছেন।

আয়াতে জিন ও মানবকৈ সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের প্রাক্তিনা থেকে একথা বোঝা যায়।

ভেনিত এন তিনিত এন তিনিত এন তিনিত এন তিনিত এন বলে সরাসরি মৃতিকা বলে সরাসরি মৃতিকা থেকে হল্ট আলম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তিনিত এর অর্থ গানি মিল্লিত ওফ মাটি। তানিত এর অর্থ গোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে গোড়ামাটির ন্যায় ওফ মৃতিকা থেকে হল্টি করেছেন।

এর অর্থ জিন জাতি। جا ن حَلَقَ الْجَعَانَ مِن مَّا رِجٍ مِّن نَّارٍ وَمَن مَّا رِجٍ مِّن نَّارٍ وَمَ اللهِ وَهِ অর্থ অগ্নিশিখা। জিন স্পিটর প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব স্পিটর প্রধান উপাদান স্থিকা।

ر بُ الْمَشْرِ دَّوْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِ بَوْنِ الْمَعْرِ وَوَبُ الْمَغْرِ بَوْنِ الْمَغْرِ وَوَبُ الْمَغْرِ و معانه علام مغرب अधीर উদয়াচন এবং مغرب অখাৎ অভাচন

www.almodina.com

ভিন্ন ভিন্ন ভায়গায় হয়। আয়াতে সম্বৎসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অন্তাচলকে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এई مَرْجَ الْبَحْرِيْسِ अब्र जािख्याितक जर्भ वाशीन ७ मूज हिए एन्डिशा

উভয় প্রকার দরিয়া স্থিট করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একরে মিলিও হয়ে যায়, যার নযীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃদ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতক্ত থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিপ্রিত হয় না। আলাহ তা আলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জনাই বলা হয়েছেঃ

পরস্পরে মিলিত হয় ; কিন্ত উভয়ের মাঝখানে আল্লাহ্র কুদরতের একটি অভরাল খাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরকে মিল্লিত হতে দেয় না।

مرجان नात्मत्र वर्ध त्याि वर يتخُرُجُ منْهُما اللَّوْ لُو وَ الْمَرْجَانَ

এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মণিমূজা। এতে রক্ষের ন্যায় শাখা হয়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, মোতি ও মণিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়ার এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্র ইৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির সমুদ্র প্রবহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজ্বাধ্য নয়। মিঠা পানির সমুদ্র প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্র পতিত হয় এবং সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রক মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

वहराठन। এর এক অর্থ নৌকা, জাহাজ। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। منشئات في البحريا لا علا م गक्षि المنشئات (থাকে উভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উ চু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে, যা পতাকার নাায় উ চু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল ও পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

## كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ أَ قَ يَنْغَى وَجُهُ دُبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإ

كُرَامِرَ فَ فَبِأَي الآمِ رَبِّكُمَا ثُكَاذِبن ويسْعُلُهُ مَن فِي السَّلَاتِ الْكُمْ مِنْ كُلِّ يَوْمِرِهُو فِي شَالِن فَفِياً بِي اللَّهِ رَبِّكُمَا كُلَّوْ بَنِي سَنَفُرُءُ لَكُمُ آيُّهُ الثَّقَالِي ۞ فَبِالْتِي الْآءِ رَبِّكُمَّا ثُكَرِّبِي ۞ لِمُعْتَدُ جِنّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتُطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّلُولِ وَ الْمَا مُنْ مِنْ فَانْفُذُواْ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطِينٍ ۚ فَبِلَتِي الْكَارِ رَجِكُمَا كُلَدِبْنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمُا شُوَاظٌ مِّنُ تَارِذٌ وَنَحَاسُ فَلَا تَنْتَصِرُكِ ۞ فَيَاتِي ٰ الآرِ رَبُّكُمَا تُكَانِّبِن ۞ فِإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآ إِ كَانَتْ وَنُهُدَ تُمَّا كَالدِّمَانِ ﴿ فَبِلَتِ الْآرِ رَبِّكُمَا تُتُكَذِّبُنِ ﴿ بِنِهِ لَا يُسْئِلُ عَنْ ذَنْئِهِ ۗ إِنْسُ وَلا جِكَانٌّ ۞ فَيَاتِي الَّا ۗ مُتَكُّمُنَا كَذِّبْن ۞ يُغْرَفُ الْمُخْرِمُونَ بِسِنِهَاكُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَ قُـدَامِر ﴿ الآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبنِ ﴿ مَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهِ نَ ﴿ يُطُونُونَ بَنِينَهَا وَبَنِينَ حَمِينِمِ الْهِ ﴿ فَمِلْتِ الْأَرِ يُكُمَّا كُلُوبِين أَ

(২৬) ভূপ্তের সবকিছুই ধবংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমময় ও মহানুভব পালনকর্তার সভা ছাড়া। (২৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমগুল ও ভূমগুলের স্বাই তাঁর কাছে প্রাথী। তিনি সর্বদাই কোন-না-কোন কাজে রত আছেন। (৩০) জতএব ভোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘুই তোমাদের জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমগুল ভূমগুলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলার, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব তোমরা উভয়ে তোমানে উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার

করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলির ও ধূমকুঞ্চ তথন ভোমরা সেরব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অধীকার করবে? (৩৭) যথন আকাশ বিদীর্গ হবে, তখন হরে বাবে রজিমাভ, লাল চামড়ার ন্যায়। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অধীকার করবে? (৩৯) সেদিন মানুব না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অধীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতএব তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেওয়া হবে। (৪২) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অধীকার করবে? (৪৬) এটাই জাহারাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহারামের অগ্নি ও ফুইভ পানির মাঝখানে প্রদক্ষিপ করবে। (৪৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অধীকার করবে?

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

( এ পর্যন্ত যেসব অবদানের কথা তোমরা ন্তনলে, তোমাদের উচিত তওহীদ ও ইবাদতের মাধ্যমে এওলোর কৃতভতা আদায় করা এবং কৃষ্ণর ও গোনাহের মাধ্যমৈ অকৃ-তক্ততা না করা। কেননা, এ জগত ধ্বংস হওয়ার পর আরেকটি জগৎ আসবে। সেখানে ঈমান ও কুফরের কারণে প্রতিদান ও শান্তি দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে তাই বণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ) ভূপ্ঠের সবকিছুই (অর্থাৎ জিন ও মানব) ধ্বংস হয়ে যাবে এবং (একমান্ত) আপনার পালনকর্তার মহিমমর ও মহানুভব সতা অবশিষ্ট থাকবে। (উদ্দেশ্য জিন ও মানবকে হঁশিয়ার করা। তারা ভূপ্চে বসবাস করে। তাই বিশেষভাবে ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে বলা হয়েছে। এতে জরুরী হয় না যে, অন্য কোন বস্ত ধ্বংস হবে না। এখানে আরোহ্ তা'আলার দু'টি ৩ণ উল্লেখ করা হয়েছে। মহিমময় ও মহানুভব। প্রথমটি সভাগত ও দিতীয়টি আপেক্ষিক। এর সারমর্ম এই যে, অনেক মহি-মান্বিত ব্যক্তি অপরের অবস্থার প্রতি দৃক্পাত করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মহামহিম হওয়া সত্ত্বেও বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কুপা করেন। পৃথিবী ধ্বংস হওয়া ও এরপর প্রতিদান ও শান্তিদানের সংবাদ দেওয়া মানুষকে ঈমানরূপ ধন দান করার নামান্তর। তাই এটা একটা বড় অবদান। সেমতে বলা হয়েছে :) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকতার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (তিনি এমন মহিমময় ষে,) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁরই কাছে (নিজ নিজ প্রয়োজন) প্রার্থনা করে। (ভূমণ্ডলে বসবাসকারীদের প্রয়োজন **বর্ণনা সাপেক্ষ** নয়। নভোমগুলে বসবাসকারীরা পানাহার না করলেও দয়া ও অনুকম্পার মুখাপেক্ষী। অতএব আঞ্লাহ্ তা'আলার মহানুভবতা প্রকারাভরে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তিনি সর্বদাই, কোন-না-কোন কাজে রত থাকেন। (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কাজ করা তাঁর সম্ভার জন্য অপরিহার্য। বরং অর্থ এই যে, বিশ্বচরাচরে যত কাজ হচ্ছে, সবঁই তাঁরই কাজ। তাঁর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পাও এর অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং মহিমময় হওয়া সন্ত্রেও এরাপ অনুগ্রহ

এক্সিলা করাও একটি মহান অবদান)। অতএব হে মানব ও জিন। তোমরা তোমাদের পালন-কুর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? ( অতঃপর আবার পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে বলা হচ্ছে, তোমরা মনে করো না ষে, ধ্বংসের পর শান্তি ও প্রতিদান হবে না , বরং আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করব এবং माश्वि ও প্রতিদান দেব। বলা হচ্ছেঃ) হে মানব ও জিন। আমি শীঘ্রই তোমাদের (ছিসাব-নিকাশের ) জন্য কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (অর্থাৎ হিসাব কিতাব নেব। রূপক ও আতিশয্যের আর্থে একেই কর্মমুক্ত হওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আতিশয্য এভাবে বোঝা ষায় যে, মানুষ সব কাজ থেকে মুক্ত হয়ে কোন কাজে হাত দিলে একে পূর্ণ মনোনিবেশ বলে গণ্য করা হয়। মানুষের বুঝবার জন্য একথা বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার শানি এই ধ্য়, তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাঁধা হয়ে যায় না। তিনি যে কাজে মনোবিৰেশ করেন পূর্ণরূপেই মনোনিবেশ করেন। আল্লাহ্র কাজে অসম্পূর্ণ মনোনিবেশের সম্ভাবনা নেই। এই হিসাব নিকাশের সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান। তাই বলা হচ্ছে ঃ ) হে জিন ও মানব । তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ( এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে ) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? (হিসাব-নিকাশের সময় কারও পলায়ন করারও সভাবনা নেই। তাই ইরশাদ হচ্ছেঃ) হে জিন ও মানবকুল। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমা স্মৃতিক্রম করে বাইরে চলে যাওয়া যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে (আমিও দেখি,) তোমরা চলে যাও, (কিন্তু) শক্তি ব্যতীত তোমরা চলে যেতে পারবে না। (শক্তি তোমাদের নেই। কাজেই চলে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। কিয়ামতেও তদুপ হবে। বরং সেখানে অক্ষমতা আরও বেশী হবে। মোটকথা, পলায়ন করার সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়টি বলে দেওয়াও হিদায়তের কারণ এবং একটি মহান অবদান।) অতএব হে জিন ও মানব! ভোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে)কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (উপরে যেমন হিসাব-নিকাশের সময় তাদের অক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অতঃপর আষাবের সময় তাদের অক্ষমতা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ হে জি<del>ন</del> ও মানব অপরাধীরা ! ) তোমাদের প্রতি (কিয়ামতের দিন ) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধূয়কুজ ছাড়া হবে। অতঃপর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না। একথা বলাও হিদায়তের উপায় হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান )। অতএব হে জিন ও মানব । তোমরা তোমা-দের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? (যখন হিসাব-নিকাশ নেওয়া ও এতদসঙ্গে তোমাদের অক্ষমতার কথা জানা গেল, তখন কিমামতের দিন প্রতিদান ও শাস্তির বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে গেল। সুতরাং ) যখন (ছিয়ামত আসবে এবং ) আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন হয়ে যাবে রক্তিমাভ, লাল চামড়ার হ্মভ ু। (ক্রোধের সময় চেহারা রক্তিমাভ হয়ে যায়। ক্রোধের আলামত হিসাবেই সম্ভবত এই রং হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি মহান অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা ছোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকাব্ধনারে ে অতঃপর বলা হচ্ছে যে, অপরাধী ও অপরাধের পরিচয় আক্লাহ্ তা আলার জানা আছে, কিন্তু ফেরেশভারা অপরাধীদেরকে কিডাবে চিনবে ? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ ): অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে। (কারণ তাদের

p. 2-127

চেহারা কৃষ্ণবর্গ ও চকু নীলাভ হবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে । ১ কুই এবং

অতঃপর তাদের কেশার ও পা ধরে টেনে নেওয়া

হবে। এবং জাহায়ামে নিক্ষেপ করা হবে জর্মাৎ আমল জনুযায়ী কারও ক্ষেশাপ্ত এবং কারও পা ধরা হবে অথবা কখনও কেশাগ্র এবং কখনও পা ধরা হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান)। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পাল্লনকর্তায়ু (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্ত্রীকার করবে ? এটাই সেই জাহায়াম, যাকে অপরাধীরা মিখ্যা বলতো। তারা জাহায়াম ও ফুটভ পানিরু মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (অর্থাৎ কখনও অগ্নির আযাব এবং কখনও ফুটভ পানির আযাব হবে। এই সংবাদ দেওয়াও একটি অবদান) অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা ভোমাদের পালনকর্তায় (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্ত্রীকার করবে।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاكْرَامِ

এর অর্থ এই যে, ভূপ্তে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীরান এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আরাতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জন্মরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশছিত স্ভট বিশু ধ্বংসশীল নয়। কেননা জন্য এক আয়াতে আরাহ্ তাজালা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র স্ভিত্ততের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও বাজা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَجُهُ وَبُكَ وَبُكَ अधिकाश्य তফসীরবিদের মতে خبي वर्षा आहार् তা'আলার সভা এবং শব্দের ربك সম্বোধন সর্বনাম দারা রস্লুলাহ্ (সা)-কে বোঝানো হয়েছে। এটা সাইয়োদুল আদ্বিয়া মুহাম্মাদুর রাস্লুলাহ্ (সা)-র একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে وبده এবং কোথাও وبدك

প্রসিদ্ধ তরুসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথি-বীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একুমান্ত আলার স্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরাপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সভাগতভাবে ধ্বংসশীল। এওলোর মধ্যে চিরভারী হওয়ার যোগাতাই নেই। আরেক অর্থ এরাপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এওলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোরআন পাকের নিশ্নোজ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

وَا عَنْدُ رَمَا عَنْدُ لَا يَا وَ — অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ-সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, সৃখ-কল্ট অথবা ভালবাসা ও শনু তা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আন্নাহ্র কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিল্ট থাকবে। আন্নাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেওলো ধ্বংস হবে না।

्वर्थां अहे नान क्रियां परियां प्रियां प्रियां विक्र

মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমান্ত তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা—বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষত দিরিপ্রের প্রতি জক্ষেপও করবেন না, বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্কৃতি জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অন্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া ত্বনেন। পরবর্তী আয়াতে

এই বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। وَالْإِكْوَامِ বাকাটি আল্লাহ্

তা আলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয়। তিরমিয়ী, নাসায়ী ও মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে রসূলুক্লাহ্ (সা) বলেন ঃ
আর্থাৎ তোমরা "ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম"
বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক)।—মাহহারী

আকাশ ও পৃথিবীর সমন্ত সৃষ্ট বন্ত আরাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তার কাছেই প্রয়ো-জনাদি যাচ্ঞা করেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিযিক, স্বাস্থ্য, নিরাপতা, সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহ্মত ও জারাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানা-

হার করে না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী।

শব্দিটি শুল্প বাক্যের الله اله অর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের এই যাচ্ঞা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃল্ট বস্ত বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলা বাহল্য, পৃথিবীয় ও আকাশস্থ সমগ্র স্লুট জীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব -অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে ওনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে ? তাই কুর্ম এই সুর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে ওনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে ?

এর সাথে وَالْمُوْمُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُولُومُ وَلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُولُومُ وَلُولُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلُومُ وَلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُ وَالْمُلُولُولُولُولُومُ وَلِمُ وَلِمُلْمُولُومُ وَلِمُلْمُ وَلِمُلْمُولُولُولُولُولُومُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ وَلِمُلْمُ وَلِمُ لِلْمُلْمُلُومُ وَلِمُولُومُ وَلِمُ وَلِلْمُلُومُ وَلِمُلُولُومُ وَلِمُولُومُ وَلِمُلُولُ

শক্টি النّعَلَاقِ এর ছি-বচন। যে ব্সর
ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষার তাকে ثقل বলা হয়। এখানে মানব ও জিন
জাতিদ্বর বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূল্রাহ্ (সা) বলেনঃ انی تا رک অর্থাৎ আমি দুটি ওজনবিশিল্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ছেড়ে হাচ্ছি। এওলো
তোমাদের জন্য সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে کتاب الله و سنتی বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে کتاب الله و سنتی বলে এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে و عتر تی
برال বিশিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, عنر تی বলে রস্ল্রাহ্ (সা)-এর
বংশগত ও আধ্যাজিক উভয় প্রকার সন্তান-সভতি বোঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে
কিরামও এর অন্তর্ভু জে। হাদীসের অর্থ এই বে, রস্লুরাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর দুটি বিষয়
মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধনের উপায় হবে—একটি আলাহ্র কিতাব কোরআন ও
অপরটি সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের কর্মপদ্ধতি। যে হাদীসে সুমত শব্দ বাবহাত হয়েছে,
তার সারমর্ম হচ্ছে, রস্লুরাহ্ (সা) এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে-কিরামের মাধ্যমে মুসলমানদের
কাছে পৌছেছে।

মোটকথা, এই হাদীসে گَعْلَوْن বলে দুটি ওজনবিশিস্ট ও সম্মানার্হ বিষয় ৰোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই گُلُّن ৩২---- বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে ষত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিক্ট ও সম্মানার্হ। ঠ্বিপরীত শব্দ হছে কর্ম তাহি কর্মব্যক্ত তা বেং দুই এখন সেই কাজ সমাক্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় স্কট জীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে বাস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্য বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَنْفُرْغُ শব্দটি রাপক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের ওরুত্ব প্রকাশ করার জনা বলা হয়ঃ আমি এই কাজের জনা অবসর লাভ করেছি, অর্থাৎ এখন এ কাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ ভার ভো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব আল্লাহ্র কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ্ তা আলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্র করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে; অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ ও ইনসাক সহকারে কয়সালা প্রদান।—( রহল মা আনী )

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে والمنافقة শব্দ আরা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে, অর্থাৎ সকল জিন ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শান্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে এ ১৯৯ এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অপ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্বত ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন আনতিকে আলাহ ত্যাতালা এ ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অপ্রে

উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই ঃ হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরাপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসভব্যকৈ সভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

আয়াতে যদি মৃত্যু থেকে পলায়ন বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এই দুনিয়াই এর দৃষ্টাঙ। এখানে ভূপৃষ্ঠ থকে আকাশ পর্যন্ত সীমা ডিলিয়ে বাইরে চলে যাওয়া কায়ও পক্ষে সভবপর নয়! এসব সীমা ডিঙানোর উল্লেখও মানুষের ধারণা অনুযায়ী করা হয়েছে। নতুবা যদি ধরে নেওয়া হয়য়ে, কেউ আকাশের সীমানা ডিলিয়ে বাইরে চলে গেল, তবে তাওঁ আল্লাহ্র কুদরতের সীমানার বাইরে হবে না। পক্ষান্তরে যদি আয়াতে একথা বোঝানো হয়ে থাকে য়ে, হাশরের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহি থেকে পলায়ন অসম্ভব, তবে এর কার্যত উপায় কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তা এই য়ে, কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সব ফেরেশতা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এসে যাবে এবং মানব ও ও জিনকে চতুদিক থেকে অবরোধ করে নেবে। কিয়ামতের ভয়াবহ কাশু দেখে মানব ও জিন বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করবে। অতঃপর চতুদিকে ফেরেশতাদের অবরোধ দেখে তারা স্বস্থানে ফিরে আসবে।—(রহুল মার্ণআনী)

কৃত্রিম উপপ্রহ ও রকেটের সাহাষ্যে মহাশূন্য যাত্রার কোন সম্পর্ক এই আয়াতের সাথে নেই: বর্তমান যুগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমানা অতিক্রম করার এবং রকেটে চড়ে মহাশূন্যে পৌছার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হছে। বলা বাহুল্য, এসব পরীক্ষা আকাশের সীমানার বাইরে নয়; বরং আকাশের ছাদের অনেক নীচে হছে। এর সাথে আকাশের সীমানা অতিক্রম করার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞানীরা তো আকাশের সীমানার কাছেও পৌছতে পারে না —বাইরে যাওয়া দ্রের কথা। কোন কোন সরলপ্রাণ মানুষ মহাশূন্য যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বৈধতার পক্ষে এই আয়াতকেই পেশ করতে থাকে—এটা কোরআন সম্পর্কে অক্ততার প্রমাণ।

 তক্ষসীরবিদ এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিল্ট ধরে নিয়ে এরাপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরাপ করতেও চাও, তাবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিপ ও ধ্য়কুজ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে কাসীর)

বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব থেকে আ্থারক্ষার জন্য জিন ও মানবের মধ্য থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবৈ না।

অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিন্তাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদি ভানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ্ কেন করলে? হযরত ইবনে আক্রাস (রা) এই তফসীর করেছেন। মুজাহিদ বলেনঃ অপরাধীদের শান্তিদানে আদিশ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিন্তাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ্ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না। কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহালামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী

আয়াতে এই বিষয়বস্ত বিধৃত হয়েছে। উপরোজ উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহালানে নিক্ষেপ করার ফয়-সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবেনা। তারা আলামত দারা চিহ্নিত হয়েই জাহালামে নিক্ষিণ্ড হবে।

হ্যরত কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিন্ডাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্থীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। ইবনে কাসীর বণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমওল কৃষ্ণবর্ণ ঐ চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কল্টের কারণে চেহারা বিষয় হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে।

كَذِبِي ﴿ مُدُمَا مَا ثَنْنِ ﴿ فِي

# مُثَّكِبِينَ عَلَّ رَفُرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِتٍ حِسَانٍ فَ فَيالِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكَ فِي الْكِلِي وَالْإِكُونِ وَلَا النَّمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلْلِي وَالْإِكُونِ وَلَا كُوامِنَ لَا اللَّهُ رَبِّكَ ذِى الْجَلْلِي وَالْإِكُوامِنَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ وَالْإِكُونِ وَلَا اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে <del>দুটি</del> উদ্যান । (৪৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অব– দানকৈ **অমীকার করবে** ? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পরববিশিণ্ট। (৪৯) অতএব তোমরা উভরে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভন্ন উদ্যানে আছে বহুমান দুই প্রস্তবণ ৷ (৫১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন-কর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? (৫২) উডয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রক্ষের হবে। (৫৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকভার কোন কোন্ অবদানকে অভীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আন্তরবিশিস্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন্ কোন্ অবদানকে অভীকার করবে ? (৫৬) তথায় থাকবে জানতনয়ন। রমণিগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? (৫৮) প্রবান ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণিগণ। (৫৯) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন-কর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? (৬০) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পূরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দৃটি ছাড়া আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন্ কোন্ অবদানকে অঘীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদেলিত দুই প্রস্তবণ। (৬৭) অতএৰ তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকতার কোন্ কোন্ অৰদানকে অস্বীকার করবে ? (৬৮) তথার আছে ফল-মূল, খজুর ও জানার। (৬৯) জতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? (৭০) সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সু**দরী রমণিগণ।** (৭১) **অভএ**ব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ? (৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হরগণ। (৭৩) অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তায় কোন্ কোন্ অবদানকে অম্বীকার করবে ? (৭৪) কোন জিন ও মানৰ পূৰ্বে তাদেরকে স্পৰ্ণ করেনি : (৭৫) অতএৰ তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকভার কোন্ কোন্ অবদানকে অভীকার করবে ? (৭৬) তারা সবুজ সসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্য-বান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অভীকার করবে ? (৭৮) কত পুল্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, বিনি মহিমময় ও মহানুভব।

#### তফ্সীয়ের সার-সংক্ষেপ

وَمِنْ वात्माता जात्राजनगर وَلَمَنْ غَانَى वात्म पृष्ठि উদ্যানের এবং وُمِنْ

थित्क पृष्टि উদ্যানের উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত উদ্যানবয় বিশেষ নৈক্ট্য-

শীলদের জন্য এবং শেষোক্ত উদ্যানদম সাধারণ মু'মিনদের জন্য। এর প্রমাণ পরে বণিত হবে। এখানে তথু তফসীর লেখা হচ্ছে। পূর্ববতী আয়াতসমূহে অপরাধীদের শাস্তি বণিত হয়েছিল। এখান থেকে সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের প্রতিদান বর্ণনা করা হচ্ছে। জারা-তীগণ দুই ভাগে বিভক্ত-বিশেষ শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী। অতএব) যে, ব্যক্তি (বিশেষ ত্রেপীর এবং ) তার পালনকর্তার সামনে দভায়মান হওয়ার (সর্বদা) ভয় রাখে। (এবং ভয় রেখে কুপ্রর্তি ও পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে, এটা বিশেষ ভ্রেণীরই অবস্থা। কারণ সাধারণ দ্রেণী মাঝে মাঝে ভয় রাখে এবং মাঝে মাঝে পাপকর্মও করে ফেলে; যদিও তওবা করে নেয়। মোটকথা যে ব্যক্তি এরূপ আল্লাহ্ভীরু) তার জন্য (জাল্লাতে) দুটি উদ্যান রয়েছে। (অর্থাৎ প্রতিজনের জন্য দুটি উদ্যান। এই একাধিক উদ্যান <del>থাকার</del> রহস্য সম্ভবত তাদের সম্মান ও বিশেষ মর্মাদা প্রকাশ করা, যেমন দুনিয়াতে ধনীদের কাছে অধিকাংশ স্থাবর-অন্থাবর সম্পদ একাধিক হয়ে থাকে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে)কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিস্ট হবে। (এতে ছায়ার ঘনত্ব ও ফল-ফুলের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত আছে )। অতএব হে জ্বিন ও মানব ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে জরীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অমীকার করবে? উডয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফলের দুই প্রকার হবে। (এতে অধিক স্থাদ প্রহণের সুযোগ আছে)। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদা-নের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে? তারা তথায় রেশুমের আশুর বিশিষ্ট বিহানায় হেলান দিয়ে বসবে। (নিয়ম এই ষে, উপরের কাপড় আশুরের তুলনায় উৎকৃষ্ট হয়। আভরই যখন রেশমের, তখন উপরের কাপড় কেমন হবে অনুমান করা যায় )। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। (ফলে দঙায়মান, উপবিষ্ট, শান্ধিত স্বাবছায় অনায়াসে ফল হাতে আসবে)। অভএব হে জিন ও মানব। ভোমরা ভোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে জনীকার করবে? তথায় (অর্থাৎ উদ্যানের প্রাসাদসমূহে) আনতনয়না রমণিগণ (অর্থাৎ হরগণ) থাকবে, যাদেরকে তাদের (অর্থাৎ এই জালাতীদের) পূর্বে কোন জিন ও মানব ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অব্যবহাতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমা-দের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অখীকার

করবে? (তাদের রাপলাবনা এত পরিফার ও বৃচ্ছ হবে) যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ। অতএব হে জিন ও মানব : তোমরা তোমাদের পালনকর্তার। (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অয়ীকার করবে? (অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তকে জোরদার করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরক্ষার ব্যতীত আর কি হতে পারে ? (তারা চূড়ান্ত আনুগত্য করেছে, তাই পুরস্কারও চূড়ান্ত পেয়েছে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? (এ হচ্ছে বিশেষ ভ্রেণীর জান্নাতীদের উদ্যানের জবন্থা। এখন সাধারণ মু'মিনদের উদ্যান বর্ণিত হচ্ছেঃ) এই দুটি উদ্যান ছাড়া নিশ্ন-স্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (প্রত্যেক সাধারণ মু'মিন দু দুটি করে পাবে। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে ) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ? উভয় উদ্যান ঘন সবুজ হবে । অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অশ্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে থাকবে উতাল দুই প্রস্তবণ। অতএব হে জিন ও মানব ৷ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য খেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অন্থীকার করবে? (উডাল হওয়া প্রস্তবদের স্বভাব। উপরের প্রস্তরণরও একই অবস্থা। সেখানে অতিরিক্ত তর্ন্থের বহমানও বলা হয়েছে। সুতরাং এটা ইন্নিত যে, এই প্রস্তবণ বহমান হওয়ার ব্যাপারে প্রথমোক্ত প্রস্তবণ-षয়ের চাইতে কম এবং এই উদ্যানষয় সেই উদ্যানষয়ের চাইতে নিম্নস্তরের)। উভয় উদ্যানে আ**ছে ফল-**মূল **খজু**র ও আনার। অতএব হে জিন ও মানব I তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? সেখানে (অর্থাৎ সেখানকার প্রাসাদসমূহে) থাকবে সুশীলা, সুন্দরী রমণিগণ। ( অর্থাৎ হরগণ ) অতএব হে জিন ও মানব ৷ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ( এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে ) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ? তাঁবুতে সংরক্ষিতা লাবণ্যময়ী রুমণিগণ। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে ) কোন্ কোন্ অবদানকে অবীকার করবে ? এই জালাতী-দের পূর্বে কোন জিন ও মানব তাদেরকে ব্যবহার করেনি (অর্থাৎ অব্যবহাতা হবে)। অতএব হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে ? (সেখানে রমণিগণকে প্রবাল ও পদ্মরাগের সাথে তুলনা করা এবং এখানে তথু একে সুন্দরী বলা এ থেকেও বোঝা যায় যে, প্রথমোক্ত উদ্যানদম শেষোক্ত উদ্যানদমের চাইতে ত্রেষ্ঠ) তারা সবুজ মসন্দে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব হে জিন ও মানব। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার (এত অধিক অবদানের মধ্য থেকে) কোন্ কোন্ অবদানকে অস্থীকার করবে? ( চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই উদ্যানদয়ের বিছানা প্রথমোক্ত উদ্যানদ্যের তুলনায় নিশ্নস্তরের হবে। কেননা, সেখানে রেশমের ও আন্তরবিশিস্ট হওয়ার কথা আছে, এখানে নেই। অতঃপর পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বণিত হয়েছে। এতে সুরা

আর-রহমানে বিশদভাবে বর্ণিত বিষয়সমূহের সমর্থন ও তাকীদ আছে । কত পুণাময় আপনার পালনকর্তার নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব। (নাম বলে ভণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা সভা থেকে ভিন্ন নয়। কাজেই এই বাক্যের সারমর্ম হচ্ছে সভা ও ভণাবলী হারা প্রশংসা)।

#### আনুষলিক ভাতব্য বিষয়

**99**-

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তল্মধ্যে জায়াতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বণিত হয়েছে।

প্রথমোজ দুই উদ্যান কাদের জন্য, একথা ইন্ট্র ক্রি ক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেওয়ার ভয়ে ভৗত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলা বাছল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগশই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতস্মূহে স্পত্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিত্নস্তরের হবে।
গ্রেক্তি দুই উদ্যানের তুলনায় নিত্নস্তরের আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় য়ে, এই উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মুশ্মনগণ, যায়া মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোজ ও শেষোজ উদ্যানদ্বয়ের তক্ষসীর প্রসঙ্গে তক্ষসীরবিদগণ আরও অনেক উজি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোজ তক্ষসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা দুরুরে মনসূরের বরাত দিয়ে বয়ানুল কোরআনে এই হাদীস বণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) ত্রুতি ত্রু

عِنتَانَ مِن ذَ هِب لَلْمَقَوْرِ بَيْنَ وَ جِنتَانَ مِن وَ رَقَ لَا مِحَابِ الْيُمِيْنَ অর্থাৎ বর্ণনিমিত দুই উদ্যান নৈকটাশীলদের জন্য এবং রৌগ্য নিমিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎ কর্মপরায়ণ মু'মিনদের জন্য। এছাড়া 'দুররে মনসুরে' হযরত বারা ইবনে আয়েব থেকে বুলিত আছে ঃ العينان التي تجريان خورس النفا ختان । অর্থাৎ প্রথমোক দুই উদ্যানের দুই প্রস্তবণ, যাদের সম্পর্কে تجريان তথা বহুমান বলা হয়েছে, শেষোক দুই উদ্যানের প্রস্তবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نفاختان তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্তবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্ত যে প্রস্তবণ সম্পর্কে বহুমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রথমিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্তবণ চতুস্টয়ের সংক্ষিণত বর্ণনা, যেওলো জালাতীগণ লাভ কর্বে। এখন জীয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুনঃ

ক্ষামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হিসাবের জন্য উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভন্ম রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়া-কর্মের হিসাব দিতে হবে। বলা বাহল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকরে, সে পাপ্করের কাছে যাবে না।

কুরত্বী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ নুধ্ এর এরপ তফসীরও করেছেন যে, আলাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তার দৃশ্টির সামনে। আলাহ্ তা'আলার এই ধানেও মানুষকে পাপ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

ه قار الْنَانَ الْنَانَ وَالْأَنْنَانَ وَالْأَنْنَانَ وَالْكَالَّانَانَ وَالْكَالَّانَانَ وَالْكَالَّانَانَ وَ अब्र सन नाश्राप्त विनिन्ते रुदा। अब्र ख्यनाखानी कल अरे खा, अख्रलात हाझा । घन ७ স্নিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লিখিত উদ্যানৰয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষ্টেয়ের অভাব বোঝা যায়।

বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোজ উদ্যানদ্বয়ের বিশেষণে উদ্ধৃতি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে শেষোজ উদ্যানদ্বয়ের বর্ণনায় শুধু ইন্তি বলা হয়েছে। وُجَانِ --এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে—শুক্ষ ও আর্র । অথবা সাধারণ হাদমুক্ত ও অসাধারণ হাদমুক্ত।—(মামহারী)

ननाह अकाशिक जार्थ वावशक

হয়। এর এক অর্থ হায়েযের রক্ত। যে নারীর হায়ের হয়, তাকে তি বিলা হয়।
কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও তি বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।
আয়াতের দিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে
ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং ফেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন
জিন স্পর্ণ করেনি। দুই, দুনিয়াতে যেয়ন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর
করে বসে, জায়াতে এরাণ কোন আশংকা নেই।

পেশ করার পর ইরশাদ হয়েছে যে, সং কর্মের প্রতিদান উত্তম পুরুষ্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সং কর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরুষ্কার দেওয়া উটিত ছিল, যা দেওয়া হয়েছে।

্র ১৯ এৰ—ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃশ্টিগোচর হয়, তাকে

বলা হয়। অর্থাৎ এই উদ্যানদ্বয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্ত —বিশেষণে এই বিশেষণও শামিল আছে।

अत जर्श हातिसिक पिक पिरत ज्नोला अवर صَعَانً - فَهُواَت حَمَانً

এর অর্থ দেহাবয়বের দিক দিয়ে সুন্দরী। উভয় উদ্যানের রমণিগণ সমভাবে এই ব্রিশেষণে বিশেষিতা হবে।

وَرَنَ خَصْرِ وَ مَدِعَ هِ وَ فَرَف صَالَى مَا كَا يَكُونَ عَلَى رَثَرَف خَصْرِ وَ مَدِعَرِى حَسَانِ وَمَا مَع রেশমী বস্তু।—(কাম্স) এর দারা বিছানা, বাজিশ ও অন্যান্য বিলাসসামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাই গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃদ্ধ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। ومبقرى এর অর্থ সূত্রী ও উৎকৃত্ট বস্তু।

আলাহ্ তা'আলার অবদান ও মান্ষের প্রতি অনুগ্রহ বণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসাবে বলা হয়েছেঃ আলাহ্র পবিল্ল সভা অনন্য। তাঁর নামও শুব পুণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

### ण्ड हो । ज्या अक्रास्तिका

মক্কায় অবতীৰ্ণ, আয়াত ৯৬, রুকু ৬

## إنسيم الله الزّعفن الرّجيو

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ أَلِيسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَهُ هُفَا فِضَهُ تَافِعَهُ أَنَ إِذَا رُجِّتِ الْأَرْضُ رَجُّنَا ﴿ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بِسَّانٌ فَكَانُّتُ هُبَاءً مُنْتَبَقًا ﴾ وَكُنْتُمُ أَزُواجًا ثَلْتُهُ فَ فَأَصْبُ الْمَيْمَنَةِ أَ مَنَّا ٱصْحِبُ الْمُنْمَنَةِ ۚ وَٱصْحِبُ الْمَشْئَمَةِ فَمَّنَا ٱصْحِبُ الْمُشْئِمَةِ قُ وَ السَّبِقُوٰنَ السَّبِقُوٰنَ فَا وَلِيَكَ الْمُقَرِّبُونَ فَيْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ۗ ثُلُكَةً مِنَ الْأَوَلِيْنَ ﴿ وَقَلِيلُهُنَ الْأَخِرِينَ أَعْظُ سُرُى مَّوْضُونَةٍ ﴿ مُتَّكِبِينَ عُلَيْهَا مُتَقْبِلِينَ ﴿ يُطُونُ عَلَيْهِمْ وِلَدَّانُ مُخَلَّدُونَ ﴿ أَكْوَابِ قُو اَبَارِنِينَ هُ وَكَانِس مِنْ مَعِيْنِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَاكِهَ إِمِنَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ وَلَخِم طَلْيِهِ مِّنَّا يَشْتَهُوْنَ أَوْ وَخُورٌ عِنِينَ ﴿ كَامَثَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَوْآا مُ بِبَا كَانُوْا يَغْمَلُونَ ۞ لَا يُسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْرِيْكًا ﴿ إِلَّا وَيْلًا سَلْنًا سَلْمًا ﴿ وَأَضْحُبُ الْيَهِيْنِ فَ مَّا أَصْحَبُ الْيَهِيْنِ ﴿ فَيْ سِنْرِدِ مَخْضُوْدٍ ﴿ وَ طَلْمِ مَنْضُودٍ ﴿ وَظِلِّلَ مَّنْهُ وَدِ ﴿ وَمِلْمٍ مَّسْكُونِ ﴿ وْ - فَالِهَا لَمْ كُثِيْرَةٍ ﴿ لَا مَقُطُوْعَةٍ وَلَا مَسْنُوعَةٍ ﴿

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আলাহর নামে ওরু

(১) যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই।
(৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকশ্পিত হবে
গৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্কে চুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্রিণ্ড ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান
দিকে, কত ভাগ্যবান তারা (৯) এবং যারা যাম দিকে, কত হতভাগা তারা! (১০) অপ্রবতীগণ তো অপ্রবতীই (১১) তারাই নৈকট্যশীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা
একদল পূর্ববতীদের মধ্য থেকে (১৪) এবং অল্প সংখ্যক পরবতীদের মধ্য থেকে, (১৫)
ফর্মাচিত সিংহাসনে (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭)
তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চিরকিশোরেরা (১৮) পানপাত্র, কুঁজাও ঘাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা
হাতে নিয়ে, (১৯) যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারপ্রস্তুও হবে না।
(২০) জার তাদের গছন্দমত ফল-মূল নিয়ে (২১) এবং রুচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। (২২)
তথার থাকবে জানতনয়না হরগণ (২৩) জাবরণে রক্ষিত মোতির নায়ে (২৪) তারা যা

কিছু ক্রত, তার পুরকারবক্স**া** (২৫) তারা তথায় জবান্তর ও কোন খারাপ কথা জনবে না (২৬) কিন্তু ওনৰে সালাম জার সালাম। (২৭) যারা ডান দিকে প্রাক্তরে, তারা কত ভাগ্যৰান ! (২৮) তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা হছে (২১) এবং কাঁদি কাঁদি কৰায়, (৩০) এবং দীর্ঘ ছারায় (৬১) এবং প্রবাহিত পানিতে, (৩২) ও প্রচুর ফল-মূলে, (৩৬) ষা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়, (৩৪) আর খাকাব সমুমত শব্যায়। (৩৫) আমি জালাতী রমণিদগকে বিশেষরীপে সৃতিট করেছি। (৩৬) অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুষারী, (৩৭) কামিনী, সম্বয়ত (৩৮) ডানু দিকের লোকদের জ্ব্যা। (৩১) তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে (৪০) এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (৪১) বাম পার্ম বালেক, কভ, না হতভাগা তারা! (৪২) তারা থাকবে প্রথর বালে এবং উত্বংত পানিতে, (৪৩) এবং ধুমকুজের ছায়ায় (৪৪) যা শীতল নয় এবং জারামদায়কও নর। (৪৫) তারা ইতিপূর্বে ছাক্স্যুনীল ছিল। (৪৬) তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপ-কর্মে ডুবে থাকত। (৪৭) তারা বলত । জামরা ষখন মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনরুবিত হব ? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষণ্ণও ? (৪১) বলুনঃ পূর্ববতী ও পরবতীপণ, (৫০) - সবাই একলিত হবে এক নির্দিস্ট দিনের নির্দিস্ট সমরে। (৫১) অতঃপর হে পথন্তট, নিখ্যারোপ্কারিগণ! (৫২) ভোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে বাজুম রক্ষ থেকে, (৫৩) অতঃপর তা দারা উদর পূর্ণ করবে, (৫৪) অতঃপর তার উপর পান করবে উত্ত॰ত পানি। (৫৫) পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আগ্যায়ন।

তক্ষসীপ্রের সার-সংক্ষেত্র 💮 🚟 🚉

যখন কিয়ামত ঘটবে, যার বাস্তবতীয় কোন সংশয় নেই; (বরং তা ঘটা সম্পূর্ণ সত্য)। এটা (কতককে) নীচু করে দেবে এবং (কতককৈ) সমুন্নত করে দেবে। (অর্থাৎ সেদিন কাফিরদের লাঞ্চনা এবং মুনিনদের ইজ্জত প্রকাশ পাবে)। যখন প্রবল কম্পনে প্রকাশিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যারে, অতঃপর তা হয়ে যাবে বিক্ষিণত ধূলিকণা। তোমরা সবাই (যারা তখন বিদ্যমান থাক্তবে অথবা পূর্বে মারা গেছে, অথবা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করবে) তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে [নৈকটাশীল মুনিন, সাধারণ মুনিন ও কাফির। সূরা আর-রহমানেও এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী আয়াত-সমূহে নৈকটাশীলদেরকে

اليوريا ( বাম পার ছ লোক ) ও কাফিরদেরকে الشهال । بالعثان ( বাম পার ছ লোক ) ও কাফিরদেরকে الثقة إلى العثان ( বাম পার ছ লোক ) বলা হয়েছে। আরাত

ঘটনা প্রথম শিলা ফু কার সময়কার, য়েমন ত্রু ও ্ঞান কোন ঘটনা

প্রকারন্তরের বিধান আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে সংক্রেপে ও পরে বিস্তারিত—ভাবে। তির্মধ্যে এক প্রকার এই যে । যারে ভানপারের লোক, তারা কত ভাগাবান। (যাদের ভান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদেরকৈ 'ভান পারের লোক' বলৈ ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ওপটি নৈকটালীলদের মধ্যেও বিদ্যামান। কিন্ত এখানে কেবল এই ওপটি উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ নৈকটোর ওপ পাওয়া যায় না। ফলে এর উদিত্ট অর্থ হয়ে গেছে সাধারণ মু'মিনগণ। এতে সংক্রেপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা ভাগা–

বান। অতঃপর نَىْ سَلُ وَ مُحْكُمُو আরাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। বিতীয় প্রকার এই যে ) যারা বাম পার্থের লোক, কত হতভাগা তারা। (যাদের বাম হাতে আমল-নামা দেওয়া হবে, তাদেরকে, বাম পার্থের লোক' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রাইফর

সম্প্রদায়। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তারা হত্ভাগা। অতঃপর

আমাতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার এই যে ) যারা সর্বোচ্চ স্তরের, ভারা তো সর্বোচ্চ স্তরেরই। তারাই ( আলাহ্র ) নৈকটাশীল। ( এতে সব সর্বোচ্চ স্তরের যান্দা দাখিল আছেন—নবী, ওলী, সিদ্দীক ও কামিল মু'মিন। এতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাঁরা উচ্চ

प्रामाजन्त्रमः। प्राप्त فَيْ جِنَّا تِ النَّعِيْمِ विश्वातिज्ञात तता स्रम्रहः।

অর্থাৎ তারা) আরামের উদ্যানে থাকবে। على سور আরাতে এর আরও বিবরণ

আসবে। মাঝখানে নৈকটাশীলদের মধ্যে যে অনেক দল রয়েছে, তা বর্ধনা করা হছে। তাদের (নৈকটাশীলদের) একদল পূর্বরতীদের মধ্য থেকে এবং অল্প সংখ্যক প্রবতীদের মধ্য থেকে হবে। [পূর্বরতী বলে আদ্রম (আ) থেকে নিয়ে রসূলুলাহ (সা)-র পূর্ব, পর্যন্ত এবং পরবর্তী বলে রসূলুলাহ (সা)-র সময় থেকে কিয়ামত প্র্যন্ত বোঝানো হয়েছে। পূর্বরতীদের মধ্যে বেশী সংখ্যক এবং পরবর্তীদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ এই মে, বিশেষ লোকদের সংখ্যা প্রতি যুগেই কম থাকে। হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সময় সুদীর্ষ । উত্থেতে মুহাত্মদাীর আবির্ভাব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। কাজেই এ সময় কম। এমতাবস্থায় সুদীর্ষ সময়ের বিশেষ লোকগণের তুলনায় কম সময়ের বিশেষ লোকগণের সংখ্যা রাভাবিকভাবেই কম হবে। কেননা, সুদীর্ষ সময়ের মধ্যে লাখ, দু'লাখ তো পয়গম্বরই ছিলেন। শেষ নবীর সময়ের বা তার পরে অন্যকোন নবী নেই তাই মৈকটাশীলদের বিরাট দল য়বে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং উত্থেতে মুহাত্মদানীর মধ্যে হবে কম সংখ্যক। অভঃপর নৈকটাশীলদের প্রতিদানসমূহেল বিশ্বদ বিবরণ দেওয়া হতেছ ঃ) তারা প্রধানিত সিংহায়নে হেলান দিয়ে কারে পরক্ষের স্কুখামুক্তি হয়ে এবং

তাদের কাছে ঘোরাফিরা করবে চির-কিশোরেরা গানগান্ত, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেরালা নিরে। এটা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রন্তও হবে না। আর তাদের পছন্দমত কলমূল নিয়ে এবং ক্লচিমত পাখীর মাংস নিয়ে। তাদের জন্য থাকবে আনতনয়না হরগণ। (তাদের গায়ের রঙ হবে পরিক্লার ও বৃচ্ছ) আবরণে রক্ষিত মোতির মত। তারা যা কিছু করত, এটা তার পুরক্লারশ্বরূপ। তারা তথায় কোন অর্থহীন বাজে কথা ওনবে না (অর্থাৎ সুরা পান করার কারণে অথবা এমনিতেও আনন্দ বিশ্বনিনকারী কোন কিছু থাকবে না)। ওধুমান্ত (চতুদিক থেকে) সালাম আর সালামের আওয়াজ আসবে।

এবং تحینهم نهها سلام এটা সম্মান ও সম্প্রমের দলীল ৷ মোটকথা, আ্থিক ও দৈহিক সর্বপ্রকার আনন্দ ও বিলাসিতা থাকবে। এ পর্যন্ত নৈকট্যশীনদের পুরক্ষার বণিত হল। অতঃপর ডান পার্যন্থ মু'মিনদের প্রতিদান বুর্ণনা করা হচ্ছেঃ) যারা ডানদিকে থাকবে, তারা কত ভাগ্যবান ৷ (মাঝখানে নৈকটাশীলদের প্রতিদানসমূহ বণিত হওয়ার কারণে এ বাকাটি পুনক্কায় উল্লেখ করতে হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনদের প্রতিদানসমূহের বিশদ বিবরণ দেওয়া হচ্ছে:) তারা থাকবে এমন উদ্যানে, যাতে থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি কলা, দীর্ঘ ছায়া, প্রবাহিত পানি এবং প্রচুর ফলমূল, যা শেষ হবার,নয় (যেমন দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায় )। এবং নিষিদ্ধও নয় (বেমন দুনিয়াতে বাগানের মালিকরা নিষেধাভা জারি করে)। আর থাকবে সমুনত শযা। (কেননা, এওলো সমুন্নত স্তরে বিছানো থাকবে। এটা হবে বিলাস-বাসনের জায়গা। নারীর সঙ্গসুখ বাতীত বিলাস-বাসন পূর্ণ হয় না। এভাবে উপরোজ বিলাস-সামগ্রীর উল্লেখ দারাই নারীর উপস্থিতিও জানা গেল। কাজেই অতঃপর ্রুঞ । আ এর জী-বাচক সর্বনাম ধারা জান্নাতী নারীদের আলোচনা করা হচ্ছেঃ) আমি জান্নাতী রমণিগণকৈ (এতে জারাতের হর এবং দুনিয়ার স্ত্রীগণ সবই শার্মিল রয়েছে; যেমন তিরমিষীতে বণিত আছে যে, এই আয়াতে যেসব রমণীকে নতুনভাবে খৃণ্টি করার কথা বলা হয়েছে, তারা সেসব রমণী, যারা দুনিয়াতে র্দ্ধা অথবা কুৎসিত ছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে) বিশেষরূপে স্থিট করেছি; অর্থাৎ তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, [ অর্থাৎ সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। 'দূররে-মনসূরে' আবু সাঈদ খুদরী (রা)-র হাদীস দারা তাই প্রমাণিত আছে ] কামিনী, ( অর্থিছি তাদের উঠাবসা, চলার ধরন এবং রাপ-লাবণ্য সবকিছুই কামোদ্দীপক এবং তারা জালাতী-দের) সমবরকা। এগুলো ডান দিকের লোকদের জনা। (অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ডান দিকের লোকও বিভিন্ন প্রকার হবে; অর্থাৎ) তাদের এক বড় দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং এক দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে। (বরং পরবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বেশী হবে। হাদীসে আছে যে, এই উচ্মতের মুমিনদের সমষ্টি পূর্ববর্তী সকল উচ্মতের মুমিনদের সম্ভিটর চাইতে বেশী হবে। ডান দিকের লোকদের মর্মাদা যখন নৈকটাশীলদের চাইতে

ক্ষ, তখন তাদের পুরক্ষারও ক্ষ হবে। মৈক্ট্যশীলদের বিলাস-সাম্প্রীর মধ্যে এমন সব বস্তর প্রাধান্য রয়েছে, যেওলো শহরবাসীরা পছন্দ করে এবং ডান দিকের লোকদের বিলাস-সামগ্রীর মধ্যে এমন সব বন্তর প্রাধান্য র্রেছে, মেগুলো গ্রামবাসীরা স্থিছন্দ করে। এতে ইনিত স্থাছে যে, উত্তয় দলের স্বধ্যকার পার্থকা, শহর্বাসী ও প্রাম্বাসীদের মধ্যকার পার্থকোর অনুরূপ। অতঃপর কাঞ্চির সম্প্রদায় ও তাদের শান্তি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) যারা বাম দিক্রে লোক, কতুনা হতভাগা তারা। (এর বিবরণ এই যে) তারা থাকবে আভনে, উত্তপত পানিতে, ধূমকুঞ্জের ছায়ায়, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। ( অর্থাৎ এই ছায়ায় কোন দৈহিক ও আত্মিক উপকার থাকরে না। সূরা আ্র-রহমানে ুক্রে এই ধ্য়কুজই বোঝানো হয়েছিল। অতঃপর শান্তির কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) তারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) স্বাচ্ছন্দাশীল ছিল, (এর ফলে) তারা ঘোরতর পাপ কর্মে (অর্থাৎ কৃষ্ণর ও শিরকে) ড়বে থাকত (অর্থাৎ ঈমান আনত না। অতঃপর তাদের কুফর বর্ণনা করা হচ্ছে, যা তাদের স্ত্যান্বেষণের পথে বড় বাধা ছিল )। তারা বলতঃ আমরা যখন মরে অছি ও মৃত্তিকায় প্রিণত হয়ে যাব, তখনও কি পুনক্তঞ্ত হব এবং আমাদের পূর্বপুক্ষগণও? [রস্নুলাহ্ (সা)–র আমলেও কতক কাফির কিয়ামত অন্বীকার করত, তাই এ সুস্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আপনি বলেদিনঃ পূর্ববতী ও পরবতীগণ সবাই একঞ্জিত হবে এক নিদিল্ট দিনের নিদিস্ট সময়ে ্জ্তঃপর ( অর্থাৎ একরিত হওয়ার পর ) হে পথড্রুট, মিথ্যা-রোপকারিগণ! তোমরা অবশ্যই ডক্ষণ করবে যাক্সম রক্ষ থেকে, অতঃপর তা দারা উদর পূর্ণ করবে। এর উপর পান করবে ফুটত পানি। তোমরা পান করবে পিপাসার্ত উটের ন্যায়। (মোটকথা) কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

#### আনুষরিক জাতব্য বিষয়

সূরা ওয়াভিয়ার বিশেষ প্রেচছ ঃ অভিম রোগশব্যায় আবদুরাত্ ইবনে মসউদ (রা)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোগকথন ঃ ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হয়রত আবদুরাত্ ইবনে মসউদ যখন অভিম রোগশ্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মু'মিনীন হয়রত ওসমান গনী (রা) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোগকথন হয়, তা নিদ্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

তসমান গনী— ও আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ইবনে মসউদ— ও আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

তসমান গনী— আমার বাসনা কি?

ইবনে মসউদ— ু ত ত ত ত ব ব কি?

ইবনে মসউদ— আমার জন্য কোন চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রাভ্ত
করেছেন।

তি

ওসমান গনী—আমি জাপনার জন্য সরকারী বায়ত্লমাল থেকে কোন উপচৌকন পাঠিয়ে দেব কি ?

ইবনে মসউদ—বিঠ ু উন্ এম 🔻 এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান সনী—উপচৌকন প্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মসউদ—আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্রা ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াছিয়া পাঠ করে। আমি রসূলুবাহ্ (সা)-কে বলতে গুনেছি ঃ

من قرأ سورة الوا تعة كل لهلة لم تصبه نا قة ا بد ا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াজিয়া পাঠ করবে; সে কখনও উপবাস করবে না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সন্দ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

اَدَا وَ تَعَنِّ الْوَا فَعَقَّ الْوَا فَعَقَّ الْوَا فَعَقَّ الْوَا فَعَقَّ الْوَا فَعَقَّ اللهِ ا

قَبِيّةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও বাজিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও বাজিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপায়ের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃয় ধনবান আর ধনবান নিঃয় হয়ে য়ায় া— (য়হল মাখোনী)

शनातत महापात मानून किन अनीर विचल शव : हैं के हिन्दी हैं हैं

ইবনে কাসীর বলেন ঃ ক্রিয়ামটের দিন স্ব<sub>ট্</sub>যানুষ তিন দলে বিভজ হয়ে প্**যা**র ৷ এক দল আরুদের ডান পার্যে থাকুরে ৷ ভারা আদ্ম (আ)-এর ড়ান পার্য থেকে প্রদা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে ৷ তারা সবাই জাল্লাতী ৷

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একট্রিত হবে। তারা আদম (আ)-এর বাম পার্স

থেকে পর্যাদি হয়েছিল এবং তাদের আমাননামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সরাই। জাহানামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ রাজরা ও নৈকটের অসিমে বাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওরীসপ। তাদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রস্লুলাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রন্ন করেলন ঃ তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আলাহ্র ছায়ার দিকে কারা অপ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কিরাম জার্য করলেন ঃ আলাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বল্লেন ঃ তারাই অপ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে প্রবং জন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে। যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন । با بغرب তথা অগ্রবর্তিগণ বলে পরগম্বরগণকে বোঝানা হয়েছে। ইবনে সিরীন (রা)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদাস ও বায়তুলাহ্—উভর কেবলার দিকে মুখ করে নামায় পড়েছে, তারা অগ্রবর্তিগণ। হয়রত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা) বলেন । প্রত্যেক উভ্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারও কার্ও মতে যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উজি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর বলেন ঃ এসব উজি র র ছানে সঠিক ও বিশ্বদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারপ, দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অ্রে, প্রকালেও তারা অপ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেন্না, প্রকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ডিডিতে দেওয়া হবে।

পূর্ববতী ও পরবতী কারা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববতী ও পরবতীর বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে—নৈকটাশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায়। নৈকটাশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, জগ্রবতী নৈকটাশীলদের একটি বড় দল পূর্ববতীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবতীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় পূর্ববতী ও প্রবৃতী উভয় জায়গ্রায় এই শব্দ বাব্হার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মু'মিনদের একটি বড় দল পূর্ববতীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবতীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবতীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবতীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক বিষয় এই যে, পূর্ববতী ও পরবতী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে ? এ প্রসঙ্গে ভ্রমসীরবিদগপ দু'রকম উল্লি করেছেন। এক. হয়রত আদম (আ) থেকে ওক্ল করে রস্লুলাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রস্লুলাহ্ (সা) থেকে ওক্ল করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জন্মীর (র) প্রমুখাএই ডফসীর করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপ্তের তাই নেওয়া হয়েছে। হয়রতা জাবের (রা)-এর বঞ্চিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাফ্রা দেয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ যখন অগ্রবর্তী নৈকটাশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত

নাযিল হল, তখন হযরত ওমর (রা) বিদমর সহকারে আর্য করলেন : ইয়া রস্লুলাহ্ (সা)। পূর্ববর্তী উদ্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকটালাদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি । অতঃপর এক বছর পর্যন্ত প্রবর্তী আরাভ নাযিল হয়ন। এক বছর পরে ইখন

े الله خرين ألله خرين ما तायित रत, उधन त्रज्ञुंबार (जा) वतत्तन :

ا سمع با عمر ما قد انزل الله ثلة من الأولين و ثلة من الاخرين الأوان من ادم الى ثلة وأمتى ثلة \_

শোন হে ওমর, আল্লাহ্ নায়িল করেছেন—পূর্বতীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পর্বতীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আ) থেকে শুরু করে আমা পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উচ্চমত অপর বড় দল।

পাওয়া যায়। হযরত আবূ হরায়রা (রা) বশিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন

আয়াতখালি ষখন নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরাম বাথিত হন

যে আমরা পূর্ববর্তী উভ্যাতদের তুলনায় কম সংখ্যক হব িতখন তিখন তিখন টিটিই

আরাতখানি নামিল হয়। তখন রস্লে করীম (সা) বললেনঃ আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ উল্মতে মুহাল্মদী) জানাতে সমগ্র উল্মতের

www.almodina.com

মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে—(ইবনে কাসীর)। এর ফল্লুডি এই যে, সুম্প্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্ত উপরোক্ত হাদীসম্বয়কে প্রমাণ হিলাবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত

অপ্রবর্তী নৈকটালীলদের বর্ণনায় এবং বিতীয় আয়াত ুর্নু গুরু তাদের বর্ণনায় নয়, বরং সাধারণ মু'মিনদের বর্ণনায় অবতীর্গ হয়েছে।

এর জওয়াবে 'রাহল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম ও হয়রত ওমর (রা) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরপ হতে পারে য়ে, তাঁরা মনে করেছেন অপ্রবভী নৈকটাশীলদের মধ্যে পূর্ববভী ও পরবভীদের যে হার, সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জায়াতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই ক্য হরে। কিছ পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা য়খন ১৯৯ (বড় দল) শব্দটি পূর্ববভী ও পরবভী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহাত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁলা ব্যলেন যে, সমণ্টিগতভাবে জায়াতীদের মধ্যে উল্মতে মুহাল্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। ওরে অগ্রন্থতীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষভ্রনারণ এই য়ে, পূর্ববভী উল্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই ত্রাদের মুকাবিলায় উল্মতে মুহাল্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

দুই. তফসীরবিদগণের বিতীয় উজি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মান্তরই দু'টি স্বরাবোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুনে-উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রাদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রাছল যা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীর প্রস্থে এই বিতীয় উজিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

্রথম উক্তির সমর্থনে হয়রত জারের (রা) বণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অপ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেওলোতে বলা হয়েছে যে, উদ্মতে মুহাদ্মদী প্রেচতম উদ্মত।

যেমন র্ন্ত । ইত্যাদি আয়াত। তিনি আয়ও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকটাশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উদ্মতের তুলনায় এই প্রেচতম উদ্মতে কম হবে---এ কথা মেনে
নেওয়া যায় নাল তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তিগণের অর্থ এই উদ্মতের প্রথম
য়ুগের মনীষিগণ এবং পরবর্তিগণের অর্থ তাদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে কাসীর হাসান বসরী (র)-এর উজ্জিপেশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

পূর্ববর্তিগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ্, আমাদেরকে সাধারণ মু'মিন তথা আসহাব্ল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তিগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

من مفى من هذه الا مع اهم अर्थार পূर्ववर्जी लाकगन। قد الا مغى من هذه الا مغاد الا مغاد الا مغاد الا مغاد الا مغاد الا

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রা) বলেনঃ আলিমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উদ্মতের মধ্য থেকেই পূর্বতিগণ ও পরবর্তিগণ হোক।—(ইবনে কাসীর)

রাহল মা'আনীতে বিতীয় তঞ্চসীরের সমর্থনে হযরত আবু বকর (রা) এর রেওয়ায়েত-ক্রমে নিচনাজ্য হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে ঃ

عن أبى بكرة عن النهى صلى الله علية و سلم فى قولة سبحانة ثلة من الأولهن و ثلة من الأخرين قال هم جميعا من هذه الامة ـ

একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে—আল্লাহ্ তা'আলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেনঃ তারা সবাই এই উচ্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তক্ষসীর অনুষায়ী শুরুতে وَنَنْمُ الْرُواْمِ الْكَانَّ وَالْمِالِيَّ وَالْمِالِيَّ وَالْمُعَالِّ وَالْمُعَالِّ مِعْ الْمُعَالِّةِ مِعْ الْمُعَالِّةِ مِعْ الْمُعْلِّقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ ا

ভক্ষসীরে মাষহারীতে ফুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, ক্ষোরআন পাক থেকে সুস্পত্ট-রূপে বোঝা যায়, উদ্মতে মুহাদ্মদী পূর্ববর্তী সকল উদ্মতের চাইতে প্রেচ। বলা বাহল্য, কোন উদ্মতের প্রেচছ তার ভিতরকার উচ্চছরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দারাই হয়ে থাকে। তাই প্রেচতম উদ্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে—এটা সুদূরপরা-হত। যেসব আরাত দারা উদ্মতে মুহাদ্মদীর প্রেচছ প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই:

لِتُكُوْ نُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ عَهِ كَنْتُمْ خَيْرًا مَّةً ا خُرِجَتْ لِلنَّاسِ فَيَكُوْ نَوْلُ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهَيْدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

े نتم تتمون سبعهی ا مقالتم ا خهراها و اکرمها علی الله تعالی .... -- তোমরা সভরটি উদ্মতের পরিশিশ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ্ তা আনার কাছে সর্বাধিক সদ্মানিত ও ল্লেচ হবে।

ভাবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন : তোমরা

जामाणीएत अरू-एण्थारन हरव-अरण एणायता जवन्छ आह कि १ जायता वसलाय ؛ निन्छत्र जायता अरण्ड आह कि १ जायता वसलाय ؛ निन्छत्र जायता अरण्ड हो। ज्यान तज्ज्वतार् (जा) वसलाय : والذي نفسي بيد ١ اني المحال المحال

জারাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তথ্যধ্যে আশি কাতার এই উদ্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিশ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উদ্মত শরীক হবে।

উপরোজ রেওয়ারেতসমূহে অন্যান্য উদ্মতের তুরনার এই উদ্মতের জালাতীদের পরিমাণ কোথাও এক-চতুর্থাংশ, কোথাও অর্থেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুলাহ্ (সা)-র অনুমান মাল। অনুমান বিভিন্ন লগ হয়েই থাকে।

হযরত ইবনে আকাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, نو مُو نَوُ وَلَكَ وَعَمَّ عَلَيْهِ وَالْمُو مُو نَوُ وَلَكُمْ وَالْمَ و مُو مُو مُو مُو مُو وَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُو مُو مُو فَالِهُ وَالْمُعَالِّهِ وَالْمُو الْمُو الْمُوالِيَّةِ وَالْمُو الْمُو الْمُوالِيِّةِ الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُو الْمُوالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُو الْمُوالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّ

भन्नमा राज्य अवश् जाता जाताजामित्र शिमयज्ञात राव। रामीराज अवाधिज जार या, अञ्चल जाता शिमयज्ञात राव। रामीराज अवाधिज जार या, अञ्चल जाता शिमयज्ञाता शिमयज्ञात्र शिमयज्ञात्र शिमयज्ञात्र शिमयज्ञाता शिमयज्ञाता शिमयज्ञाता शिमयज्ञाता शिमयज्ञाता शिमयज

বছবচন। অর্থ গ্লাসের ন্যায় পানপার। الريخ । শব্দটি البريخ । এর বছবচন। এর বছবচন। এর অর্থ কুজা। औ আর অর্থ কুজা। औ আর অর্থ কুজা। औ আর অর্থ কুজা। औ আর অর্থ কুজা। এই যে, এই একটি বারনা থেকে জানা হবে।

তেওঁ তিওঁ তিওঁ তিওঁ থিকে উভূত। অর্থ মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মালার পান করলে মাথাব্যথা ও মাথানোরা দেখা দেয়। ভালাতের সুরা এই সুরার উপসর্গথ্যেক প্রিল্ল হবে।

बन्न जाजन जर्भ कृत्यन ज मृर्ग शांत উह्यानत क्या। अधात जर्भ जानवृद्धि शक्तिस स्थला।

#### www.almodina.com

ভারাতীগ্ণ যখন যেভাবে পাখীর প্রোশ্ত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে।—( মাযহারী )

بالمولي ما ا محاب المولي ما ا محاب المولي ما ا محاب المولي

প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ভান পার্মছ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অভ্তুতি হুয়ে যাবে — কেউ তো নিছক আলাহ তা'আলার কুপায়, কেউ কোন নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আয়াব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আযাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অভ্তুতি হয়ে যাবে। কারণ, পাপী মু'মিনের জন্য জাহান্
লামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আযাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র।
——(মাযহারী)

তন্মধ্যে स्थानकान পাক মানুষের বোধগম্য ও পছললই বন্তসমূহ উল্লেখ করেছে। আরবরা ষেসব চিত্ত বিনোদন ও যেসব ফল-মূলকে পছল করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। এন অর্থ বদরিকা বৃক্ষ و مُعْفُور এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জানাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার নায় হবে না র বর্গ এওলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং খ্রাদে-গ্লে অতুলনীয় হবে। المُعُمُ এর অর্থ দীর্ঘ ছায়া। হাদীসে আছে—অরে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। والمُعُمُ والمُعُ

ত্তি তিন্তুর ফল, অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশী হবে এবং প্রকারও আনেক হবে। ত্তি কু তিন্তু তিন্তু

अत ব্রব্দন। অর্থ বিছানা, ফরাশ। فراش هُو فُو عُمِّ উচ্চ ছামে বিছামো থাকবে বিধায় জালাতের শয়া সমুন্নত হবে। ভিতীয়ত এই বিছানা মাটিতে নয়, পালকের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারও কারও মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে الولد للغراش —পরবতী আয়াতসমূহে জার্মাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত—( মাযহারী ) এই অর্থ জনুযারী مر فو عن এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভাত।

नत्मत्र कर्थ प्रिके कता । قَ اَنْشَأَ نَا هَيَّ انْشَاءُ الْشَاءُ الْشَاءُ الْشَاءُ الْشَاءُ الْشَاءُ জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে 🔾 এর অর্থ জান্নাতে নারী হলে তার ছলেই এই সর্বনাম ব্যবহাত হয়েছে। এছাড়া শ্যাা, বিছানা ইত্যাদি ভোগ-বিলাসের বস্ত উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জালাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জালাতী হরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই ষে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া বাতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদেরক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুব্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা রন্ধা হিল, জালাতে তাদেরকে সুত্রী-যুবতী ও লাবণাময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা) বণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, খেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন স্পিট তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হষরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ একদিন রসূলুলাহ্ (সা) পৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিভাসা করলেন এ কে ? আমি আর্য করলামঃ সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাস্লুলাহ্ (त्रा) त्रत्रक्त वतातन : عجو ز صورة صور عبد صور صور المربية عبد المربية عبد المربية عبد المربية عبد المربية عبد المربية المرب করবে না। একথা তনে বৃদ্ধা বিষশ্প হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রস্নুদাহ (সা) তাকে সাম্ত্রনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বুজারা যখন জায়াতে যাবে, তখন বুজা থাকবে না ; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।---( মাযহারী)

وَيُّ أَبُنُ أَ—ْএট। بَعُر -এর বছকচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জালাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃশ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হগ্নে যাবে।

এর বহবচম। অর্থ স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

وَ اَتُوا بُا اَلُوا بُا اَسُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُوا الْمُو الْمُوا الْمُ সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেরিশ বছর হবে।—( মাযহারী)

७ اولين अत्मत्र खर्थ बवर الأَحْرِيْنَ الْأَوْلِيْنَ وَثَلَّةً مِّنَ الْأَخْرِيْنَ

তথা পূর্ববর্তিগণ বলে হয়রত আদম (আ) থেকে রস্লুলাহ্ (সা)-র পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং أَحْرِين তথা পরবর্তিগণ বলে রস্লুলাহ্ (সা) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের
সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা মু'মিন-মুন্তাকিগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের
মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে একটি বড়
দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা
পূর্ববর্তী লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে, অথচ তাদের সময়কাল খুবই
সংক্ষিপত। এছাড়া ১৯ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের
লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তিগণ এই উদ্মতের মধ্য থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উদ্মত শেষের দিকেও অগুবতী নৈকটাশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না, যদিও শেষ যুগে এরাপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মু'মিন, মুডাকী ও ওলী তো এই উদ্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোন যুগ 'আসহাবুল-ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বণিত হযরত মুয়াবিয়া (রা) বণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উদ্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারও বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

نَحْنُ خَلَقُنْكُمْ فَلُولَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَ يَتُمْ مَّا تُنْنُونَ۞ ءَ آنْتُمُ تَكُونُ كَا تُنْكُو النوتَ تَخْلُقُونَ ﴾ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُو النوتَ تَخْلُقُونَ ﴾ نَحْنُ قَدَرُنَا بَيْنَكُو النوتَ وَمَا نَحْنُ بِنَسُبُوقِينَ ﴿ عَلَا انْ نَبُدِلَ امْثَالِكُو وَنُنْشِئَكُو إِلَى وَمَا نَحْنُ بِنَسُبُوقِينَ ﴿ عَلَا انْ تَبْدِلَ امْثَالِكُو وَنُنْشِئَكُو فِي وَمَا نَحْنُ النَّشَاةُ الْأُولِ الْمَثَالِكُو وَنُنْشِئَكُونَ ﴾ مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولِ فَلَا تَذَكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولِ فَلَولًا تَذَكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولِ فَلَا تَذَكُرُونَ ﴾ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولِ فَلَا تَذَكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةُ الْأُولِ اللَّهُ المَّالِمُ النَّيْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللْهُ اللْعُلِيْ اللْمُولِلَا اللْعُلُولُ اللْمُولِلُولُولُولُ

# كَوْ نَشَا وُلِجُعَلْفَهُ مُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿ إِنَّا لَهُ فَرَهُوْنَ ﴿ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَالْمَاءُ الّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَالْمَاءُ الّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ وَالْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللل

(৫৭) আমিই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে। অতঃপর কেন তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস কর না ? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ? (৫৯) তোমরা তাকে সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের মৃত্যুকাল নির্ধারিত করেছি এবং জামি জক্ষম নই। (৬১) এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন করে দিই, যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ডেবে দেখেছ কি ? (৬৪) তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী ? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিচ্ট। (৬৬) বলবে ঃ আমরা তো খণের চাপে পড়ে গেলাম ; (৬৭) বরং আমরা হাতসবঁষ হয়ে পড়লাম। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা তামেঘ থেকে নামিয়ে আন. না আমি বর্ষণ করি ? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না ? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রক্ষলিত কর, সে সম্পর্কে ছেবে দেখেছ কি ? (৭২) তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি ? (৭৩) আমিই সেই বৃক্ষকে করেছি সমর্পিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী। (৭৪) অতএব আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার) সৃপিট করেছি (যা তোমরাও স্বীকার কর)। অতঃপর তোমরা (তওহীদকে ও কিয়ামতকে) সত্য বলে বিশ্বাস কর না কেন? (অতঃপর স্পিটর বিবরণ দিয়ে উপদেশ দান করা হচ্ছেঃ) তোমরা যে (নারীদের গর্ভাশয়ে) বীর্ষপাত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে সৃপিট কর, না আমি সৃপিট করি? (বলাবাহলা, আমিই সৃপিট করি)। আমি তোমাদের মৃত্যুর (নিদিপ্ট) কাল নির্ধারিত করেছি।

(উদ্দেশ্য এই যে, স্টিট করা এবং স্টিটকে বিশেষ সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা আমারই কাজ। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তোমাদের বর্তমান আকার-আকৃতি বাকী রাখাও আমারই কাজ এবং ) আমি এ ব্যাপারে অক্ষম নই যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মত লোককে নিয়ে আসি এবং তোমাদেরকে এমন আর্মতি দিই, যা তোমরা জান না। (উদাহরণত জন্ত জানোরারের আকৃতি দান করি, যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। অতঃপর এর দলীল বলা হচ্ছেঃ) তোমরা প্রথম সৃপ্টি সম্পর্কে অবগত হয়েছ (যে, তা আমারই কাজ)। তবে ভোমরা অনুধাবন কর না কেন? (অনুধাবন করে এই অবদানের কৃতভতা প্রকাশ কর, তওহীদ স্বীকার কর এবং কিয়ামতে পুনরুজীবনকে মেনে নাও )। তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্ন করি? (অর্থাৎ মাটিতে বীজ বপন করার মধ্যে তো তোমাদের কিছু হাত আছে , কিন্ত বীজকে অংকুরিত করা কার কাজ? অতঃপর বলা হচ্ছে যে, মাটি থেকে ফসল উৎপন্ন করা যেমন আমার কাজ , তেমনি ফসল দারা উপকার লাভ করাও আমার কুদরতের উপর নির্ভরশীল )। আমি ইচ্ছা করলে তাকে (উৎপাদিত ফসলকে ) খড়কুটা করে দিতে পারি (অর্থাৎ দানা মোটেই হবে না, গাছ ন্তকিয়ে খড়কুটা হয়ে থাবে )। অতঃপর তোমরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করবে যে, ( এবার তো ) আমরা ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা সম্পূর্ণ হাতসর্বয় হয়ে পড়লাম। (অর্থাৎ সমগ্র সম্পদই গেল। অতঃপর আরও হঁশিয়ার করা হচ্ছে ঃ তোমরা ষে পানি পান কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ৈ তোমরা তা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না আমি বর্ষণ করি? (এরপর এই পানিকে পানোপযোগী করা আমার অপর নিয়ামত)। আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি, অতঃপর তোমরা কৃতভতা প্রকাশ কর না ফেন? (তওহীদ বিশ্বাস ও কৃষ্ণর বর্জনই বড় কৃতভাতা। অতঃপর আরও হাঁশিয়ার করা হচ্ছেঃ) তোমরা যে অগ্নি প্রত্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তার রক্ষকে (যা থেকে অপ্লি নির্গত হয় এমনিভাবে যেসব উপায়ে অপ্লি সৃষ্টি হয় সেসব উপায়কে ) তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি ? আমি তাকে (জাহান্নামের অগ্নির অথবা আমার কুদরতের) সমর্বাপকা এবং মুসাফিরদের জন্য সামগ্রী করেছি। (সমর্বাপকা একটি পারলৌকিক উপকার এবং অগ্নি দারা রন্ধন করা একটি জাগতিক উপকার। 'মুসাফিরের জন্য' বলার কারণ এই ষে, সহ্বরে অগ্নি দূর্লভ হওয়ার কারণে একটি দরকারী সামগ্রী হয়ে থাকে ) অতএব ( যার এমন শক্তি ) আপনি আপনার ( সেই ) মহান পালনকর্তার নামের পবিষ্ণতা ঘোষণা করুন।

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরে মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শান্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথদ্রভট মানুষকে ছাঁশিয়ার করা হচ্ছে, ষারা মূক্ত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনক্রজীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আলাহ্ তা'জালার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যন্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষের সেই উদাসীনতা ও মূর্যতার মুখোস উন্মোচন করা, যে তাকে দ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে,

এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তবে সে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অন্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে সব কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলীর মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদশী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং স্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলীকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদশী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে খোদ মানব স্পিটর স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি স্পিটর মুখোস উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা, প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত

একটি দাবী এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর

— অর্থাৎ হে মানব! একটু ডেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো ষে, তুমি এক ফোঁটা বীর্ষ বিশেষ স্থানে পৌছিরে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অছি ও রক্তন্মাংস স্টিট হয়? এই ক্ষুদে জগতের অন্তিছের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরী করার ও জীবাছা স্টিট করার কেমন যত্তপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন কথন, আশ্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে একটি মানুষের অন্তিছ একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোন খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জান-বুদ্ধি বলে কোন বন্ধ দুনিয়াতে থেকে থাকলে সেকেন বুঝে না যে, কোন শ্রভটা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সন্তা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই শ্রভটা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ জণ ছেলে

না মেয়ে ? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ডাশয় ও জণের উপরস্থ ঝিলি—এই তিন অন্ধকার প্রকোঠে এমন সুন্দর-সুত্রী অবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সভা তৈরী করে দিয়েছেন ? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি نَبُا رُكُ اللّٰهُ ﴾ حَسَى الْحُلُ لَقَيْنَ ——( সুন্দরতম স্রুটা আল্লাহ্ মহান ) বলে উঠে না, সে ভান-বুদ্ধির শন্তু।

এরপরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অন্তিছ, ছায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নিদিল্ট করে রেখেছি। এই নিদিল্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুক্ষাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও তোমাদের বিদ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি স্থিট করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের স্থলে অন্য জাতি স্থিট করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবৃত্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্থাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নিদিল্ট সময় পর্যন্ত। আলাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জানবৃদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

না। আমি এই মৃহ্তেও যা চাই, তাই করতে পারি. اَنْ نُبُدِّ لَ اَ مُنْا لَكُمْ অর্থাৎ

তোমাদের ছলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারি وُنْنَشِنُكُمْ فِي

—এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবতিত হয়ে যেতে পার, যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবতিত হয়ে বানর ও শুকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তুর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব বিলিটর গূঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রদ্ধ রাখা হয়েছে ঃ তোমরা যে বীজ বপন কর, সেঃসম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি ? এই বীজ থেকে অংকুর বের

করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চানিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাল্ল, যাতে দুর্বল অংকুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেল্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হিকাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির ভূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সৃন্দর ও মহোপকারী রক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দারা মানুষ রালা-বালা করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেওলোর স্থিট সম্পর্কে একই ধরনের প্রলোভর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ ব্যিত হয়েছেঃ

থেকে লওয়া হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই উ

वि । শক্তিকে দিল্ল ভিল্ল আৰু হয়েছে। এর অর্থ মরু। কাজেই উ

শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে
খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃশ্টি আমারই শক্তিসামর্থোর ফসল।

এর অবশাভাবী ও যুক্তিভিক পরিণতি এই যে, وَبِّكَ الْعَظْيُمِ

মানুষ আলাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালন-কর্তার নামের পবিশ্বতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কুভভতা।

فَلْاَأُونِهُمْ بِمُوقِعِ النَّجُوْمِ فَوْ النَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيمٌ فَ اللَّهُ لَكُنُونِ فَ لاَ يَسُهُ اللَّا الْعَلَمُونَ فَا لَا يَسُهُ اللَّا الْعَلَمُونَ فَ لاَ يَسُهُ اللَّا الْعَلَمُونَ فَ لَا يَسُهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ

### 

(৭৫) অতএব আমি তারকারাজির অস্তাচরের কসম খাছি, (৭৬) নিশ্চর এটা এক মহা কসম — বিদ্যালয় জানতে, (৭৭) নিশ্চর এটা সম্মানিত কোরজান, (৭৮) বা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) খারা পাক-পবির, তারা ব্যতীত জন্য কেউ একে স্পর্ন করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-গালনকর্তার পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈষিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকার পরিণত করবে? (৮৬) জতঃপর যখন কারও প্রাণ কর্তাগত হর (৮৪) এবং ভোমরা ভাকিরে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্য আছে সুখ, উত্তম রিষিক এবং নিরামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডান পার্ম হুদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবে ঃ তোমার জন্য ডান পার্ম হুদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর বদি সে পথছটে মিখ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আগ্যায়ন হবে উত্তম্ভ পানি ভারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিণ্ড হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধুব সত্য। (৯৬) জতএব জাগনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিরতা ঘোষণা কর্কন।

#### তকসীরের সার-সংক্রেপ

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের বাস্তবতা কোরআন বারা প্রমাণিত আছে; কিন্তু তোমরা কোরআন মান না। অতএব) আমি তারকারাজির অন্তাচনের শপথ করছি। তোমরা যদি চিন্তা কর, তবে এটা এক মহা শপথ। (এ বিষয়ে শপথ করছি যে) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, বা এক সংরক্ষিত কিতাবে (অর্থাৎ 'লওহে–মাহ্কুরে' পূর্ব থেকে) আছে। (লওহে–মাহ্কুর এমন যে গোনাহ্ থেকে) পাক পবিব্র ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ (অর্থাৎ কোন শরতান ইত্যাদি) একে স্পর্শ করতে পারে না। (এর বিষয়বন্ত সম্পর্কে ভাত হওয়া তো দূরের কথা। সূত্রাং কোরআন 'লওহে–মাহ্কুর' থেকে দুনিয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের মাধ্য-মেই আগমন করেছে। এটাই নবুওয়ত। শয়তান কোরআনকে আনতেই পারে না যে,

একে অতীন্তিয়বাদ বলে সম্পেহ করা যাবে। অন্যন্ত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

نَزَلَ بِهُ الرَّوْحَ

( هون عبر الشهاطين عبر الشهاطين अर وما تَمْزُ لَتُ بِهِ الشهاطين अर وما تَمْزُ لَتُ بِهِ الشهاطين ( الأمهن

বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ( کریم শব্দের ইঙ্গিতার্থ এটাই ছিল। এখানে নক্ষন্তরাজির অন্তমিত হওয়ার শপথ করার অর্থ ও উদ্দেশ্য তাই, যা সূরা নজমের ওরুতে বণিত হয়েছে। কোরআনে বণিত সব শপথই সার্থকরূপে উদ্দেশ্য বাক্ত করে। ফলে সবওলো শপথই মহান। কিন্ত কোন কোন ছানে উদ্দেশ্যকে গুরুত্বদানের জন্য মহান হওয়ার বিষয়টি স্পত্টত উল্লেখও করা হয়েছে)। তবুও কি তোমরা এই কালামের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (অর্থাৎ একে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে জরুরী মনে করবে না ?) তদুপরি একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (ফলে তোমরা তওহীদ এবং কিয়ামতকেও অখীকার করছ)। অতএব (এই অখীকৃত যদি সত্য হয়, তবে) যখন (মরণোশ্রখ ব্যক্তির) প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা (বসে বসে অসহায়-ভাবে ) তাকাতে থাক, তখন আমি তার (অর্থাৎ মরণোশ্ম্খ ব্যক্তির) তোমাদের অপেকা অধিক নিকটে থাকি ( অর্থাৎ তার অবস্থা সম্পর্কে তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভাত থাকি। কেননা, তোমরা তথু তার বাহ্যিক অবস্থা দেখ। আর আমি তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও ভাত থাকি। কিন্তু (আমার এই ভানগত নৈকট্যকে মূর্খতা ও কুফরের কারণে) তোমরা বুঝ না। অতএব যদি (বাস্তবে) তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (যেমন তোমরা মনে কর) তবে তোমরা এই আত্মাকে (দেহে) ফিরাও না কেন? (তোমরা তো তখন তা ব্যমনাও কর ) যদি তোমরা (কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অন্থীকার করার ব্যাপারে ) সত্যবাদী হও ? (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ষখন দেহে আত্মা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম নও তখন কিয়ামতে আত্মার পুনরুজ্জীবনকে রোধ করতে কিরূপে সক্ষম হবে? সুতরাং তোমা-দের অবীকৃতি অনর্থক। অতএব ষখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের আগমন অবশ্যভাবী, তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় ) যে ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হবে ( যাদের কথা পূর্বে وَالسَّا بِقَوْنَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ) তার জন্য আছে সুখ ( স্বাচ্ছন্দ ), খাদ্য এবং আরামের জান্নাত। আর যে ব্যক্তি ডান পার্মস্থদের একজন হবে, (যাদের কথা আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্য (বিপদাপদ থেকে) শান্তি। কারণ, তুমি ডান পার্স্ত ছদের একজন। (অনুকম্পা অথবা তওবার কারণে প্রথমেই ক্ষমাপ্রাণ্ড হলে তাকে প্রথমেই এ কথা বলা হবে। পক্ষান্তরে শান্তি-লাভের পর ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে একথা শেষে বলা হবে)। আর যে ব্যক্তি পৃথদ্রপট মিখ্যারোপকারী-দের একজন হবে, তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দারা এবং সে প্রবেশ করবে জাহান্নামে।

নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল ) ধুন্ব সত্য। অতএব (যিনি এগুলো করেন) আপনি আপনার (সেই) মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলার অপার শক্তি ও পাথিব স্পিটর মাধ্যমে কিয়ামতে পুনকজীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় الواليك মুর্খতা যুগের কসমে الواليك সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরাপ স্থলে স্থা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জনা ব্যবহাত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। ক্রিক্টি مواقع এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্তের অন্তাচল অথবা অন্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্তের অন্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নজমেও

বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষরের কর্ম সমাণিত দৃশ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষর চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

হমেছিল, এখান থেকে তাই বণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিল্ট কালাম। নাউ্যুবিল্লাহ্!

ينا ب مكنون ــــــ অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহ্ফুয বোঝানো

হরেছে। اَلْمُطَهُّرُونَ لَا اَلْمُطَهُّرُونَ لَا الْمُطَهُّرُونَ لَا اللهُ الله

#### www.almodina.com

প্রর সর্বনাম দারা লওহে মাহ্ফুয়ই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুয়কে পাক-পবিব্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্ণ করতে পারে না। প্রমতাবদ্বায় তর্থাৎ 'পাক-পবিব্র লোকগণ'—এর অর্থ কেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহ্ফুয় পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম। এ ছাড়া শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না, বরং তথা স্পর্ণ করার রূপক অর্থ নিতে হবে অর্থাৎ লওহে মাহ্ফুয়ে লিখিত বিষয়বন্ধ সম্পর্কে ভাত হওয়া। কেননা, লওহে মাহ্ফুয়কে হাতে স্পর্ণ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃত্ট জীবের কাজ নয়।—(কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

अत्र जात्नमर्ग अरे या, जात्नाठा वाकाि - يَتُ مُّكُنُو يُ مَّكُنُو . अत्र जात्नमर्ग अरे या, जात्नाठा वाकाि - يَتُ مُّكُنُو يُ . अत्र वित्ममन नम्न, वत्रश

দুই. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, ত্রুক্তি অর্থাৎ 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতা-গণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা) এই উক্তি করেছেন।—( কুরতুবী, ইবনে কাসীর) ইমাম মালেক (র)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন।—( কুরতুবী)

কিছু সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ কোরআনের অর্থ কোরআনের নিখিত কপি এবং
ত এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর' থেকে
পবিত্র। বে-ওয় অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। ওয় করলে এই অবস্থা দূর হয়ে
যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয় ও নিফাসের অবস্থাকে 'হদসে
আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরী। এই তফসীর
হ্যরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র) থেকে বণিত আছে।—(রাহল মা'আনী)।

এমতাবস্থায় ক্রিক্র ম এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিশ্বতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয় নয়। পবিশ্বতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিশ্বতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-ওয়ূ না হওয়া এবং বীর্যস্থলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরত্বী এই তক্ষসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তক্ষসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অপ্রধিকার দেওয়া হয়েছে।

হষরত ওমর ফারাক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বণিত আছে যে, তিনি ডগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। জয়ী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রসণাতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিক্র অবস্থায় কোরআন স্পর্ণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেওলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রন্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিদ্ধ অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাভা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মান্ত। হাদীসগুলো এই ঃ

হষরত আমর ইবনে হযমের নামে বিখিত রস্লুলাহ্ (সা)-র একখানি পত্র ইমামমালেক (র) তাঁর মুরাভা প্রছে উদ্বত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে ؛ لِيْمِسُ لِيْمِ اللهُ ا

মাসজালা ঃ উদ্ধিখিত রেওরায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উদ্মত এবং ইমাম চতুল্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। এর খিলাফ করা পোনাহ। পূর্ববণিত সকল পবিত্রতাই এতে দাখিল আছে। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা সবারই এই মাযহাব। উপরে যে মতভেদ বণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লিখিত হাদীসের সমলিট ভারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ ওধু হাদীসকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসভালাঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযূ

ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওয়ু ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয়। ইমাম শাফেরী ও মালেক (র)-এর মতে তাও না-জায়েয়।——( মাযহারী )

মাসজালা । বে-ওয়ু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আন্তিন অথবা আঁচল দারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয় নয়, রুমাল দারা স্পর্শ করা যায়।

মাসজালা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্ষস্থলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয় ও নিফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তিলাওয়াত করাও জায়েয় নয়। গোসল করার পর জায়েয় হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওয়ু অবস্থায়ও তিলাওয়াত নাজায়েয় হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বণিত হয়রত ইবনে আকাসের হাদীস এবং মনসদে আহ্মদে বণিত হয়রত আলীর হাদীস দারা প্রমাণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) বে-ওয়ু অবস্থায় তিলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফিকহ্বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অন্স-প্রত্যন্ত নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেদ্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহাত হয়। আলোচা আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহাত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দারা ও পরে নক্ষন্তরাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। এক. কোরআন আল্লাহ্র কালাম। এতে কোন শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্ত সত্য। দুই. কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পদ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফির ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজনীবনকে অস্থীকার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত। তাদের এই দ্রাত্ত ধারণা অপ-নোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোর খ ব্যক্তির দৃষ্টাত্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কঠাগত হয় তার আত্মীয়-স্থজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে

তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আন্ধা বের না হোক, তখন আমি জান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অন্তান্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোশমুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত—এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আন্ধার হিফায়ত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আন্ধার নির্গমন কেন্তু রোধ করতে পারে না। এই দৃশ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আন্ধাহ্র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমন্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোশ্মুখ ব্যক্তির আন্ধার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতেইকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আন্ধাহ্র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতেইকু নির্ব্ দ্বিতার পরিচায়ক।

তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার স্তরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকটা-শীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আস-হাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মু'মিনদের একজন হয়, তবে সেও জায়াতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবে শিমাল' তথা কাফির ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহায়ামের অগ্নি ও উত্তপত পানি দারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছেঃ

এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিরতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ডেতরের ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

### महा खामीम

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকৃ

والله الرَّجُهُن الرَّجِي

# سُبَّة لِلهِ مَا فِى السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَنْ يَزُالْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَنْ يَزُالْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَوِيْرٌ ۞ فَوُ الْاَوْلُ وَالظَّاهِمُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءً عَلِيْمٌ ۞ فَهُ اللَّهُ وَلَا السَّلُولِ فَي السَّلُولِ وَ الْاَمْ صَنْ فِي سِتَّةٍ اليَّامِ ثُمُّ اسْتَوْكِ مَنْ اللَّهُ وَالْمَا السَّلُولِ وَ الْاَمْ صَنْ فِي سِتَّةٍ اليَّامِ ثُمُّ اسْتَوْكِ

عَلَى الْعُنْشِ يُعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ عِنَ التَّمَاءِ وَمَا يُعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمُ آيُنَ مَا كُنْتُورُ وَ مِنَ التَّمَاءِ وَمَا يُعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ آيُنَ مَا كُنْتُورُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ لَكُمُلُكُ السَّلُوتِ وَ الْاَرْضِ وَ وَإِلَى اللهِ عُرْجَحُ الْاُمُورُ ۞ يُولِمُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِمُ النَّهَا مَنْ فِي النَّهَا مَنْ فِي النَّهَا مَ فَي النَّيْلِ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

مُوعَلِيْهُ بِلَاتِ الصُّدُودِ ٥

(১) নডোমওল ও ভূমওলে যা কিছু আছে, সবই আলাহ্র পবিপ্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর, প্রজাময়। (২) নডোমওল ও ভূমওলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিজাত। (৪) তিনিই নডোমওল ও ভূমওল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বিষত হয় ও যা আকাশে উথিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা য়েখানেই

থাক। তোমরা যা কর, আলাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রান্তিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রান্তিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক্ত ভাত।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু (সৃষ্ট বস্তু) আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে কিংবা অবস্থার মাধ্যমে)। তিনি শক্তিধর ও প্রক্তাময়। নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন ও (তিনিই) মৃত্যু ঘটান। তিনিই সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনিই (সব স্লেটর) আদি এবং তিনিই (সবার ধ্বংস হওয়ার পর) অন্ত। (অর্থাৎ তিনি পূর্বে কখনও অনস্ভিত্বশীল ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও কোনরূপে অনস্ভিত্ব-শীল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই সবার শেষেও তিনিই)। তিনিই (খীয় অস্তিত্বে প্রমা-ণাদির আলোকে প্রকটভাবে ) প্রকাশমান এবং তিনিই ( সন্তার স্বরূপের দিক দিয়ে ) অপ্রকাশ-মান। (অর্থাৎ কেউ তাঁর সন্তা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। যদিও সৃদ্ধিতরা একদিক দিয়ে তাঁকে জানে এবং একদিক দিয়ে জানে না, কিন্তু তিনি সৰ্ব সৃজিতকে সৰ দিক দিয়ে জানেন)। তিনি সব বিষয়ে সম্যক পরিক্তাত। তিনি (এমন সক্ষম যে) নভোমগুল ও ভূমগুল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে (অর্থাৎ ছয় দিন পরিমিত সময়ে) অতঃপর আরশে (যা সিংহাসন সদৃশ, এমনভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর পক্ষে শোভনীয়)। তিনি জানেন ষা ভূমিতে প্রবেশ করে (যেমন র্ল্টি)ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় (ষেমন উদ্ভিদ) এবং যা আকাশ থেকে ব্যবিত হয় ও যা আকাশে উপ্পিত হয় (যেমন ফেরেশতারা। তাঁরা আকাশে উঠানামা করে ও বিধি-বিধান, যা অবতীর্ণ হয় এবং বান্দার আমল যা উদ্বিত হয়। তিনি যেমন এসব বিষয় জানেন, তেমনি তোমাদের সব অবস্থাও তিনি জানেন। সেমতে ) তিনি ( ভাত হওয়ার দিক দিয়ে ) তোমাদের সাথে থাকেন তোমরা ষেখানেই থাক না কেন ? (অর্থাৎ তোমরা কোথাও তাঁর কাছ থেকে গোপন থাকতে পার না)। তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা দেখেন। নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজত্ব তাঁরই। সব বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কিয়ামতে পেশ হবে। এভাবে তওহী-দের সাথে কিয়ামতও প্রমাণিত হয়ে গেল)। তিনিই রাত্রিকে (অর্থাৎ রাত্রির অংশকে) দিনে প্রবিষ্ট করেন, (ফলে দিন বড় হয়ে যায় এবং) তিনিই দিনকে ( অর্থাৎ দিনের অংশকে) রান্ত্রিতে প্রবিষ্ট করেন। (ফলে রান্ত্রি বড় হয়ে যায়। এই শক্তি-সামর্থ্যের সাথে তাঁর জান এমন যে ) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জাত।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

সূরা হাদীদের কভিসন্ন বৈশিষ্টা । যে পাঁচটি স্রার ওকতে 🚓 অথব। ত্রান্থার তেকতে করা হয়েছে। আছে, সেগুলোকে হাদীসে ত্রান্থার হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। বিতীয় হাদর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুম'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন আবু দাউদ, তির্মিয়ী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রা) বর্ণনা

করেন যে, রস্লুলাহ্ (সা) রাত্রে নিলা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াড এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর বলেনঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াতঃ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে ডিনটিডে অর্থাৎ হাদীদ, হাদর ও হকে আর্থাড

পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে टু-্--- উবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বঁলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আলাহ্ তা'আলার তসবীহ্ ও যিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মাষহারী)

শরতানী কুমছপার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমছণা দেখা দিলে

আয়াতখানি আন্তে পাঠ করে নাও।—( ইবনে কাসীর )

এই আয়াতের তক্ষসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তক্ষসীরবিদদাণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই—সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট, অর্থাৎ অস্তিছের দিক দিয়ে সকল স্ব্টজগতের অপ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবক্ছি তাঁরই স্কিত। তাই তিনি স্বার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, স্বকিছু

विनोत राम बाश्रमात शत्र कि विनामान शाकरवन। समन: كُلُ شَيْحٌ وَالْكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَلِمُ مِلْمُ مِلْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمِعِلَامِ وَالْمُعِلَّا مِلْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ

ভারতি এর পরিকার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। এক, ষা কার্যত বিলীন হয়ে যায়, যেমন, কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যায়ে। দুই, ষা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সভাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরাপ বন্তকে বিদ্যালন জবছায়ও ধ্বংসলীল বলা যায়। এর উদাহরণ জায়াত ও দোষ্থ এবং এওলাতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ নানুষ। তাদের অভিছ বিলীন হবে না, কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমার আলাহ্র সভাই এমন যে, পুরেও বিলীন হিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি স্বার আল।

j.,

ইমাম গাষালী (র) বলেন ঃ আলাহ্ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অজিত এসব স্তর আলাহ্র পথের বিভিন্ন মন্যিল বৈ নয়। এর চূড়াত ও শেষ স্মাত্তিক আলাহ্র মারেফত।——(রাহল-মা'আনী)

খাহের বলে সেই সন্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশ্য মান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব যখন স্বার উপরে ও অপ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রভা ও শক্তি-সামর্থ্যের উজ্জ্ব নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি ক্রমায় কণায় দেদীপ্রশ্বন।

ৰীয় সভার ব্ররপের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। ভান-বৃদ্ধি ও কলনা তাঁর ব্ররূপ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম নয়। কবি বলেনঃ

> ائے برتراز تھا س وگمان خیال ووھم۔ وزھرچه دیده ایم و شنیده ایم و خواند ایم اے بسرون ازجمله قال وقیل من۔ خاک بسرفسرق من و تحشیل من ٥

নহ থাকুনা কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জানসীমীর অতীত। কিন্ত এর অন্তিত সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই স্বকিছু হয়। তিনি স্বাবস্থায় ও স্বত্তি মানুষের সঙ্গে আছেন।

امِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَ انْفِقُوا مِتَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخَلُونِينَ وَيُهِ وَ كَالّٰذِينَ اللّٰهِ المَنُوا مِنْكُمْ وَرَسُولِهِ وَ انْفَقُوا لَهُمْ اَجُرْ كَبِينَ وَمَا لَكُوْ لَا تُومِئُونَ بِاللّٰهِ وَكُولُو لِلْوَمِئُوا بِرَبِّكُورُ وَقَلْ اَخَذَا مِنْكَا قَكُمْ إِنْ اللّٰهِ فَي اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى عَبْدِهَ اللّٰهِ بَيْنَا فَكُمْ اللّٰهِ بَيْنَا فَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ بَيْنَا فَا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلِينًا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالْكُونِ وَالْ اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَالدَّوْنِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْكُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْدُونِ وَالْكُونِ وَالْدُونِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْدُونِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللّٰوالِي وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَوْمُ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُ

## لَا يُسْتَوِى مِنْكُمْ مِّنَ انْفَقَ مِنْ قَبُلِ الْفَتْحِ وَ قُتَلَ الْوَلِيِّكَ الْفَظُمُ دَرَجُكُ مِنَ اللَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قُتَلُوا وَكُلُّا وَعُدَاللهُ دَرَجُكُ مِّنَ اللَّذِينَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قُتَلُوا وَكُلُّا وَعُدَاللهُ الْحُسْفَى وَ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيدٌ فَ مَنْ قَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهُ الْحُسْفَى وَ اللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيدٌ فَ مَنْ قَا الَّذِي يُقْرِضُ الله وَلَهُ اجْدُ كُونِيمٌ فَ

(৭) তোমরা জালাহ ও তার রস্তাের প্রতি বিশ্বাস হাগন কর এবং তিনি তোমাদেরকে বার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যর কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে হারা
বিশ্বাস হাগন করে ও বার করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরজার। (৮) তোমাদের কি
হল কর, তোমরা জালাহর প্রতি বিশ্বাস হাগন করছ না, জখল রস্তুল তোমাদেরকে ভোমাদের গালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস হাগন করার লাওলাত দিছেন? জালাহ ভো পূর্বেই তোমাদের গালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস হাগন করার লাওলাত দিছেন? জালাহ ভো পূর্বেই তোমাদের অলীকার নিয়েছেন—বিদ তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) ভিনিই তাঁর সালের প্রতি
প্রকাশ্য জালাহ অবতীর্ণ করেন, যাতে ভোমাদেরকে জন্মকার থেকে জালাকে জানরন
করেন। নিশ্চর জালাহ তোমাদের প্রতি করাণামর, গরম দরালু। (১০) তোমাদেরকে
জালাহর পথে বার করতে কিসে বাধা দের, বখন জালাহ, নই নজোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের
উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মন্তা বিজয়ের পূর্বে বার করেছে ও জিহাদ করেছে,
সে সমান নর। এরপে লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্রা, যারা পরে বায় করেছে ও
জিহাদ করেছে। তবে জালাহ উত্তরকে কল্যাপের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর,
জালাহ সে সম্পর্কে সমাক ভাত। (১১) কে সেই ব্যক্তি, যে জালাহ্কে উত্তম ধার দেবে,
এরগর তিনি তার জন্য তা বছওপে র্ছি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

#### তক্সীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা আলাহ্র প্রতিও তাঁর রস্নের প্রতি বিশ্বাস হাগন কর এবং (বিশ্বাস করে)
মে ধন-সম্পানে তিনি তোমাদেরকে অগ্নেরে উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে (তাঁর গথে)
বার কর। (এতে ইপিত আছে যে, এই ধন-সম্পদ তোমাদের পূর্বে অনোর হাতে ছিল এবং
এইনিভাবে তোমাদের পর অপরের হাতে চলে যাবে। সূত্রাং এটা যখন চিরহারী সম্পদ
নর, তখন একে প্রয়োজনীর খাতেও বার না করে আগলে রাখা নির্মুদ্ধিতা নয় তো কিং?)
অভ্যান (এই আদেশ মৃতাবিক) তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস হাগন করেছে এবং
(বিশ্বাস হাগন করে আলাহ্র গথে) বার করেছে তাদের জনা রয়েছে মহাপুরভার।
(পলাভরে বারা বিশ্বাস হাগন করেনি, আমি তাদেরকে জিভাসা করি) তোমাদের কি ইল
হো, তোমরা আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস হাগন করার মন্তর্তুত কারণক্ষিণ্যমান রয়েছে। তাঁ এই যে)
দাখিল আছে)। অথচ (বিশ্বাস হাগন করার মন্তর্তুত কারণক্ষিণ্যমান রয়েছে। তাঁ এই যে)

. 1.1

রসূল (যার রিসালত প্রমাণিত) তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি (তাঁরই শিক্ষা মুতাবিক) বিশ্বাস ছাপন করার দাওয়াত দিক্ষেন এবং (দ্বিভীয় কারণ এই মে) বয়ং আলাহ তোমাদের কাছ থেকে ( ক্রিট্রা কারণ এই মে) বরে বিশ্বাস ছাপন করার) অলী-কার নিয়েছেন (এর মোটামুটি প্রতিক্রিয়া তোমাদের স্বভাবেও বিদ্যমান রয়েছে এবং রসূলের আনীত মো'জেযা এবং প্রমাণাদিও তোমাদেরকে এই অলীকার সমরণ করিয়ে দিয়েছে। অতএব) যদি তোমরা বিশ্বাস ছাপন করতে চাও, (তবে এসব কারণ যথেকট। নতুবা

فَبِاً يَّ حَد يُثُ عَامِ अहाणां जात कि कांतरभत्न जालाह वालन ؛ فَبِاً يَّ حَد يُثُ

े عَدَ اللَّهِ وَأَيَا لِنَهُ يَوُمِنُونَ ﴿ صَالَةُ وَأَيَا لِنَهُ يَوُمِنُونَ ﴿ صَالَةً عَلَيْكُ مِنْ وَاللَّهِ وَأَيَا لِنَهُ يَوُمِنُونَ ﴿

(বিশেষ)বান্দা[ মুহান্মদ (সা) ]-এর প্রতি প্রকাশ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, ( যা তিনিই তার-প্রাঞ্জলতা ও বিশেষ অনৌকিকতার কারণে উদ্দেশ্যকে সুন্দরভাবে বোঝায় যাতে (সেই বান্দা) তোমাদেরকে (কুফর ও মূর্খতার) অন্ধকার থেকে (ঈমান ও তানের) আলোকে আনয়ন করেন। যেমন আলাহ্ বলেন ؛ النَّهُ وَ अवन्यति النَّهُ وَ وَ النَّا سَ مِنَ الظَّلَمَا تِ النَّهُ وَ وَ النَّا سَ مِنَ الظُّلُمَا تِ النَّهُ وَ وَ النَّا سَ مِنَ الظُّلُمَا تِ النَّهُ وَ وَ النَّا سَ مِنَ الظُّلُمَا تِ النَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُتَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

নিশ্চর আলাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (তিনি এমন অল্কার থেকে আলোকে আনয়নকারী তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করা সম্পর্কে জিজাসা ছিল। এখন বায় না করা সম্পর্কে জিজাসা করা হচ্ছেঃ) তোমাদেরকে আলাহ্র পথে বায় করতে কিসে বাধা দেয়, অথচ (এরও একটা মজবুত কায়ণ আছে। তা এই যে) নভোমওল ও ভূমওল পরিশেষে আলাহ্রই থেকে যাবে (অর্থাৎ যখন সব মালিক ময়ে যাবে এবং তিনিই থেকে যাবেন। সূত্রাং সব ধন-সম্পদ যখন একদিন ছাড়তেই হবে, তখন খুলীমনে দিলেই তো সওয়াবও হয়। কোন স্ভট জীব নভোমওলের মালিক নয়, তবুও নভোমওল উল্লেখ করে সম্ভবত এই ইলিত করা হয়েছে যে, তিনি যেমন নভোমওলের একছ্র অধিপতি, তেমনি ভূমওলও অবশেষ্টে বাহ্যিকভাবে তাঁরই অধিকারে চলে

ষাবে। প্রকৃতপক্ষে তো বর্তমানেও তাঁরই মালিকানাভূজ । তিন্দু করিব বাখ্যা

হিসাবে এই বিষয়বস্তু বণিত হল। অতঃপর ব্যয়কারীদের মর্যাদার তারতম্য বণিত হছে। বিশ্বাস স্থাপন করে ব্যয় করা প্রত্যেকের জন্যই সওয়াবের কারণ, কিন্তু এর মধ্যেও তারতম্য আছে। তা এই যে) যারা মক্সা বিজয়ের পূর্বে (আলাহ্র পথে) ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে (এবং যারা মক্সা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে) তারা (উজয়ই) সম্রান নয় । (বরং) তারা মর্যাদায় তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্সাবিজয়ের) পরে বা য় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে প্রত্যেক্তই আলাহ্ তা'আলা কল্যাণের (অর্থাৎ সওয়ারের) ওয়াদা দিয়ে রেশ্বজ্বন। তোমরা যা কর, আলাহ্ তা'জ্বালা সরুপরিজ্ঞাত

আছেন। (তাই উভয় সময়ের কর্মের জন্য সওয়াব দেবেন। জতএব যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বায় করার সুযোগ পায়নি, আমি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলি ছ) কে সেই ব্যক্তি যে আলাহ্কে উভম (অর্থাৎ আভরিকতা সহকারে) ধার দেবে। এরপরও আলাহ্ একে (অর্থাৎ প্রদত্ত সওয়াবকে) তার জন্য বহওণে র্ছি করবেন এবং (বহওণে র্ছি করার পরও) তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরক্ষার। ('বহওণে' বলে পরিমাণ র্ছির করাবলা হয়েছে এবং ধুনি শুনির বলে এর মানগত উৎকর্মের দিকে ইপিত করা হয়েছে)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

ساها والماها المعالمة والمعالمة المعالمة المعا

ثُمَّ جَاءَكُمْ وَسُولُ مُّصَدَّقَ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُيَّ بِعِ وَلَتَنَصُّونَعُ قَالَ اَ اَتُورُونَا - قَالَ اَ اَلْمَالُوا اَتُورُونَا - قَالَ اَ اللَّهُ وَا وَإِنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّا هِذِينَ ٥

ত النَّمْ مُوَّ مَنَوْنَ اللهِ ال

खওরাব এই যে, কাফির ও মুশরিকরাও আলাহ্র প্রতি সমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হিল এই: ﴿ وَ إِلَى الْمُحْدِّرِ وَنَا إِلَى الْمُحْدِّرِ وَنَا إِلَى الْمُحْدِ সভা হয়, তবে তার বিভাছ ও ধর্তব্য পথ অবলঘন কর। এটা আলাহ্র প্রতি বিহাস স্থাপ-নের সাথে সাথে রসুলের প্রতিও বিহাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

अिंगान एउसा- مهراث و والله مهرات المسَّمَا وَاتِ وَالْاَرْهِي

বিকারসূত্রে প্রাণ্ড মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যভামূলক — মৃত্
বাজি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আগনা-আগনি মালিক হয়ে যায়।
এখানে নভামগুল ও ভূমগুলের উপর আলাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে மুঁ ।
কুল খারা বাজ করার রহস্য এই হে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, ভোমরা আজ যে মে
ভিমিনের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আলাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানার
চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আলাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্ত তিনি রূপাবশত
কিছু বন্তর মালিকানা ভোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। প্রখন ভোমাদের সেই বাহ্যিক
মালিকানাও অবশিশ্ট থাকবে না। সর্বভোভাবে আলাহ্রই মালিকানা প্রতিশ্রিত হয়ে যাবে।
ভাই এই মুহুর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা ভোমাদের হাতে প্রাছে, তখন ও থেকে আলাহ্র
নামে যা বায় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আলাহ্র পথে বায়কৃত বন্তর
মালিকানা ভোমাদের জন্য চিরহারী হয়ে যাবে।

তিরমিষীর রেওয়ায়েতে হ্যরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেনঃ একদিন আমরা একটি ছাগল কর্ই করে তার অধিকাংশ খোলত বল্টন করে দিলাম, তথু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রসূলুরাহ (সা) আমাকে জিভাসা করলেনঃ বল্টনের পর এই ছাগলের গোশত কভটুকু রয়ে গেছে? আমি আয়্রয় করলামঃ তথু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আলাহ্র পথে বায় হয়েছে। এটা আলাহ্র কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে ছাওয়ায় জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।——(মাযহারী)

জালাহ্র পথে বার করার প্রতি জাের দেওরার পর পরবর্তী জালাতে বলা হয়েছে যে, জালাহ্র পথে রার করার প্রতি জাের দেওরার পাওয়া যাবে, কিন্তু ইমান, আন্ত-ভিক্তা ও ভালগামিতার পথেকাবশত সওয়াবেও পাথকা হবে। বলা হয়েছে ই ইফিট্

صَنْكُمْ مَنْ الْفَتْمِ وَ تَا لَلْ الْفَتْمِ وَ تَا لَلْكَ مِي الْفَتْمِ وَ تَا لَلْكَ مِي الْفَتْمِ وَ اللهِ مِي اللهِ اله

বার করেছে। এই দুই প্রেণীর লোক আলাহর কাছে সমান নয়। বরং মর্যাদায় এক ব্রেণী অপর ত্রেণী থেকে হোঠ। মলা বিজয়ের পূর্বে বিশাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও বায়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেকা বেশী।

মন্ধা বিজয়েকে সাহাবারে কিরাকের মর্বাদান্তেদের মাপকাঠি করার রহ্ম। ই উনিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবালে কিরাকের দূই লেশীতে বিভ্রুক্ত করেছেন। এক. যারা মন্ধা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং দূই, যারা মন্ধা বিজয়ের পর এ কাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মুর্বাদা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

মন্ধা বিজয়কে উভয় দ্রেণীয় মর্যাঙ্গা নিরাগণের মাসকাঠি করার এক কড় রহসা তো এই যে, মন্ধা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকা ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদেশীদের দৃশ্টিতে একই রাপ ছিল। যারা ছ শিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোন দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিক হয়ে যাওয়ার আর্শকো সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষার থাকে। যখন সাফলার সম্ভাবনা উজ্জ্ব হয়ে উঠে তথনই তারা তড়িয়াড় তাতে যোগদান করে। কিছুসংখাক লোক আন্দোলনকৈ সত্যু ও নামানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্যলতার কারণে ভাতে যোগ-দান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে হারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোন মতবাদ ও বিশ্বাসক্ষেত্য এবং বিভন্ধ মনে করলে জয় ও গ্রাক্ষয় এবং স্কলের সংখ্যাত্বতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি জক্ষেপ করে না এবং তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মন্ধা বিজ্যের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামুনে মুসলমানদের সংখ্যালতা, খজিহীনতা ও মুশরিকদের নির্বাহ্যনের এক জাজলামান ইতিহাস ছিল। বিশেষত
ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈয়ান প্রকাশ করা জীবনের বুঁ কি নেওয়া এবং বাতভিটাকে কংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামার্ডির ছিল। বলা বাইলা, একেল পরিছিতিতে যারা
ইসলাম প্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রস্বুলুলাহ (সা)-কে সাহায়া
এবং ইসলামের সেবার জীবন ও খন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের স্বীনানী শক্তি ও
কর্তব্যনিচার তুলনা চলে কি?

ক্রি ক্রিটি ক্রিটিকের সম্প্রিক ক্রিটিকের ক

ভারা অসম সাহসিক্তা ও ঈমানী শক্তির কারণে বিরোধিতা ও নির্যাতন আশংকার উধের্য উঠে ইসলাম ঘোষণা করেছে এবং বিপদমূহতে ইসলামের সালে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তি পরিমাপ করার জন্য মন্ধ্য বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণী সমান হতে পারে না।

সকল সাহারীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং জবলিস্ট উল্মত জ্যেক ডাঁদের ছাত্তঃ: উদ্ধিতি আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতমা উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে: وكلا وعلى الله الحسنى — অর্থাৎ পারস্পরিক

তারতযা সন্তেও আলাহ্ তা'জালা কল্যাণ অর্থাৎ জালাত ও মাগফিরাতের ওয়াদা সবার জনাই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কিরামের সেই শ্রেণীঘয়ের জনা, যারা মলা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আলাহ্র পথে বায় করেছেন এবং ইসলামের শলুদের মুকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লজ, যিনি মুসলমান হওয়া সন্থেও আলাহ্র পথে কিছুই বায় করেন নি এবং ইসলামের পরুদের মুকাবিলায় জংশগ্রহণ করেন নি। তাই মাগফিরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা য়ত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাষ্ট্র (র) বলেন ঃ এর সাথে সূরা আধিয়ার অপর একটি আয়াতকে নিলাও, বাতে বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যান নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহায়াম থেকে দ্রে অবস্থান করবে। জাহায়ামের কল্টদারক আওয়াজও তাদের কানে পৌছবে না। তারা প্রকাশ অবদানে চিরকাল বসবাস করবে।

एका वर्ता एकारह अवर मूत्रा जाविज्ञान کلا و صد الله الحسلي वर्ता एकारह अवर मूत्रा जाविज्ञान

এই আরাতে যাদের জন্য করাপের ওরাদা করা হয়েছে, তাদের জাহারাম থেকে দ্রে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কোরআন পাক এই নিশ্চয়তা দের—পূর্ববতী ও পরবতী সাহাবামে কিরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোন গোনাহ্ করেও ফেরেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না—তওবা করে নেবেন। নত্বা রস্ভুলাহ (স)-র সংসর্গ, সাহায়্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তার অসংখ্য পুশের থাতিরে আরাহ্ তাজারা তাঁকে কমা করে দেবেন। গোনাই মাক হয়ে পৃত্ত-পবিষ

হওয়া অথবা গাঁথিব বিপদাপদ ও বেশীর বেশী কোন কল্টের মাধ্যমে গোনাহের কাকফার। না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোন কোন সাহাবীর মৃত্যুর পর আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহলা, এই আযাব পরকাল ও জাহালামের আযাব নয় ; বরং বরষণ তথা কবর-জগতের আযাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন সাহাবী কোন গোনাহ্ করে ঘটনাচক্রে তথবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আযাব দারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আযাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাৰারে কিরামের মর্যাদা কোরজান ও হাদীস বারা জানা বার—ঐতিহাসিক বর্ণনা বারা নর । সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম সাধারণ উদ্মতের নার নন। তাঁরা রস্কুরাহ্ (সা) ও উদ্মতের মাঝখানে আলাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম বাতীত উদ্মতের কাছে কোরআন ও রস্কুরাহ্ (সা)-র শিক্ষা পৌছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সতা-মিথ্যা বর্ণনা বারা নয় । বরং কোরজান ও হাদীসের মাধ্যমে জানা শ্রার।

তাঁদের ধারা কোন পদস্থলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভূল। যে কারণে সেওলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী জন্মায়া তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সংকর্ম এবং রুসূর্ভাহ্ (সা) ও ইসলামের সাহাষ্ট্র সেবার মুকারিলায় শুন্যের কোটায় থাকে। দিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আলাহ্-ডীক । সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাম্বা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শান্তি প্রয়োগ করতে সটেন্ট হতেন ৷ কেউ নিজেকে মসজিদের ভাতের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওৱার মিশ্চিত বিশ্বাস অজিত না হওৱা পর্যন্ত চুদ্রবৃদ্ধিই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া জাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দারা গোনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আলাহ তা'আলা তাঁদের মাগফিরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। ভধু মাগ-দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে ষেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেওলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুলাহ্ (সা)-র উজি অনুযায়ী অভিশণ্ড হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিখ্যা ও প্রাহ্য-অপ্রাহ্য বর্ণনার ডিডিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কিরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ডিডিতে তাঁরা এসব লিখছেন, সেওলোর ডিডিই অত্যন্ত দুর্বল। যদি কোন প্রায়ে ভাদের সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কোর্ম্মান ও হাদীসের সুস্পট বর্ণনার মুকাবিলায় তার কোন মর্যাদা নেই। কেননা, কোর্ম্মানের ভাষ্য অন্-ষায়ী সাহাবায়ে কিরাম স্বাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবারে কিরাম সম্পর্কে সমগ্র উদ্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাসঃ সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্ত্রন করা ওয়াজিব। ভাঁদের প্রস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নিম্চুপ থাকা এবং যে কোন এক প্রক্রকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরী। আকা্রেদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে। ইমাম আহ্মদের এক পুঞ্জিকায় বলা হয়েছেঃ

و لا نقص نهي فعل ذالك و جب تا د يبه -

অর্থাৎ সাহাবারে কিরামের কোন দোষ বর্থনা করা অথবা তাঁদের কাউকে দোষী এলুটিযুক্ত সাবাস্ত করা কারও জন্য বৈধ নয়। কেউ এরগ করনে তাকে শাস্তি দেওুয়া ওয়া-ভিব ।— ( শরহন আকিদাতিন ওয়ামেতিয়া, ৩৮৯ পঃ )

ইবনে ভাইমিয়া 'ছারেমুল মসলুল' প্রছে সাহাকায়ে কিরামের প্রেচছ ও বৈশিক্টা সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস বিগিবজ্ঞ করার পর বলেনঃ

وهذا مها الانتقام فها خلافا بهن اهل الفقاه و القلم من اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم و التا بعهن لهم باحسان و سائراً هل السنة و الجهاعة فا نهم مجمعون على ان الواجب الثناء عليهم و السنفار لهم و الترجم عليهم و التراض عنهم و احتقاد محيتهم و مولا تهم و عقوبة من اساء فهم القول -

অর্থাৎ আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে আলিয়, ফিক্হ্বিদ, সাহাবী, তাবেরী ও আহলে-সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোন মত্তেদ নেই। সবাই একমত যে, সাইলবারে কিরামের প্রশংসা ও ভগকীতন করা, তারের জন্য আলাহ্র দরবারে জন্য প্রার্থনা করা, আলাহ্র রহমত ও সন্তুল্টিবাক্য উচ্চার্ণ সহকারে তাঁদের উল্লেখ করা এবং তাঁদের প্রতি মহক্ষত ও সহাদয়তার মনোভাব পোষণ করা সকলের জন্য ওয়াজিব। তাঁদের ব্যাপারে কেউ ধৃল্টতাপূপ উল্লি করলে তাকে লাক্তি দিতে হবে।

ইবনে তাইমিয়া 'শরহে আকিদায়ে ওয়াসেতিয়াা' গ্রন্থে সমগ্র উভ্যত তথা আহলে-সুমত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস বর্ণনা করে সাহাবায়ে কিরামের পার্শ্পরিক বাদানুবাদ সম্পূর্কে লিখেনঃ

ويمسكون مما شجريهن المحابة ويقولون هذه الاثار المروية في مساويهم منها ما هوكذب ومنها ما زيد نيها ونقص وغهر وجهه

والمحيم منه هم نيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهد ون ان كل و إحد من مجتهد ون ان كل و إحد من المحابة معصوم من كبا قر الاثم وضغا قرة بل يجوز عليهم الذنوب نى الجملة ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما يحد و منهم حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعد هم -

অর্থাৎ আহ্লে-সুন্নত ওরাল জান্ধণ্ডাত সাহাবায়ে কিরামের শারুশরিক বিরোধপূর্ণ ব্যাপারাদিতে নিশ্বপ থাকেন। তাঁরা বলেন: যেসব রেওরায়েত থেকে তাঁদের মধ্যকার ক্রেডে দোষ ক্রেকা যায়, সেওলার ক্রডক সম্পূর্ণ মিথাা, করুক পরিবৃত্তিত ও পরিবৃধিত এবং ইণ্ডলো সহীহ্ ও বিশুদ্ধ, সেওলোর ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ক্রমার্হ। কেননা, তাঁরা যা কিছু ক্রেছেন, আলাক্র ওরান্তে ইজতিহাদের মাধ্যমে ক্রেছেন। এই ইজতিহাদে হয় তাঁরা অল্লান্ত ছিলেন (তাহলে ভিঙাপ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) না হয় ল্লান্ত ছিলেন। (এময়াবহায়ও ক্রমার্হ ও এক সওয়াবের অধিকারী ছিলেন) না হয় ল্লান্ত ছায়্রজন্য গ্রাল জামার্থত বিশ্বাস করেন না য়ে, প্রত্যেক সাহাবী সর্বপ্রকার গোনাহ্ থেকে মুক্ত র বরং ক্রালের ছারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়া সন্তব। কিন্ত তাঁদের ওপ-গরিমা ও ইসলামের জনা ত্যাগ ও তিতিক্রামূলক কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যেতে পারের এমনকি তাঁদের এমন সব গোনাহ্ও মাফ হতে পারে, যা উস্মতের পরবর্তী লোকদের মাফ হবে না।

<sup>(</sup>১২) সেদিন আঁপনি দেখনে ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীদেরকৈ, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ভানপারে ভাদের জ্যোতি হুটোছুটি করবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের জন্য সুসংখাদ জারাতের, যার তলদেশে নদী প্রথাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ টোমরা জামাদের জন্য জপেক্ষা কর, জামরাও কিছু আলো নেব তোমাদের জ্যেতি থেকে। বলা হবে ঃ তোমরা বিছনে ফিরে যাও ও জালোর খ্রেজ কর। অতঃপর উত্তর দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার উকটি দরজা হবে। তার জভ্যতরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে জাযাব। (১৪) তারা মু'মিনদেরকে তেকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে ঃ হাা কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিসদপ্রস্ক করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং জলীক জালার পেছনে বিল্লাভ হয়েছ, অবশ্বেৰ জালাহ্র জাদেশ পৌছেছে। এই সবই তোমাদেরকৈ আলাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) জতএব, জাজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুজিপণ প্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের কাছ থেকেও নক্ষ। তোমাদের স্বার জাবাসম্বল জাহালমে। ফাটাই তোমাদের সলী। কতই না নিক্তক্ট এই প্রত্যাবর্তন হল। (১৬) যারা মু'মিন, তাদের জন্য কি জালাহ্র সমরণে এবং যে সত্য জ্বিতীণ হয়েছে, তার কারণে হাদার বিললিত ইওয়ার

সময় জাসেনি ? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অতঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনেরাথ, আলাইই ভূডাপকে তার মৃত্যুর পর পুনক্রজীবিত করেন। আমি পরিকারভাবে তোমাদের জন্য আয়াতওলো বাক্ত করেছি, যাতে তোমরা বুঝ। (১৮) নিশ্চয় দানদীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আলাইকে উওময়পে ধার দেয়, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুওপ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরক্তার। (১৯) আর যারা আলাই ও তার রস্কারর প্রতি বিশ্বাস হাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরক্তার ও জ্যোতি এবং যারা কাফির ও আমার নিদর্শন ক্ষমীকারকারী তারাই জাহালামের অধিবাসী হবে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

(সেদিনও স্মরণীয়) যে দিন আপনি মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকৈ দেখবেন যে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখভাগে ও ডান পার্থে ছুটোছুটি করবে। (পুলসিরাত অতিক্রম করার জন্য এই জ্যোতি তাদের সাথে থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, বাম পার্থেও থাকবে। বিশেষভাবে ডান পার্থ উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এদিককার জ্যোতি অধিক উল্লেল হবে এবং এটা আলামত হবে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার। সম্মুখভাগে জ্যোতি থাকা এরপ ছলে সাধারণ রীতি। তাদেরকে বলা হবেঃ) আজু তোমাদের জন্য এমন জালাতের সুসংবাদ, যাল্ল তলদেশে নদী প্রবাহিত, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য (বাহ্যত এই শেষোক্ত বাক্যাটিও তখনই বলা হবে। এখন সংবাদ হিসাবে বলা হয়েছেঃ

ফেরেশতাগণ বলবে, যেমন জালাহ্ বলেন : । তুঁও ইটি টুটি কুটি টুটিটি

े कि हैं وَا لَا تَحْزَ نُوا وَ الْ تَحْزَ نُوا وَ الْ تَحْزَ نُوا وَ الْ الْحُرْزُ وَا الْمِشْرُ وَا

যেদিন মুনাকিক প্রুষ ও মুনাকিক নারীরা মুসলমানদেরকে (পুর্লসরান্তে) বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য (একটু) অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু জালো নেব। (এটা তখন হবে, যখন মুসলমান ঈমান ও আমরের কল্যাণে অনেক অগ্রে চলে যাবে এবং মুনাকিকরা পুলসিরাতের উপর পেছনে অজকারে থেকে যাবে। তাদের কাছে পূর্ব থেকেই জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুররে-মনসূরের এক রেওয়ায়েত অনুষারী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে না, কিংবা দুররে-মনসূরের এক রেওয়ায়েত অনুষারী তাদের কাছেও কিছুটা জ্যোতি থাকবে নির্বাপিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে খাহিক কাজ-কর্মে তারা মুসলমানদের সাথে থাকত, এ কারণে তাদেরকে কিছুটা জ্যোতি দেওয়া হবৈ। কিন্তু অন্তর্য তারা মুসলমানদের কাছ থেকে জালাদা থাকত, এ কারণে তাদের জ্যোতি বিলীন হয়ে যাবে। এছাড়া তাদের প্রতার্থীর শান্তিও তাই যে, প্রথমে জ্যোতি গাবে ও গরে

তা বিজীন হয়ে যাবে )। তাদেরকে জওয়াব দেওরা হবে 🕻 ( হয় ফেরেনতাগণ জওয়াব দেবে, না হয় মুমিনগণী তোমরা পেছনে ফিরে যাও ও ( সেখানে) আলোর সন্ধান কর। ( পেছনে বলে সেই স্থান বোঝানো হয়েছে যেখানে জীয়ণ অন্ধকারের পর পুরসিয়াক্তে আরোহণ করার সময় জ্যোতি বন্টন করা হয়েছিল। অর্থাৎ যেখানে জ্যোতি বন্টন করা হয় সেখানে চর্জে বাণ্ড। সেমতে তারা সেখানে যাবে এবং কিছু না পেয়ে আবার এখানে আসবে ) <del>।</del> অতঃপর (মুসলমানদের কাছে পৌছতে পারবে না বরং)উভর দলের মাঝখানে একটি প্রাচীর ছাপন করা হবে, যার একটি দরজা (ও) হবে-। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে আয়াব। (পুররে মনস্রের বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আ'রাকের গ্রাচীর। অভান্তর ভাগ মু'মিনদের দিকে এবং বহির্ভাগ কাফিরদের দিকে থাকবে। রহমতের অর্থ জান্নাত এবং আযাবের অর্থ জাহান্নাম। দরজাটি সম্ভবত কথাবার্তা বলার জন্য হবে অথবা এটাই হবে জালাতের পথ। মোটকথা, ষ্থন তাদের ও মুসঞ্ মানুদের মাঝখানে প্রাচীর স্থাপিত হবে এবং তারা অক্সকারে থেকে যাবে, তখন ) তারা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি ( দুনিয়াতে ) তোমাদের সাথে ছিলাম না ু (অর্থাৎ কাজেকর্মে ও ইবাদতে তোমাদের সাথে শ্রীক ছিল্লম। অভএব আজ্ঞ সঙ্গে থাকা উচিত )। তারা (মুসল্মানরা) বলবেঃ হাঁ। (ছিলে) কিন্তু (এরূপ থাকা কোন্ কাজের ? তোমরা কেবল দৃশ্যত আমাদের সাথে ছিলে। তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল এই যে) তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে পথছল্ট করে রেখেছিলে (তোমরা পয়গ্ছর ও মুসলমান্দের প্রতি শন্তুতা পোষণ করতে এবং তাদের উপর বিপদাপদ্ আসার) প্রতীক্ষা করেছিলে, (ইস্ক্রামের সত্যতায়) সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল, অবশেষে তোমাদের উপর আলাহ্র আদেশ পৌছে গেছে। (মিথা আশা এই যে, ইসলাম মিটে যাবে, আমাদের ধর্ম সত্য ও সুক্তিদাতা ইত্যাদি। 'আরাহ্র আদেশ' মানে মৃত্যু। অর্থাৎ সারাজীবন এসব কুষ্করীতেই লিপ্ত ছিলে, তওবাও করনি)। মহাপ্রতারক ( অর্থাৎ শয়তান ) তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল। ( একথা বলে মে, জাল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। সারকথা এই যে, এসব কৃষ্ণরীর কারণে তোমাদের বাহ্যত সঙ্গে থাকা মুক্তির জন্য যথেন্ট নয় )। অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ প্রহণ করা হবে না এবং কাঞ্চিরদের কাছ থেকেও নয়। (প্রথমত মুক্তিপণ দেওয়ার মত বস্ত তোমাদের কাছে নেই, যদি থাকত তবুও গ্রহণ করা হত নাব কেননা এটা প্রতিদান জলং—কর্মজলং নয় )। তোমাদের সবার আবাসবল কাহারাম। সেটাই ডোমাদের (চির) সঙ্গী। কচ্চই না নিকৃষ্ট এই আবাসহল! ि कथाि इस मूमिनामूत ना इस खासार् जा खालात । এই शूरताशूति वर्गना থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ঈমানে প্রয়োজনীয় ইবাদক্তর অভাব আছে, তা পূর্ণ নয়। তাই পরবর্তী আয়াতে সমান পূর্ব করার জন্য শাসানোর ভরিতে মুসলমানদেরকে আদেশ করা হচ্ছেঃ) বারা মুখ্মিন, তাদের ( মধ্যে মারা প্রয়োজনীয় ইবাদতে রুটি করে; যেমুন শোনাত্গার মুসলমান তাদের)জনাকি (এখনও) জালাত্র উপ্তদেশের এবং 🙉 সত্য **जन्छोर्न इताहर, छात्र माध्रात समग्र-विश्वतिष्ठ रूक्ष्मातः मुख्या आस्मिन १ ( अर्थानः सामग्र** 

117

মনেপ্ৰাণে জক্লবী ইবাদত পাননৈ এখি গোনাত্ বৰ্জনে কৃতসংকল হওৱা<sup>ল</sup> উচিত)। তারা তাদের মত যেন না হয়, বাদেরকে পূর্বে (ঐশী) কিতাব দেওরা হয়েছিল (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের মত। তারাঞ্জাতাদের কিতাবের দাবীর**্রিপক্ষে খেলাল-খুশী** ও লোনাহে লিম্ডাইরেছিল ) । ্অতঃপর: তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয় ( এবং ভঙৰা করেনি)। ফলে তাদের অভঃকরণ কঠিন হয়ে যায়। (ভুলক্রমেও তারা অনু-তার করত না। অন্তরের এই কঠোরতার কারণে আজ) তাদের অধিকাংশই কাফির (কারণ, সদাস্বলা গোনাহে লেগে থাকা, সোনাহ্কে ভাল মনে করা, সভ্য ন্রীর প্রতি ৰঙ্গুতা পোষণ করা, এসব বিষয় প্রায়ই কুফরের কারণ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের শীসুই তওবা করা উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে পরে তগুবা করার তওফীক হয় মা এবং মাঝে মাঝে তা কুফর পর্যন্ত পৌছে-দেয়। অতঃপর বরা হচ্ছে যে, ভোমাদের অন্তরে গোনাহের কারণে কোন অনিস্ট স্থা্টি হয়ে থাকরে এই ধারণাবশত তওরা থেকে বিরভ থেকো নাষে, এখন তওবা করলে কি ফায়দা হবে? বরং তোমরা জেনে রাখ, আলাহ্ তা'আলাই মাটিকে ওকিয়ে ষাওয়ার পর সবুজ-সতেজ করেন। 🖯 এমনিভাবে তওবা করন্তে দ্বীয় অনুপ্রহে যুত্ত অন্তরকে তিনি জীবিত করে দেন। অতএব নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা) আমি পরিকারভারত তোমাদের জন্য দৃশ্টান্ত ব্যক্ত করেছি, ষাতে তোমরা বুঝ। (অতঃপর পূর্বোল্লিখিত ব্যয়ের ফ্রয়ীলত বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী যারা আলাহ্কে আভরিকতা সহকারে ধার দেয়, তাদের দান তাদের জন্য (সওয়াবের দিক দিয়ে) বছঙলে বাড়ানো হবে এবং (এরপরও) তাদের জনা রয়েছে পছন্দনীয় পুরকার। (অতঃপর উল্লিখিত ঈমানের ফ্রমীলত বলা হচ্ছে)ঃ যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদীক ও শহীদ। (অর্থাৎ পূর্ণছের এসব স্তর পূর্ণ ঈমান বারাই অঞ্চিত হয়। শহীদ তাকে বলা হয়, যে নিজের প্রাণকে আলাহ্র পথে পেশ করে দেয় যদিও নিহত না হয়। কারণ, নিহত হওরা ইচ্ছা বৃহিত্তি কাজ। তাদের জন্য জান্নাতে ) রয়েছে তাদের (উপমুক্ত বিশেষ) পুরক্ষার এবং (পুলসিরাতে রয়েছে বিশেষ) জ্যোতি। আর যারা কাফির ও আমার আয়াত অবীকারকারী, তারাই জাহানামী।

আনুৰ্তিক ভাতৰা বিকা

يُومَ تَرِى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ الْدِيهِمِ

অর্থাৎ সেদিন সমরণীয়া, যেদিন আপনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অপ্তে অপ্তে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুল-সিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হয়রত আবু উমামা বাহেকী (রা) থেকে ব্যক্তি এক মাদীসে এর বিবরণ ব্যাহে । হলীসটি নাতিদীর্ঘ দি এতে ভাছে হয়ে আবু উমায়া (রা) একদিন দামেশ্কে এক জানাযায় শরীক হন। জ্বানায়া দেয়ে উপদ্বিভ লোকদেরকে মৃত্যু ও গরকাল সমরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিশ্নে তাঁর কয়েকটি বাকোর অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে ছামান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনষিক ও ছান অতিঐম করতে হবে। এক মনষিকে আলাহ্ তা'আলার নির্দেশে কিছু মুখমওককে সাদা ও উজ্জ্ব করে দেওরা হবে এবং কিছু মুখমওককে গাঢ় কৃষ্ণবর্গ করে দেওরা হবে। অপর এক মনষিকে সমবেত সব মু'মিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আজ্ম করে ফেরবে। কিছুই দৃশ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রভাকে মু'মিনকে নূর দেওরা হবে। হযরভ আবদ্যাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে ব্লিত আছে, প্রভাকে মু'মিনকে তাম আমল পরিমাণে নূর দেওরা হবে। করে কারও নূর পর্বতসম, কারও খজুর রক্ষসম এবং কারও মানবদেইসম হবে। স্বাণেজা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল র্ডালুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জলে উঠবে এবং কখনও নিডে যাবে।

অতঃপর হযরত আবু উমামা (রা) বলেন ঃ মুনাঞ্চিক ও কাঞ্চিরদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কোরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টাত্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে বাক্ত করেছে ঃ

তিনি আরও বলেন, মু'মিনদেরকে হে নুর দেওরা হবে, তা দুরিরার নুরের মত হবে না। দুনিরার নুর বারা আদেগাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। অন্ধ বাজি যেমন চকুমান বাজির চোখের জ্যোতি বারা দেখতে পারে না তেমনি মু'মিনের নুর বারা কোন কাফির ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না।—(ইবনে কাসীর) হথরত আবু উমামা বাহেলী (রা)—র এই হাদীস থেকে জানা পেল যে, যে মনখিলে গভীর অন্ধ কারের পর নুর বশ্টন করা হবে, সেই মনখিল থেকেই কাফির মুনা-ফিকরা নুর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোন প্রকার নুর পাবেই না।

কিন্তু তিবরানী হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুলাই (সা) বলেন ঃ

পুলসিরাতের নিকটে আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনকে নূর দাম করবেন এবং প্রত্যেক মুনাকিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌছা মালই মুনাকিকদের নূর ছিনিয়ে দেওয়া ইবি।—(ইবনে কাসীয়)

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকেও প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যাই হোক, মুনাফিকরা তখন
মুমিনগণকে অনুরোধ করবে—একটু আস, আমরাও তোমাদের নূর দারা একটু উপকৃত
হই। কারণ, দুনিয়াতেও নামায, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের
অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জওয়াব দেওয়া হবে, যা পরে
বিণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা
ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, তারা দুনিয়াতে আলাহ্ ও
তাঁর রস্লকে ধোঁকা দেওয়ার চেল্টায়ই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে

তদুপ বাবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কোরআন পাক বলেঃ এই এই

ু অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেওয়ার চেল্টা করে

এবং আল্লাহ্ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী বলেনঃ এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মুশমিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে। তাই তারা শেষ-পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে। নিম্নোজ আয়াতে এর উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ لَا يَحْزِى اللهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ مَعَكَا نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَهْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَنْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ـ

মুসলিম, আহমদ ও দারে-কুতনীতে বণিত জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা)-র বণিত হাদীসেও বলা হয়েছে ঃ প্রথমে মু'মিন ও মুনাফিক---উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পেঁীছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তফসীরে মাষ্
হারীতে বলা হয়েছেঃ রস্লুল্লাহ্ (সা)-র আমলে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল
মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফিরদের ন্যায় নূর পাবে না। কিন্ত রস্লুল্লাহ্ (সা)-র
ইন্তিকালের পরও এই উভমতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার
কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উভমতের কারও নেই। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা জানেন কার অন্তরে
সমাম আছে এবং কার অন্তরে নেই। অতএব আলাহ্র জানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে
প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উচ্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্থার্থসিদ্ধির জন্য কোরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে।—( নাউযুবিল্লাহি মিনহ )

হাশরের ময়দানে নূর ও অক্সকার কি কি কারণে হবে: তফসীরে মাযহারীতে এ ছলৈ হাশরের ময়দানে নূর ও অক্সকারের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিশ্নে তা উদ্ধৃত করা হল:

- ১. আবূ দাউদ ও তিরমিয়ী বণিত হযরত বুরায়দা (রা)-র রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজা বণিত হযরত আনাস (রা)-এর বণিত হাদীসে রসূলুয়াহ্ (সা) বলেনঃ যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তরই রেওয়ায়েত হযরত সাহল ইবনে সাদ, যায়দ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবৃদারদা, আবৃ সাঈদ, আবৃ মৃসা, আবৃ হরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বণিত আছে।
- ২. মসনদে আহমদ ও তিবরানী বণিত হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বণিত হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেনঃ

من ها نظ على الصلوات كا نت له نورا وبرها نا ونجا ٤ يوم القيامة ومن لم يحانظ عليها لم يكن له نورا ولا برها نا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قا رون وها مان و نرعون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাজেগানা নামায় যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়াম-তের দিন এই নামায় তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ষথাসময়ে ও যথানিয়মে নামায় আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারন, হামান ও ফিরাউনের সাথে থাকবে।

- ৩. তিবরানী বণিত আবৃ সায়ীদ (রা) বণিত হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মন্ধা মোকাররমা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে---্যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।
- 8. হয়রত আবূ হরায়রা (রা)-র বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোরআনের একটি আয়াতও তিলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে।—( মসনদে আহমদ )
- ৫. দায়লামী বণিত আবৃ হরায়রা (রা)-র বণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্
   (সা) বলেনঃ আমার প্রতি দরাদ পাঠ পুলসিরাতে ন্রের কারণ হবে।
- ৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুল্লাহ্ (সা) একবার হজ্জের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেনঃ হজ্জ ও ওমরার ইহ্রাম খোলার জন্য যে মাথা মুখন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতের দিন নূর হবে।——( তিবরানী )

- ৭. হয়য়ত ইবনে মসউদ (রা) থেকে রস্লুয়াহ্ (সা)-র উল্ভি বণিত আছে য়ে,
   মিনায় কংকর নিজেপ কিয়ামতের দিন নর হবে।—( মসনদে-বায়য়ার )
- ৮ হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে রস্লুলাহ্ (সা)-র উজি আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে।—
  (তির্মিষী)
- ৯. হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে রস্লুলাহ্ (সা)-র উক্তি বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আলাহ্র পথে জিহাদে একটি তীরও নিক্ষেপ করবে, কিয়ামতের দিন সেই তীর তার জন্য নূর হবে।—( বাযযার )
- ১০. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে রসূলুলাহ্ (সা)-র উজি বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি বাজারে আলাহ্র যিকির করে, সে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে কিয়ামতের দিন একটি নূর পাবে।——( বায়হাকী )
- ১১. হযরত আবূ হরায়রা (রা) থেকে রস্লুলাহ্ (সা)-র উল্তি বণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিপদ ও কল্ট দূর করে, আলাহ্ তা'আলা তার জন্য পুলসিরাতে নূরের দু'টি শাখা করে দেবেন, তন্দারা এক জাহান আলোকিত হয়ে যাবে।——( তিবরানী )
- ১২. বুখারী ও মুসলিম ইবনে ওমর (রা) থেকে, মুসলিম হযরত জাবের (রা) থেকে, হাকেম হযরত আবু হরায়রা ও ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং তিবরানী ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা সবাই রসূলুরাহ্ (সা)-র উজি বর্ণনা করেন যে, قر الظلمات يوم القلمات يوم القلمات يوم القلمات يوم القلمات يوم القلمات المالة ا

نعوذ بالله من الظلمات ونساله النورالتام يوم القيامة يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقَاتُ لِلَّذِينَ أَمَنُوا انْظُرُو وَنَا نَقْتَبِسُ

مِنْ مُوْ وَكُمْ — অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদেরকে বলবে ঃ আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর ঘারা উপকৃত হই।

قَوْلُ ا رَجِعُو ا وَرَاءَ كُمْ فَا لَتَوْسُوا فَوْراً تعالى والمعالمة والمعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة

نَصْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِلَّا بَا بَ بَا طِنْهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَا هِوْ ﴿ مِنْ تَبَلَّهُ

سُوْرُ أَبِّ الْبِيُّ الْبِ అথাৎ মু'মিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকরা সে ছানে

ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মু'মিনগণের কাছে পৌছতে পারবে না। তাদের ও মু'মিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাগে মু'মিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিক–দের জায়গায় থাকবে আযাব।

রাহল-মা'জানীতে ইবনে যায়েদ (রা)-এর উজি বণিত আছে যে, এটা হবে মু'মিন ও কাফিরদের মধাবতী আ'রাফের প্রাচীর। অপর কয়েকজনের মতে এটা ভিন্ন প্রাচীর হবে। এতে যে দরজা থাকবে, এটা হয় মু'মিন ও কাফিরদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলার জনা, না হয় মু'মিনগণ এই দরজা দিয়ে জায়াতে যাওয়ার পর তা বয় করে দেওয়া হবে।

নুরের ব্যাপারে কোরআনে কাফিরদের কোন উল্লেখই হয়নি। কারণ তাদের নূর পাওয়ার কোন সভাবনাই নেই। মুনাফিকদের নূর সম্পর্কে বিবিধ রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে। প্রথম থেকেই তারা নূর পাবে না কিংবা পাওয়ার পর প্রসিরাতে উঠতেই নিভিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের ও মু'মিনদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হবে। এই সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, ওধু মু'মিনগণই পুলসিরাত দিয়ে জাহায়াম অতিক্রম করবে। কাফির ও মুশরিকরা পুলসিরাতে উঠবে না। তাদেরকে জাহায়ামের প্রবেশপথ দিয়ে জাহায়ামে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনগণ পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করবে। পাপী মু'মিনগণকে তাদের কৃতকর্মের শান্তিস্বরূপ কিছু দিন জাহায়ামে অবস্থান করতে হবে। তারা পুলসিরাত থেকে নিম্মে পতিত হয়ে জাহায়ামে পেঁটাহবে। অন্যান্য মুশ্মিন নিরাপদে পুলসিরাত অতিক্রম করে জায়াতে প্রবেশ করবে।——(শাহ্ আঃ কাদের দেহলঙী)

্র আর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির এবং যে সত্য নাষিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্ল ও বিগলিত হবে ?

قلب এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবূল করা ও আনুগত্য করা।— (ইবনে কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ প্রোপুরি পালন করার জন্য প্রন্ত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্র না দেওয়া।——(রাহল–মা'আনী)

এটা মু'মিনদের জন্য হঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আবা কোন কোন মু'মিনের অন্তরে আমরের প্রতি অবসতা ও অনাসজি আঁচ করে এই আয়াত নাখিল করেন।—(ইবনে কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছদ্য অজিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রাহলমা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই ছ'শিয়ারি সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হ'শিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই ছ শিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ-কর্মের জন্য তৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং একথা বাজ করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্বতা উঠিয়ে নেওয়া হবে ৷— ( ইবনে কাসীর )

اُولَّا يُكُ هُمُ الْصِّدِّ يُغُونَ وَالشُّهَدَ أَوَلَا يُكُ هُمُ الْصِّدِّ يُغُونَ وَالشُّهَدَ أَ عَلَيْكُ هُم মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ডিভিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মূন (রা) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ
অর্থাৎ আমার উচ্মতের সব মু'মিন শহীদ। এর প্রমাণ
হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।—(ইবনে জরীর)

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহাত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মু'মিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়, বরং মু'মিনদের একটি উচ্চ প্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

#### www.almodina.com

اً و لاَ يُكَ مَعَ الَّذِينَ اَ نَعَمَ اللهُ مَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْهَنَ وَالصِّدِّ يُقَهْنَ وَالصِّدِّ يُقَهْنَ وَالسَّدِّ يُقَهْنَ وَالسَّادِةِ وَالسَّا لِحِيْنَ -

এই আয়াতে পয়গম্বসাণের সাথে মু'মিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা—সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। বাহাত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেনঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদের বিশেষ উচ্চপ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মু'মিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মু'মিনকেও কোন-না-কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

ক্সহল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মু'মিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুনা যেসব মু'মিন অনবধান ও খেয়ালখুনীতে ময় তাদেরকে স্থিদীক ও শহীদ বলা স্বায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুলাহ্ (সা) বলেনঃ লিটাদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারাক (রা) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইষ্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আর্য করলঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইষ্যতের উপর হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা) বললেনঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গয়রগণের উষ্মতদের মুকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে।— (রাহল-মা'আনী)

তক্ষসীরে মাষহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)-র আমলে যারা সমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে مَا الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِي الْحَال

إِعْلَمُوْا اَنْتُنَا الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيْنَالُعِبُ وَلَهُوْ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَ وَيَنَاهُ وَتَفَاخُوْ بَيْنَكُمْ وَتَكَا الْحُفُوالِ وَالْكُولُادِ كُنَشِلِ غَيْثٍ الْجُبَ الْحُفَّارَ وَتَكَا تُرُ فِي الْاَمُوالِ وَالْكُولُادِ كُنَشِلِ غَيْثٍ الْجُبَ الْحُفَّارَ

نَبَاتُهُ ثُورَ يَهِيُعُ فَتَرَّهُ مُضْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ مُطَامًا وَفِي الْاَجْرَةِ عَنَابٌ شَدِيْدٌ وَمُغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرضَوَانُ وَمَا الْحَيْوةُ اللّهُ نَبَالِاً مَتَاءُ الْعُرُورِ ﴿ سَابِقُواۤ اللّهِ مَغْفِرَ قِرْمِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَاءُ وَالْارْضِ الْعِنْ لِلّذِينَ امَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِنِهِ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ الْعَظِيمِ ﴿

(২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিষ জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক জহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত জার কিছু নয়, যেমন এক র্লিটর অবস্থা, যার সবুজ ফসল ক্রমকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা ওকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে গীত বর্গ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শান্তি এবং আলাহর ক্রমা ও সন্তলিষ্ট। পাথিব জীবন প্রতারণার সম্পদ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অপ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্রমা ও সেই জালাতের দিকে, যা জাকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশন্ত। এটা প্রন্তুত করা হয়েছে আলাহ্ ও তাঁর রস্তাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য। এটা আলাহ্র ক্লগা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আলাহ্ মহান ক্লপার অধিকারী।

### তব্দসীরের সার–সংক্রেপ

জেনে রাখ, (পরকালের মুকাবিলায়) পাথিব জীবন (কিছুতেই কাম্য হবার যোগ্য নয়। কেননা, এটা নিছক) ক্রীড়া-কৌতুক, (বাহ্যিক) সাজ-সজা, পারস্পরিক অহমিকা (অর্থাৎ শক্তি, সৌন্দর্য ও কলাকৌশল নিয়ে) এবং ধনে ও জনে পারস্পরিক প্রাচূর্য লাভের প্রয়াস ব্যতীত কিছু নয়। (অর্থাৎ পাথিব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ঃ শৈশবে ক্রীড়া-কৌতুক, যৌবনে জাঁকজমক ও অহমিকা এবং বার্থক্যে ধন ও জনের প্রবল বড়াই থাকে। এসব উদ্দেশ্য ধ্বংসশীল ও কল্পনা বিশ্বাস মান্ত। এর দৃষ্টান্ত এরূপ) যেমন বৃষ্টি (বর্ষিত হয়), যার বদৌলতে উৎপন্ন কসল কৃষককে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা ওক্ষ হয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীত বর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। (এমনিভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, এরপর পতন ও অনুশোচনা মাত্র। পক্ষান্তরে) পরকালে আছে (দুটি বিষয়, একটি কাফিরদের জন্য) কঠিন শান্তি এবং (অপরটি মুশ্মনদের জন্য) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সভিন্টি। (এই উভয় বিষয় চিরস্থায়ী। সুতরাং পরকাল চিরস্থায়ী এবং)

পাথিব জীবন নিছক (ধ্বংসশীল, যেমন মনে করে) প্রতারণার সামগ্রী। (সূতরাং পাথিব সম্পদ যখন ধ্বংসশীল এবং পরকালের ধন চিরস্থারী, তখন তোমাদের উচিত) তোমাদের পালনকর্তার দিকে এবং এমন জাল্লাতের দিকে ধাবিত হও, যার বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমান (অর্থাৎ এর চাইতে কম নয়, বেশী হতে পারে) এটা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটা অর্থাৎ ক্ষমা ও সম্ভণ্টি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (এতে ইঙ্গিত আছে যে, কেউ যেন নিজ আমলের কারণে গবিত না হয় এবং জাল্লাত দাবী না করে বসে। জাল্লাত নিছক আমার অনুগ্রহ, যা লাভ করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর্গশীল। কিন্তু আমি নিজ কুপায় যারা এসব আমল করে, তাদের সাথে আমার ইচ্ছাকে জড়িত করেছি। ইচ্ছা না করাও আমার ক্ষমতাধীন)।

### আনুষ্কিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জায়াতী ও জাহায়ামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে গ্রেফতার হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পাথিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পাথিব জীবনের ওরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গোলে পাথিব জীবনের মোটামৃটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এইঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

শংসরে অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি
শিশুদের অঙ্গ চালনা। এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়
ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গরুমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অজিত হয়ে যায়। যেমন বড়
বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার
অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত।
প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ
হয়। এরপর জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ
হয়। এরপর প্রক্র হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমন্সামিক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সম্ভণ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জান করে।কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃণ্টিতে ধরা পড়ে। বালক–বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্বর্হৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে

তারা এত বাথা পায়, যেমন বয়য়য়দের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা বাথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পায়ে য়ে, য়েসব বস্তকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থইন বস্ত। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা স্তরু হয়। কিন্তু যৌবনে য়েমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ষক্যে পৌছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনষিল। এ মনষিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে য়ে, এই অবস্থাও সাময়িক ও য়লস্থায়ী। এর পরবর্তী দৃটি স্তর বরষ্থ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বণিত বিষয়বন্তর একটি দৃশ্টান্ত উরেখ করেছে:

كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّا رَنَّبَا ثَمْ ثُمَّ يَهِيْجِ نَتْرَالًا مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونَ حَطَا مَّا

শব্দের অর্থ বৃশ্টি। তা শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহাত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃশ্টি দারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবৃজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীর-বিদ তা শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফিররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কাফিররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মু'মিনের আনন্দ ও কাফিরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মু'মিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ব পেয়েও মু'মিন কাফিরের ন্যায় আনন্দিত ও মত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফির আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃল্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফিররা খুবই আন-দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা ওচ্চ হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরপেই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃশ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

वर्धार भत्रकारत

মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফিরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মু'মিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সম্ভুল্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আযাব। কঠোর আযাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুল্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না, বরং আযাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জালাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দারাও ভূষিত হয়। এটা রিয়ওয়ান তথা আল্লাহ্র সন্তুল্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে । الْعَيْهِ है الْدُ نَيَا

ع الغرور و অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বৃদ্ধিমান

ও চক্ষুমান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমূহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যভাবী পরিণতি এরপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছেঃ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জাল্লাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসানেই; অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরাপ করলে কোন রোগ অথবা ওয়র তোমার সৎ কাজে বাধা স্পিট করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎ কাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জায়াতে পৌছতে পার।

অথে ধাবিত হওয়ার দিতীয় অর্থ এই ষে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেল্টা করে। হযরত আলী (রা) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেনঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুলাহ ইবনে মস্উদ বলেনঃ জিহাদে

সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ জামা'আতের নামাযে প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেল্টা কর।——(রাহল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে-ইমরানে এই বিষয়বস্তর আয়াতে করিব করিব বিষয়বস্তর আয়াতে বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপত আকাশ বোঝানো হয়েছে ৷ অর্থ এই যে, সপত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জানাতের প্রস্থ হবে। বলা বাছলা, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপত আকাশ ঐ পৃথিবীর আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী—ক শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

আরাতে জারাত ও তার নিরামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জারাত ও তার অক্ষয় নিরামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেপ্ট। আলোচ্য আয়াতে আয়াহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জারাত লাভের পক্ষে যথেপ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জারাত অবশাভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সহু কর্ম এওলাের বিনিময়ও হতে পারে না, জারাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আয়াহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও কুপার বদৌলতেই মানুষ জারাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বণিত হাদীসে রস্লুরাহ্ (সা) বলেনঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম আর্য করলেনঃ আপনিও কি তদু পং তিনি বললেনঃ হাঁা, আমিও আমার আমল দ্বারা জারাত লাভ করতে পারি না——আয়াহ্ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি।——( মাহাহারী )

مَّا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِيَ الْفُسِكُمْ اللَّهِ فَيْ الْفُسِكُمْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ يَسِنِيرٌ وَّ فَا كَا يَكُمْ اللَّهِ يَسِنِيرٌ وَ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهِ يَسِنِيرٌ وَلَا يَفُرَعُوا بِمَّا اللَّهُ مُمْ وَلاَ تَفْرَعُوا بِمَّا اللَّهُ مُمْ وَلاَ تَفْرَعُوا بِمَّا اللَّهُ مُمْ وَلاَ تَفْرَعُوا بِمَّا اللَّهُ مُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالًا فَخُورِي فَى الَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالًا فَخُورِي فَى الَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَاللَّهُ لَهُ وَمَن يَتَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَمَن يَتَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُو

# الْغَرِيُّ الْحَمِيْدُ ۞

(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সুন্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আলাহ্র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্য বলা হল, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্য উল্লস্তিত না হও। আলাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা ক্লপণতা করে এবং মানুষকে ক্লপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আলাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না, কিন্তু তা (সবই) এক কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ থাকে প্রাণসমূহকে স্থল্টি করার পূর্বেই (অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিপদ পূর্ব-অবধারিত)। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ কাজ। (সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তিনি লিপিবদ্ধ করে দেন। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয়ে ভাত। এটা এজন্য বলা হল) যাতে তোমরা যা হারাও (স্বাস্থ্য, সন্তান-সন্ততি অথবা ধনসম্পদ), তজ্জন্য (অতটুকু) দুঃখিত না হও,(যা আল্লাহ্র সন্তদিট অন্বে-ষণে ও পরকালের কাজে মশগুল হওয়ার পথে বাধা হয়ে যায়। নতুবা স্বাভাবিক দুঃখ করলে কোন ক্ষতি নেই) এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, (সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুপায় দিয়েছেন মনে করে) তজ্জনা উল্লসিত না হও (কারণ, যার ব্যক্তি অধিকার আছে, সে-ই উল্পসিত হতে পারে। এখানে তো আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় ও নির্দেশে দিয়েছেন। কাজেই উল্পসিত হওয়ার কোন অধিকার নেই)। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে প্রছন্দ করেন না, (অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর কারণে অহংকার অর্থে ا ختيا ل । শব্দ এবং বাহ্যিক ধনসম্পদ, পদ ইত্যাদির কারণের অহংকার অর্থে প্রায়ই শব্দ ব্যবহাত হয়। অতঃপর কৃপণতার নিন্দা করা হচ্ছেঃ) যারা (দুনিয়ার মোহে)নিজেরাও (আল্লাহর পছন্দনীয় খাতে ব্যয় করতে) কুপণতা করে (যদিও খেয়াল-খুশী ও পাপ কাজে ব্যয় করতে মুক্তহম্ভ থাকে) এবং (এই পাপও করে যে) অপরকে কুপণতার আদেশ দেয়। ( الذين —ব্যাক্রণিক কায়দায় بدل , কিন্ত এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শান্তির আদেশ সবগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বরং প্রত্যেকটি মন্দ স্বভাবের জন্য শান্তির আদেশ উচ্চারিত হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার মোহ এমন যে, এর সাথে অধিকাংশ মন্দ স্বভাবের সমাবেশ ঘটেই যায়—অহংকার, গর্ব, কুপণতা ইত্যাদি) যে ব্যক্তি (সত্য ধর্ম থেকে, যার এক শাখা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা) মুখ ফিরিয়ে 🕆 নেয়, সে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করে না। কারণ, তিনি ( সকলের ইবাদত ও ধন-সম্পদ থেকে ) অভাবমুক্ত, ( এবং স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে ) প্রশংসার্হ।

### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

দু'টি পাথিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্র সমরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। এক. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বণিত হয়েছে। দুই. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্ তা'আলার সমরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

عَبْل أَنْ نَبْراً هَا — অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে

বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে-মাহ্ফুযে জগৎ স্লিটর পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনল্ট হওয়া, বজু-বাজ্ববের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সৃখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলা লওহে মাহ্ফুয়ে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কল্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সৃখ-য়াচ্ছন্দ্য এবং অর্থসন্পদ তেমন উল্পিত ও মত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

হষরত আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতভ হয়ে পুরক্ষার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে।—(ক্রহল-মা'আনী)

পরবর্তী আঁয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধৃত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে : وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مَخْنًا لَ نَخُورُ — অর্থাৎ আরাহ্ উদ্ধৃত ও অহংকারীকে গছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্র কাছে ঘ্ণার্হ। কিন্তু গছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইন্নিত আছে যে, বুদ্দিমান ও

### www.almodina.com

পরিণামদশী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

# لَقُلُ ٱلْسُلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيّنَاتِ وَ الْزَلْنَا مَعَهُمُ الْحِثْبُ وَ الْبِيْزَانَ مَعَهُمُ الْحِثْبُ وَ الْبِيْزَانَ الْمَدِينَدَفِيْهِ بَاسٌ وَ الْبِينَانُ وَ الْنَالُمُ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ شَدِيدٌ وَ مُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ فَاللهُ تَوَيَّ عَزِيزٌ فَ رَسُلَهُ بِالْفَاتِ وَلَيْعَلَمُ اللهُ قُويٌ عَزِيزٌ فَ وَرُسُلَهُ بِالْفَاتِ وَلَى اللهُ قُويٌ عَزِيزٌ فَ فَاللهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ اللهُ قُويٌ عَزِيزٌ فَ اللهُ قَويٌ عَزِيزٌ فَ

(২৫) আমি আমার রসূলপণকে সুস্পত্ট নিদর্শনসহ গ্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও নায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাখিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রগশন্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

### তফসীরের সার–সংক্ষেপ

আমি (এই প্রকাল সংশোধনের জন্য) আমার রস্লগণকে স্পণ্ট বিধানাবলীসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (এতে বিশেষভাবে ন্যায়নীতি যা বান্দার হকের ব্যাপারে) ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে (এতে স্বল্পতা ও বাহল্য বর্জিত সমগ্র শরীয়ত অন্তর্ভুক্ত আছে)। আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে আছে প্রচণ্ড রপশক্তি (যাতে এর ডয়ে বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে এবং উচ্ছুক্ষলতা বন্ধ হয়ে যায়) এবং (এছাড়া) মানুষের বহুবিধ উপকার। (সেমতে অধিকাংশ যন্ত্রপাতি লৌহনিমিত হয়ে থাকে। আরও এজন্য লৌহ সৃষ্টি করা হয়েছে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন কে (তাঁকে) না দেখে তাঁকে ও তাঁর রস্লগণকে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) সাহায্য করে। (কেননা, লৌহ জিহাদেও কাজে আসে। এটা লোহার পারলৌকিক উপকার। জিহাদের নির্দেশ এজন্য নয় যে, তিনি এর মুখাপেক্ষী। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা (নিজে) শক্তিধর পরাক্রমণালী (বরং তোমাদের সওয়াবের জন্য এই নির্দেশ)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

बेमी किठाव ७ भन्नभमन श्वताभन जाजन উদ্দেশ্য मानूसक नाम ७ जूविচात्तन وَ لَقُدُ اَ رُسَلُنَا رُسَلَنَا بِ لَبَيْنَا تِ وَ اَ نُزَلْنَا مَعُهُمُ الْكَتَابَ؟ উপর প্রতিতিঠত कन्ना

# وَ ٱلمِهَزَا نَى لِيَعْوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَا نُزَلْنَا الْعَدِيْدَ نِيْهِ بَا سُ شَدِيْدً -

শংসং ক্ষাভিধানিক অর্থ সুস্পদট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পদট বিধানাবলীও হতে পারে, যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য মো'জেয়া এবং রিসালতের সুস্পদট প্রমাণাদিও হতে পারে।——(ইবনে কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাষিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بينان বলে মো'জেয়া ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্য কিতাব নাষিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও 'মীযান'–এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওরা এবং ক্ষেরেশতার মাধ্যমে প্রগম্বরগণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্ত মীযান নাযিল করার অর্থ কি ? এ সম্পর্কে তফসীরে রহল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাক-পদ্ধতিতে এর নযীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরাপ ঃ

वर्थार जामि किलाव नायिल करति ଓ माँ जिल्ला का उंद्यो الْمِيْزُ ا

করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالْسَمَاءَ وَنَعَهَا وَوَضَعَ الْمِهْزَانَ আরাত থেকেও

এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে مهزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা
হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীয়ানের পর লৌহ নাষিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাষিল করার মানে স্পিট করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুপ্সদ জন্তদের বেলায়ও নাষিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্ত আসমান থেকে নাযিল হয় না—পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহ্ফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার স্বকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ—(রাহল মা'আনী)।

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এর ফলে শন্ধুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহ্র বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। দুই. এতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য বহবিধ ক্ল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিদ্ধৃত হয়েছে এবং ভবিষাতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা স্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিদ্ধার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে । এর লক্ষ্যও অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। 'মীযান' ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীয়ানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-র্দ্ধির নিষেধাক্তা জানা যায় এবং মীয়ান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তদ্ম নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকলে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত-পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাস্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদন্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে।চিন্তাধার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়। অবায়াটি এই বাকাকে একটি উহা বাকোর সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহাত হয়েছে ;
অর্থাৎ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, য়াতে শরুদের
মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর ঘারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও
বাহ্যিকভাবে আলাহ জেনে নেন কে লৌহের সমরাম্র ঘারা আলাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে
সাহাষ্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে । আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ
এই যে, আলাহ্ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার
পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

بِ الَّذِينَ اتَّبُعُونُهُ كُأُفَّةً قُرْرُ النوين امننوا مِنْهُمُ أَجُرَهُمْ لَّذِينَ الْمُنُوا اتَّقَوُا اللَّهُ وَ الْمِنُوا بِرَّا ، اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْرِتُ بِلِّهِ مَنْ يُشَاءُ ۖ وَاللَّهُ ذُو الْفُضْلِ الْعَظِيمِ ۞

<sup>(</sup>২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রস্লুরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতৃক সৎ পথ প্রাণ্ড হয়েছে

এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলপথকে এবং তাদের অনুপামী করেছি মরিরম-তনর সসাকে ও তাকে দিয়েছি ইজীল। আমি তার অনুসারীদের অতরে ছাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফর্য করিনি; কিন্তু তারা আলাহ্র সন্তুল্টি লাভের জন্য এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের পাপ্য পুরকার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) হে মু'মিনগণ, তোমরা আলাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রস্লের প্রতি বিশ্বাস ছাপন কর। তিনি নিজ অনুপ্রহের দিওপ অংশ তোমাদেরকে দেবেন, তোমাদেরকে দেবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্রমা করবেন। আলাহ্ ক্রমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আলাহ্র সামান্য অনুপ্রহের উপরও তাদের কোন ক্রমতা নেই, দয়া আলাহ্রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আলাহ্ মহা অনুপ্রহেশীল।

## তফসীরের সার–সংক্রেপ

আমি (মানুষের এই পরকাল সংশোধনের জন্যই) নূহ ও ইবরাহীম (আ)-কে রসূল-রাপে প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি (অর্থাৎ তাদের বংশধরগণের মধ্যেও কতককে প্রগন্থর এবং কতককে কিতাব-ধারী করেছি)। অতঃপর (যাদের কাছে পয়গম্বরগণ আগমন করেছেন)তাদের কতক সৎ পথ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [উপরোক্ত পয়গম্বরগণ স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী ছিলেন। ভাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিতাবধারীও ছিলেন; ষেমন নূহ ও ইবরাহীম (আ) উভয়ের বংশধরের মধ্যে মূসা (আ) কেউ কেউ কিতাবধারী ছিলেন না,কিন্ত তাদের শরীয়ত খতত্ত ছিল ়ে যেমন হৃদ ও সালেহ (আ) যোটকখা, খতত্ত শরীয়তের অধিকারী অনেক প্রগম্বর প্রেরণ করেছি]। অতঃপর তাদের পশ্চাতে আরও রসূলগণকে (যারা স্বতন্ত শরীয়তের অধিকারী ছিলেন না) একের পর এক প্রেরণ করেছি [যেমন মূসা (আ)–র পর তওরাতের বিধানাবলী প্রয়োগ করার জন্য অনেক পরগম্বর আগমন করেন] এবং তাদের অনুগামী করেছি (একজন স্বতম শরীয়তধারী পয়গম্বকে, অর্থাৎ) মরিয়ম-তনয় ঈসাকে এবং তাকে দিয়েছি ইজীল। (তার উম্মতে দুই প্রকার লোক ছিল —তার অনুগামী ও তাকে প্রত্যাখ্যানকারী )। যারা অনুসরণ করেছিল ( অর্থাৎ প্রথম প্রকার জামি তাদের অন্তরে (পারস্পরিক) রেহ ও মমতা (যা প্রশংসনীয় গুণ) সৃষ্টি করে দিরেছি (যেমন সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে رحماء بينهم কিন্ত তাদের

শরীয়তে জিহাদ ছিল না বলে এর বিপরীতে إِلَيْ الْكِفَّارِ । উল্লেখ করা হয়নি। মোটকখা রেহ-মমতাই তাদের মধ্যে প্রবল ছিল। আমি তাদেরকে কেবল বিধানাবলী

পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু অনুসারীদের কেউ কেউ এমন ছিল ফে) তারা নিজেরাই সন্ন্যাসবাদ উদ্ভাবন করেছে। [বিবাহ এবং বৈধ ভোগ-বিলাস ও মেলামেশা ত্যাগ করাই ছিল তাদের সন্ন্যাসবাদের সারমর্ম। এটা উদ্ভাবনের কারণ ছিল এই যে, ঈসা (আ)<del>-র</del> পর অখন খৃস্টানরা আলাহ্র বিধানাবলী পালনে শৈথিলা প্রদর্শন করতে থাকে, তখন কিছুসংখ্যক সত্যপরায়ণ লোক নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করত। এটা প্রবৃত্তিপূজারীদের সহ্য করার কথা ছিল না। তাই তারা বাদশাত্র কাছে অনুরোধ করল যে, এদেরকে আমাদের মতাবলম্মী হতে বাধ্য করা হোক। অতঃপর সত্যপরায়ণ লোকদের উপর চাপ **প্রয়োগ করা** হলে তারা সন্ম্যাসবাদ অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং সবার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নির্জন প্রকোঠে বসে অথবা দ্রমণ ও পর্যটনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।—( দুররে-মনসূর ) এখানে তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সন্নাসবাদ উভাবন করে ]। আমি ভাদের উপর এটা ফর্য করিনি, কিব তারা আলাহ্র সব্রপ্টি লাভের জন্য (ধর্মের হিকাযতের জন্য ) এটা অবত্রমন করেছে। অতঃপর তারা ( অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই )। তা (অর্থাৎ সন্ন্যাসবাদ ) . যথাযথভাবে পালন করেনি। [ অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুল্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা এটা জবলঘন করেছিল কিন্ত এই উদ্দেশ্যের প্রতি ভেমন যত্মবান হয়নি এবং বিধানাবলী পালন করেনি— কেবৰ দৃশ্যত সন্ন্যাসৰাদ প্ৰকাশ করেছে। এভাবে সন্ন্যাসীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বায়। বিধানাবলী বধাবথ পালনকারী ও বিধানাবলীতে শৈথিল্যকারী ৮ তার্দের মধ্যে যারা রাসু-লুকাত্ (সা)-র সমসামরিক ছিল, তাদের জনা রসূলুকাত্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস ছাগন করাও বিধানাবলী পালনের একটি শর্ভ ছিল। তার বিধানাবলী পালন করেছে। আর যারা এই শর্ত পালন করেনি, তারা ষথাষথভাবে বিধানাবলী পালনকারীদের **অভর্ভু ড হয়**নি]। তাদের মধ্যে যারা [রসুলুলাহ্ (সা)-র প্রতি ] বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের (প্রাপ্য) পুরক্ষার দিয়েছি (কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল কম) এবং তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী। [ তারা রসূলুয়াত্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস ছাগন করেনি! যেতেতু অধিকাংশই অবিশ্বাসী ছিল। ভাই টি বাক্যে ষথাষধ পালন না করার বিষয়টি সবার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হরেছে। অল্পরংখ্যক যারা বিশ্বাসী ছিল, ভাদের কথা আয়াতের শেষে 🛴 🍑 🕶

বাক্যে বর্গনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত খুস্টানদের মধ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী দুই শ্রেণীরই উল্লেখ করা হল। অতঃপর বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলা হছে ঃ) হে [ ঈসা (আ)-এ বিশ্বাসী ] মু'মিনগণ, তোমরা আলাহ্কে ভয় কর এবং (এই ভয়ের দাবী অনুযায়ী) তাঁর রসুল (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি স্বীয় অনুগ্রহের বিশ্বণ অংশ তোমাদেরকে দেবেন (ষেমন সূরা কাসাসে আছে, وَلَا تُكُنُّ وَنَ أَجْرُ هُمْ صُو تُهُنّ وَالْ الْحَالَ الْمُرَاكِّ اللْمُرَاكِّ الْمُرَاكِّ الْمُرَاكِّ الْمُرَاكِّ الْمُرَاكِّ الْمُرَاكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِ الْمُراكِّ الْمُراكِ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِّ الْمُراكِ الْمُراكِ الْمُراكِّ الْمُراكِ الْمُراكِ

করবেন। (কারণ, ইসলাম প্রহণ করলে কাফির থাকাকালীন সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়) আলাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (এসব ধন তোমাদেরকে এজন্য দেবেন) যাতে (কিয়ামতের দিন) কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, আলাহ্র সামানাতম অনুপ্রহের উপর ও (রস্লের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত)তাদের কোন ক্ষমতা নেই, (এবং আরও জেনে নেয় যে) দয়া আলাহ্র হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন (সেমতে তিনি মুসলমানদেরকে দান করেছেন)। আলাহ্ মহা অনুপ্রহশীল। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অহমিকা যেন চূর্ণ হয়ে যায়। তারা বর্তমান অবস্থাতেও নিজেদেরকে আলাহ্র ক্ষমাও দয়ার পাছ মনে করে।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পাথিব হিদায়ত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়পদর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও দীঘান অবতারণ সম্পর্কে বাগিক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের অধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়পদরের বিষয়ে আলোচনা করা হছে। প্রথমে বিতীয় আদম হয়রত নূহ (আ)—র এবং পরে পয়পদরের বিষয়ে আলোচনা ও মানবমগুলীর ইমাম হয়রত ইবয়াহীম (আ)—এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়পদর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁলা সব এ দেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ)—র সেই শাখাকে এই সৌরব অর্জনের জন্য নিদিন্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হয়রত ইবয়াহীম (আ) জয়য়হণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়পদর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হয়রত ইবরাহীম (আ)—এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পরগম্বরগণের সমগ্র পরস্পরাকে একটি সংক্ষিপত বাক্যে বাক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে: আমার পরগম্বরসপকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাসলের সর্বশেষ পরগম্বর হয়রত ঈসা (আ)-র উল্লেখ করে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হয়রত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীসপের বিশেষ ওপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ত্রিক্তির্নি

কারণ থাকে। এক সে কল্টে পতিত থাকনে তার কল্ট দূর করে দেওরা। একে তাঁ বলা হয়। দুই. কোন বন্তর প্রয়োজন থাকনে তাকে দান করা। একে কলা হয়। মোটকথা উঠি ু এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং ক্রের সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অপ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দহয় একরে ব্যবহাত হলে তাই এই শব্দহয় একরে ব্যবহাত হলে

এখানে হযরত ঈসা (আ)-র সাহাবী তথা হাওরারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ و المنت ا

কিন্ত এর আগে সাহাবারে কিরামের আরও একটি বিশেষ খণ يَكُونُّ وَ اَ شَكَاءُ عَلَى الْكُفَّ وَ وَ اَ شَكَاءُ عَلَى الْكُفَّ وَ وَ اَ شَكَاءً عَلَى الْكُفَّ وَ وَ اَ شَكَاءً عَلَى الْكُفَّ وَ وَ الْمُحَامِّةِ وَ الْمُحَامِّةِ وَ الْمُحَامِّةِ وَ الْمُحَامِّةِ وَ الْمُحَامِّةِ وَالْمُحَامِّةِ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُعَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِقِيْهُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَمِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِةُ وَالْمُحَامِعُ وَالْمُحَامِّةُ وَالْمُحَامِقُومُ وَالْمُحَامِقُومُ وَالْمُحَامِم

সন্নাসবাদের অর্থ ও জরুরী ব্যাখ্যা : ابْتُدَ مُوْهَا ابْتُدَ مُوْهَا الْبُتَدَ مُوْهَا الْبُتَدَ مُوْهَا नम्ति ् क्रि अवस्ति अवस्त्र । क्रि अवस्ति अवस्ति । क्रि अवस्ति । क्रि अवस्ति । হ্ষুরভ সুসা (আ)–র পর বনী ইসরাঈল্লের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়েন বিশেষত রাজনাবর্গ ও শাসকরেণী ইজীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাসজের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁলেরকে হত্যা করা হল। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে পেলেন ভাঁরা দেখলেন যে, মুকাবিলার শক্তি তাদের নেই ; কিন্ত এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দেবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গুহ নির্মাণে ষত্রবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জললাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আলাহ্র ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলঘন করেছিলেন। তাই ভারা 🔑 📗 অথবা 😉 🦊 🧷 তথা সল্লাসী নামে অভিহিত হত এবং তাঁদের উভাবিত মতবাদ نؤت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ ফরল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হিকাযতের জন্য হিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্র জন্য নিজেল্দের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে লুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা ওরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সল্লাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে য়য় এবং হাদিয়া ও নয়র-নিয়ায় আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভাঁড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনা ও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেকাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আলাহ্র পক্ষ থেকে ফর্য করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিক্মত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হয়রত আবদুরাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-র হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর বণিত এই হাদীসে রসূলুরাহ্ (রা) বলেনঃ বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাল্ল তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হয়রত ঈসা (আ)-র পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐয়র্থালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অন্তভ শক্তির মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়়। তাদের ছলে অপর একদল দঙায়মান হয়। তাদের মুকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যাকরা হয়। কতককে করাত ঘারা চিরা হয় এবং কতককে জীবত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তিটি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের আশায় আলাহ যা তাদের মধ্যে মুকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তালা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সম্বাসী হয়ে যায়। আলাহ্ তালালা

्रेडी के के वाजार जातत कथारे उत्तव करतरहन।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাসলের মধ্যে যারা সন্নাসবাদ অবলমন করে তা স্থায়খভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুজিপ্রাণ্ডদের অভত্তি ।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সম্মাসবাদ প্রথমে

তারা অবলঘন করেছিল, তা নিশ্বনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শ্রীয়তের বিধানও ছিল না। তারা ফেছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথামথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিশ্বনীয় ও মন্দ দিক জরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী ইসরাসল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সয়্যাস্থবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল তা যথাযথ পালন

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اَبُنْ عُوا अमि الْبَنْ عُوا থেকে উভূত হলেও
এ ছলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উভাবন করা। এখানে পারিভাষিক
বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে گا گُلُ گُلُ هُوْاد প্রত্যক বিদ'আতই পথদ্রভট্তা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোজ ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করন ঃ

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্থীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন ঃ আমি তাদের

অন্তরে রেহ, দয়া ও সয়াসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, রেহ ও দয়া যেমন নিশ্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সয়াসবাদও সভাগতভাবে নিশ্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে রেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সয়াসবাদকে সর্বাবস্থায় দূয়ণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে ইয়া সয়াসবাদকে সর্বাবস্থায় দূয়ণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে ইয়া সয়াসবাদকে সর্বাবস্থায় বাগারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আয়য় নিজে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে ইয়ায় কুরতুবী তাই বলেছেন। কিছ উপরোক্ত তফসীর অনুয়য়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উভাবনের কোনরাপ বিরাপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিয়য়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উভাবিত এই সয়াসবাদ যথায়থ পালন করেনি। এটাও

্হয়রত জাবদুরাহ্ইবনে মসউদ (রা)-এর পূর্বেক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন্ধ কারী দলকে মুক্তিপ্রাণ্ড দল গণা করা হয়েছে । ভারা মদৈ গারিভাষিক্ বিদ'আভের জাগরারে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাণ্ডদের মধ্যে নয়—পথন্তটদের মধ্যে গণা হত।

আডিধানিক অর্থে নিলেই সভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে ক্রেরআন বয়ং এর বিরাপ

সমাৰোচনা ক্ষত। কেননা, পারিভাষ্ট্রিক বিদ'আতও একটি পথদ্রভটতা।

সন্ন্যাসবাদ সৰ্বাবহারই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, বিশ্ব করে তি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশ্বদ্ধ কথা এই যে, বিশ্বদ্ধি সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি ভার আছে। এক. কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তাকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্বত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কোরআন পাকের

আরাত এবং এ ধরনের অন্যান্য আরাতে এ বিষয়েই নিষেধাভা

ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে শুন্দু শুন্দিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাভার কারণ হচ্ছে আয়াহ্র হালায়কৃত ব্রুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আয়াহ্র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

দুই. অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্ত কোন পাথিব কিংবা ধারায় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পাথিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগবাাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্ত ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিখ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিল্লা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্ররত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সয়্যাসবাদ নয়; বরং তাক্ওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

তিন. কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুষত দারা প্রমাণিত আছে সেরাপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রস্কুলাহ্ (সা)-র অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে

অর্থাৎ ইসলামে সন্নাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্নাসবাদের গোড়াগভন হয়, তা ধর্মের হিফায়তের প্রয়োজনে হলে বিতীয় স্তরের অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেন্ট বাড়ায়াড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্থম অর্থাৎ হালারকে হারাম করা পর্বন্ত পেঁইছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্থম পর্মন্ত পৌছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا اَ يُهَا الَّذِ يَنَ اَ مَنُوا ا تَقُو اللهَ وَ ا مِنُوا بِرَسُو لِمَ يَوْ تَكُمْ كَفْلَهُي مِنَ هُ عَمَّنَة عَمَّا اللهِ عَنَى اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي

রীতির বিপরীতে খৃস্টানদের জন্য । مَنُو । শব্দ বাবহার করা হয়েছে।

সম্ভবত এর ক্রিয়া এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রস্দুলাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস হাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে ভারা উপরোক্ত সমোধ্রনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস হাপন করলে তাদেরকে বিশুণ পুরকার ও সঙরার দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সঙরাব হয়রত মূসা (আ) অথবা ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস হাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং বিতীয় সঙয়াব শেষ নবী (সা)-র প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার। এতে ইলিত আছে যে, ইহদী এ শৃষ্টানরা রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস হাপন না করা পর্যন্ত কাফির ছিল এবং কাফির-দের কোন ইবাদত প্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা মাজিল যে, বিগত শরীয়তানুমায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিশ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফির মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফির অবহায় কৃত সব সহ কর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই সঙয়াবের অথিকারী হয়।

অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ধিতি বিধানাবলী এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রস্নুলাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস ছাপন না করে কেবল সুসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস ছাপন করেই আলাহ্ তা'আলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবছা পরিবর্তন করে এবং রস্নুলাহ্ (সা)-র প্রতিও বিশ্বাস ছাপন করে, তবেই তারা আলাহ্র কৃপা লাভে সমর্থ হবে।

383---

# धें। क्षित्री हैं। म<u>ूडा</u> सूखामामा

মদীনায় অবতীর্ণঃ ২২ আয়াত, ৩ রুকু

পরম করুণামর ও অসীম দয়ালু আলাহর নামে ওরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আলাহ্র

কাছে অভিযোগ করছে, আলাহ তার কথা ওনেছেন। আলাহ্ আগনাদের উভয়ের কথা-ৰাতা গুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৰকিছু গুনেন, সৰকিছু দেখেন। (২) ভোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল ভারাই, খারা ভাদেরকে জন্মদান করেছে। ভারা ভো অস্মীচীন্ ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আলাহ্ যার্জনাকারী, ক্লমাশীল। (৩) যারা তাদের লীস্থকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই ঃ একে অপরবে স্পর্ন করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দেবে। এটা তোমাদের জন্য উপদেশ হবে। আলাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) খার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্ণ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোষা রাখবে। যে এতেও অক্রম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্য, যাতে তোমরা জালাহ্ ও তার রস্তের প্রতি বিশ্বাস দ্বাপন কর। এওলো আরাহ্র নির্ধারিত শান্তি। আরু কাফিরদের জন্য রয়েছে বছণাদার্ক শান্তি। (৫) যারা আলাহ্ ও তাঁর রস্লের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ <u>হরেছে, যেমুন</u> অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববতীরা। আমি সুস্পত্ট আয়াতসমূহ নাষিল করেছি। আর কাকিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শান্তি।::(৬): সেদিন সমরণীয়, যেদিন আলাহ্ তাদের সকলকে পুনরুখিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত। আলাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আলাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

অব্তরণের হেতুঃ একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আউস ইবনে সামেত (রা) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে जिला । انت على كظهر ا مى अर्थार তুমি আমার সক্ষে আমার মাতার প্রচদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি চিরতরে হারাম করার জন্য স্ত্রীকে বলা হত, যা চূড়াভ তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রা) শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্য রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপছিত হলেন। তখন পর্বভ এই বিষয় সম্পর্কে রসূনুদ্ধাহ্ (সা)-র প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে অর্থাৎ অমির মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একলা ওনে বিলাপ ওরু করে দিলেন এবং বললেন । অসম আমার যৌবন তার কাছে নিয়েশম করেছি। এখন বার্ধকো সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। **আমার ও** আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষৰ কিরাপে হবে ৷ এক রেওয়ায়েতে বাওলার এ উভিত বাণত আছে । এমতা- তালাক উক্তরিণ করেনি। এমতা-বছায় তালাক কিরাপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আছাহ্ তাঁ আলায় कारि कतिशाप कतालन ؛ اللهم انى اشكوا الهك अर्थार जाहार्। जािम राजान কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে রসুলুলাক্ (সা) খাওলাকে একথা বললেন 🖫 প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্গ হয়নি (এসব রেওয়ায়ে য়াস'জালা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্গ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীতা নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্কিতে জায়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(দুররে-মনসূর, ইবনে কাসীর) ফিকহ্র পরিভাষায় এই কিমের মাস'জালাটিকে 'জিহার' বলা হয়। এই সূরায় প্রাথমিক জায়াতসমূহে জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে জায়াহ্ তা'জালা হয়রত খাওলা (রা)-র ফারিয়াদ জনে তার জন্য তার সমস্যা সহজ করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আলাহ্ তা'জালা কোরজান পাকে এসব আয়াত নায়িল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীকা হয়রত ওমর ফারুক (রা) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পথিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দভারমান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা ভনলেন। কেউ কেউ বললঃ আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীকা বলনেন ও জান ইনি কেই। এ সেই মহিলা, যায় কথা আলাহ্ তা'জালা সণত আকাশের উপরে ভনেছেন। অতএব আমি কি তার কথা এড়িয়ে যেতে পারি? জায়াহ্র কসম, তিনি যদি স্বেছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রায়ি পর্যন্ত ভার সাথে এবানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে কাসীর)

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে নারী তার স্বামী সম্পর্কে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল ( এবং বলছিল ঃ ما ذكر طلاقا অর্থাৎ সে তো তালাক উচ্চারণ করেনি। অতএব আমি কিরাপে হারাম হয়ে গেলাম ?) এবং (নিজের দুঃখ ও কল্টের জন্য) আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ কর-ছিল ( এবং বলছিল : اللهم أنى اشكوا الهك ) আল্লাই তার কথা ভনেছেন । আল্লাহ্ আপুনাদের উভ্যের ক্থাবার্তা গুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বকিছু গুনেন, স্বকিছু দেখেন। (অতএব তার কথা ওনবেন না কেন ? 'আলাহ্ ওনেছেন' কথার উদ্দেশ্য এই নারীর দুঃখ-কল্ট দূর করা এবং তার অক্ষমতা মেনে নেওয়া আল্লাহ্র জন্য প্রবণ সপ্রমাণ করা নয়)। তে,মাদের মধ্যে যারা তাদের দ্রীগণের সাথে জিহার করে (এবং ننت বলে দেয় ) সেই স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা ক্রেল্ তারাই. যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে ৷ (তাই এই কথা বলার কারণে এই মহিলারা তাদের মাতা হয়ে যায়নি যে, চিরতরে হারাম হয়ে যাকে। চিরতরে হারাম হওয়ার জন্য কোন দ্বীন্ধডিডিক কারণও নেই। অতএব তারা চির্ভরে হারাম হবে না )। তারা ( অর্থাৎ যারা স্থাগণকে মাতা বলে দেয় ) নিঃসন্দেহে অসদত ও মিথ্যা কথাই বলে। ( তাই পাপ অবুশাই হবে। এই প্লাপের ক্ষতিপুরণ করে দিলে তা মাফও হয়ে যাবে। কেন্না) আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (অতঃপর এই ক্ষতিপ্রণের কতক উপায় বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) ষারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে জিহার করে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে (অর্থাৎ ন্ত্রী হারাম হোক এটা চার মা ) ডোদের কাফ্ফারা এই 🎉 স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ) একে অপরকে সপর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। এটা (অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান) তোমাদের জন্য উপদেশ হবে; (কাফ্ফারা দারা গোনাহ্ মার্জনা হাড়া এই উপকারও হবে যে,
ভবিষ্যাতের জন্য তোমরা সতর্ক হবে। আল্লাহ্ তোমাদের সব ক্লিয়াকর্মের শ্বর রাখেন।
(অর্থাৎ কাফ্ফারা সম্পর্কিত আদেশ তোমরা পুরোপুরি পালন কর কিনা, তা ভিনি জানেন।
স্তরাং কাফ্ফারার রহস্য দুটি। এক. পাপ মার্জনা, যার প্রতি

े ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ইঙ্গিত আছে, দুই. সতর্ককরণ, যা কাফ্ফারার মধ্যেই এই বিতীয় রহস্য নিহিত আছে। কিন্তু দাস মুক্ত করাকে প্রথমে উল্লেখ করার কারণে একে এর সাথে বলে দেওয়া হয়েছে)। যার এ সামর্থ্যনেই ( অর্থাৎ দাস মুক্ত করতে সক্ষম নয় ) সে একাদিক্রমে দুই মাস রোষা রাখবে (বামী-স্ত্রী উভয়ে ) পরস্পরে মেলামেশা করার পূর্বে। অতঃপর যে এতেও অক্ষম সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। (অতঃপর এই বিধান যে অবশাই বিশ্বাস করতে হবে, তা বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ, এই বিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্খতা যুগের প্রাচীন প্রথাকে উচ্ছেদ করা। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ) এটা এজন্য ( বণিত হয়েছে ), যাতে ( এই বিধান সম্প্রিত উপযোগিতাসমূহ অর্জন করা ছাড়াও) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর (অর্থাৎ এই বিধানের ব্যাপারে তাঁদেরকে সত্যবাদী মনে কর। অতঃপর আরও তাকীদ করার জন্য ইরশাদ হচ্ছেঃ) এণ্ডলো আল্লাহ্র (নির্ধারিত) সীমা (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধি)। কাফিরদের জন্য (যারা এসব বিধান মানে না) যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে। (যারা আদেশ পালনে রুটি করে, তাদের জন্যও সাধারণ শান্তি হতে পারে। তথু এই বিধানেরই বিশেষত্ব নেই, বরং) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে যে কোন বিধানে করুক, যেমন মন্ধার কাফির সম্প্রদায় ) তারা (দুনিয়াতেও) লা**ন্থি**ত হবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা লা**ন্থি**ত হয়েছে। (সেমতে একাধিক যুদ্ধে এটা হয়েছে। শান্তি কেন হবে না? কারণ) আমি সুস্পত্ট বিধানা-বলী অবতীর্ণ করেছি। (অতএব এণ্ডলো না মানা অবশ্যই শাস্তির কারণ। এ শাস্তি দুনি-য়াতে হবে ) আর কাফিরদের জন্য (পরকালেও ) অপমানজনক শাস্তি আছে (এই শাস্তি সেদিন হবে ) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুখিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত। আলাহ্ তার হিসাব রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে (প্রকৃতই কিংবা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ সব বন্ত সম্পর্কে অবগত।

### আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয়

(তাদের ক্রিয়াকর্ম হোক কিংবা অন্য কিছু)।

حَدُ سُوعَ اللهُ —পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লিখিত নারী হলেন হয়রত আউস ইবনে সামেত (রা)–র স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে জিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সা)–এর কাছে উপস্থিত হয়ে– ছিলেন। আলাহ্ তা'আলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত নাযিল করলেন। আলাহ্ তা'আলা এসব আয়াতে কেবল জিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কলট দূর করার ব্যবস্থাই করেন নি; বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য ওকতেই বলে দিলেন ঃ যে নারী তার আমীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা ওনেছি। একবার জওয়াব দেওয়া সত্ত্বেও মহিলা বারবার নিজের কল্ট বর্ণনা করে রস্লুলাহ্ (সা)—র দৃল্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই ১৯ ১ কৈ বলা হয়েছে। কতক রেওয়ানয়েতে আয়ও আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) জওয়াবে খাওলাকে বললেন ঃ তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আলাহ্ তা'আলার কোন বিধান নামিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হলঃ আপনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নামিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওহীও বন্ধ হয়ে গেল।— (কুরতুবী) এরপর খাওলা আলাহ্র কাছে করিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্লাপটে এই আয়াত নামিল হয়।

হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ সেই সন্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের আওয়াজ ওনলেন, খাওলা বিনতে সা'লাবা যখন রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে তার স্থামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সন্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা ওনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব

अत्ताह्न अवर वत्ताह्न : عُدْ سَمِعُ اللهُ (वृश्वाती, ইव्रत्न काजीत)

ক্রি আঁ কি নিজের উপর হারাম করে নেওয়ার বিশেষ একটি পছতিকে বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পছতিটি এই ঃ ছামী দ্রীকে বলে দেবে—
তথাৎ তুমি আমার উপর আমার মাতার প্রচদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রাপকভঙ্গিতে প্রচদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।
—(কুরতুবী)

জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান ঃ শরীয়তের পরিভাষায় জিহারের সংজা এই ঃ আপন জীকে চির্তরে হারাম মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যা দেখা তার জন্য নাজায়েয়। মাতার পৃষ্ঠদেশও এক দৃষ্টাভ। মূর্খতা যুগে এই বাক্যাটি চিরতরে হারাম বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হত এবং তালাক শব্দ অপেক্ষাও ওরুতর মনে করা হত। কারণ তালাকের পর প্রত্যাহার অথবা পুনবিবাহের মাধ্যমে আবার স্ত্রীহতে পারে, কিন্ত জিহার করলে মূর্খতা যুগের প্রথা অনুযায়ী তাদের যামী-স্ত্রী হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দিবিধ সংকার সাধন করেছে, প্রথমত স্বয়ং জিহারের প্রথাকেই অবৈধ ও গোনাছ্ সাব্যস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্তার বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পদ্মা হচ্ছে তালাক। সেটা অবলঘন করা দরকার। জিহারকে এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, ব্রীকে মাতা বলে দেওয়া একটা অসার ও মিখ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

बर्शार है । أَمُهَا تَهُمْ إِنَ الْمُهَا تَهُمْ إِنَّ الْمُهَا تَهُمْ إِلَّا الْلَّذِي وَلَدَ نَهُمْ बर्शार है वर्श कांत्र श जी मांठा हा स्वास ना। मांठा हा एन-हे, यात त्मि श्वरंक कुमिर्छ हिस्स कांत्र श ब्रिश्त कांत्र है है وَرَا الْمُعْمُ لَيُقُولُ وَرَوْرًا وَلَا اللَّهُمُ لَيُقُولُ وَرَوْرًا عَلَى الْقُولُ وَرَوْرًا وَلَا اللَّهُمُ لَيُقُولُ وَرَوْرًا عَلَى الْقَوْلُ وَرَوْرًا عَلَى اللَّهُمُ لَيُقُولُ وَرَوْرًا عَلَى اللَّهُمُ لَيُقُولُ وَرَوْرًا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

দিতীয় সংস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্ধ অর্বাচীন ব্যক্তি এরাপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববহু ডোগ করার অধিকারও তাকে দেওয়া হবে না। বরং তাকে জরিন্মানাস্থরাপ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উজি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্ফারা আদায় করে পাপের প্রায়ন্দিত করবে। কাফ্ফারা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

खाझाएजत وَ الَّذِينَ يُظَا هُرُونَ مِنْ نِّسَا يُهُمْ ثُمَّ يَعُوْدُ وْنَ لَمَا قَا لُواْ

वर्थ ठारे । अभात ا عما قَالُوا नामि ا عما قَالُوا नामि ا عما قَالُوا नामि ا عما عما عما عما عما عما ا

তারা আপন উজি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَعُوْدُ وَنَ শব্দের
অর্থ করেন ত্রু করেন অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতণ্ড হয় এবং স্ত্রীর সাথে
মেলামেশা করতে চায়।—( মাযহারী )

এই আয়াত থেকে আরও জানা সেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলামেশা হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যাই কাফ্কারা ওয়াজিব হয়েছে। খোদ জিহার কাফ্কারার কারণ নয়। বরং জিহার করা এমন গোনাহ্, যার কাফ্ফারা তওবা ও ক্লমা প্রার্থনা করা। আয়াতের শেষে

वाल अमिरक देनिक कर्ता रुखाइ। जारे क्लान वाकि यमि

জিহার করার পর দ্বীর সাথে মেলামেশা করতে না চায়, তবে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। তবে দ্বীর অধিকার ক্লুপ্প করা না-জায়েয়। দ্বী দাবী করলে কাফ্ফারা আদায় করে মেলামেশা করা অথবা তালাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী বেচ্ছায় এরাপ না করলে দ্বী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরাপ করতে বাধ্য করতে পারে।

অর্থাৎ জিহারের কাক্কারা এই য়ে, একজন দাস অথবা

www.almodina.com

দাসীকে মুক্ত করবে। এরপ করতে সক্ষম না হলে একাদিব্রুমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোগ-ব্যাধি কিংবা দুর্বলতাবশত অতঙলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাটজন মিস-কীনকে দুবেলা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে জন প্রতি একজনের ফিতরা পরিমাণ গম কিংবা ভার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত ওজনে একজনের ফিতরার পরিমাণ হচ্ছে পৌনে দুসের গম।

জিহারের বিস্তারিত বিধান ও কাফ্ফারার মাস'আলা ফিকহ্র কিতাবসমূহে দ্রুটব্য।

হাদীসে আছে, খাওলা বিনতে সা'লাবার ফরিরাদের পরিপ্রেক্ষিতে যখন আলোচ্য আরাতসমূহে জিহারের বিধান অবতীর্ণ হল তখন রসূলুরাহ (সা) তার স্থানীকে ডাকলেন। দেখা পেল যে, সে একজন জীল দৃশ্টিসম্পন্ন রন্ধ লোক। তিনি তাকে আয়াত ও কাফ্ফারার বিধান শুনিয়ে বললেনঃ একজন দাস অথবা দাসী মুক্ত করে দাও। সে বললঃ একজন দাস ক্রন্ধ করে মুক্ত করার মত আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। তিনি বললেনঃ তা হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোষা রাখ। সে বললঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সূত্য নবী করেছেন—আমার অবস্থা এই যে, আমি দিনে দূতিন বার আহার না করলে দৃশ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। তিনি বললেনঃ তা হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে আরম্ব করলঃ আপনি সাহায্য না করলে এরূপ করার সামর্থ্যও আমার নেই। অপজা রসূলুরাহ্ (সা) তাকে কিছু গম দিলেন এবং অন্যরাও কিছু গম চাঁদা তুলে এনে দিল। এভাবে ষাটজন মিসকীনকে ফিতরার পরিমাণে গম দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা হলো।—(ইবনে কাসীর)

হরেছে। বলা হয়েছেঃ কাফ্ফারা ইত্যাদির বিধান আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ডিঙানো হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তালাক, জিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্খতা যুগের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুমম ও বিওদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাফির, তাদের জন্য মন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

—পূর্ববর্তী আয়াতে আলাহ্র সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার

তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পাথিব লাঞ্চনা ঐ উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বণিত হয়েছে।

र الله و نسو ع الله و نسو ع الله و نسو ع الله و نسو ع الله و نسو ع

www.almodina.com

পাপাচার করে যায় এবং তা তার সমরণও থাকে না। সমরণ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই ওরুত্ব না দেওয়া। কিন্তু তার সব পাপাচার আলাহ্র কাছে লিখিত আছে। আলাহ্ তা'আলার সব সমরণ আছে। এজনা আযাব হবে।

لَهُ تَرُأَنَ اللهُ يَعْلُمُ مَا فِي السَّلْوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَرَّ وِلا يُعِيِّبُنَا اللهُ مِمَا نَقُولُ حَسِبُمُ جَهُمُّ رُونَ ﴿ إِنَّا النَّجُوبِ مِنَ الشَّيْطِنِ مْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوا نِيْنَ ٰامُنُواْ إِذَا تِيْلَ لَكُمْ تَفَشَّحُوا فِي الْمُجْلِسِ فَا لَ انْشُزُوا فَأَ نَشُزُوا كَيْرِ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَمُنُوا مِ ذَرُجْتٍ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبُ

# رَّحِيْمُ ﴿ ءَ اَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَرِّمُوا بَنِنَ يَدَ فَ نَجُوٰكُمْ صَدَقْتِ وَ فَاذَ لَهِ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَالْقِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاطِيعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَيِيدُنُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

্(৭) আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভোমগুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, আলাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন প্রামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপে**ক্লা কম** হোক বা বেশী হোক, তারা ষেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আলাহ সর্ববিষয়ে সম্যক ভাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরার্ত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রস্লের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, ঘন্দারা আলাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, তজ্ঞনা আলাহ্ আমাদেরকে শাভি দেন না কেন ? জাহালামই তাদের জন্য যথেকট। ভারা ভাতে প্রবেশ করবে। কত নিরুষ্ট সেই জারগা! (১) হে মু'মিনগণ! ভোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার,সীমালংঘন ও রস্লের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করে৷ না এবং অনুগ্রহ ও আলাহ্ভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আলাহ্কে ডয় কর, যার কাছে তোমরা একন্ত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সু'মিনদের উচিত আলাহর উপর ভরসা করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশ**ন্ত** করে দিও। আলাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশন্ত করে দেবেন। যখন বলা হয় ঃ উঠে যাও তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা ভানপ্রা•ত, ভালাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আলাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদ্কা প্রদান **কর**বে। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা ষখন সদ্কা দিতে পারলে না এবং আলাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন ভোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আলাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। ভারাহ খবর রাখেন তোমরা থা কর।

শানে-নুষ্রঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। এক. ইহদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহদীরা যখন কোন মুসলমানকে

দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্রিণ্ড করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রস্কুলুরাহ্ (সা) ইছদীদেরকে এরাপ করতে নিষেধ ক্রা সম্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে

। बाबाल खनलोर्न रस اَ لَمْ تَرَ اِ لَى الَّذِينَ الْخِ

দুই. মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে । ১০০০ বির্দ্ধিত তারাত নাযিল হয়। তিন. ইহদীরা রসূলুলাহ্ (সা)-র

কাছে উপস্থিত হলে দুল্টুমির হলে اَلْسَا مُ عَلَيْكُمُ वलाর পরিবর্তে اَلْسَا مُ عَلَيْكُمُ वलात পরিবর্তে السَّا م বলত। শব্দের অর্থ মৃত্যু। চার. মুনাফিকরাও এমনিভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে سَامُ عَلَيْكُمُ كَا الْحُ صَالَحُ عَلَيْكُمُ الْحُ الْحُوالُولُ الْحُ الْحُ الْحُلْسُ الْحُلُولُ الْحُ الْحُ الْحُ الْحُلْمُ الْمُ الْحُلْمُ الْمُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ ا

আমাদেরকে শান্তি দেন না কেন? পাঁচ. একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অব-স্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর মুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েক-জন সাহারী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজনিসের লোকজনও চেপে চেপে বসে স্থান করে দিল না। রস্লুলাহ্ (সা) এই নিবিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন 🖈 মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রস্লুলাহ্ (সা) আরও বললেনঃ আলাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্য জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। अत्र अतिश्विक्तित يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَهِلَ لَكُمْ الْمَ عَالَمَ عَلَمَ الْمُ عَالَمُ الْمُ —( ইবনে কাসীর ) রেওয়ায়েতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রস্লুরাহ্ (সা) প্রথমে জায়গা খালি করে দেওয়ার কথা বলে থাকবেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাৎত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসূলুলাহ্ (সা) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপুত হয়নি। ছয়. কোন কোন বিভশালী লোক রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃস্ব মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছেও ধনীদের দীর্ঘক্ষণ वरत्र कानकथा खशहमनी स हिल। अत शति (अक्तिए) إ ذا نا جهتم الرسول الح

আরাত অবতার্ণ হয়। ফতহল-বরানে বণিত আছে ইছদী ও মুনাফিকরা রস্লুদ্ধাহ্ (সা)-র কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা

আয়াত অবতীর্ণ হল। এর ফলশুনিতিতে বাতিলপন্থীরা কানাকানি করা থেঞে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদ্কা প্রদান করা তাদের জন্য কণ্টকর ছিল।

সাত. যখন রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেনঃ সদ্কা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও আয়াতে অসমর্থ লোকদের বেলায় আদেশ শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিভ্নালীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবত তাদের জনাই সদ্কা প্রদান করা কল্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদ্কা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা-বহিত্তও মনে করেনি। আর কানকথা বলা ইবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। তাই তারা কানকথা বলা বন্ধ করেছিল।— (সবগুলো রেওয়ায়েতই দুররে-মনসূরে বর্ণিত আছে)। অবতরণের প্রস্ব হেতু জানার ফলে আয়াতসমূহের তহ্নসীর বোঝা সহজ্ব হবে।— (বয়ানুল-কোরআন)

### তব্দসীরের সার-সংক্রেপ

আপনি কি এ বিষয়ে ডেবে দেখেন নি (নিষিদ্ধ কানাঘ্যা থেকে যারা বিরত হত না, এখানে তাদেরকে শোনানোই উদ্দেশ্য) যে, আল্লাহ্ তা'আলা নডোমগুলের ও ভূমগুলের সবকিছু জানেন। (তাদের কানাকানিও এই 'সবকিছু'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত')। তিন ব্যক্তির এমন কোন কানাকানি হয় না, যাতে তিনি (অর্থাৎ 'আল্লাহ্) চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম ( যেমন দুই অথবা চারজন) হোক বা বেশী (যেমন ছয় অথবা সাতজন) হোক, তিনি (সর্বাবস্থায়) তাদের সাথে থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন তা তাদেরকে বলে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক্ত ভাত। (এই আয়াতের বিষয়বস্তু সামগ্রিকভাবে পরবর্তী খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর ভূমিকা। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কল্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারা মিথ্যা কানাকানি করে তারা আল্লাহ্কে ভয় করে না। আল্লাহ্ সর্বাধ্বর রাখেন এবং তাদেরকে শান্তি দেবেন। অতঃপর খুঁটিনাটি বিষয়বস্তুর তিনি হচ্ছেঃ) আপনি কি তাদের বিষয় ডেবে দেখেন নি এবং তাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা

হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরার্তি করে এবং পাপাচার, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাকানি করে। (অর্থাৎ তাদের কানাকানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে গোনাহ্ এবং মুসলমানদেরকে দুঃখিত করার উদ্দেশ্য থাকার কারণে জুলুম এবং রসূলের নিষেধ করার কারণে রসূলের অবাধ্যতাও; যেমন প্রথম ও দিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে যশ্বারা আশ্বাহ্ আপনাকে সালাম করে বশ্বারা আশ্বাহ্ আপনাকে সালাম করেন নি। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা তো

এরাপ ৪ مَلَى الْمُوسَلِهُنَ سَلاَم مَلَى عِبَا دِ لا الَّذِينَ امْطَغَى अরপ ৪

बर्शर जात्रता वातः السَّامُ عَلَيْكَ अर्शर जात्रा वातः عَلَوْاً عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلَيْهَا

মৃত্যু হোক) তারা মনে মনে (অথবা পরস্পরে) বলেঃ (সে পয়গম্বর হলে) আমরা যা বলি (যাতে তার প্রতি পরিকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়) তজ্ঞা আলোহ আমাদেরকে (তাৎ-ক্ষ**িক ) শান্তি দেন না কেন ? ( তৃতীয় ও চতুর্থ ঘটনায় এর বর্ণনা আছে। অতঃপর তাদের** এই দুক্তর্যের জন্য শান্তিবাণী এবং এই উক্তির জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে তাৎক্ষণিক শান্তি না হলে সর্বাবস্থায় শান্তি না হওয়া জরুরী হয় না)। জাহান্নাম তাদের জন্য যথেক্ট (শান্তি)। তারা তাতে (অবশাই) প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা ! ( অতঃপর মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হচ্ছে । এতে মুনাফিকদের অনুরাপ কাজ করতে তাদেরকেও নিষেধ করা হয়েছে এবং মুনাফিকদেরকেও একথা বলা উদ্দেশ্য যে, তোমরা মুখে ঈমান দাবী কর, অতএব ঈমান অনুযায়ী কাজ করা তোমাদের উচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ) মু'মিনগণ, যখন তোমরা (কোন প্রয়োজনে) কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রস্লের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না এবং অনুগ্রহ ও আল্লাহ্ভীতির বিষয়ে কানাকানি কর। ( শুক্টি এর অর্থ অনুগ্রহ, যার উপকার অনো পায়। تقوى শক্তি اثم শক্তি اثم অর্থাৎ <del>রুসুলের অবাধ্যতার বিপরীত)। আলাহ্কে ভয় কর যার কাছে তোমরা সমবেত হরে এই</del> কানাকানি তো কেবল শয়তানের (প্ররোচনামূলক) কাজ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য (ষেমন প্রথম ঘটনায় বণিত হয়েছে)। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত যে তাদের (মুসলমান-দের) কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ( এটা মুসলমানদের জন্য সান্ত্রনা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি শয়তানের প্ররোচনায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রাভ করেও তবুও আলাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব চিন্তা কিসের ?) মু'মিনদের উচ্চিত (প্রত্যেক কর্মে) আল্লাহ্র উপরই ভয়সা কর।। (অতঃপর পঞ্ম ঘটনা অর্থাৎ মজলিসে কিছু লোক পরে আগমন করলে তাদের জন্যু জায়গা খালি করে দেওয়ার আদেশ বণিত হচ্ছে ঃ ) মু'মিনগণ, ষখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ [ অর্থাৎ রসূলুরাহ্ (সা) বলেন অথবা পদস্থ ও গণ্যমান্য ল্লোকগণ বলেন ] মজলিসে জায়গা করে দাও ( যাতে পরে আগ্মনকারীও জায়গা পায় ), তখন তোমরা জায়গা করে দিও; আল্লাহ্ তোমাদেরকে (জান্নাতে) প্রশাভ জায়গা দেবেন।

ষখন (কোন প্রয়োজনে) বলা হয়ঃ (মজলিস থেকে) উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো (তা আগমনকারীকে জায়গা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হোক কিংবা সভাপতির কোন বিশেষ পরামর্ল, আরাম কিংবা ইবাদত ইত্যাদির কারণে নির্জনতার প্রয়োজনে বলা হোক, যা নির্জনতা বাতীত অজিত হতে পারে না বা পূর্ণ হতে পারে না। মোটকখা, সভাপতির আদেশ হলে উঠে ষাওয়া উচিত। রসূল নয়---এমন ব্যক্তির বেলায়ও এই নির্দেশ ব্যাপক। সুতরাং প্রয়োজনের সময় কাউকে মজনিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ জারি করার অধিকার সভা-পতির আছে। তবে যে ব্যক্তি পরে মজনিসে আসে, তার এরূপ অধিকার নেই যে, কাউকে **উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসে যাবে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে তাই বণিত আছে।** মোট কথা, আয়াতে সভাপতির আদেশে উঠে যাওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে )। আল্লাহ্ তা'আলা ( এই বিধান পালনের কারণে ) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং ( তাদের মধ্যে যারা ধর্মের) জ্ঞানপ্রাপ্ত, তাদের (পারলৌকিক) মর্যাদা (আরও অধিক) উচ্চ করে দেবেন। (অর্থাৎ এই বিধান পালনকারিগণ তিন প্রকার। এক. কাফির—যারা পাখিব উপকারার্থে মেনে নেবে ; যেমন মুনাফিকরাও তাই করবে। 💮 مفكم শব্দের কারণে তারা এই ওয়াদার আওতা থেকে বের হয়ে গেছে। দুই ভানপ্রাপ্ত নয়, এমন মু'মিনগণ। তাদের মর্যাদাই কেবল উচ্চ করা হবে। তিন. জানপ্রাণ্ড মু'মিনগণ, তাদের মর্যাদা আরও অধিক উচ্চ ব্রুরা হবে। কেননা, ভানের কারণে তাদের কর্ম অধিক ভীতিপূর্ণ ও অধিক আন্তরিক। এর ফলে কর্মের সওয়াব বেড়ে যায় )। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কর্মের খবর রাখেন। ( অর্থাৎ কার কর্ম ঈমানসহ এবং কার কর্ম ঈমান ব্যতীত ; কার কর্মে আন্তরিকতা কম এবং কার কর্মে আন্তরিকতা বেশী, তা সবই তিনি জানেন। তাই প্রত্যেকের প্রতিদানে পার্থক্য রেখেছেন। অতঃপর প্রথম ও দিতীয় ঘটনার সাথে সংযুক্ত ষষ্ঠ ঘটনা সম্পর্কে:বলা হচ্ছেঃ) মু'মিনগণ, তোমরা যখন রস্লের কাছে কানকথা বলতে চাও, তখন কানকথা বলার পূর্বে কিছু সদৃকা ( ফকীর-মিসকীনকে ) প্রদান করবে । ( এর পরিমাণ আয়াতে উল্লেখ নেই । হাদীসে বিভিন্ন পরিমাণ বণিত হয়েছে। বাহাত পরিমাণ অনিদিল্ট হলেও তা উল্লেখযোগ্য হওয়া বাস্থনীয়)। এটা তোমাদের জন্য (স্ওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে) গ্রেয়ঃ এবং (গোনাহ্ থেকে) পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। (কেননা, ইবাদত গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। বিত্তশালী মু'মিনদের বেলায় এই উপকারিতা। নিঃস্ব মু'মিনদের বেলায় উপযোগিতা এই ষে, তারা আর্থিক উপকার লাভ করবে। 'সদ্কা' শব্দ থেকে তা জানা যায়। কেননা, সদ্কা নিঃস্বদের খাতেই ব্যয়িত হয়। রস্লুলাহ্ (সা)-র বেলায় উপযোগিতা এই যে, এতে তাঁর মর্যাদা রন্ধি আছে এবং মুনাফিকদের কানাকানির ফলে তিনি যে কল্ট অনুভব করতেন, তা থেকে মুক্তি আছে। কেননা, কানাক।নির প্রয়োজন তাদের ছিল না; অতএব বিনা-প্রয়োজনে অর্থ বায় করা তাদের জন্য কণ্টকর ছিল। সভবত প্রকাশ্যে সদ্কা করার আদেশ **ছিল, বাতে সদ্কা প্রদান না করে কেউ ধোঁকা দিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর বলা হচ্ছে যে,** এই আদেশ সামর্থ্যবানদের জন্যঃ) অতঃপর যদি তোমরা সদ্কা প্রদান করতে সক্ষম না হও, (এবং কানাকানির প্রয়োজন থাকে) তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আদেশটি ওয়াজিব ছিল, কিন্ত অক্ষমতার অবস্থা ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল। অতঃপর ষঠ ঘটনার সাথে সংযুক্ত সণ্ডম ঘটনা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদ্কা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে ? তোমরা যখন তা পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন, (আদেশটি সম্পূর্ণ রহিত করে মাফ করে দিলেন। কারণ, যে উপযোগিতার কারণে আদেশটি ওয়াজিব হয়েছিল, তা অজিত হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ যখন মাফ করে দিলেন) তখন তোমরা (অম্যান্য ইবাদত পালন কর, অর্থাৎ) নামায় কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। (উদ্দেশ্য এই যে, এই আদেশ রহিত হওয়ার পর তোমাদের নৈকট্য লাভ ও মুজির জন্য অন্যান্য বিধান পালনে দৃঢ়তা প্রদর্শনই যথেত্ট)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কাজকর্মের (এবং তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার) পূর্ণ খবর রাখেন।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযুলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এওলোতে আকায়েদ, ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমনি ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

দোপন পরামশ সম্পর্কে একটি নির্দেশ ঃ গোপন পর।মর্শ সাধারণত বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরাপ ক্ষেব্রে কারও প্রতি জুলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহ্র জান সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেশ্টিত। তোমরা যেখানে যত আল্পগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জান, প্রবণ ও দৃশ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা গুনেন, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শান্তির কবল থেকে রহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানা-কানি কর না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদাহরণন্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিনজনে পরামর্শ কর, তবে ব্রে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচজনে পরামর্শ কর, তবে ব্রে নাও যে, চতুর্থ জন আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষ–জাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত ইলিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ্র কাছে বেজ্যেড় সংখ্যা

পছন্দনীয়। ই ম এই এই এই আরাতের সারমর্ম তাই।

नाताकार्ति ७ शतामन् जन्मरकं बकाँहै निर्दिन : विकी विकी विकास ।

শানি নুষ্লের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহদী ও রস্লুলাহ্ (সা)-র মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তনিহিত জিঘাংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিক্ষার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা স্পিট করত এবং আগন্তক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। কলে আগন্তক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত করা হচ্ছে। এতে সে উদিগ্র না হয়ে পারত না। রস্লুল্লাহ্ (সা) ইহুদীদেরকে এরাপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন।

এই নিষেধাভার কলে মুসলমানদের জন্যও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্ধারা জন্য মুসলমান মানসিক কল্ট পেতে পারে।

বৃখারী ও মুসলিমে বণিত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

ا ذا كنتم ثلاثة فلا يتنا جا رجلان دون الا خرحتى يختلطوا با لناس فان ذالك يحزنه ـ

অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন এক**ন্তিত হও, সেখানে দুইজন** তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুধ্ব হবে, সে নিজেকে পর বলে ভাববে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে।—( মাষহারী )

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হঁশিয়ার করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চেল্টা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জুলুম অথবা শরীয়তবিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে। বরং সৎ কাজের জনাই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

কাফিররা দুস্টুমি করলেও নম ও ভলসুলভ প্রতিরোধের নির্দেশ: পূর্ববতী আয়াতসমূহে

www.almodina.com

ইহদী ও মুনাফিকদের এই দুক্রীম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে السلم عليكم বলার পরিবর্তে السلم عليكم বলার পরিবর্তে আর্থ মৃত্যু। উচ্চারণে তেমন গার্থক্য না থাকায় মুসলমানদের দুক্টিতে তা সহজে ধরা পড়ত না। একদিন হযরত আয়েশা (রা)-র উপস্থিতিতে যখন তারা السلم عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم : তখন হযরত আয়েশা (রা) উভরে বললেন : السلم عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم :

অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমরা অভিশণ্ড ও আল্লাহ্র গমবে পতিত হও। রসূলুলাহ্ (সা) হযরত আয়েলা (রা)-কে এরাপ জওয়াব দিতে নিষেধ করে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অল্লীল কথাবার্তা পছন্দ করেন না। তোমার উচিত কটুকথা পরি-হার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। হযরত আয়েশা (রা) আরম করলেনঃ ইয়া রাস্-লালাহ্ । আপনি কি ওনেন নি ওরা আপনাকে কি বলেছে? তিনি বললেনঃ ইয়া, ওনেছি এবং এর সমান প্রতিশোধও নিয়েছি। আমি উত্তরে বলেছিঃ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও। এটা জানা কথা যে, তাদের দোয়া কবূল হবে না এবং আমার দোয়া কবূল হবে। কাজেই তাদের দুল্টুমির প্রত্যুত্তর হয়ে গেছে।—(মাহহারী)

यमितात किशन निन्हांगत : أَمَنُوا أَذَا قَيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا । अमितात किशन निन्हांगत किशन

শুসলমানদের সাধারণ মজনিসসমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জারগা করে দেবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরপ করলে আলাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রশন্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওরাদা করেছেন। এই প্রশন্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকার এই প্রশন্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আরাতে মঞ্জলিসের শিল্টাচার সম্পক্ষিত বিতীয় নির্দেশ এই: اَذُا قَيْلَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ

श्यत्रण जावपुत्राय् देवान अमन (त्रा) विषठ त्त्रअन्नात्राण त्रज्नुत्राय् (त्रा) वालन : — لا يقهم الرجل الرجل من مجلعة نيجلس نية و لكن تفسعوا و تو سعوا

অর্থাৎ একজন অপরজনকৈ দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তকদের জন্য জায়গা করে দাও।—(বুখারী, মুসল্লিম, মসনদে আহ্মদ, ইবনে কাসীর)

এ থেকে রোঝা গেল যে, কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য বলা স্বয়ং আগন্তকের জন্য জায়েয় নয়। কাজেই একথা সভাপতি অথবা সভার ব্যবস্থাপকমণ্ডলী বলতে পারে। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই ঃ যদি সভাপতি অথবা তাঁর নিযুক্ত ব্যবস্থাপক মণ্ডলী কাউকে তার জায়গা থেকে উঠে যেতে বলে, তবে উঠে যাওয়াই মজলিসের শিক্টাচায়। কারণ, মাঝে মাঝে স্বয়ং সভাপতি কোন প্রয়োজনে একান্তে থাকতে চায় ঃ কিংবা বিশেষ লোকদের সাথে গোপন কথা বলতে চায় ৢ কিংবা পরে আগমনকারীদের জন্য একমার ব্যবস্থা এরাপ থাকতে পারে যে, কিছু জানাশোনা লোককে উঠিয়ে দিয়ে আগন্তকদেরকে সুযোগ দেওয়া। যাদেরকে উঠানো হবে, তারা হয়ত জন্য সময়ও মজলিসে বসে উপকৃত হতে পারবে।

তবে সভাপতি ও ব্যবস্থাপকদের অবশ্য কর্তব্য হবে এমনভাবে উঠে যেতে বলা, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লক্ষিত না হয় এবং তার মনে কণ্ট না লাগে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তা এই ঃ রসূলুরাহ্ (সা) সুফ্ফা মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদ জনাকীর্ণ ছিল। পরে কয়েকজন প্রধান সাহাবী সেখানে আগমন করেন। তাঁরা বদর যুজে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিধায় অধিক সম্মানের পাল্ল ছিলেন। কিন্তু জায়গা না থাকার কারণে বসার সুযোগ পেলেন না। তখন রসূলুরাহ্ (সা) প্রথমে সবাইকে চেপে বসে জায়গা করে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কোন-কোন-সাহানীকে উঠে যেতেও বললেন। যাদেরকে উঠালেন, তারা হয়তো এমন লোক ছিলেন, যারা সর্বক্ষণ মজলিসে হামির থাকতে পারেন। কাজেই তাদের উঠে যাওয়া তেমন ক্ষতিকর ছিল না। অথবা রসূলুরাহ্ (সা) ষখন চেপে বসতে আদেশ করলেন, তখন কেউ কেউ এই আদেশ পালন করেনি। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধিখিত হাদীস থেকে মজনিসের কয়েকটি শিচ্টাচার জানা গেল। এক. মজনিসে উপস্থিত লোকদের উচিত পরে আগমনকারীদের জন্য
জায়গা করে দেওয়া। দুই. যারা পরে আগমন করে, তারা কাউকে তার জায়গা থেকে
উঠিয়ে দিতে পারবে না। তিন. প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি কিছু লোককে মজনিস থেকে
উঠিয়ে দিতে পারেন। আরও কতিপয় হাদীস দারা প্রমাণিত হয় য়ে, পরে আগমনকারীয়া
প্রথম থেকে উপবিচ্ট লোকদের ভেতরে অনুপ্রবেশ না করে শেষ প্রান্তে বসে য়াবে। সহীহ্
বুখারীর এক হাদীসে তিনজন আগ্রহকের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একজন মজনিসে
জায়গানাপেয়ে এক প্রান্তে বসে যায়। রস্কুল্লাহ্ (সা) তার প্রশংসা করেন।

মাস'জালা: মজলিসের অন্যতম শিল্টাচার এই যে, দুই উপ্বিল্ট ব্যক্তির মাঝখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত বসা যাবে না। কেননা, তাদের একরে বসার মধ্যে কোন বিশেষ উপযোগিতা থাকতে পারে। আবু দাউদ ও তির্মিয়ীতে বণিত ওসামা ইবনে যারেদ (রা) বণিত রেওয়ায়েতে রস্কুলাহ্ (সা) বলেনঃ

আর্থাৎ একরে উপবিল্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে তাদের অনুমতি ব্যতীত ব্যবধান স্পটি করা তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।—(ইবনে কাসীর)

জনশিক্ষা ও জন-সংক্ষারের কাজে দিবারার মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয় বাণী গুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবাতা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলা বাহল্য, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেওয়া যেমন সময়সাপেক, তেমনি কল্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুল্টুমিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুরাহ্ (সা)-র কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অক্ত মুসলমানও বভাবগত কারণে কথা লখা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রস্লুরাহ্ (সা)-র এই বোঝা হালকা করার জন্য আরাহ্ তা'আলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রস্লের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বলিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাখিল হওয়ার পর হয়রত আলী (রা) সর্বপ্রথম একে বান্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রস্লুরাহ্ (সা)-র কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হ্যরত আলী (রা) ই আদেশট বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হরে বায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পান নিঃ আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘুই রহিত করে দেওয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হন। হ্যরত আলী (রা) প্রায়ই বলতেনঃ কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গ্লেছ। বলা বাহলা, আগে সদকা প্রদান করার আলোচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—( ইবনে কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক। কিন্ত এর ইন্সিত লক্ষ্য এভাবে অজিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আভরিক মহকতের তাকীদেই এরাপ মজনিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপছার বিপরীতে এরাপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে য়াবে এবং মুনাফিকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

اَلَهُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِّنَكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمُونَ فَي اللهُ عَلَمُونَ فَي اعْدَ اللهُ لَهُمْ عَذَابًا

شَدِيْدًا ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْبَلُونَ ۞ إِنَّخَنُواۤ آيْمَا نَهُمْ جُنَّا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَكَهُمْ عَذَابٌ مُيهِينٌ ۞ لَنُ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَا دُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَنِيًّا ﴿ أُولَٰإِ خُلِدُوْنَ ۞ يَوْمَرِينِعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيْحُ فِعُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مَالُاۤ إِنَّهُمْ هُمُ الْكُذِيوُا لشَّيْطِن هُمُ الْخُرِرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللهُ وَا مِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِيرِ يُوا دُّوْنَ ورسوله وكؤكا نؤآ اكاء خيرا وأنيناه خزافها الْأَنْهُ وَخَلِدِينَ فِيهَا وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْا اللهِ ٱلآلان حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُعُلِّمُ الْ

(১৪) জাপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যারা আলাহ্র গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বছুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেওনে মিধ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আলাহ্ তাদের জন্য কঠোর শান্তি প্রস্তুত রেখে-ছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে চাল করে রেখেছে, জতঃপর তারা আলাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে, অতএব তাদের জন্য রয়েছে জপমানজনক শান্তি। (১৭) আলাহ্র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ্ধ ও সভান-সভতি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহালামের জধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আলাহ্ তাদের সকলকে পুনক্রপ্রিত করবেন, জতঃপর তারা আলাহ্র সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সংপথে অছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিধ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে

নিয়েছে, অতঃপর আলাত্র সমরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিপ্রস্ত । (২০) নিশ্চর যারা আলাত্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্চিতদের দলভূক্ত । (২১) আলাত্ লিখে দিয়েছেন—আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চর আলাত্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আলাত্ ও পরকালে বিশাস করে, তাদেরকে আপনি আলাত্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বদ্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুর, দ্রাতা অথবা আতি-পোচী হয়। তাদের অস্তরে আলাত্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি ছারা। তিনি তাদেরকে জালাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আলাত্ তাদের প্রতি সম্ভুল্ট এবং তারা আলাত্র প্রতি সম্ভুল্ট । তারাই আলাত্র দল। জেনে রাখ, আলাত্র দলই সফলকাম হবে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি (অর্থাৎ মুনাফিকদের প্রতি) যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত (অর্থাৎ ইহদী ও কাফির) সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? (মুনাফিকরা ইহদী ছিল, তাই তাদের বন্ধুত্ব ইহদীদের সাথে এবং কাফিরদের সাথেও সুবিদিত ছিল)। তারা (অর্থাৎ মুনাফিকরা পুরোপুরি) মুসলমানদের দলভূক্ত নয় এবং (পুরোপুরি) তাদের (অর্থাৎ ইহদীদেরও) দলভূক্ত নয়। (বরং তারা বাহ্যত তোমাদের সাথে আছে এবং বিশ্বাসগতভাবে কাফিরদের সাথে আছে)। তারা মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (অর্থাৎ শপথ

و يَحْلُفُونَ بِاللَّهِ करत वरन या, जाता मूजनमान ; यमन जना जातार जाह : ويُحْلُفُونَ بِاللَّهِ

তাদের শান্তির কথা বণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তাদের জনান (যে, তারা মিখ্যাবাদী। অতঃপর
তাদের শান্তির কথা বণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর শান্তি প্রন্তত রেখেছেন।
(কারণ) নিশ্চিতই তারা যা করে, খুবই মন্দ। (কুফর ও নিফাক থেকে মন্দ কাজ আর
কি হবে? এসব মন্দ কাজের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এই যে) তারা তাদের (এসব মিখ্যা)
শপথকে (আত্মরক্ষার জন্য) চাল করে রেখেছে, (যাতে মুসলমান তাদেরকে মুসলমান
মনে করে এবং জান ও মালের ক্ষতি না করে) অতঃপর তারা (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্র পথ
(অর্থাৎ ধর্ম) থেকে নির্ভ রাখে (অর্থাৎ বিশ্রাভ করে), অতএব (এ কারণে) তাদের জন্য
রয়েছে অপমানজনক শান্তি। (অর্থাৎ শান্তি যেমন কঠোর হবে, তেমনি অপমানজনকও
হবে। যখন এই শান্তি শুকু হবে, তখন) আল্লাহ্র কবল (অর্থাৎ আ্লাব) থেকে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহাল্লামের অধিবাসী।
(এখানে নির্দিন্ট করা হয়েছে যে, সেই কঠোর ও অপমানজনক শান্তি হচ্ছে জাহাল্লাম)।
তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (এই শান্তি সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের
সকলকে (অন্যান্য স্বন্ট জীবসহ) পুনক্ষথিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সামনেও

(মিখ্যা) শপথ করবে, ষেমন তোমাদের সামনে শপথ করে (মুশরিকদের মিখ্যা শপথ এবং তারা و الله و بنا ما كنًّا مشركهن কোর্তানের এই আয়াতে বণিত হয়েছে ঃ মনে করবে বে, তারা কিছু সৎপথে আছে। (কাজেই মিথ্যা শপথের বদৌলতে বেঁচে থাকে)। সাবধান, ওরাই তো মিখ্যাবাদী। ( কারণ, ওরা আল্লাহ্র সামনেও মিখ্যা বলতে বিধা করেনি। ওদের উদ্লিখিত কর্মকাণ্ডের কারণ এই যে ) শয়তান তাদেরকে পুরোপুরি বশীভূত করে নিয়েছে (ফলে তারা এখন শয়তানের কথামতই কাজ করছে) অতঃপর আলাহ্র সমরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ তারা তাঁর বিধি-বিধান ত্যাগ করে বসেছে। বাস্তবিকই) তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দল অবশাই বরবাদ হবে; (পরকালে তো অবশাই, মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও। তাদের এই অবস্থা কেন হবে না, তারা তো আল্লাহ্ ও রস্লের বিরুদ্ধাচরণকারী। নীতি এই যে ) যারা আল্লাহ্ ও রস্লের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই (আলাহ্র কাছে) লাঞ্চিতদের দলভুক্ত। (আলাহ্র কাছে যখন তারা লাঞ্চিত, তখন উপ-রোক্ত পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য যেমন লাম্থনা অবধারিত করে রেখেছেন, তেমনি অনুগতদের জন্য সম্মান নিদিশ্ট করে রেখেছেন। কেননা, তারা আলাহ্ ও রসূলগণের অনুসারী )। আলাহ্ তা'আলা ( আদি নির্দেশনামায় ) লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার রসূলগণ বিজয়ী হব। (এটাই সম্মানের স্বরূপ। এখানে রসূলগণের বিজয় বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ; কিন্তু রস্লগণের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকেও জুড়ে দিয়ে-ছেন। সুতরাং রসূলগণ যখন সম্মানিত, তখন তাঁদের অনুসারিগণও সম্মানিত। বিজয়ী হওয়ার অর্থ সূরা মায়েদা ও সূরা মু'মিনে বণিত হয়েছে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (তাই তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন। অতঃপর কাফিরদের সাথে বিজুছের ব্যাপারে মুনাফিকদের বিপরীতে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ) যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে (পুরোপুরি) বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বদ্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাতা অথবা ভাতি গোঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের (অন্তরকে) শক্তিশালী করেছেন স্বীয় ফারুষ দারা ('ফার্য' বলে নূর বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ হিদায়ত জায়াতে এই فهو على نو رِ مِن ر بِهُ অনুষায়ী বাহ্যিক কর্ম এবং অভ্যন্তরীণ প্রশান্তি। নুরই উল্লিখিত হয়েছে। এই নূর অর্থগত জীবনের কারণ। তাই একে রাহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। মু'মিনগণ এই সম্পদ দুনিয়াতে লাভ করবে এবং পরকালে ) তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আলাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুস্ট এবং তারা আলাহ্র প্রতি সন্তুস্ট। তারাই আলাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে , (যেমন অন্য আয়াতে ك على هد ي वला शसह)। أو لا يُك هُمُ الْمُفْلِحُونَ

www.almodina.com

লানুষরিক ভাতব্য বিষয়

अत् वाजार वाजार वाजार वाजार वाजार वाजार

তা'আলা সেসব লোকের দুরবছা ও পরিণামে কঠোর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আলাহ্র শন্ত্র কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহদী, খৃস্টান অথবা জন্য যে-কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয় ময়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভব-পরও নয়। কেননা, মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আলাহ্র মহক্ষত। কাফির আলাহ্র দুশমন। যার অভরে কারও প্রতি সত্যিকার মহক্ষত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শন্তুর প্রতিও মহক্ষত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজা সম্পক্ষিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আভরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আভরিক বন্ধুত্বর সাথে সম্পুক্ত।

কাঞ্চিরদের সাথে সধ্যবহার, সহানুজূতি, গুডেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুছের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এওলো কাফ্রিরদের সাথেও করা জায়েয়। রসূলুরাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এওলো যেন নিজ ধর্মের জন্য ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃশ্টি না করে এবং অন্য মুসলমানদের জন্যও ক্ষতিকর না হয়।

कान कान खिश्वाखिए जाए, बर्रे जावाज \_\_ وَ يَحُلُفُونَ عَلَى الْكَذِ بِ كَالَّ

আবদুরাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুরাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রস্বুরুরাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বলবেন ঃ এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিচুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুরাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ, দেহাবয়ব বেঁটে, গোধূম বর্ণ এবং সে ছিল হাল্কা শমশুদমন্তিত। রস্বুরুরাহ্ (সা) তাকে বলরেন ঃ তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন ? সে শপথ করে বলল ঃ আমি এরাপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ডেকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আরাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মিখ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।—( কুরতুরী )

মুসলমানের ভাতরিক বদুত্ব কাফিরের সাথে হতে পারে নাঃ

يُّوْ مِنْوْنَ بِاللهِ وَ الْهَوْمِ الْأَخْرِيوا دُّوْنَ مَنْ هَا دَّ اللهَ وَرَسُوْلَةً وَلُوْكَ نَوْاً يَوْم مَا مُعَامِّد مِسَاحًا مِعَامِد مِنْ مُعَامِد وَالْمُعَامِدِ وَالْمُعَامِدِ مِنْ مُعَادِّد اللهِ وَالْمُونَا ا

খুঁ। প্রথম আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আলাহ্র গষব ও কঠোর শান্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে খাঁটি মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শন্তু অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফির তাদের পিতা, পুর, ল্লাতা অথবা নিকটাখীয়ও হয় |

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবারই এই অবস্থা ছিল। এ স্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুর, ব্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসূকুরাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সম্পর্কছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন এবং ক্তককে হত্যাও করেছেন।

একবার সাহাবী আবদুলাহ (রা)-র সামনে তাঁর মুনাফিক পিতা আবদুলাহ্ ইবনে উবাই রসূলুলাহ্ (সা) সম্পর্কে ধৃত্টতাপূর্ণ উজি করল। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে এসে পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু রসূলুলাহ্ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। একবার হযরত আবৃ বকর (রা)-এর সামনে তাঁর পিতা আবৃ কোহাফা রসূলে করীম (সা) সম্পর্কে কিছু ধৃত্টতাপূর্ণ উজি করলে দয়ার প্রতীক হযরত আবৃ বকর (রা) ক্রোধাল্ল হয়ে পিতাকে সজোরে চপেটাঘাত করেন। ফলে আবৃ কোহাফা মাটিতে বুটিয়ে পড়ে। খবর ওনে রসূলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ ভবিষাতে এরপ করো না। হযরত আবৃ ওবায়দা (রা)-র পিতা জাররাহ্ ওহদ যুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। যুদ্ধক্ষেরে সে বারবার হযরত আবৃ ওবায়দা (রা)-র সামনে আসত কিন্তু তিনি এড়িয়ে যেতেন। এরপরও যখন সে নিবৃত্ত হল না এবং পুদ্ধকে হত্যা করার চেত্টা অব্যাহত রাখল, তখন হযরত আবৃ ওবায়দা (রা) বাধ্য হয়ে পিতাকে হত্যা কররেন। সাহাবায়ে কিরাম কর্ত্বক এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।——( কুরতুবী )

এখানে কেউ কেউ রাহ্-এর তফসীর করেছেন নূর, বা মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাণত হয়। এই নূরই তার সৎকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলা বাহলা, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রাহ্-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মু'মিনের আসল শক্তি।—( কুরতুবী )

## سورة العشر **جوارة العشر**

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু

# بِنْ وَلَكُونَ الْعَالَةِ عَلَى الْكُونِ وَمَا فِي الْكَرْبُ مِنْ وَهُو الْعَزِيْزُ الْكَلِيمُ وَ الْعَرْبُرُ الْكَلِيمُ وَهُو الْعَزِيْزُ الْكَلِيمُ وَمَا فِي الْكَرْبُ مِنْ دِيَارِهِمْ لِلَاقُلِ هُو الْكَرْبُ مِنْ دِيَارِهِمْ لِلَاقُلِ الْكَرْبُ مِنْ دَيَا لَهُ مُنْ الله الْكَرْبُ مَنْ الله مَنْ حَمُونُهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ مَنْ عَنْ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَيْ اللهُ مِنْ كَنْ اللهُ مَنْ كَنْ اللهُ وَاللهُ وَ قَلْ وَقَلْ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ

## পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) নভামগুল ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আলাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একর করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিজার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আলাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আলাহ্র শান্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কলনাও তারা করেনি। আলাহ্ তাদের অতরে লাস সঞ্চার করে দিলেন।

তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চল্লুমান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা প্রহণ কর। (৩) আরাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহামামের আযাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আরাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আরাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আরাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খজুর বৃদ্ধ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আরাহ্রই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্চিত করেন।

ষোগসূত্র ও শানে-নুষ্কঃ পূর্ববতী সূরায় মুনাফিক ও ইহদীদের বদ্ধারে নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শান্তির.কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইছদীদের রভাত এই যে, রসূলুলাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্তের মধ্যে এক গোল ছিল বনূ নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অভডুঁক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া ধমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাও সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুষায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসল-মান-ইছদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসূলুলাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চু<del>জি অনুযায়ী ইহদী</del>দের কা**ছ** থেকেও রজ বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বন্ নুষায়ের গো**রের** কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, প্রগম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রস্লুলাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় পসিয়ে দিয়ে বললঃ আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনি-ময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। বিস্তু রাখে আলাহ্ মারে কৈ? রসূলুলাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে ছান তাাগ করে চলে এলেন এবং ইহদীদেরকৈ বলে পাঠা-লেন ঃ তোমরা অঙ্গীকার ডল করে চুজি লংঘন করেছ। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা ষেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ ছানে দৃশ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বন্ নুষায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুলাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বললঃ তোমরা এখানেই থাক। অন্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি অঁচিড়ও লাগতে দেবে না। রাহল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, মুয়ায়দি এবং রায়েস ও আবদুলাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনূ নুযায়ের তাদেরি দারা প্ররোচিত হয়ে রসূলুলাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠালঃ আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসূলুলাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনু নুযায়ের পোল্লকে আক্রমণ করলেন। বনু নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুরাহ্ (সা) তাদেরকে চত্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের শুর্র রক্ষে আশুন ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদপ্ত মেনে নিল। রসূলুরাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজনা প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপর যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অন্তশন্ত সঙ্গে নিতে পারবে না। এওলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনু নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহদ যুক্ষের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তার খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহদীর সাথে খায়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনঘয়ই 'প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।—(হাদুল মা'আদ)

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমওল ও ভূমওলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিছতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজানী। (তাঁর মহত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রজার এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাফির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনূ নুষায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একর করে বহিষ্কার করেছেন। [ যুহরী বলেনঃ তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুর্কর্মের ফলশুনতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভবিষ্যদাণীর দিকে সূক্ষ ইঙ্গিত আছে। সেমতে হ্যরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বান্তভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরজাম ও জাঁকজমক দেখে ] তোমরা ধারণা করতে পারনি ষে, তারা (কখনও তাদের বান্তডিটা থেকে) বের হবে এবং ( খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সময় অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আলাহ্র শান্তি তাদের উপর এমন জায়গা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরম্ভার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরম্ভ লোকেরা সশস্তদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের) ল্লাস স্থিট করেছিলেন। ( এই ল্লাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে ) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়া-তেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শান্তি দিতেন (শ্বেমন তাদের পরে বনী কোরায় যার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শান্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু) পর্কালে তাদের জন্য রয়েছে জাহায়ামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আ**রাহ্** ও তাঁর রসূ-লের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রস্লের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শান্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবধ প্রকারে হয়েছে। এক. চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহদীরা বলেছিলঃ রক্ষ কর্তন করা ও রক্ষে অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শামিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব রক্ষ ভবিষ্যতে মুসলমানদেরই হয়ে যাবে। কাজেই এণ্ডলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা যে কতক খর্জুর রক্ষ কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহ্র আদেশ (-ও সম্ভল্টি)অনু-ষায়ীই, তাতে তিনি ক।িফরদেরকে লাঞ্চিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযো-গিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্ষুখ করার ফায়দা আছে। কারণ, এওলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাষ্টিরদেরকে বিক্ষুখ্ধ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রভাডিডিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

## আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্টা ও বন্ নুষায়ের গোলের ইতিহাস ঃ সমগ্র স্রা হাশর ইছদী বন্ নুষায়ের গোল্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে ইসহাক) হয়রত ইবনে আব্রাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বন্ নুষায়ের বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বন্ নুষায়ের হয়রত হারান (আ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইছদী গোল্ল। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের গণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আদ্বিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ, হলিয়া ও আলামত বণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)-র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রস্ত্রাল্লাহ্ (সা)-র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল য়ে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল য়ে, শেষ নবী হয়রত হারান (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবিভূতি হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাইলের পরিবর্তে বনী ইসমাউলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসন্ত্রেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত মে, ইনিই শেষ নবী। বদর মুদ্ধে মুসলমানদের বিশ্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও রিছি পেয়েছিল।

কিন্ত এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিডি। কলে ওছদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্বয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টল্টলায়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বজুত্ব গুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রস্লুলাহ্ (সা) মদীনা পৌছে রাজনৈতিক দৃর্দদিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইছদী পোলস্মূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইছদীরা মুসলমানদের বিক্লম্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারাছিল। 'সীরত ইবনে হিশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বন্ নুযায়েরসহ ইছদীদের সকল গোল্ল এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দ্রে বন্ নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওছদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহাত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওছদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ ওছদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইছদীকে সাথে নিয়ে মন্ধা পৌছে এবং ওছদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুরাহ্ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইছদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশজন কোরায়শী নেতাসহ কা'বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুরাহ্র গিলাফ স্পর্শ করে পারক্ষরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আ) রসূলুলাহ্ (সা)-কে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুলাহ্ (সা) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রস্লুলাহ্ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তথাধ্যে একটি উপরে শানে-নুষুলে বলিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রস্লুলে করীম (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রস্লুলাহ্ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্তে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যেগুহের নীচে তারা রস্লুলাহ্ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বান্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে জাহ্হাল। আলাহ্ তা'আলার হিফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা বার্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষাঃ আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনূ নুষায়েরের স্বাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা হেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাল্ল দুই ব্যক্তি যুসলমান হয়ে মদীনাতে? নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে জাহ্হাশ, বিতীয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।——( ইবনে কাসীর )

জামর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনাঃ শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে ষে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাও সংঘটিত হয়েছিল। রস্লুলাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেল্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বন্ নুযায়ে-রের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর লিখেন: মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তর্মধ্য বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত।একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাঞ্চিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সঞ্চলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমান্ত আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরাপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। ষিনি এই মান্ন কাফিরদের বিশ্বাস্ঘাতকতা এবং তাঁর উনসভর জন সঙ্গীর নুশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাঞ্চিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোর্ডি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথি-মধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের পোরের লোক, যাদের সাথে রস্লু-লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি হিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুজিসমূহে প্রথমেই চুজিভলের পথ খুঁজে নেওয়া হয়।
কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুজি এরাপ ছিল না। এখানে যা কিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে
বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আলাহ্র নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা
অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুলাহ্ (সা) শরীয়তের
আইনানুষায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রহণ করেন। এজন্য তিনি
মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বন্ নুযায়ের গোল্লেও
গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদায়তা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার: আজকালকার বড় বড় রাজুপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সার-গর্ভ বজ্তা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান ছাপন করেন এবং বিষে মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক, উপরোজ ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বন্ ন্যায়েরের উপযুঁ-গরি চক্রাভ, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)—এর পোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাজুপ্রধানের গোচরীভূত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল চেলে ময়দান পরিক্ষার করে দেওয়া কোন রাজুীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণা, দুক্তকারী সংঘবন্ধ হয়ে অনায়াসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্ত এই রাষ্ট্র আলাহ্র ও তাঁর রসূল (সা)-এর বন্ নুযায়েরের বিশ্বসন্থাত কভা যখন চূড়াভ পর্যায়ে পৌছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকর করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার কোন পরিক্রনা করা হয়নি; বরং তিনি—(১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যন্ত ছানান্তরিত হতে পারে। বন্ নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; তাই (৩) কিছু খর্জুর রক্ষ কাটা হয় এবং কিছু রক্ষে অয়ি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্ত দুর্পে অয়ি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকাঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাছিল, কিন্ত কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃল্টিতে তাকান নি। শাভ ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিক্রছেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুরাহ্ (সা) যে সময় শলুর কাছ থেকে যোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনূ নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শলুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নযীর, যা তিনি মন্ধা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শলুদের সাথে করেছিলেন।

তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশাঙাবী ছিল। এটা হ্যরত ফারুকে আষম (রা)-এর দ্বিলাফতকালে বান্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর দ্বিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

## www.almodina.com

बत गायिक खर्थ এই या, खाड़ार् فَ قَا هُمُ اللهُ مِنْ حَهِثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا هُمُ اللهُ مِنْ حَهِثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا তা जाना তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহল্য,

তা আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তার। কলনাও করোন। বলা বাহল আলাহ্র আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

्राद्य मत्रात क्याहे مِنْ مِنْ بَهُوْ تَهُمْ بِا يُدِ يُهِمْ وَ اَيْدِ ي الْمُؤْ مِنْهُنَ

ইত্যাদি নিম্নে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সম্ভন্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا تَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةً ٱ وَتَرَكُنُوهُ هَا قَا ثِمَةً عَلَى ٱ مُوْلِهَا فَبِا ذُنِ اللهِ

سَقِيْنَ الْغَا سِقَيْنَ الْغَا سِقَيْنَ الْغَا سِقَيْنَ الْغَا سِقَيْنَ الْغَا سِقَيْنَ

বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উভেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ্ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আরাত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহ্র ইক্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রস্তার নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আলাহ্রই নির্দেশ ঃ হাদীস অস্থীকারকারীদের প্রতি হঁ দিলারি ঃ এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ান ও অক্ষত হেড়ে দেওয়ায় উভয় প্রকার কার্যক্রমকে
আলাহ্র ইচ্ছার অনুকূরে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়িন। অতএব বাহাত বোঝা যায়
য়ে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো
রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্ত কোরআন এই অনুমতি তথা
হাদীসকে আলাহ্র ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে য়ে, রস্লুলাহ্ (সা)-কে আলাহ্র পক্ষ
থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি য়ে আদেশ জারি করবেন,
তা আলাহ্রই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন
করার মত করম।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পদ্ধকে গোনাহ্ বলা মাবে না ঃ এই আয়াত থেকে বিতীয় ভক্তপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগাতা রাখেন, কোন ব্যাপারে তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয় ও অন্যদলে নাজায়েয় বললে আলাহ্র কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দুভেটর দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিভট নয়। কেননা, তাদের কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃভিটর অন্তর্ভু ক নয়। বরং কাফিরদেরকে লাঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলাঃ যুদ্ধাবস্থায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয় কি না, এ সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণের উজি বিভিন্ন রাস। ইমাম আষম আবৃ হানীফা (র) বলেনঃ যুদ্ধাবস্থায় এসব কাজ জায়েয়। কিন্তু শায়শ্ব ইবনে হমাম (র) বলেনঃ এটা তখন জায়েয়, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদ্র পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অজিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয় হবে।—( মাযহারী )

## خَصَاصَةُ أَوْمَن يُوْقَ شُعُ نَفْسِهِ فَالُولِيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ خَصَاصَةُ أَوْمَن يُوْقَ شُعُ نَفْسِهِ فَالُولِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنْوَا رَبُنَا اغْفِرْ لَنَا وَرَلِاخْوَارِنَا الَّذِينَ الْمُنُوا رَبُنَا اغْفِرْ لَنَا وَرَلِاخْوَارِنَا الَّذِينَ الْمُنُوا رَبُنَا الْمُنُونَ إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(৬) আরাহ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জনা তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আলাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আলাহ্সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আলাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্র, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদৈর জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমা-দের বিভশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আলাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আলাহ্ কঠোর শান্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃশ্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুল্টি লাভের অমেষণে এবং আলাহ্ ও তাঁর রসূলের সাহাষ্যার্থে নিজেদের বান্তুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিচ্চৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (১) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনার বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভাল-বাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওরা হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্যা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) জার এই সম্পদ তাদের জন্য, ষারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের দ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা। নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

## তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনূ নুযায়েরের জীবন সম্পকিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পকিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ বনূ নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরাপ কল্ট স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্য (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্যে) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুলেখযোগ্য।——(রহল-মা'আনী) তাই এই মালে তোমাদের বন্টন ও মালিকানার অধিকার নেই——

গনীমতের মালে যেরাপ হয়ে থাকে]। কিন্ত (আল্লাহ্র রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শলুদের মধ্য থেকে ] যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শলুকে ল্লাসের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কল্ট স্থীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাদ্মদ (সা)-কে বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই , বরং একে মানিকসুনভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রস্লেরই আছে)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শন্ত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনূ নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ্ তা'আলা (এই পদ্বায়) অন্যান্য জনপদের (কাঞ্চির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই; বরং) তা আল্লাহ্র হক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রস্লের (হক, আলাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল বায় করার ক্ষমতা দিয়ে-ছেন) এবং (তাঁর) আত্মীয়-স্বজনের (হক) এবং ইয়াতীমদের (হক) এবং নিঃস্বদের (হক) এবং মুনাফিকদের [হক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল বায় করার পাত্র। তথু তারাই নয় রস্লুল্লাহ্ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মালে কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মালে কোন অধিকার থাকবে না—এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব ভণের কারণে, রসূলুলাহ্ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আত্মীয়-স্বজন হওয়াও উপরোজ ভণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, **ভাঁ**রা সবাই রস্**লুলা**হ্ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূতে কাজে লাগতেন। রস্লুলাহ্ (সা)-র ওক্ষাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনফালের আয়াতে তা বণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিভশালীদের মধ্যেই পুজীভূত না হয়ে যায়, (যেমন মূর্খতা যুগে পনীমতের মাল ও মুদ্ধলব্ধ সম্পদ সব বিভবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রন্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আলাহ্ তা'আলা বিষয়টি রস্লের মতামতের উপর ন্যম্ভ করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রন্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার হলে ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রস্লের ইখতিয়ারে থাকাই মঙ্গলজনক, তখন) রস্ল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং ষা (নিতে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও তাই বিধান এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শান্তিদাতা। (উপরোজ ধনসম্পদে এমনিতে সব অভাবগ্রন্তরই হক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রন্থদের (বিশেষভাবে) এতে হক আছে, যাদেরকে তাদের বান্ডভিটা ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে ) বহিষ্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাঞ্চিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দারা ) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ( অর্থাৎ জামাত ) ও সন্তশ্টি অম্বেষণ করে, ( কোন পাথিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি ) এবং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের ( ধর্মের ) সাহায্য করে। তারাই (ঈমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায় ) ও ঈমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ঈমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ঈমান সব মুহা-জিরের ঈমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজ্জন্য তাঁরা(আনসাররা) অন্তরে কোন ঈর্ধাপোষণ করেনা। (বরং আরও বেশী ভালবাসে) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মূহাজির ডাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত (যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন ), তারাই সফলকাম। ( আর এই সম্পদ তাদের জন্যও ) যারা ( দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে ) তাদের ( অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের ) পরে আগমন করেছে, ( কিংবা আগমন করেবে )। তারা দোয়া করে: হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাতাগণকে ক্ষমা কর ( তথু ঈমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ঈমানে অপ্রণী যাই হোক না কেন)। এবং আ্মাদের অন্তরে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদেষ রেখো না। ( এই দোয়ায় সমসাময়িকগণও শামিল রয়েছে )। হে আমাদের পালন-কর্তা। নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

## আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয়

অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও 👙 বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে যুদ্ধলত্থ সম্পদের স্থরাপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াণ্ড হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে 🖆 বিশ্বের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অজিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই 🗳 বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অজিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দশ্বল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত্' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

## www.almodina.com

প্রমোজন পড়ে না, তাকে خَيْ শব্দ দারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অজিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলথ্য সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূলুলাহ্ (সা)-র ইখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নিদিন্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছেঃ

বলে আধানে আধানে আকালে আকালে আকালে বন্ নুযায়ের এবং তাদের মত বন্ কোরায়য়া ইত্যাদি গোল বোঝানো হয়েছে, যাদের ধনসম্পদ মুদ্ধ ব্যতিরেকেই অজিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ
করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের গুরুতে পনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সুস্পত্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশুনতিতে যে ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অজিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে ধনসম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যালের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর কিঞ্চিত বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের গুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নংআয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহাত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে ঃ

উভয় আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ্, রসূল, আখ্রীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহল্য, আল্লাহ্ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র স্ঘট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইসিত হয়ে যায় যে, এই ধনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পূত-পবিল্ল। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের বজব্য তাই।——(মাহহারী)

## www.almodina.com

আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেচছ ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সুরা জানফালের তফ-সীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রগদ্ধরগণের জন্য মুসল-মানদের কাছ থেকে অজিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অজিত হয়। কাজেই প্রন্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরুপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রয়ের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ তা আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উডডীন করে, তাদের মকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান ও মাল সম্মানার্হ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াণ্ড। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অজিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়---বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানার ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে; তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং স্বউদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ ছলে আল্লাহ্র নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল—রসূল, আত্মীয়-স্থজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। গনীমতের পঞ্চমাংশের হকদারও তারাই, যা সূরা আনফালে বণিত হয়েছে। গনীমত ও ফায় উভয় প্রকারের বিধান এই য়ে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুরাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এওলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে বায়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোজ্ঞ পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।——(কুরতুনী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কর্মধারাদৃশ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূর্লাহ্ (সা)-র আমলে তো ফায়-এর মাল তাঁর ইখতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল নিবেচনা করতেন বায় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইখতি-য়ারে ছিল।

এই মালে রস্লুলাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আত্মীয়বর্গকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রস্লুলাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিভশালী আত্মীয়বর্গকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুক্সাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুক্সাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিভশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ত তার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।—(হিদায়া)

হয়, তাকে ত্র্রা হয়।—(কুরত্রী) আয়াতের অর্থ এই য়ে, উপরোজ ধনসম্পদের হকদার নিদিস্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিওশালীদের মধ্যকার পুজীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতা য়্গের একটি কু-প্রথার মূর্দ্ধোৎপাটনের দিকে ইচিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই য়ে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাঘাত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর হজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও প্রেণীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্ত্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে সৃষ্ট মেঘমালা, রিচ্ট—এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় প্রব্যসামগ্রী। এগুলো বাতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো স্বহন্তে রেখে এভাবে বন্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দূর্বল ও সবল মানুষ এগুলো বায়া সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের প্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্থীয় প্রভা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একছ্ছ অধিকারের উর্ধে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন রহন্তর সরকার ও পরাশক্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। স্টে জীব সর্বন্নই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামপ্রীর বিতীয় কিন্তি হচ্ছে ভূগর্ড থেকে উদগত পানি ও আহার্য বস্তু । এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয় । অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা– কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয় । কিন্তু স্বাডাবিকভাবে কোন রহন্তর পুঁজিপত্তি ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদরাজি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরাপর দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিন্তি হচ্ছে স্থর্গ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় প্রবাসামপ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রবাসামপ্রী আর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উন্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উন্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পদ্ময় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা দ্মানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পদ্ময় আবতিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বান্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কার্পণ্য ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদে ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিদ্ধার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিপ্র ও নিঃস্থদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অশুভ প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অযৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সক্ষান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বারতুয়াহ্র সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বারণ করেছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পছায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকৈ দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সূদ সট্টা ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোলঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে য়য়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজা, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কারবারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। য়ে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও যাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরম কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগুস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে য়ে অর্থ-সম্পদ অবশিল্ট থেকে য়য়, তা এক বিশেষ প্রজাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরাপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অষথা বায় করে নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবগত কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আশ্বীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা লালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অজিত ধনসম্পদ সুচ্ বন্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলয়ন করেছে, তার কিয়দংশ সূরা আনফালে এবং কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন ভানপাপী তারা, যারা ইসলামের এহেন ন্যায়ান নুগ ও প্রভাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজ্ম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির পায়ে কুঠারাঘাত করছে।

আয়াত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপমুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-এর মাল সম্পর্কে আলাহ তা'আলা হকদারদের প্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তল্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেল্টা করো না। অতঃপর আলা দেন, তা করে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে দ্রান্ত ছলচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আলাহ্ তা'আলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্য শান্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় ঃ কিন্ত আয়াত্ের ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনু-যায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রস্লুরাহ্ (সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করে-ছেন। কুরতুবী বলেনঃ আয়াতে দিশের বিপরীতে দিশ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে দিশের অর্থ তি অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে نهى এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে نهى ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল ব-টন সম্প্রকিত বিষয়বস্তুও এতে শামিল থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুরহ্ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহ্রাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বললঃ আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপুড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হাঁা, এ সম্পর্কে আয়াত আছে; অতঃপর তিনি

ত্রি । ত্রি আরাতটি পাঠ করে দিলেন। ঈমাম শাফেয়ী একবার ৪৭--- উপস্থিত লোকজনকে বললেন ঃ আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রন্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজাসা কর যা জিজাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আর্ম করল ঃ এক ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় প্রজাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেরী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

নুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উত্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক্রনিক দিক দিয়ে পরবর্তী সাধারণ উত্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক্রনিক দিক দিয়ে পরবর্তী সাধারণ উত্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—( মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই য়ে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইয়াতীয়, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে য়ে, য়িও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাদের ধ্রমীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত ওণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধি-কার দেওয়া উচিতঃ এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্থদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপুরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাক্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জন-সংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোর-পোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই লেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক মুহাজির, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রস্লুলাহ্ (সা)-র জন্য অভূতপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই. আনসার যাঁরা রসূলুলাহ্ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরগণকে মদীনায় ডেকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শলুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদা**জ অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্য**ভ আগ-মনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুজি। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু ত্রেছছ, ওণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

الله يَنَ اَخْرِجُوا مِنْ دِ يَازِهِمْ وَ اَ مُوا لِهِمْ يَبْتُغُونَ : मुराजित्रत्मत रत्निक : الله يَكُنُونَ : मुराजित्रत्मत रत्निक : فَاللَّا مِنَ اللهِ وَرِضُوا نَا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَحُولَهُ أُو لاَ قِكَ هُمُ الصَّا دِ قُونَ

www.almodina.com

এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ষদেশ ও সহার-সন্দৃত্তি থেকে বহিজ্ত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী, গুধু এই অপরাধে মন্ধার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বান্তভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ জুধার তাড়নায় অতিঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবন্তের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্ম রক্ষা করতেন।——(মারহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান ঃ আলোচ্য আরাতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে। মন্ধায় তাঁদের অধিকাংশই ধনসম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলের। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃশ্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মন্ধায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আষম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ্ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবতী হয়ে ইসলাম প্রহণ করেন নি এবং হিজরত করে মাতৃভূমিও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলামান্ত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তপিটই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। فَصُل শব্দটি প্রায়শ পাথিব নিয়ামতের জন্য এবং وَمُوا لَيْ اللهُ ال

অর্থাৎ জারাহ্ ও রসূরকে সাহায্য কল্পার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ্কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেব্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা বিসময়কর।

কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃশ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিখ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অন্ধীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউষ্বিল্লাহ্! রাক্ষেমী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পত্ট লংঘন। রসূলে করীম (সা) এই ককীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হষুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)

শব্দের অর্থ অবস্থান প্রহণ করা। الر বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হয়রত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেচ বলতেন। তাঁর বজব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমান্ত মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করেছে।— (কুরতুবী)

আয়াতে তি কিরাপদের পর ১০ এর সাথে ঈমানও উল্লেখ করা হয়েছে।
আখচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোন জায়গা নয় যে, এতে
অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে তিথা অথবা তিয়াপদ উহা আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ঈমানে
খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরাপও হতে পারে যে, ঈমানকে রাপক ভঙ্গিতে জায়গা

## www.almodina.com

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বব্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইষ্যত ও সম্রমের সাথে তাঁদেরকে স্থাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীয় মাধ্যমেও এর নিজন্তি করতে হয়েছে।—(মাষহারী)

এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বন্ ন্যায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতির্বিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

ৰন্ নুৰায়েরের ধনসম্পদ ব•টনের ঘটনা ঃ যে সময় বন্ নুযায়ের গোল্লের ফায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইখতিয়ার রসূলুলাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুলাহ্ (সা) আনসারগণের সদার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেনঃ তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিভাসা করলেন ঃ ইয়া রস্লালাহ্! আমার নিজের গোন্ধ খাষরাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রস্লু-লাহ্ (সা) বললেনঃ না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূরসী প্রশংসা করে বললেনঃ আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে বাবহার করেছেন, তা ্নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিক্তার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনু নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্লহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপন্দের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বজ্তা ওনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আর্থ করলেন ঃ ইয়া রসূলুলাহ্ (সা)! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আপনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদয়ের এই উজি ন্তান উপস্থিত আনসারগণ সমন্বরে বলে উঠলেন । আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রস্বুল্লাহ্ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। আনসারগণের মধ্যে মান্ত দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগুস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোল্লনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল।—( মাযহারী )

উল্লিখিত আয়াতে ত্রিক বলে প্রয়োজনের বন্ধ এবং এর সর্বনাম দারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বণ্টনে যা কিছু মুজা-হিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন, যৈন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মুহাজিরগণকে দেওয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মুকাবিলায় য়খন বাহ্নাইন বিজিত হল, তখন রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রাণ্ড ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলিবণ্টন করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে রাষী হলেন না, বরং বললেন ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয়।—(বুখারী, ইবনে কাসীর)

चानजातशानत हजूर्थ चन अहे जाग्नाए विनेष्ठ हाम्रहः وَيُو ثُرُونَ عُلِّي

ক্রি কিন্তু ক্রিন্তু ক্রিন্তু ক্রিন্তু ক্রিন্তু ক্রিন্তু করার করা করার করার করার প্র প্রবাস।

করা অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্র রাখা।
আরাতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন।
নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্থ ও দারিদ্রা-প্রসীড়িত ছিলেন।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের করেকটি ঘটনাঃ আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে। তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্বৃত করা হল।

তিরমিয়ীতে হযরত আবৃ হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রান্তিবেলায় একজন মেহমান আগমন করল। তাঁর কাছে এই পরিমাণ খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন। তিনি স্ত্রীকে বললেনঃ বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও। অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাভে মেহমান মনে করে যে, আমরাও ঋ কি , কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেকিতে مُو وَ رَا عَلَى أَنْعُسِهِمْ عَلَى الْمُعْسِمِ الْمُعْسِمِ وَ وَ رَا عَلَى الْمُعْسِمِمْ وَ وَ وَ الْمُعْسِمِمْ وَ وَ الْمُعْسِمُ وَ وَ الْمُعْسِمِمْ وَ وَ الْمُعْسِمِمْ وَ وَ الْمُعْسِمُ وَ وَ الْمُعْسِمِ وَ وَ الْمُعْسِمِ وَ وَ الْمُعْسِمِ وَ وَالْمُعْسِمِ وَ وَ الْمُعْسِمِ وَ وَالْمُعْسِمِ وَ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْسِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمِ وَلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلَّمُ و

তিরমিযীতেই হযরত আবু হরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বণিত ষে, জনৈক ব্যক্তি রস্লুলাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আর্য করলঃ আমি ক্ষুধায় অতিষ্ঠ। তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসলঃ আমার কাছে এক্ষণে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া জওয়াব আসল। হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রস্লুল্লাহ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ কে আছ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে ? জনৈক আনসারী আর্ম করলেন ঃ ইয়া রস্লুলাহ ! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌছে স্ত্রীকে জিভাসা করলেন ঃ কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হল ঃ আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেনঃ বাচ্চাদেরকৈ ওইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সামনে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রস্লুলাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহদভী হযরত সাবেত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুলাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপটোকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনিভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরি-প্রেক্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াভা ইমাম মালিকে বণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মান্ত রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। তিনি পরিচারিকাকে বললেনঃ এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচারিকা বললঃ এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচারিকা বর্ণনা করে—যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপটোকন

প্রেরণে অভ্যন্ত নয়—এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আন্ত ভাজা করা বক্ষরী উপটোকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর ময়দার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেনঃ খাত্ত এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসায়ী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুলাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আঙুর খাওয়ার ইছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুছু আঙুর কিনে আনা হয়। ঘটনাক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর
বললেনঃ আঙুরের ভছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে
মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং ভছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের
সামনে পেশ করল। কিন্তু ভিক্ষুকটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর
পুনরায় ভছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের পেছনে পেছনে
যেয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে ভছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে
পেশ করল। ভিক্ষুকটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত
ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকায় দেওয়া ভছ, তবে কিছুতেই তা
খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারাক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেনঃ এটি আবৃ ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বলঃ খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবুল করে নিজের প্রয়োজনে বায় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেনঃ হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে য়ে, আবৃ ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হয়রত আবৃ ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবৃ ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেনঃ আলাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেনঃ নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর কিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ'দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভতি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেনঃ এটি মুয়ায় ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে সেল। হয়রত মুয়ায় ইরনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হয়রত উমর (রা)—র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কালবিলম্ব না করে বল্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাক্ছিলেন। অবশেষে বললেনঃ আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে মাল্ল দু'টি দীনার অবশিক্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেনঃ এয়া স্বাই ভাই ভাই। স্বার স্বভাব একই রূপ।

হযায়ফা আদভী বলেন ঃ আমি ইয়ারুমুক যুদ্ধে আমার চাচাত ভাইরের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পান করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম ঃ আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইলিতে 'হাাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদের আহ্ আহ্ শন্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন ঃ এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনিভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সম্ভুম শহীদের কাছে গেলাম, তখন সে শেষ নিঃখাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইরের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় য়ি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে য়য়, তবে বলে দেওয়া হয় য়ে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই য়ে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ সাহাবারে কিরামের উপরোক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুলাহ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ ম্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্থ সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ডিক্কার হাত পাতে।

এসব রেওয়ায়েত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রাপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্রা ও উপবাস দেখা দিলে সবর করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আফসোস করে অথবা মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষাভরে যায়া অসম সাহসিক ও দৃচ্চেতা, সবকিছু বায় করার পর দারিদ্রা ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না; বরং সাহসিকতার সাথে সবর করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আলাহ্র পথে বায় করে দেওয়া জায়েয়। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর য়থা-সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোজ ঘটনাবলী এরই নমীয়। এহেন দৃচ্চেতা লোকগণ তাঁদের সভান-সভতিকেও সবর ও দৃচ্তায় অভ্যন্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্র্মা হত না। স্বয়ং সভানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও তাই করত।—(কুরত্বী)

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে জানসারগণের ত্যাগের বিনিময়ঃ দুনিয়াতে কোন সংঘবদ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দারা কায়েম থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রস্লুয়াহ্ (সা) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপটোকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি র্দ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপটোকন দেওয়া হয়, তাকেও উপটোকন দাতার অন্প্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ যদি আথিক স্বাচ্ছম্য থাকে, তবে আথিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্বাদ্বার নায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা ভদ্রভাও সাধু চরিয়ের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাঠা প্রদর্শন করে-ছিলেন। নিজেদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শক্ষ্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আক্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সক্ষলতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিজ্ঞহন্ত ছিলেন এবং মদীনার আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উদ্যে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খর্জুর রক্ষ রস্লুয়াহ্ (সা)-কে দিয়ে-ছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উদ্যেম আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেনঃ আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রস্লুলাহ্ (সা) যখন খায়বর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধল ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রস্লুলাহ্ (সা) আমার জননীর খর্জুর রক্ষ উদ্দেম আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উদ্দেম আয়মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে রক্ষ দিলেন।

ত্যাগ ও আল্লাহ্র পথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্র কাছে সফলকাম। শুলি ও প্রেই লাল্লাহর আয় সমার্থবাধক। তবে শুলি বালাহর মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয় আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কুপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রন্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-য়জনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বালার ওয়াজিব হক আদায়ে কুপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কুপণতা মুন্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের ফ্রমীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরাহ ও নিন্দানীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কুপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দ্নীয় অভ্যাস। কোরজান ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং ষারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরি-ক্ষার বোঝা যায় যে তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিদেষ থেকে পবিত্র হওয়া জারাতী হওয়ার জালামতঃ ইমাম আহ্মদ হযরত জানাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

আমরা একদিন রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে উপবিল্ট ছিলাম। তিনি বললেন ঃ এক্ষণি তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জুনৈক্ আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওযুর পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে জুতা জোড়া ছিল। বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রস্লুলাহ্ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুলাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জান্নাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেনঃ পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিভা করেছি যে, তিন দিন নিজের পুহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্র করলেন। আবদুলাহ ইবনে আমর তিন রান্ত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রান্ত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গান্ত্রোখান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আল্লাহর যিকির করেন। এরপর ফজরের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুলাহ ইবনে আমর বলেনঃ তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু গুনিনি। এভাবে তিন রাব্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বন্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম: আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রস্লুলাহ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত ভনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জালাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমলের কারণে আপনি এই ফ্যীলত অর্জন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দক্তন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেনঃ আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা স্তনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ হাঁা, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিঘাংসা ও কুধারণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিঘেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুলাহ্ইবনে আমর (রা) বলেন ঃ বাস, এ ওণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ ইমাম নাসায়ীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়ালাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্।

यूरों अत्र ७ जानज्ञात्रभरभत्र अत्र उच्यात्म्य ज्ञासात्रभ यूजलयान : أَوْ يُنْ يُنَ جَا وَوْ اللهُ عَلَيْهِ مِي

এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাই-কে ফায়-এর মালে হকদার সাবাস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারাক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন নি, বরং এগুলো ভবিষ্যুৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জ্ওয়াব দেন য়ে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রন্থ না থাকলে আমি য়ে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম; যেমন রস্ক্রাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যুৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিল্ট থাকবে? ——( মালিক, কুরত্বী)

সাহাবারে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্য অতরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওলার পরিচারকঃ এ ছলে আলাহ তা'আলা সমগ্র উত্মতে মুহাত্মদীকে তিন লেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিত্য সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ ভণাবলী ও শ্রেছত্বও এ ছলে উলিখিত হয়েছে। কিন্ত সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেছত্ব ও ভণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌছানোর মাধ্যম হওয়ার ভণটিকে সম্যক বুঝে এবং স্বার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরপ দোয়া করেঃ আলাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিছেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাস্থ্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন ঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন ল্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহকাত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রমে গেছে। ভাষরা যদি উচ্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাওব

হযরত হসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তার শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাণ্টা প্রশ্নকারীকে জিভাসা
করলেন ঃ তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত । সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার
জিভাসা করছেন ঃ তবে কি আনসারগণের একজন । সে বলল ঃ না। হযরত হসাইন
(রা) বললেন ঃ এখন তৃতীয় আয়াত الله المرابقة والمرابقة والمرابقة

কুরতুবী বলেন ঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ফায়-এর মালে তাঁর কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়-এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহ্যুক্ত হয়ে যাবে।

হয়ুর্ত আবদুরাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আরাহ্ তা'জারা সকর মুসল-মানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইন্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আরাহ্ জানতেন যে, তাঁদের গরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানু-বাঁদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুধারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জারেষ নয়।

হ্যরত আরেশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি-— এই উদ্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাণ্ড হবে না, ষতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎ সনা না করে।

হযরত আবদুলাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বলঃ যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তার উপর আলাহ্র লানত হোক। বলা বাহল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন ঃ এই উদ্মতের পূর্ববিতিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেছছ ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা স্থিট হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিচভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেওলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে। ——(কুরতুবী)

لْهُمَا فِي التَّارِخَالِدُيْنِ فِيْهَا ۚ وَذَٰلِكَ

<sup>(</sup>১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলে: তোমরা যদি বহিচ্চত হও, তবে আমরা অবশাই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও; তবে আমরা অবশাই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আরাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিচ্চত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশাই পৃঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফিরয়া কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অভরে আলাহ্ অপেক্রা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সংঘবদ্বভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের গারশ্সরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হরে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অভর শতথা বিজ্ঞিন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজানহীন সম্প্রদায়। (১৫) ভারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কর্মের শান্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যত্তগাদায়ক শান্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফির হতে করে। অতঃপর যখন সে কাফির হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা ভারাহ্কে ভয় করি। (১৭) অতঃপর উভয়ের পরিপতি হবে এই বে, তারা জাহালামে ঘাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই ভালিমদের শান্তি।

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুলাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাঞ্চির ভাইদেরকে বলেঃ (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনু নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আলাহ্র কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি)। ধদি তোমরা (তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর জবরে বহিচ্চুত হও, তবে আমরাও) তোমাদের সাথে দেশতাাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিহেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আ**লাভ হও,** তবে আমরা তোমাদেরকে সাহাষ্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিণ্ড বর্ণনা। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) অক্সাহর কসম, যদি কিতাবধারী কাষ্ট্রিররা বহিষ্ঠত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি ( অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পূর্যায়ে ) তাদেরকে সাহায্যও করে ( এবং যুদ্ধে অংশ-**श्रद्ध करत्र ) जर्द शृष्ठ अपनेन करत्र भनाग्नन कत्राद । अत्रभत्र (जापन्त भनाग्नरन्त्र भत्र )** কিতাবধারী কাঞ্চিররা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পল্লায়ন করেছে। অন্য কোন সাহাষ্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পর্যুদম্ভ হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে বার্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনু নুযায়ের বহিচ্চত হয়, তখন মুনাফ্রিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম ষখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, ষাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায়্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিচ্চৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদৰাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্য-মান ধরে নেওয়া, যাতে অজীকার ভঙ্গ করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া পৃশ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। বিতীয় কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় তোমরা তাদের (অর্থাৎ মুনাঞ্কিদের) অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াৰহ। (অর্থাৎ ঈমান দাবী করে তারা আলাহ্র ভয় করে বলে প্রকাশ করে, এটা মিখ্যা। নতুবা তারা কুফরী

ছেড়ে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বন্ নুষায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না )। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আলাহ্কে ভয় না করা)এ কারণে যে, তারা (কুফরের কারণে আলাহ্র মাহাত্ত্য **জ্যুদর্ভম কর্মার ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা আলাদা-**ভাবে তো ভোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সম্ঘবন্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুর্ক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিধা দারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি দারা। এতে জরুরী হয় নাষে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা মুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা স•ঘবদ্ধভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়ষা ও খায়বরের ইহদীরা এমনিভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্ত মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলায় আঁসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও র্দ্ধি করা হয়েছে যে, তারা ষেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোল যেমন আউস ও খাষরাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলায় এমনিভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলায় তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবন্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে—এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকৈ (বাহাত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শন্তুতায় অভিন্ন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শব্রুতা রয়েছে। সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে ঃ

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের বাাগারে) এক কাণ্ডভানহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্যশুলী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনূ নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, য়ায়া সাহায্যের ওয়াদা করে খোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমিতির দুর্শিট দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে—একটি বনূ নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনূ নুষায়েরের দৃষ্টান্ত এই খে) তারা সেই লোকদের মত, য়ায়া (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শান্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে যত্ত্বাদায়ক শান্তি। [এখানে বনূ কায়নুকার ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই ঃ বদর মুদ্ধের পর তারা থিতীয় হিজরীতে চুক্তিভঙ্গ করে রস্কুল্লাহ্ (সা)—র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পর্মুদন্ত হয়। রস্কুল্লাহ্ (সা)—র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আন্টেগ্র্চে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুরাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরুয়াতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধ-লব্ধ স্ম্পদ হিসাবে বন্টন করা হয়।—(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টাভ এই যে ] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাঞ্চির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাঞ্চির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুফরের শান্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দেয় এবং) বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (পুনিয়াতে এরাপ সম্পর্কছেদের কাহিনী সূরা আন-স্ফালে এবং পরকালে সম্পর্কান্থদের কথা একাধিক আয়াতে বণিত হয়েছে)। অতঃপর উভয়ের ( অর্থাৎ বন্ নুযায়ের ও মুনাফিকদের ) শেষ পরিণ্তি হবে এই যে, তারা জাহালামে ষাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সুতরাং শয়তান ষেমন প্রথমে মানুষকে বিপ্রান্ত করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উভয়েই বিপদপ্রভ হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বন্ নুষায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনূ নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাড়া পাওয়া পেল না। ফলে বনু নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্যতার অপমানে পতিত रुव )।

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

কারা ? এ সম্পার্ক হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এরা হচ্ছে বদরের কাঞ্চির

যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এরা ইছদী বনূ কায়নুকা। উভয়েরই অন্তভ পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাঞ্চিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনূ নুষায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওছদ ষুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনূ কায়নুকার ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিক্ষদের সত্রজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিশ্টরা চরম লাঞ্চিত অবশ্বার প্রত্যাবর্তন করে।

বাকোর উদ্দেশ্য সুস্পট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আহাদন করেছে। এটা পর-কালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র) –এর উজি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহদী বনূ কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনু কায়নুকার নির্বাসন ঃ রস্তে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনার পার্যবিতী সবগুলো ইহদী গোরের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

ষে, তারা রসূলুলাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শলুকে সাহায্য করবে না। বনূ কায়নুকাও এই শান্তিচুন্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম তারু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মলার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দের, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ডপুল করে দিতে পারেন। বনূ কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ডপ্স করে দিয়েছিল। তাই রস্পুলাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হ্যরত হাম্যা (রা)-র হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হ্যরত জাবূ লুবাবা (রা)-কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেল। রস্লুলাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। প্রার দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আলাহ্ তা'আলা তাদের অভরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন—তাদের ব্যতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অপত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল ঃ আমাদের সম্পর্কে রস্লুলাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রস্লুলাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আবদুলাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণডিক্ষার আবেদন জানাল। অবশেষে রস্লুলাহ্ (সা) ঘোষণা করলেনঃ তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলম্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুষায়ী বনু কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমক্ষয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলম্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুষায়ী রস্লুলাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি বাটন করে এক ভাগ রায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমভের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

ষারা বনু নুষায়েরকে নির্বাসনের আদেশ জমান্য করতে এবং রস্লুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে বৃদ্ধ করতে উদুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশূতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ ষখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফ্রিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরজান পাক শয়তানের একটি ঘটনা দারা তাদের দৃশ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানা রকম ওয়াদা-জঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিণ্ড হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তশ্বধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সুরা আনকালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বণিত হয়েছেঃ وَ إَنْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّهُطَّانُ آ مُهَا لَهُمْ وَتَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْهُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ جَارًا لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفَئَتَانِ نَكَمَ مَلَى مَقْبَهُمْ وَقَالَ انِّي بَرِي مِّ مِنْكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শরতান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বান্তবিকই মুকাবিলা ওক্ত হয়, তখন সাহায্য করতে পরিকার অস্থীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিষরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইনিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনার শয়তান বাহাত কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একন্তিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রস্লুলাহ্ (সা)—র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলারই অনুরাপ।

তক্ষসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃশ্টাছের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাঈলের কয়েকজন সয়্যাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃকি বিপথখানী করে কুকরী পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের জনৈক সয়্যাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনায় রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মান্ত একবার ইফতার করে রোযা রাখত। সভর বছর এমনিভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর অভিশণত শয়তান তার পেছনে লাগে। সেতার স্বাধিক ধূর্ত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সয়্যাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সেতার কাছে পৌছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকাচা প্রদর্শন করে। এভাবে সয়্যাসী তার প্রতি আত্বাশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃষ্ণিয় সন্থাসী আসল সন্থাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যন্দ্রারা জটিল রোগাঁও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব ধারা রোগগ্রম্থ করে আসল সন্থাসীর কাছে পাঠিয়ে দিত। যখন সন্থাসী রোগাঁদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শন্ধতান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীয়া আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে জনৈক ইসরাঈলী সরদারের পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রম্ভ করে সন্থাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সন্থাসীর মন্দিরে পৌছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যক্তিচারে লিপ্ত করতেও কামিয়াব হয়ে পেল। এর ফলে বালিকা অন্তঃসন্থা হয়ে পেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শন্ধতান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শন্মতান নিজেই ব্যক্তিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সন্থাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সন্থাসীকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শন্ধতান সন্থাসীর কাছে যেয়ে বললঃ এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজ্বদা

কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। সন্নাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিজদা করল। তখন শয়তান পরিষ্কার বলে দিলঃ আমি তোমাকে কুফরীতে লিম্ত করার জন্যই এসব অপকৌশল অবলম্বন করেছিল্যে। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না। তফ্সীরে কুরত্বী ও মাযহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বণিত হয়েছে।

يُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتُ لِغُ وَاتَّقُوا الله وإنَّ اللهُ خَبِنُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُر الله فَأَنْسُهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَأُولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوْهِ اَصَحٰبُ النَّارِ وَاصَحٰبُ الْجَنَّاةِ ، اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآيِزُونَ ۞ لَوْ ٱنْزَلْنَا لَهُذَا الْقُرَاٰنَ عَلَاجَهَلِ لَّرَائِيَّهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشْبَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَالُّهُ مَ يَتَغَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِمُ الْغَذِبِ وَ الشُّهَادُّةِ ، هُوَ الزُّحْمَٰنُ الْرَّحِيْمُ ۞ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ إِلَّا هُوَ، ٱلْمَاكُ الْقُدُّ وْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ سُيْحِنَ اللهِ عَبّا يُشْرِكُونَ @هُوَ اللهُ الْحَالِقُ الْبِارِيُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَ سُمَا أُ الْحُسْنَى دينيَّةُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ العزيز الحكيم

(১৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আলাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিভা করা। আলাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আলাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আলাহ্কে জুলে গেছে। ফলে আলাহ্ তাদেরকে আঅবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। (২০) জাহালামের অধিবাসী এবং জালাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জালাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আলাহ্র ডয়ে বিদীর্ণ হয়ে পেছে। আমি এসব দৃণ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আলাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা (২৩) তিনিই আলাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমান্ত মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপন্তাদাতা, আল্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপাশ্বিত, মাহাস্থানীল। তারা যাকে অংশীদার করে, আলাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আলাহ্, প্রতার্য, উভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নডোমগুলে ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই তার পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রভাময়।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! (অবাধ্যদের পরিপাম তোমরা ওনলে, অতএব) তোমরা আলাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জনা সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে ব্রতী হওয়া ষা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আলাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আছার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আলাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা ষা কর, নিশ্চয় আলাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শান্তির আশংকা আছে। প্রথমে ব্যাপার কর কর্ম শান্তির আশংকা

बवर विजोब الله अश कर्म जम्मार्क बवर बत देनिए राष्ट्र (خَبِيْرُ بُهَا تَعْمِلُونَ

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন করে না—আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মজালা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বৃদ্ধি-বিবেকের এমন শলু হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বৃঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শান্তি ভোগ করবে। উপরোল্লিখিত আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জালাতের অধিবাসী এবং এক দল জাহালামের অধিবাসী) জাহালামের অধিবাসী ও জালাতের অধিবাসী সমান নয়, (বরং) যারা জালাতের অধিবাসী তারাই সফলকাম। (পক্লান্তরে জাহালামীরা অকৃতকার্য, ষেমন

জাহারাজানা যায়। জতএব তোমাদের জারাতের অধিবাসী হওয়া উচিত—জাহারামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়. তা এমন যে) যদি আমি এই কোরজান পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেয়াল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম ) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্র ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমনি প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অভএব সৎ কর্ম অর্জন ও গাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত, ষাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দারা প্রভাবাদিবত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃচ্তা অজিত হয় )। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আলাহ্ তা'আলার ওণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাম্মা অন্তরে বন্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছেঃ) তিনিই আলাহ্ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই;তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ ওরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনশ্চ বলা হচ্ছেঃ) তিনিই আক্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই , তিনি বাদশাহ, ( সকল দোষ থেকে ) পবিত্র, মুক্ত, ( অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ডবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ডয়ের বিষয় থেকে) নিরাপভাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আত্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদ্ও দূর করেন ) পরাক্রান্ত, প্রতাপাণ্বিত, মাহাত্মণীল 🕒 মানুষ যে শিরক করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিল্ল। তিনিই (সত্য) আল্লাহ, সভটা, সঠিক উভাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুষায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম ওণাবলীর পরিচায়ক)। নভোমওলে ও ভূমগুলে যা কিছু আছে সবই ( কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে ) তাঁর পবিব্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রভাময়। (সূতরাং এমন মহান সভার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

#### আনুৰ্বিক ভাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে গুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শান্তি বর্ণনা করার পর স্রার শেষ পর্যন্ত মুশিমনদেরকে হাঁশিয়ারি ও সৎ কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ الْتَنْظُرْنَفْسٌ: निर्मन खारह। वन रुखारह

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এক আয়াতে কিয়ামত বোঝাতে গিয়ে

• শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইইকাল পরকালের মুকাবিলায় স্থয় ও সংক্রিণ্ড অর্থাৎ এক দিনের সমান।
হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ
ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমওল
ও ভূমওল স্টিট থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা
সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

দিতীয় ইঙ্গিত এই ষে, কিয়ামত সুনিশ্চিত। যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবতী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবতী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবতী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিষের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্তি কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপিত। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবতীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ তাই কারেম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরুল হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কব্রজগতে যার অপর নাম বরষখ, এটা দুনিয়ার 'ওয়েটিং রুম' (বিল্রামাগার) সদৃশ। 'ওয়েটিং রুম' কার্স্ট রুলা থেকে নিয়ে থার্ড রুলাসের য়ায়ীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিল্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আরাহ্ তা'আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁ–ধাঁর রূপ দিয়ে রেখছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিভানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিয়পণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মৃত্রেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির মুরে হাদেয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবনী একে নিতা নৈমিন্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই ষে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী, এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দিতীয় প্ৰণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলাহ্ তা'আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন মে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সমল প্রেরণ করেছ, তা ভেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল মে, মানুষের আসল বাসস্থান হল্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অনন্তকাল অবস্থান করার জন্য এখান থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বলা বাহল্য, এখান থেকে দুনিয়ার আসবাববপর, ধনদৌলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আয়াহ্র পথে ও আয়াহ্র আদেশ পালনে বায় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে ( স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

বাজি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর বিশ্রী বিকাটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সন্ভাব্য কারণ তাকসীরের সার-সংক্রেপে বণিত হয়েছে।

www.almodina.com

আছভোলা হয়ে পেছে। ফলে ভাল-মন্দের ভান হারিয়ে ফেলেছে।

আন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুযের ন্যায় জানবৃদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহান্থোর সামনে
নত—বরং ছিমবিদ্মি হয়ে ষেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুলি ও স্বার্থপরতায় লিণ্ড হয়ে
তার বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবাণিবত হয় না। অতএব
এটা যেন এক কান্ধনিক দৃল্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেন্ট কেন্ট
বলেন ঃ পাহাড়, রক্ষ, ইত্যাদি বস্তর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই
এটা কান্ধনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃল্টান্ত।——(মাহহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহান্ত্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববাধক ওণ উল্লেখ করে সুরা সমাণত করা হয়েছে।

ও উপস্থিত-অনুপশ্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন। এমনি সভা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মৃত্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। এই শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহাত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ্ ও রসূলে বিহাসী। আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

مرم و الْمَهْيُمِنِ —এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) তাই বলেছেন।—( মাষহারী , কামুস )

কাতাদাহ্ (র) তাই বলেছেন।—( মাষহারী , কামূস )

অতাপশালী মহান। এই শব্দটি শুন্ন থেকেও উভূত হতে পারে,
যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে
পরি বাঁধা হয়, তাকে ই শুন্ন বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও
অকেজো বন্তর সংক্রারক।—( মাষহারী )

প্রত্যু ও শ্রে ওছ্ত, যার অর্থ বড়ছ, প্রত্যেক বড়ছ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নিদিন্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ ও পোনাহ্। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ছ দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ্র বিশেষ ওণে শরীক হওয়াল্ল দাবী। তাই এটা আল্লাহ্র জন্য পূর্ণছের ওণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।

তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদকেন এক বন্ত অপর বন্ত থেকে পৃথক ও বতত্ত হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীছ সকল সৃষ্ট বন্ত বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্ট বন্তর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরু-ষের চেহারায় এমন স্থাতত্ত্ব্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমার আলাহ্ তা'আলারই অপার শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ছ যেমন আলাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমার তাঁরই ভণ, তেমনি চিন্ত ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আলাহ্ তা'আলার বিশেষ ভণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

তির্মিষীর এক হাদীসে স্বগুলোই উদ্ধিত হয়েছে।

অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়; কেননা, সমগ্র সুল্ট জগৎ ও তার অন্তনিহিত কারিগরি এবং আকার-আঞ্চতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহনিশ স্রল্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উজির মাধ্যমে তসবীহ্ পঠিও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বন্তই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জান-বৃদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রল্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতভ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বন্তর সত্যিকার তসবীহ্ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনিনা। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

সূরা হাশরের সর্বশেষ জারাতসমূহের উপকারিতা ও কর্ন্যাণ ঃ তিরমিষীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বণিত রেওয়ায়েতে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اُوُنَ بِا لِلّٰهِ السَّهِعُ الْعَلَيْمِ مِنَ الشَّهُطَا بِي الْرَجْمُ اللهُ ال

### धंज्यंको। है) १ . मूझा सूस्र छाहिना

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৩ আয়াত, ২ রুকৃ

## بِنسيم اللهِ الرَّحِمُ إِنَّ الرَّحِيْمِ

يَاكِيُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَّوْذُوا عَدُوْى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِياء ثُلْقُوْنَ لَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفُرُوا بِمَا جُازِكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ، يُغْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللهِ رَيِّكُوْرِإِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِهَاءُ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ اليَّهِم بِالْمُودُةِ " وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَّا أَخْفَيْتُغُرُومًا أَعْلَنْتُغُو وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَّا يَ السِّينيل وإن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ اعْدَاءً وينسُطُوا الريكُمْ أَيْدِيهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالسُّوِّءِ وَوَذُوا لَوْ تَكُفُّ وَنَ ٥ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ ٱوْلَادُكُمُ ۚ يَوْمِ الْقِلْمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْدٌ ⊙ قُلُ كَانَتُ لَكُوْالسَوَةُ حَسَنَةً فِي إِبْرَهِنِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إِذْقَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَزَّوُا مِنْكُمْ وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللهِ زَكَفَرْنِا بِكُمْ وَبُدًا بَنِنَنَا وَبُنِينَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبُدًا حَتَّى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيْمُ لِإِبْنِهِ لَاَسْتَغْفِرَتَّ لَكُ وَمَّا أَمْدَكُ لَكُ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءً ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَرُبُّنَا لَا تُجْعَلْنَا فِثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلْنَا رَبُّنَا،

# إِنْكَا نْتَالْعَنِ يُزُالْحَكِيمُ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمُ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْبَوْمَ الْاخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَزِيُّ الْحَمِيدُ قَ

#### পর্ম করুণাময় ও অসীম দাতা আলাহ্র নামে ওরু

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শন্তুদেরকে বছুরূপে গ্রহণ করো না। ভোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রাস্ত্রকে ও ভোমাদেরকে বহিচ্চুত করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সম্ভুল্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা জামি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সৈ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফির হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আলাহ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সংগীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আরাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশাই তোমার জন্য ক্রমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য আরাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন । (৫) হে আমাদের পালনকর্তা । তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রভাময়। (৬) তোমরা যারা আলাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, खाबार विश्वतामा, अन्दर्भात यालिक।

#### তক্ষ সীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ। তোমরা আমার ও তোমাদের শরু দেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। ( অর্থাৎ আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারও করো না)। তোমরা তো তাদের প্রতি বৃদ্ধুত্বর বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে'তা অস্বীকার করে।

( এতে বোঝা যায় যে, তারা আলাহ্র শলু )। তারা রাসূল (সা)-কে ও তোমাদেরকে বহিচ্চৃত ব্দরে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। ( এতে বোঝা ষায় যে, তারা কেবল আলাহ্রই শলু নয়—তোমাদেরও শলু। মোটকথা, এদের সাথে বলুছ করো না )। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুশ্টি লাভের জন্য ( নিজেদের ঘর–বাড়ী থেকে) বের হয়ে থাক, তবে ( কাফিরদের বন্ধুছের জন্য যার সারমর্ম কাফিরদের সন্তুপ্টি অর্জন করা এবং যা আল্লাহ্র সন্তুপ্টি ও তাঁর উপযুক্ত কাজকর্মের পরি-পছী ) কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্বের কথাবার্তা বলছ ? (অর্থাৎ প্রথমত বন্ধুছই মন্দ, এরপর পোপন বার্তা প্রেরণ করা যা বিশেষ সম্পর্কের পরিচায়ক, তা আরও মন্দ )। অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। ( অর্থাৎ উপরোজ বাধা-সমূহের অনুরাপ 'আমি সব জানি' এটাও তাদের বন্ধুছের পথে বাধা হওয়া উচিত। অতঃপর এর জন্য শান্তিবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে, সে সর্রূপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (আর বিচ্যুতদের পরিণাম তো জানাই আছে। তারা তো তোমাদের এমন শন্ত্র যে ) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা ( তৎক্ষপাৎ) শন্ত্রতা প্রকাশ করতে থাকে এবং ( সেই শন্ত্রুতা প্রকাশ এই যে, ) মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করে (এটা পাথিব ক্ষতি ) এবং (ধর্মীয় ক্ষতি এই যে,) এরা চায় যে, তোমরা কাফিরই হয়ে যাও। (সুতরাং এরূপ লোক বন্ধুছের যোগ্য নয়। বন্ধুছের ব্যাপারে যদি তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিরাপতার কথা চিত্তা কর, তবে খুব বুঝে নাও,) তোমাদের অজন-পরিজন ও সম্ভান-সম্ভতি কিয়ামতের দিন তোমাদের ( কোন) উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের মধ্যে কয়সালা করবেন। তোমরা যা কর , আলাহ্ তা দেখেন। [ সুতরাং প্রভ্যেক কর্মের সঠিক ক্ষয়সালা করবেন। তোমাদের কর্ম শান্তির কারণ হলে সন্তান-সন্ততি ও আন্দীয়-স্বজন এই শান্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। এমতাবদ্বায় তাদের খাতিরে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা খুবই গহিত কাজ। এ থেকে আরও স্পত্টরূপে জানা যায় যে, ধনসম্পদ খাতির করার যোগ্য নয়। অতঃপর উল্লিখিত আদেশ পালনে উদুদ্ধ করার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার অবতারণা করা হচ্ছে : ] তোমাদের জন্য ইবরাহীম (আ) ও তাঁর ( ঈমান ও আনুগত্যে) সমমনাদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। [ অর্থাৎ এ ব্যাপারে কাফিরদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, যেরূপ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর অনুসারিগণ করেছেন]। তারা (বিভিন্ন সময়ে ) তাদের সম্প্রদায়কে বনেছিল ঃ তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। [ 'বিভিন্ন সময়ে' বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন প্রথমবার সম্পুদায়কে একথা বলেছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এরপর যে-ই তাঁর অনুসরণ করেছে, সে-ই কাষ্কিরদের সাথে কথায় ও কাজে সম্পর্কছেদ করেছে। অতঃপর এই সম্পর্কছেদের রূপরেখা বর্ণনা করা হচ্ছে : ] আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ কাফির ও তাদের উপাস্যদেরকে) মানি না (অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস ও উপাস্যদের ইবাদত মানি না। এরপর লেনদেন ও ব্যবহারের দিক দিয়ে সম্পর্কছেদ এই যে) আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে চিরন্তন শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে (কেননা, শত্রুতার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাসগত বিরোধ। এখন এটা বেশী ফুটে উঠার কারণে শন্তুতাও ফুটে উঠেছে। এই শরুতা চিরকাল থাকবে ) যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর।

[মোটকথা, ইবরাহীম (আ) ও জাঁর অনুসারিগণ কাফিরদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কছেদ করনেন ]। কিন্ত ইবরাহীম (আ)-এর উজি তাঁর পিতার উদ্দেশে, ( এই আদর্শের ব্যতিক্রম। ঞ্জে বাহ্যত কাষ্ণিরদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বোঝা যান্ছিল )। তিনি বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্য (ক্রমা প্রার্থনার বেশী) আল্লা-হ্র কাছে আমার কিছু করার নেই। [ অর্থাৎ দোয়া কবুল করাতে পারি না অথবা বিশ্বাস ছাপুন না করা সন্ত্বেও তোমাকে আষাব থেকে রক্ষা করব, তা পারি না। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আ) এর এতটুকু কথার অর্থ কেউ কেউ এরূপ বুঝে নিয়েছে যে, এটা ক্ষমা প্রার্থনাই। অথচ এখানে ক্রমা প্রার্থনার অর্থ অন্যরূপ। অর্থাৎ পিতার জন্য এরূপ দোয়া করা যে, সে বিশ্বাস স্থাপন করে ক্ষমার যোগ্য হয়ে থাকে। সবাই এরাপ করতে পারে। বাস্তবে এটা সম্পর্ক-ছেদের পরিপন্থী নয়। কিন্ত দৃশাত এতে সম্পর্ক স্থাপন ও ক্ষমা প্রার্থনার অর্থ থাকায় একে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের সাধে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা বণিত হল। অতঃপর আলাহ্র কাছে দোয়ার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করে তিনি এ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে আরম করলেন : ] হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা (কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদ.ও শন্ত্রতা ঘোষণা করার ব্যাপারে) আপনার উপর ভরুসা করেছি এবং (আপনিই আমাদেরকে সকল বিপদাপদ ও শন্তুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে) আপনার দিকেই মুখ করেছি। (আমাদের বিশ্বাস এই যে) আপনারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং এই বিশ্বাসের কারণে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাঞ্চিরদের সাথে সম্পর্কছেদ করেছি। **এতে কোন পাথিব দ্বার্থ নেই। হে আমাদের পাল্ননকর্তা। আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র করবেন না। (অর্থাৎ এই সম্পর্কছেদের কারণে কাফিররা যেন আমাদের** উপর জুলুম করতে না পারে )। হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের পাপ মার্জনা করুন। মিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রভাময়। তোমাদের জন্য অর্থাৎ যারা আলাহ্র ( অর্থাৎ আলাহ্র কাছে যাওয়ার) এবং কিয়ামতের ( আগমনের ) বিশ্বাস রাখে, তাদের জনা তাঁদের মধ্যে [ অর্থা**ৎ ইবরাহীম (জা) ও তাঁর জনুসারীদের মধ্যে ]** উত্তম আদর্শ রয়েছে। যে বাজি (এই আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে তার নিজের ক্ষতি করে, কেনুনা) **আলাহ্ বেপরোয়া ( এবং পূর্ণতাণ্ডণে গুণান্বিত হওয়ার** কারণে ) প্রশংসার্হ।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এই সূরার গুরুভাগে কাফির ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুষ্ট । তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বণিত আছে বে, বদর যুক্ষের পর মন্ধা বিজয়ের পূর্বে মন্ধার সারা নাশনী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রস্লুলাহ্ (সা) তাকে জিজাসা করেন । তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল । না। আবার জিজাসা করা হল । তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রস্লুলাহ্ (সা) বললেন । তা হলে কি উদ্দেশ্যে

আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মন্ধার সন্ধান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মন্ধার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। কলে আআর জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়েও অভাবগুল্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রস্লুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ তুমি মন্ধার পেশাদার গায়িকা। মন্ধার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুক্ধ হয়ে টাকা-পয়সার রিল্ট বর্ষণ করে? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ভারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রস্লুল্লাহ্ (সা) আবদুল মুন্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে, সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিক্রদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মন্ধার কাফিররা হদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভল করেছিল এবং রসূলুলাহ্ (সা) কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছায়পোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাক্তে মন্ধাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোকা এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রা)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশাভূত এবং মন্ধায় এসে বসবাস অবলঘন করেছিলেন। মন্ধায় তাঁর ঘগোল্ল বলতে কেউ ছিল না। মন্ধায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্ধানগণও মন্ধায় ছিল। রস্লুলাহ্ (সা) ও অনেক সাহাবীর হিজনরতের পর মন্ধায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উন্তাক্ত করেত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-য়জন মন্ধায় ছিল, তাঁদের সন্ধান-সন্ধতিরা কোন-রূপে নির্রাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্ধান-সন্ধতিকে শন্তুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মন্ধাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্ধানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মন্ধা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দিই যে, রস্লুল্লাহ্ (সা) তোমা-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলেপেলেদের হিফা-যত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপদ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুরাহ্ (সা)-কে আরাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিরে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এ সময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে পেছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) আলাকে, আবৃ মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন ঃ অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদাবন কর। তোমরা তাকে রওয়ায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মলাবাসীদের

নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়ার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিমে আস। হ্যরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত শুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রস্লুল্লাহ্ (সা) যে ছানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে ছানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম, পত্রটি বের কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম, রস্লুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ দ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম ঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত করে দেব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভেতর থেকে পর বের করে দিল। আমরা পর নিয়ে রস্লুরাহ্ (সা)-র কাছে চলে এলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনা ওনা মারই ক্লোধে অগ্নি-. শর্মা হয়ে রস্লুরাহ্ (সা)-র কাছে আর্য করলেন: এই ব্যক্তি আর্মাহ্, তাঁর রাসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথা কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গদান উড়িয়ে দেব।

রসূলুলাহ্ (সা) হাতেবকে ডেকে এনে জিজাসা করলেন ঃ তোমাকে এই কাও করতে কিসে উদুদ্ধ করল ? হাতেব আরম করলেনঃ ইয়া রাসূলালাহ্ ! আমার সমানে এখনও কোন তফাত হয়নি। বাাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মলাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি বাতীত অন্য কোন মুহাজির এরাপ নেই, যার স্বগোল্লের লোক মলার বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোল্লীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফায়ত করে।

রসূলুলাহ্ (সা) হাতেবের জবানবন্দি শুনে বললেন । সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত উমর (রা) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরার্ত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুলাহ্ (সা) বললেন । সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয় ? আলাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্য জালাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত উমর (রা) অশুনবিগলিত কঠে আরয় করলেন । আলাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে কাসীর) কোন কোন রেওয়ায়েতে হাতেবের এই উজিও বণিত আছে যে, আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য করিন। কেননা, আমার দৃচ্ বিশ্বাস ছিল যে, রস্লুলাহ্ (সা)-ই বিজয়ী হবেন। মঞ্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুম্তাহিনার স্তক্ষভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে উপরোক্ত ঘটনার জন্য হঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমান-দের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

हैं عَوْنَ الْهُوْدَ وَ الْهُوْدَ وَا

শন্ত্রকে বন্ধু রাপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুছের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উলিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের পন্ধ কাফিরদের কাছে লিখা বন্ধুছের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে 'কাফির' শব্দ বাদ দিয়ে 'আমার শন্ত্রু ও তোমাদের শন্ত্রু' বলে প্রথমত এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্র শন্ত্রুর কাছে বন্ধুছ আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। দিতীয়ত এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফির যে পর্যন্ত কাফির থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্র দুশমন। অতএব যে মুসলমান আল্লাহ্র মহকতে দাবী করে, তার সাথে কাফিরের বন্ধুছ কিরাপে সম্ভবপর ?

হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুষ্ণর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিষ্ণার করেছে। এই বহিষ্ণারের কারণ কোন পার্থিব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুন্মিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তার পরিবার-পরিজনের হিষ্ণায়ত করবে। তার এই ধারণা ছাত্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আলাহ্ না কর্মন, তোমাদের ঈমান বিলুশ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুছের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আলাহ্র জন্য ও তাঁর সন্তপ্টি অর্জনের জন্য ছিল, তবে আলাহ্র শন্তু কাফিরদের কাছে এই আশা কিরাপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে ?

এতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফিরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা বেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন ; যেমন উল্লিখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রস্কুকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের وَدُّ وَا لُوْ تَكُفُّرُ وَنَ

হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিগ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তল্ট হবে না।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের আস্থীয়তা ও তোমাদের সন্থান-সন্থতি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন এসব সম্পর্ক ছিম করে দেবেন। সন্থানরা পিতামাতার কাছ থেকে ও পিতামাতারা সন্থানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওযর শশুন করা হয়েছে যে, যে সন্থানদের মহক্ষতে তুমি এ কাজ করেছিলে, মনে রেশ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্কছেদের সমর্থনে হ্যরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত ভাতিগোচী মুশরিক ছিল। তিনি স্বার সাথে তথু সম্পর্কছেদেই নয়—শত্তাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্তার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

अर्यस खाझाल حَتَّى تُوْمِنُواْ بِا للهِ وَحُدَّ لا अरक قَدْ كَا نَتْ لَكُمْ أُ سُوَةً

#### তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জওয়াব ঃ উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুলত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারত ষে, মুশরিক পিতামাতা ও আখীয়-সঞ্জনের জন্যও মাগক্ষিরাতের দোয়া করা ইবরাহিমী আদর্শের অন্তর্ভু জ এবং এটা জায়েষ হওয়া উচিত। তাই ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্য সব বিষয়ে ইবরাহিমী আদর্শের অনুসরণ জক্ষরী কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের

जना जाताय नहा। (ये विक्रेने प्रें में क्रिके प्रें में वाहाराज्य मर्स जारे।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওযর সূরা তওবায় বণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জনা মাগ-ফিরাতের দোয়া নিষেধাভার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বণবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহ্র দুশমন, তখন এ বিষয় থেকে নিজের বিমুখতা ছোষণা করলেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আ) যে পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপত্মী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে — এই ধারণার বশবতাঁ হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যথন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরপ করা এখনও জায়েষ। কোন কাফির সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে য়ে, সে মুসলমান, তবে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী) তফসীরের সারসংক্রেপে এই ব্যাখ্যাই জবলধিত হয়েছে।

عَسَى اللهُ أَن يَّجْعَلَ بَنِيكُمْ وَبَئِنَ الَّذِينَ عَادُنِيمُ مِّنْهُمْ مُودَّةً وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

# ظَهَرُوْا عَلَى الْحَرَاجِكُمْ أَنْ تُولُوْهُمْ ، وَمَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِدِكَ فَلَهُمْ فَأُولِدِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞

(৭) যারা তোমাদের শদু, আলাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সভবত বদুত্ব স্থিত করে দেবেন। আলাহ্ সবই করতে পারেন এবং আলাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৮) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিছ্ত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আলাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চর আলাহ্ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (৯) আলাহ্ কেবল তাদের সাথে বদ্ধুত্ব করেতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিছ্ত করেছে এবং বহিছারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বদ্ধুত্ব করে তারাই ভালিম।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ষেহেতু কাষ্টিরদের শন্তুতার কথা ওনে মুসলমানরা চিন্তাদ্বিত হতে পারত এবং সম্পর্কছেদের কারণে স্বভাবত তাদের মনে দুঃখ লাগতে পারত, তাই সুসংবাদের ভঙ্গিতে অতঃপর ভবিষ্যদাপী করা হচ্ছে যে) যারা তোমাদের শন্তু, সম্ভবত (অর্থাৎ ওয়াদা এই যে) আলাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব করে দেবেন ( যদিও কিছু সংখ্য-কের সাথে অর্থাৎ তাদেরকে মুসলমান করে দেবেন। ফাল শন্তুতা বন্ধুছে পর্যবসিত হয়ে যাবে)। এবং (একে অসম্ভব মনে করো না। কেননা) আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্কছেদ চিরকালের জন্য হলেও তা আদিস্ট বিষয় হওয়ার কারণে অবশ্য পালনীয় ছিল। কিন্তু যখন তা বন্ধকালের জন্য এবং মুসলমান হওয়ার ফলে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তখন চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পর্যন্ত কেউ যদি এই আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে এবং পরে তওবা করে থাকে তবে ) আল্লাহ্ ক্ষমানীল, করুণাময়। ( এ পর্যন্ত সম্পর্কছেদের আদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতঃপর অনুগ্রহমূলক সম্পর্ক রাখার বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি। (এখানে যিদ্মী অথবা শাভি চুক্তিতে আবদ্ধ কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ জায়েষ। অবশ্য ন্যায় ও সুবিচারের জন্য যিশ্মী ও চুজিতে আবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এটা প্রত্যেক কাফির এমনকি জন্ত-জানোয়ারের সাথেও ওয়াজিব। কিন্তু আয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ বলে অনুগ্রহমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে। ভাই বিশেষভাবে যিশ্মী ও চুক্তিতে আবদ্ধ কাঞ্চিরের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন। (অবশ্য)

আলাহ্ তা'আলা কেবল তাদের সাথে বন্ধুড় (ও অনুগ্রহ) করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, (কার্যক্ষেরে অথবা ইচ্ছার মাধ্যমে) তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিদ্ধৃত করেছে এবং (বহিদ্ধৃত না করলেও) বহিদ্ধার-কার্যে (বহিদ্ধারকারীদেরকে) সাহায্য করেছে। অর্থাৎ তাদের সাথে শরীক রয়েছে, কার্যত কিংবা বহিদ্ধার করার ইচ্ছার মাধ্যমে। যেসব কার্ফিরের সাথে মুসলমানদের শান্তিচুন্তিত অথবা বশ্যতা খীকারের বন্ধন ছিল না, তারা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সাথে অনুগ্রহ্মালক কারবার জায়েয় নয়, (বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই কাম্য)। যারা তাদের সাথে বন্ধুড় (অর্থাৎ অনুগ্রহমূলক ব্যবহার) করবে, তারাই পার্সিষ্ঠ।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজা বণিত হয়েছে; যদিও সেই কাফির আত্মীয়তার খুবই নিকটবর্তী হয়। সাহাব্যারে কিরাম আলাহ্ তা'আলা ও তাঁর রস্লের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের খাহেশ ও আত্মীয়-স্থানের পরোয়া করতেন না। তাঁরা এই নিষেধাজাও বাস্তবায়িত করলেন। ফলে দেখা গেল যে, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কহেদ করেছে। বলা বাহল্য, মানবপ্রকৃতি ও স্থভাবের জন্য এ কাজ সহজ ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলা এই সংকটকে অতিসম্বর ক্রার আত্মাসবাণী শুনিয়েছেন।

কোন কোন হাদীসে আছে, আলাহ্র কোন বাদ্যা যখন আলাহ্র সন্তণ্টি লাভের জন্য নিজের কোন প্রিয় বস্তকে বিসর্জন দেয়, তখন প্রায়ই আলাহ্ তা'আলা সেই বস্তকেই হালাল করে তার কাছে পৌছিয়ে দেন এবং অনেক সময় এর চাইতেও উভম বস্তু প্রদান করেন।

আলোচ্য আরাতসমূহে আরাহ্ তা'আলা ইনিত করেছেন যে, আজ যারা কাঞ্চির, ফলে তারা তোমাদের শন্ত্র ও তোমরা তাদের শন্ত্র, সত্বরই হয়তো আরাহ্ তা'আলা এই শন্ত্রতাকে বন্ধুছে পর্যবসিত করে দেবেন অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের তওফীক দিয়ে তোমাদের পার-স্পরিক সুসম্পর্ককে নতুন ভিত্তির উপর প্রতিশ্ঠিত করে দেবেন। এই ভবিষ্যালালী মন্ধাবিজয়ের সময় বাস্তব রাপ লাভ করে। ফলে নিহতদের বাদ দিয়ে অবশিশ্ট সকল কাফির মুসলমান হয়ে যায়।—(মায়হারী) কোরআন পাকের এক আয়াতে এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা

হয়েছে : يَدْ خُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ٱ فُوا جُا जर्खाए । जर्बार प्रता प्रता जाजाव्त

বুখারী ও মসনদে আহ্মদের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমা (রা)-র জননী হযরত আবৃ বকর সিদ্দীক (রা)-এর স্ত্রী কবীলা হদায়বিয়া সঞ্জির পর কাঞ্চির অবস্থায় মক্সা থেকে মদীনায় পৌছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু উপটৌক্নও সাঞ্চেনিয়ে যান। কিছু হ্যরত আসমা (রা) সেই উপটৌক্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রস্কুলাহ্ (সা)-র কাছে জিল্পাসা করেলনঃ আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন,

কিন্ত তিনি কাঞ্চির। আমি তাঁর সাথে কিরাপ ব্যবহার করব? রস্লুব্রাহ্ (সা) বললেনঃ
জননীর সাথে সম্বাবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হ্যরত আসমা (রা)-র জননী কবীলাকে হ্যরত আবৃ বকর (রা) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। হ্যরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হ্যরত আবৃ বকর (রা)-এর অপর স্ত্রী উল্মে রোমানের গর্ভজাত ছিলেন। উল্মে রোমান মুসলমান হয়ে য়ান।——( ইবনে কাসীর, মাযহারী )

ষেসব কাফির মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকৈ দেশ থেকে বহিফারেও অংশগ্রহণ করেনি, আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্যবহার করার ও ইনসাফ
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেও জরুরী।
এতে যিশুমী কাফির, চুজিতে আবদ্ধ কাফির এবং শন্তু কাফির সবই সমান বরং ইসলামে
জন্ত-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব অর্থাৎ তাদের গৃঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা
চাপানো যাবে না এবং ঘাস-পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

মাস'জালা ঃ এই আয়াত দারা প্রমাণিত হয় যে, নঞ্চল দান-খয়রাত যিভ্যী ও চুক্তি-বদ্ধ কাফিরকেও দেওয়া যায়। কেবল শন্তুদেশের কাফিরকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

সব কাঞ্চিরের বর্ণনা আছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকে এবং মুসলমানদেরকৈ বদেশ থেকে বহিছারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে বল্লুছ করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ-কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি, বরং ওধু আন্তরিক বল্লুছ ও বল্লুছপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শলুদের সাথেই নয়; বরং যিশ্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহারীতে মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাঞ্চিরদের সাথে ন্যায় ও স্বিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এ থেকে বোঝা সেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শলুদের সাথেও জায়েষ। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিন্তিতে এর জন্য শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরাপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকরে জায়েষ নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যে-কের সাথে সর্বাবহার জরুরী ও ওয়াজিব।

لْأَلَّهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ دُوَاتُوْهُمْ مَّنَّا أَنْفَقُوا د حُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذًا ۗ ويُخَكُمُ بُنِينًاكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيمٌ ٥ وَ كَى الْكُفَّارِ فَعَا قَائِتُمْ فَنَا تُواا الكُفَّارُمِنُ أَصْحِبِ الْقُبُورِي خَ

<sup>(</sup>১০) হে মু'মিনগণ। যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে। আলাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্য হালাল নয়। কাফিররা বা বায় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মেহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা বায় করেছে, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা বায় করেছে। এটা আলাহ্র বিধান , তিনি তোমাদের মধ্যে কয়সালা করেন। আলাহ্ সর্বজ, প্রভাময়। (১১) তোমাদের স্তীদের মধ্যে যদিকেউ হাতছাড়া হয়ে কাফির্দের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের দ্বী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের বায়কৃত অর্থের সম্পরিমাণ জর্ম প্রদান কর এবং আলাহকে ভয় কর, বায়

প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা বখন আগনার কাছে এসে আনুসত্যের শপথ করে যে, তারা আলাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যক্তিচার করবে না, তাদের সভানদেরকে হত্যা করবে না, ভারজ সভানকে আমীর ঔরস থেকে আগন গর্ভভাত সভান বলে মিখ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আগনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুসত্য প্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আলাহ্র কাছে ক্রমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চর আলাহ্ ক্রমাশীল, অত্যন্ত দরালু। (১৬) হে মু'মিনলগ। আলাহ্ যে জাতির প্রতি রুল্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কর্মন্থ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেছে।

শানে-নুকুলের ঘটনা ঃ আলোচ্য আরাতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ হদায়-বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কষ্ক । সূরা ফাত্হ-এর গুরুতে এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির ষেসব শর্ত ছিল, তল্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাফিরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। পরস্ত কাফিরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাফিরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাফির আজীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্তিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজার ফলে সন্ধিপত্তের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বণিত হয়েছে, যায়া প্রথমে মুসলমানদের সাথে বিবাহিতা ছিল । কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিন্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

#### তফসীরের সার–সংক্ষেপ

মুনিনগণ। যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা (দারুল-হরব থেকে) হিজরত করে আগমন করে, [দারুল-ইসলাম মদীনার আসুক কিংবা দারুল-ইসলামের পর্যায়ভুক্ত হদায়বিরার সেনা ছাউনিতে আসুক—(হিদায়া)] তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও (ষে, সতি্যিই মুসলমান কিনা। পরবর্তী দুলি আরাতে এই পরীক্ষার পদতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বাহ্যিক পরীক্ষাকেই যথেক্ট মনে কর। কেননা) তাদের (সত্যিকার) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক্ত অবস্থা আলেন। (তোমরা প্রকৃত অবস্থা জানতেই পার না)। যদি ভোমরা (এই পরীক্ষার আলোকে) জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফ্রিরদের কাছে ক্ষেরত পাঠিও না। (কেননা) তারা কাফ্রিরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফ্রিররা তাদের জন্য হালাল নয়। (কারণ, মুসলমান নারীর বিবাহ কাফ্রির

পুরুষের সাথে কোন অবস্থাতেই বজায় থাকে না। এমতাবস্থায়)কাঞ্চিররা (মোহরানা বাবদ তাদের পেছনে ) যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। (মুসলমানগণ) তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখো না। ( অর্থাৎ তোমাদের যেসব স্ত্রী শলুদেশে কাঞ্চির অবস্থায় রয়ে পেছে, তোমাদের সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তাদের সম্পর্কের কোন চিহ্ন বাকী আছে বলে মনে করো না। এমতাবস্থায়) তোমরা (সেই নারীদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা (কাঞ্চিরদের কাছ থেকে) চেয়ে নাও এবং (এমনিভাবে) কাঞ্চিররাও চেয়ে নেবে যা (মোহরানা বাবদ) তারা ব্যয় করেছে। এটা (অর্থাৎ যা বলা হল) আল্লাহ্র বিধান। (এর অনুকরণ কর)। তিনি তোমাদের মধ্যে (এমনি উপযুক্ত ) ফয়সালা করেন। আলাহ্ সর্বভ, প্রভাময়। (তিনি ভান ও প্রক্তা অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান নির্ধারণ করেন)। যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাঞ্চি-রদের মধ্যে থেকে যাওয়ার কারণে (সম্পূর্ণই) তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় (অর্থাৎ তাকেও পাওয়া না যায়। এরপর কাফিরদেরকে) তোমাদের (পক্ষ থেকে মোহরানা দেওয়ার) সুযোগ হয় অর্থাৎ (কোন কাঞ্চিরের মোহরানা তোমাদের উপর পরিশোধযোগ্য হয় ) তবে (তোমরা সেই মোহরানা কাফিরকে দিও না, বরং) যেসব মুসলমানের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের (স্ত্রীদের উপর) ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ (সেই পরিশোধযোগ্য মোহ-রানা থেকে ) দিয়ে দাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ। (জরুরী বিধি-বিধানে রুটি করো না। অতঃপর বিশেষ সম্বোধনে ঈমান পরীক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) হে পয়গছর (সা)! মুসলমান নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপ্থ ব্দরে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যজিচার করবে না, তাদের সন্তান্দেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিখ্যা দাবী করবে না ( মূর্খতা যুগে ) কোন কোন নারী অপরের সন্তান এনে নিজ স্থামীর সন্তান বলে চালিয়ে দিত অথবা জারজ সন্তানকে স্থামীর ঔরসজাত সন্তান বলে দিত। এতে ব্যভিচারের গোনাহ্ তো আছেই; পর্ব অপরের সন্তানকে স্বামীর সন্তান দাবী করার পাপও আছে। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর শান্তিবাণী বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)। এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আলাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আলাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন এসব বিধানকৈ সত্য এবং অবশ্য পালনীয় মনে করার বিষয় প্রকাশ করে, তখন তাদেরকে মুসলমান মনে করুন। স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অতীত সব গোনাহ্ মাষ্ক হয়ে যায়, তবুও এখানে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ মাগফিরাতের লক্ষণ হাসিল করার জন্য অথবা এটা ঈমান কবুলের দোয়া, য**ন্ধা**রা মাগফিরাত হাসিল হয় )। মু'মিনগণ, আক্সাহ্ যাদের প্রতি রুক্ট, তোমরা তাদের সাথে (-ও) বন্ধুত্ব করো না। ( এখানে ইহদী জাতিকে

বোঝানো হয়েছে, যেমন সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে ঃ عُنْ لُعُنَّمُ اللَّهُ وَغُضْبُ عَلَيْهُ )

তারা পরকালের (কল্যাণ ও সওয়াবের) ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে; যেমন কবরছ কাফিররা (পরকালের সওয়াব ও কল্যাণ থেকে) নিরাশ হয়ে গেছে। [য় কাফির মারা যায়, সে পরকাল প্রত্যক্ষ করে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চিতরাপে জেনে নেয়। সে বুঝতে পারে য়ে, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। ইহুদীরা রস্লুলাহ্ (সা)-র নব্য়ত ও নবয়ত-বিরোধীদের কাফির হওয়ার বিষয়টি খুব জানত। কিন্তু লজ্জা ও বিরেষের কারণে তার অনুসরণ করত না। কাজেই তারাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত য়ে, তারা পরকালে মুক্তি পাবে না। অতএব তাদের সাথে বঙ্গুছ রাখা মোটেই জরুরী নয়। মদীনায় ইহুদীদের সংখ্যা বেশী ছিল এবং তারা দুল্টও ছিল খুব বেশী। তাই এখানে বিশেষভাবে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ]।

#### আনুষ্ঠিক জাতব্য বিষয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশেষপ ঃ সূরা ফাত্হ-তে হুদায়বিয়ার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে অবশেষে ময়ার কাফির ও রস্লুয়াহ্ (সা)-র মধ্যে একটি দশ বছর মেয়াদী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির কতিপয় শর্ত এমন ছিল যে, এতে কাফিরদের কাছে মুসলমানদের মাথা নত করা ও বাহ্যিক পরাজয় মেনে নেওয়ার ভাব পরিস্কুট ছিল। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা চাপা অসন্তোষ ও ক্লোভের ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্ত রস্লুয়াহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে অনুভব করছিলেন যে, এই ক্ষণস্থায়ী পরাজয় অবশেষে চিরস্থায়ী প্রকাশ্য বিজয়েরই পূর্বাভাস হবে। তাই তিনি শর্তগুলো মেনে নেন এবং সাহাবায়ে কিরাম ও অতঃপর আর উচ্চবাচ্য করেন নি।

এই শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই ষে, মক্কা থেকে কোন বান্তি মদীনায় চলে গেলে রসূলুরাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যত অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে চলে গেলে রসূলুরাহ্ (সা) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুলাহ্ (সা) যখন হদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন, তখন মুসলমানদের জন্য অগ্নিপরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তল্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রা)-এর। কোরাইশরা তাঁকে কারাক্ষম করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত, কিন্তু আমরা আমাদের একজন নির্যাতিত ভাইকে জালিমদের হাতে পুনরায় তুলে দেব—এটা কিরাপে সম্ভব ?

কিন্ত রস্লুছাহ্ (সা) চুজিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হিক্ষায়ত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদশা অন্তর্দৃশ্টি সম্বরই এই নির্যাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুজিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবৃ জন্দল (রা)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দৃঃখিত হয়ে থাককেন, কিন্ত চুজি পালনের খাতিরে তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাইদা বিনতে হারেস (রা) কাঞ্চির সায়কী ইবনে আনসারের পদ্মী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সায়কীর নাম মুসাফির মধ্যমুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হদায়-বিয়ায় রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্থীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুজিপরের কালি এখনও ভকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্কিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাক্ষিরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিক্ষ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে এ কথাও প্রমাণিত হয় য়ে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে পৌছে গেলে তাকে কাক্ষিরদের হাতে ফেরত দেওয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লিখিত সাঈদা অথবা হিজরতের সময় তার মুসলমানিত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেওয়ার কারণ এই য়ে, সে তার কাফ্রির স্থামীর জন্য হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হয়রত ইবনে আক্ষাস (রা) থেকে এই ঘটনা বণিত রয়েছে।

মোট কথা, উদ্ধিখিত আরাভসমূহ অবতরণের ফলে এ কথা স্পন্ট হয়ে উঠে যে, চুজিপরের উপরোজ শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটি ব্যাপক, কেবল পুরুষ-দের ক্ষেব্রে প্রহণীয়—নারীদের ক্ষেব্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে তথু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাফির যামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার প্রেছনে বায় করেছে, তা তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রস্লুলাহ্ (সা) চুজিপরে উল্লিখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুষায়ী সাঈদা (রা)-কে কাফিরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে ওতবা মলা থেকে রস্লুলাছ্ (সা)-র কাছে উপছিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ডিঙিতে তাকে ফেরত দানের দাবা জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নামিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমর ইবনে আস (রা)-এর ত্রী ছিলেন। স্থামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মলা থেকে পলায়ন করে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রস্লুলাহ্ (সা) শর্ত অনুযায়ী আম্মারা ও ওলীদ ল্লাভ্রমকে কেরত পাঠারে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেন নি। তিনি বললেনঃ এই শর্ত পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়। এর পরিধ্রেজিতে রস্লুলুলাহ্ (সা)-র সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও করেকজন নারীর ঘটনা রেওয়ারেতে বণিত আছে। বলা বাহল্য, এওলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবওলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সভাবনা রয়েছে। উল্লিখিত শর্ত থেকে নারীদের ব্যতিক্রম চুক্তি ভরের শামিল নর; বরং উভর পক্ষের সম্মতিক্রয়ে একটি শর্তের ব্যাখ্যা মার ঃ কুরতুবীর উল্লিখিত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্ত রস্লুরাহ্ (সা)-র মতে তাতে নারীরা শামিল ছিল না। তাই তিনি হদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রস্লুয়াহ্ (সা) শর্তটিকে ব্যাপক ভিত্তিতেই মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে নারীরাও শামিল ছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াত-সমূহ অবতরণের ফলে ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায় এবং রস্লুয়াহ্ (সা) তখনই কাফির-দেরকে অবহিত করে দেন যে, মহিলারা এই শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেমতে তিনি কোন নারীকে ফেরত পাঠান নি। এ থেকে বোঝা পেল যে, এটা চুক্তির বরখেলাফ কাজ ছিল না এবং চুক্তি খতম করে দেওয়াও ছিল না, বয়ং এফটি শর্তের ব্যাখ্যা ছিল মায়। রস্লুয়াহ্ (সা)—য় উদ্দেশ্য পূর্ব থেকেই এরাপ ছিল কিংবা আয়াত নামিল হওয়ার পর তিনি শর্ত-টিকে পুরুষদের ছেত্রে সীমিত রাখার জন্য প্রতিপক্ষকে বলে দিয়েছিলেন। স্বাবেছায় এই ব্যাখ্যার পরও চুক্তিপরাটি উভয় পক্ষ বহাল রাখে এবং দীর্ঘদিন পর্মন্ত তা বান্তব রাপ লাভ করতে থাকে। এই শান্তিচুক্তির ফলশুন্তিতেই রান্তাঘাট বিপদমুক্ত হয় এবং রস্লুয়াহ্ (সা) বিখের রাজনাবর্গের নামে পর লিখেন। এরই স্বাদে আবু সুফিয়ানের কাফিলা নিশ্চিতে সিরিয়া পর্যন্ত পৌছে। সেখানে সম্লাট হিয়াক্লিয়াস তাকে রাজদরবারে ডেকে রস্লুয়াহ্ (সা)—র অবস্থাদি জিভাসা করেন।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রস্লুলাহ্ (সা)-র দৃশ্টিতে ছিল কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফির ও মুসলমান-দের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরাপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এই ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা চুক্তি খতমকরণরাপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃশ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

आञ्चाराण्य উष्द्रमा এই य, नात्रीएत मूजलमान ও मूर्गिन दश्वाहें فين

সন্ধির শর্ত থেকে তাদের বাতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মলা থেকে মদীনায় আগমন-কারিণী নারীদের ক্ষেন্তে এরূপ সন্ধাবদাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন বাজির প্রেমে পড়ে অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহ্র কাছে এই শর্তের বাতিক্রমভূক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুষায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান

পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে । এত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার থবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোজি ও লক্ষণাদি দৃল্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্থামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পাথিব স্থার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি বরং একান্ডভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা ও সন্তল্টিলাভের জন্য আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুলাহ্ (সা) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্থামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্থামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিষীতে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বলা হয়েছেঃ নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগতোর শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বণিত হয়েছে অর্থাৎ اَدَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَا نَ يَبَا يَعْنَى — মুহাজির নারীরা রসূলু—য়াহ্ (সা)-র হাতে আয়াতে বণিত বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় য়ে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উল্লারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আক্রাস (রা) -এর রেওয়ায়েতে উল্লিখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বণিত শপথ ভারা তা পূর্ণ করা হত।

وَا نَ عَلَمْتُمُو هُنَ مُو مِنَا تِ فَلَا تَرْجِعُو هُنَ الْكَفَّا رِ وَعَالَ الْكَفَّا رِ وَعَالَ الْكَفَّا و পরীক্ষার পর যদি তারা মু'মিন প্রতিপন্ন হয়, তবেঁ তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

ভাগ এই নারীরা কাফির পুরুষদের ভাগ থাৎ এই নারীরা কাফির পুরুষদের জন্য হালাল নয় থে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে।

এই আরাত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফিরের বিবাহাধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফিরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্য হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَأَنُوهُمْ مَا أَنْفُقُوا وَ ﴿ وَأَنَّوُهُمْ مَا أَنْفُقُوا وَ الْوَهُمْ مَا أَنْفُقُوا وَ الْوَهُمْ مَا أَنْفُقُوا

#### www.almodina.com

মোহরানা ইত্যাদি বাবদ যা ব্যক্ত রুরেছে, তা সবই তার স্থামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেওয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভূক ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্থামীর প্রদন্ত ধনসম্পদ শর্ত জনুযায়ী ফেরত দেওয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধনসম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্থামী প্রদন্ত ধনসম্পদ শতম হয়ে ষাওয়ার আশংকাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেওয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। স্থাদি বায়তুলমাল থেকে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে।— (কুরতুবী)

আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফির স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিন্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে গারে, যদিও প্রাক্তন কাফির স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

ক। ফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেলে তাদের পারস্পরিক বিবাহ বন্ধন যে ছিন্ন হয়ে যায়, এ কথা পূর্বের আয়াত থেকে জানা গেছে। কিন্তু অন্য একজন মুসলমানের সাথে তার বিবাহ কখন জায়েয হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আযম আবৃ হানীয়া (র) বলেন : আসল বিধি এই যে, যে কাফির পুরুষের স্ত্রী মুসলমান হয়, ইসলামী বিচারক তাকে ডেকে বলবে ঃ যদি তুমিও মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমাদের বিবাহ বহাল থাকবে নতুবা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপরও যদি সে ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তখন মুসলমান নারী কোন মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। বলা বাহল্য, ইসলামী রাষ্ট্রেই ইসলামী বিচারক কাঞ্চির স্বামীকে আদালতে হাষির করতে পারে। কাফির দেশে কিংবা শন্তুদেশে এরূপ ঘটনা ঘটলে সেখানে স্বামীকে ইস-লাম গ্রহণ করতে বলা সম্ভবপর নয়। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা হতে পারবে না। তাই এমতাবন্থায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ তখন সম্পন্ন হবে, যখন মুসলমান নারী হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা মুসলমানদের সেনা ছাউনিতে চলে আসে। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে দারুল ইসলামের আসা মদীনায় পৌছার মাধ্যমে হতে পারে এবং সেনা ছাউনীতে আসা হদায়বিয়ায় পৌছার মাধ্যমে হতে পারে। কারণ, তখন হদায়-বিয়ায় মুসলিম বাহিনী অবস্থানরত ছিল। ফিকাহ্ বিদগণের পরিভাষায় একে 'ইখতিলাফে-দারাইন' বলা হয়েছে অর্থাৎ যখন কাফির পুরুষ ও তার মুসলমান দ্রীর মধ্যে দুই দেশের ব্যবধান হয়ে যায়-একজন কাঞ্চির দেশে ও অন্যজন মুসলিম দেশে থাকে, তখন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়ে যায়। ফলে নারী অপরকে বিবাহ করার জনা মুক্ত হয়ে যায়। —( হিদায়া )

আলোচ্য আয়াতে جُورُ ﴿ وَ وَ ﴿ ﴿ وَ وَ الْمُ وَ وَ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أَذَا النَّيْمُو هِيَ الْجُورُ هِي الْجُورُ هِي বাক্যটি শর্তক্রপে উলিখিত হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেওয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এই মান্ন এক মোহরানা কাফির স্বামীকে ফেরত দেওয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেওয়ার আরু আবশ্যকতা নেই। এই ল্রান্ডি দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল্ল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্য নতুন যোহরানা অপরিহার্য।

অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণ যোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

وافر শক্তি الحربية والمربطة والمربطة

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর বিবাহে কোন মুশরিক নারী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত উমর ফারাক (রা)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মন্ধায় থেকে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।——(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কছেদ করা। পারিভাষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াতবলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

নারীকে মন্ধায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্থামীকে ফেরত দেওয়া হবে, এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মন্ধায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফির থাকার কারণে মুসলমান স্থামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্থামীকে তার মোহরানা ফেরত দেওয়া কাফিরদের দায়িছ হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেওয়া কৃর্তব্য। উভয় পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছ তা জিভাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেওয়া উচিত।

এই আদেশ মুসলমানগণ সানন্দে পালন করেছে। কারণ, কোরআনের আদেশ পালন করা তাদের কাছে ফরয। কাজেই যে যে নারী হিজরত করে এসেছিল, তাদের সবার মোহরানা ইত্যাদি কাফির স্বামীদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মক্লার কাঞ্চিররা কোরআনে বিশ্বাস না থাকার কারণে এই আদেশ পালন করেনি। এর পরিপ্রে-ক্ষিতে পবরতী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

শব্দটি 🛵 🏎 থেকে উভূত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেওয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে।—(কুরত্বী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুসলমানদের কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফিরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্থামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেওয়া কাফিরদের জন্য জরুরী ছিল, যেমন, মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফির স্থামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফিররা এরূপ করল না এবং মুসলমান স্থামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফিরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্থামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্থী কাঞ্চিরদের হাতে রয়ে গেছে।

ভ-এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হাসিল করাও হয়ে থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফিরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফিররা মুসলমান বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধলম্ধ সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধলম্ধ সম্পদ থেকেই মুসলমান বামীদের প্রাণ্য দিতে হবে।—( কুরতুবী)

কিছু মুসলমান নারী ধর্মত্যাগ করে মন্ত্রায় চলে গিয়েছিল কি? এই আয়াতে যে ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার ঘটনা কারও কারও মতে মান্ত একটিই সংঘটিত হয়েছিল। তা এই যে, হযরত আয়ায ইবনে গানাম কোরায়শীর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ইসলাম ত্যাগ করে মন্ত্রায় চলে গিয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে ফিরে এসেছিল।

হযরত ইবনে আকাস (রা) এছাড়া আরও পাঁচজন নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা হিজরতের সময়েই মন্ধায় কাফিরদের সাথে থেকে গিয়েছিল এবং পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। কোরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে যখন মুসলমান পুরুষ ও কাফির নারীর বিবাহ ডঙ্গ হয়ে যায়, তখনও তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ফলে তারাও সেই নারীদের মধ্যে গণ্য হয়, যাদের মোহরানা কাফিরদের কাছে মুসলমান স্থামীদের প্রাণ্য ছিল। কাফিররা যখন এই প্রাণ্য পরিশোধ করল না, তখন রস্লুলাত্ (সা) মুজলব্ধ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, ধর্ম ত্যাগ করে মদীনা থেকে মন্ধার চলে যাওয়ার ঘটনা মান্ত একটিই ছিল। অবশিক্ট পাঁচজন নারী পূর্ব থেকেই কাফির ছিল এবং কাফির থাকার কারণে জায়াতের ভিত্তিতে মুসলমানদের সাথে তাদের বিবাহ বিক্ষেদ হয়ে গিয়েছিল। যে নারী ধর্ম ত্যাগ করে মন্ধার চলে গিয়েছিল, সেও পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।
—(কুরত্বী) বগভী (র) বর্ণনা করের যে, অবশিক্ট গাঁচজনও পরে ইসলাম প্রহণ করের নিয়েছিল।—(মাযহারী)

नाजीत्मत बानुभरकात मनधः ये किंदी केंदी के कि कि कि कि कि कि

এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগতোর

শপথ নেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়িদসহ শরীয়তের বিধিনবিধান পালন করারও অলীকার রয়েছে। পূর্বতা আয়াত দুক্টে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিল্ট হিসাবে বলিত হয়েছে, কিড ভাষার ঝাপ্রকৃতার কারণে এটা ওধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে ওধু মুহাজির নারীয়াই নয়, অন্যান্য নারীয়াও শপথ করেছে। সহীহ বুখায়ীয় রেওয়ায়েতে হয়রত ওমায়মা বর্ণনা করেন ঃ আমি আয়ও কয়েকজন মহিলাসহ রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অলীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উল্লারণ কয়ান তিনিতামাদের সাথ্যে কুলায়। ওমায়মা এসব বিষয় পালনের অসীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাথ্যে কুলায়। ওমায়মা এরপর বকেন ঃ এ থেকে জানা গেল য়ে, আমাদের প্রতি রস্লুলাহ্ (সা)-র ছেহ মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। জামরা তো নিঃশর্ত জঙ্গিকারাই করতে চেয়ে-ছিলাম, কিন্ত তিনি আমাদেরকে শর্তমুক্ত অলীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারণ অবস্থায় বিরুজ্যাচরণ হয়ে গেলে তা অলীকার ভলের শ্বিপ্র হবে লা।—(মাহারী)

সহীহ্ বুখারীতে হয়রত আরেশা (রা) এই শপথ সম্পর্কে বলেন ঃ মহিলাদের এই শপথ কেরল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে — হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, মাধ্যক্ষমদের কেনে হত। বস্তুত রস্কুলাহ্ (সা)-র হাত কখনও কোন গায়র মাহ্রাম নারীর হাতকে স্পর্ণ করেনি।—(মাযহারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মন্ধা বিজয়ের দিনও রস্লুলাহ্ (সা) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ সমাণ্ড করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হ্যরত উমর (রা) রস্লুলাহ্ (সা)—র বাক্ষাবলী নিচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌছিয়ে দিতেন।

ভশন যারা আনুগতোর শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবূ সুর্কিয়ানের স্থী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লক্ষাবশত নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিভাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।——(মাফ্টারী)

পুরুষদের শপথ সংক্রেপে এবং নারীদের শপথ বিশদরূপে হয়েছে ঃ পুরুষদের কাছ থেকে সাধারণত ইসলাম ও জিহাদের শপথ নেওয়া হয়েছে। এতে কার্যগত বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ ছিল না কিন্ত মহিলাদের শপথে তা ছিল। এই পার্থক্যের কারণ এই য়ে, পুরুষদের কাছ থেকে ঈমান ও আনুগল্যের শপথ নেওয়ার মধ্যে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। নারীরা সাধারণত বুদ্ধি-বিবেচনায় পুরুষদের অপেক্রা কম হয়ে থাকে। তাই বিস্তারিত বিবরণ সমীচীন মনে করা হয়েছে এবং নারীদ্বের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার স্চানা করা হয়েছে। এরপর পুরুষদের কাছ থেকে এই শপথ নেওয়ার কথা হাদীস থেকে জানা যায়।—( কুরত্বী ) ও ছাড়া সামীদের কাছ থেকে যেসব বিধি-বিধান পালনের অসীকার নেওয়া হয়েছে, নারীরা সাধারণত এসক বিষয়ে হিস্তির শিকার হয়ে থাকে। এ কারণেও ভাদের আনুগতোর শপথে নিক্রিটিত বিষয়ভলো উত্তুক্ত করা হয়েছে।

्र و ﴿ ﴿ وَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

মন করা এবং শিরক থেকে অত্মিরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথেও থাকে।
বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্থানীর ধনসম্পদ চুরি করতে অভাত হয়ে
থাকে। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে
নারীরা পাক্ষপোজ হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয়
নিজ সভানক্ষে হত্যা না করা।

এখানে স্বামীর প্রতি অথবা অন্য যে কারও প্রতি অপবাদ নিষিদ্ধ করী হিয়েছে। কেননা, কাফিদের প্রতিও মিধ্যা অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবহার স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হারাম। এমতাবহার স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরও বিশী কঠোর পোনাহ্ হবে। স্বামীর প্রতি অপবাদ আরো-পের এক প্রকার এই যে; স্ত্রী অন্য কোন ব্যক্তির সন্তানকৈ স্বামীর সন্তানরূপে প্রকাশ করে এবং তার বংশভূক্ত করে দেয়। আরেক প্রকার এই যে, মাউযুবিল্লাহ্, ব্যক্তিচারের ফলে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাকে স্বামীর সন্তান বলে চালিয়ে দেয়।

# वर्ष विषय राष्ट्र अकि जाशायल विधि। छा अहे य

অর্থাৎ তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অর্থান্য করবে না। রস্লুলাহ্ (সা) যে কোন কাজের আদেশ দেবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতা-বছায় 'ভাল কাজে' কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মুসলমানরা যেন ভাল করে ব্ঝে নেয় যে, আল্লাহ্র আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়, এমনকি, সেই মানুষটি যদি রস্লও হন, তবুও নয়। তাই রস্লের আনুগত্যের সাখেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া হ্রেছে।

শ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রস্বুলাহ (সা)-র কোন আন্দেশেরই খেলাফ করবে না, এরাপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শরতান কারও মনে পথ-শ্বতীতার কুমন্ত্রণা স্থিট করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্য শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

### ण्ड्र है। मूझा मास्क

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৪ আয়াত, ২ রুকুণ

## إنسرواللوالزخفن الزجيو

فِي ٱلشَّاوْتِ وَمَا إِنِّي الْأَنْضِ وَهُوَ الْعَرْنِيزُ الْكَانُمُ ( نُنَّ إِمْنُوا لِحُرِّتُقُولُونَ مَا لَا تُقْعُلُونَ ۞ كُبُرِمُقَتَّاعِنْكَ اللهِ أَنْ نَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَارِّلُونَ لِهِ صَفًّا كَا نَهُمْ بُنْيَانَ مُرْصُوصٌ و وَما ذَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ِلِيُ تُؤُذُوْنَنِي وَقَلْ تُغَكِّمُوْنَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ الَّيْكُمْ ﴿ فَكُمَّا زَاعُوْا قُلُوْبَهُمْ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنِ ۞ وَإِذْ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَهُمَ يَلِبَنِي إِسْرَاءِبِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الَّيْكُمُ مُصُ قُا لِّهَا بَيْنَ يَكَى مِنَ التَّوْرُبِةِ وَمُبَشِّرًا بَرُسُولٍ يَّيَأْتِيُ مِنُ بَعْدٍ -اسْمُهُ آخْمَدُ \* قَلَتَاجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هٰذَا سِحُرَّتُبِيْنُ ۞ وَمَنْ أَظْلَهُ مِثْنِ افْتَرْك عَلَىٰ اللهِ الْكَذِبَ وَهُو بُدُ عَلَىٰ الْاسْكُلِمِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمُ الظَّلِيدِينَ ﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُؤْرُ اللَّهِ بِأَفُوا هِي وَ اللَّهُ مُبِنَّةً نُؤْرِهِ وَلَوْكُرِهُ الْكَفِرُوْنَ⊙هُوَالَّذِينَ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُلْ عِ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُعْلِهِ رَفَعَكَ الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ فَ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

<sup>(</sup>১) নভোমগুলে ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি পরাক্রান্ত প্রভাবাম। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা বা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না, তা বলা আলাহ্র<sup>্</sup>কাছে খুবই অসভোষজনক। (৪) আলাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, বারা তাঁর পথে সারিবছভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর 🗟 (৫) সমরণ কর, যখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কল্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আলাহ্র প্রেরিত রসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আলাহ্ তাদের অভরকে বক্র করে দিলেন। আলাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৬) সমরণ কর, যখন মরিয়ম-তনর ঈসা (জা) বললঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আলাহ্র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববভী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, বিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যথন সে স্পল্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহ্ত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আরাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৮) তারা মুৰের ফুঁৎকারে আলাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চার। আলাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিক্রনিত করবেন যদিও কাঞ্চিররা তা অপছন্দ করে। (১) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অগছন করে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমগুলে ও ভূমগুলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিল্লতা বর্ণনা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে ), তিনি পরাক্রান্ত প্রভাময়। (অতএব, তাঁর প্রত্যেক আদেশ মেনে নেওরা জরুরী। তমধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের আদেশ, যা এই সূরায় বণিত হয়েছে। এই সূরা অবতরণের কারণ এই যে, একবার কয়েকজন মুসলমান পরস্পরে আলোচনা করল যে, আমরা যদি এমন কোন আমল জানতে পারি, যা আলাহ্র কাছে খুবই প্রিয়, তবে আমরা তা বাজবায়িত করব। ইতিপূর্বে ওহদ যুদ্ধে কোন কোন মুসলমান পলায়ন করেছিল। এ ছাড়া জিহাদের আদেশ নাষিল হওয়ার সময় কেউ কেউ একে দুরাহ মনে করেছিল। সূরা নিসায় এর কাহিনী বণিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ইরণাদ নাযিল হল ঃ) মুনিন-গণ! ভোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আলাহ্র কাছে খুবই অসভোষজনক। আলাহ্ তা'আলা তো তাদেরকে (বিশেষভাবে) গছল করেন, ষারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা গালানো প্রাচীর (অর্থাৎ সীসা গালানো প্রাচীর যেমন মজবুত, অপরাজেয় হয়ে থাকে, তেমনি তারা শনুর মুকাবিলায় পশ্চাদপদ হয় না। উদ্দেশ্য এই যে, বল, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি যদি আমরা জানতাম। ওনে নাও, সেই আমল হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ নাধিল হওয়ার সময় তোমরা কেন একে দুরাই মনে করেছিলে এবং ওছদ যুদ্ধে কেন পলায়ন করেছিলে? এসব বিষয় সংৰও বড় বড় দাবী করা আলাহ্র কাছে খুবই অশোডনীয় ও অপছন্দনীয়। অতএব,

আয়াতে ৰুথা আফুফালন ও মিথা। দাবীর কারণে শাসানো হয়েছে। স্কামলবিহীন উপদেশ আয়াতের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভু কর। অতঃপর কাফিররা যে হত্যা ও লড়াইয়ের যোগ্য পার, এর কারণ অর্থাৎ রসুলকে কল্টদান, মিথ্যারোপ ও বিরোধিতা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মিল রেখে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে: সমরণ কর ) ষ্থ্ন মূসা (আ) তাঁর স্থলায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায় । তোমরা কেন আমাকে কল্ট দাও, অথচ তোমরা জান ষে, আমি তোমাদের কাছে আলাহ্র প্রেরিভ রসূল। (তাঁর সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে তাঁকে কল্ট দিত। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটুনা সূরা<sub>ন</sub>বাকারায় বণিত হরেছে, । ভূজবাধ্যতা ও বিরোধিভাই সব ঘটনার সারমর্ম)। ভূজতঃপর (একথা বলার পরও) যখন তারা বক্রতাই অবলয়ন করল (এবং সুপথে এল না) তখন আলাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে ( আরও বেশী ) বক্র করে দিলেন। ( অর্থাৎ নাক্ষরমানী ও বিরোধিতা আরও বেড়ে পেল। সদাসর্বদা পাপ করলে আলাহ্র প্রতি অন্তরের ঝোঁক ও তাঁর আনুগত্যের প্রেরণা হ্রাস পাওয়াই নিয়ম )। আরাহ্ তা'আলা এমন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (এটাই তাঁর রীতি। তারাও আলাহ্র রসূত্রকে বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা করে কল্ট প্রদান করে। তাই তাদের বক্রতা ও পাপাচার আরও বেড়ে যায়। এখন সংশোধনের আর আশা নেই। অতএব, তাদের অনিস্ট দূর করার জন্য জিহাদের আদেশ উপমুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে সে সময়টিও সমরণীয় ) যখন মরিয়ম-তনর ঈসা (জা) বললঃ হে বনী-ইসরাঈল ৷ আমি তোমাদের কাছে আলাহ্র প্রেরিত রসূল । আমার পূর্ববতী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। এই সুসংবাদ যে ঈসা (আ) থেকে বণিত আছে, তা শ্বয়ং খৃস্টানদের বর্ণনা দারা হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে। সেমতে খামেনে আবূ দাউ-দের রেওয়ায়েতক্রমে আবিসিনিয়ার সমাট নাজ্জাশীর উক্তি বণিত আছে যে, বাস্তবিকই হ্মরত ঈসা (আ) এই পয়গম্বরেরই সুসংবাদ দিয়েছিলেন। নাজ্জাশী খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিতও ছিলেন ৷ খায়েনেই তিরমিয়ী থেকে আবদুলাহ্ ইবনে সালাম (রা)-এর উজি বণিত আছে যে, তওরাতে রস্লুলাহ্ (সা)-র গুণাবলী উল্লিখিত আছে এবং একথাও আছে যে, ইসা (আ) তাঁর সাথে সমাধিছ হবেন। ইসা (আ) তওরাতের প্রচারক ছিলেন, তাই এটা যেন ঈসা (আ) থেকেই বণিত আছে। মাওলানা রহমতৃলাহ্ সাহেব 'এযহা<del>রুত্</del> হকে' তওরাতের বর্তমান কপি থেকে একাধিক সুসংবাদ উদ্ভূত করেছেন। (দিতীয় ঋণ্ড, ১৬৪ পৃ. কনস্টান্টিনোপলে মুদ্রিত ) বর্তমান ইঙ্গীলে এসব বিষয়বন্ত না থাকা মোটেই ছতিকর নয়। কারণ সূজ্ঞাদশী প্রিতদের মতে বর্তমান ইঞ্জীল অবিকৃত নয়। এতদসত্ত্বেও যা আছে, তাতেও এ ধরনের বিষয়বস্তু বিদামান রয়েছে। সেমতে ইউহানার ইঞ্জীলের ( যার আরবী অনুবাদ ১৮৩১ ও ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে লগুনে মুদ্রিত, হয়, ) চতুর্দশ অধ্যায়ে আছেঃ আমার চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা, আমি না গেলে 'ফারকিলিড' তোমা-দের কাছে আসবেন না। আমি গেলেই তাকে তোমাদের কাছে পঠিয়ে দেব। 'ফার্কিলিত' **শব্দটি 'আহ্মদেরই' অনুবাদ। কিতাবীরা অনুবাদ করতে গিয়ে নামেরও অনুবাদ করত**। ঈসা (আ) হিনুদ ভাষায় আহমদ ব্লেছিলেন। এরপর যখন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন 'বিরক্তনুত্স' লিখে দেওয়া হল। এর অর্থ আহমদ অর্থাৎ বহল প্রথংসিত, খুব

প্রশংসাকারী। এরপর গ্রীক ভাষা থেকে হিনুনতে অনুবাদ করতে গিয়ে একেই 'কারকিলিত' করে দেওয়া হল। হিন্দু ভাষার কোন কোন কপিতে এখন পর্যন্ত 'আহমদ' বাষ বিদ্যামান রয়েছে। এই 'ফারকিনিত' সম্পর্কে ইউহালার ইঞ্জীলে বলা হয়েছেঃ তিনি তোমাদেরকে সবক্ষিত্ব শিখিয়ে দেবেন। এই জাহানের নেতা আসবেন। তিনি এসে দুনিয়াকে পাপের কারণে এবং সততা ও ন্যায়বিচারের খেলাফ করার কারণে শাস্তি দেবেন। এসব বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি স্বতক্ত পয়গম্বর হবেন্।—( ভক্ষসীরে-হাক্সানী ) মেটেকথা, ঈসা (আ) তাদেরকে উপরোজ কথা বলজেন। অতঃপর যখন (এসব বিষয়বস্ত বলে নিজের নবুয়ত সুপ্রমাণ করার জনা) সে অর্থাৎ ঈসা (আ)) তাদের কাছে স্পণ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা (এসব প্রমাণ ও মো'জেষা সম্পর্কে) ব্লল ঃ এ তো এক প্রকাশ্য বাদু। [তারা যাদু বলে নবুয়ত অহীকার করল। এমনিভাবে সুসা (আ)-এর পর আবার বর্তমান কাঞ্চিররা রসূলুলাহ্ (সা)-র নবুয়ত অখীকার করল। এটা মহা অন্যায় ও জুলুম। এই জুলুমের সংক্রমণ রোধ করার জন্য জিহাদের আদেশ সমীচীন হয়েছে। বাস্ত্রিক্ট] যে ব্রজি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আলাহ্ সম্পর্কে মিথাা বুলে, তার চাইতে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পৃথ প্রদর্শন করেন না। (আলাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলা এই যে, তারা নবুয়ত অবিশ্বাস করেছে। যা আলাহ্র পক্ষ থেকে নয়, তা আলাহ্র সাথে স্ম্পর্কযুক্ত করা এবং যা বাস্তবে আলাহ্র পক্ষ, থেকে, তা অস্বীকার করা—উভয়ই আন্নাহ্ সম্পর্কে মিখ্যা বলার শামিল। وهو يدا عي বলায় কাজটি আরও বেশী মন্দ হওয়া বোঝা যায়। অর্থাৎ সতর্ক করার পরও সে নিজে সতর্ক বলায় বোঝা যায়-যে, তাদের অবস্থা সংশোধনের সীমা ছাড়িয়ে रुग्ननि 🕛 গেছে। তাই যুদ্ধের শান্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে ভাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অস্বীকৃতি বাহাত

হয়নি।

এই ইন্দের শান্তিই উপযুক্ত হয়েছে। সে মতে যে ব্যক্তি এখনও ইসলাম সম্পর্কে জাত নয়, তাকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে তার অন্তীকৃতি বাহাত নেরাশ্যের আলামত। এখন তার বিরুদ্ধে জিহাদে করা সিদ্ধ। অতঃপর জিহাদে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সাহায্যা, সত্যের প্রাধান্য ও মিথ্যার পরাজয় সম্পর্কিত ওয়াদা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তারা মুখর ফুঁৎকারে আলাহ্র আলো (অর্থাৎ ইসলামকে) মিডিয়ে দিতে চায় (অর্থাৎ কর্মগত কৌশলের সাথে সাথে মুখ থেকেও আপত্তিজনক কথাবার্তা এই উদ্দেশ্যে বলে, যাতে সত্য ধর্ম প্রসায় লাভ করতে না পারে। মাঝে মাঝে মৌখিক প্রোপালগাওাও কার্যকর হয়ে যায়। অথবা এটা দৃণ্টাভ্রম্বরপ বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফুঁৎকারে আলাহ্র আলো নিভিয়ে দিতে চায়)। অথচ আলাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণতা দান করে ছাড়বেন, যদিও কার্যিররা তা অপছন্দ করে। (সেমতে) তিনিই তাঁর রস্লকে (আলো পূর্ণ করার জন্য) পথ নির্দেশ (অর্থাৎ কোরআন)ও সত্য ধর্ম দিয়ে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (আলোর্গ ইসলামকে অবশিন্ট) সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন (এটাই পূর্ণতা দান করা) যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

#### ভানুৰটিক ভাতব্য বিষয়

শানে নুষ্কাঃ তিরমিষী হয়রত আবদুলাহ ইবনৈ সালাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

 $i^{\mu}$ 

J. 1967年 18

একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আলাহ্ তা'আলার কাছে সর্বা-ধিক প্রিয় আমল কোন্টি, আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বসভী (র) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বরলেন যে, আলা-হ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জনা জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—( মাষহারী )

ইবনে কাসীর মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একঞিত হয়ে গরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে এ সম্পর্কে প্রম করার জন্য প্রেরণ করতে চাইলেন কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রস্লুলাহ্ (সা) তাঁদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। [ফলে বোঝা যায় যে, রস্লুলাহ্ (সা) ওহাঁর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বন্ত সম্পর্কে অবগত হয়েছেন ]। তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রস্লুলাহ্ (সা) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সাক্ষ পাঠ করে গুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মু'মিনের জন্য এ ধরনের বুলি আওড়ানো দূরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পাস্কবে কিনা, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ স্পিট হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অস্প্রতাঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কম্জায় নয়। এ কারণেই ক্রেজান পাকে স্বয়ং রস্লুলাহ্ (সা)-কেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে:

করামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যত তাই বোঝা যাচ্ছিল। আলাহ্র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, ইনশাআলাহ্ বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাঁদের ছ'শিয়ার করার জন্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধান্তা বোঝা পেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটা মিগ্রা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে

হতে পারে। বলা বাহলা, উপরোজ ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্জু যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসজের পরিপন্থী। প্রথমত তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা-বশত বলার দরকার হলেও ইন্শাআল্লাহ্সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যে কাজ করার ইচ্ছাই নেই, সে কাজের দাবী করা কবীরা গোনাহ্ এবং আল্লাহ্র অসন্তণিটর কারণ। যে চ্চেল্লে অন্তরে কাজটি করার ইচ্ছা থাকে, সেখানেও নিজের লক্তি ও ক্ষমতার উপর ভরসা করে দাবী করা নিষিদ্ধ ও মকরাহ্।

দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য ঃ উপরোক্ত তফসীর থেকে জানা গেল যে, দাবীর সাথে এসব আয়াত সম্পৃত্ত অর্থাৎ মানুষ যে কাজ করবে না ; তা করার দাবী করা আরাহ্ তা আলার কাছে অসন্তোষজনক। মানুষ যে সৎ কাজ নিজে করে না, সেই সৎ কাজের দাওয়াত, প্রচার ও উপদেশ অন্যকে দেওয়ার বিষয়টি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান জন্যান্য আয়াত ও হাদীসে ব্যক্ত হয়েছে। উদাহরণত কোর্জ্ঞান বলে ঃ

তো সৎ কাজের আদেশ কর, কিন্ত নিজেকে ভূলে যাও অর্থাৎ নিজে এই সৎ কাজ কর না।
এই আয়াত সৎ কাজের আদেশ ও ওয়ায় উপদেশ দাতাদেরকে লজা দিয়েছে যে, অন্যকে
তো সৎ কাজ করার দাওয়াত দাও, কিন্ত নিজে তা কর না, এটা লজার কথা। উদ্দেশ্য এই
যে, অপরকে উপদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজেকে উপদেশ দাও এবং অপরকে যে কাজ করতে
বল, নিজেও তা কর।

কিন্ত একথা বলা হয়নি যে, নিজে যখন কর না, তখন অপরকেও করতে বলো না। এ থেকে জানা পেল যে, যে সৎ কাজ নিজে করার সাহস ও তওফীক নেই, তার প্রতি অপরকে উদুদ্দ করতে ও উপদেশ দিতে গ্রুটি করা উচিত নয়। আশা করা যায় যে, এই উপদেশের কল্যাণে কোন সময় তার নিজেরও এ কাজ করার তওফীক হয়ে যাবে। বিশুর অভিজ্ঞতা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে সে কাজটি যদি ওয়াজিব অথবা সুমতে-মোয়ায়াদাহ্ পর্যায়ের হয়, তবে উপরোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে মনে মনে অনুতণত ও লজ্জিত হওয়াও ওয়াজিব। মোঝাহাব পর্যায়ের হলে অনুভাগ করাও মোঝাহাব।

পরের আয়াতে এই সূরা অবতরণের আসল কারণ বিরত হয়েছে অর্থ্যৎ আছাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোন্টি ৈ এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ যুদ্ধের সেই কাতার আলাহ্র কাছে প্রিয়, যা আলাহ্র শন্তুদের মুকাবিলায় তাঁর

বাণী সমুন্নত করার জন্য কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃচ্তা ও সাহসিক-তার কারণে তা একটি সীসা গলানো দুর্ভেদা প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে।

এরপর হ্যরত মূসা ও ঈসা (আ)-র আল্লাহ্র পথে জিহাদ এবং শন্তুদের নির্বাতন সহা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর পুনরায় মুসলমানদেরকে জিহাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত হ্যরত মূসা ও ঈসা (আ)-র ঘটনাবলীতেও অনেক শিক্ষাগত ও কর্মগত উপকারিতা এবং দিক-নির্দেশ রয়েছে। হ্যরত ঈসা (আ)-র কাহিনীতে আছে যে, তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে তার নব্যত মেনে নেওয়ার ও আনুগতা করার দাওয়াছ দেন, তখন বিশেষভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন। এক. তিনি কোন অভিনব রসূল নন এবং অভিনব বিষয় নিয়ে আগমন করেন নি; বরং এমন সব বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববতী প্রগম্বরগণ এ পর্যন্ত বলে এসেছেন এবং পূর্ববতী ঐশী কিতাবে উল্লিখত আছে। পরে যে সর্বশেষ পয়গম্বর আগমন করেবন; তিনিও এ ধলনের দিক-নির্দেশ নিয়ে আসবেন।

এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে তওরাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ নিকটতম কিতাব এটিই ছিল। নতুবা পরগছর-গণ পূর্ববর্তী সব কিতাবেরই সত্যায়ন করেছেন। এ ছাড়া এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উসা (আ)-র শরীয়ত যদিও যতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু ভার অধিকাংশ বিধিবিধান মূসা (আ)-র শরীয়ত ও তওরাতের অনুরাপ। স্বন্ধ সংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হষরত ঈসা (আ) দিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমন-কারী রুসুলের সুসংবাদ অনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক-নির্দেশও তদনুরাপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বৃদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমনকারী রস্টের নামঠিকানাও ইজীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন ফে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর জানুগড়া করা তোমাদের জব্দ্য কর্তব্য

হয়েছে। এতে সেই রস্লের নাম বলা হয়েছে আহ্মদ। আমাদের প্রিয় শেষ নবী (সা)-র মুহাল্মর, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্ত ইজীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবত এই যে, আরবে প্রাচীনকাল খেকেই মুহাল্মদ নাম রাশার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্ত আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমার রস্কুরাহ (সা)-র বিশেষ নাম ছিল।

ইজ্বীলে রস্তুলে করীম (সা)-এর সুসংবাদ ঃ একথা সুবিদিত এবং রয়ং ইহদী ও খৃস্টানরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, তওরাত ও ইজীলের বিষয়বস্তু বিকৃত হয়েছে। স্ত্য বলতে কি, এই কিতাবদ্ধয়ে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছে যে,এখন প্রকৃত কালাম চিনাঞ্জু বয়ে পড়েছে। বর্তমান বিকৃত ইজীলের ডিড়িতে আজ্কালকার খৃস্টানরা কোরআনের

এই বক্তব্য স্বীকার করে না যে, ইজীলে কোথাও রস্লুলাহ্ (সা)-র নাম আহমদ উল্লেখ করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর সংক্ষিণ্ড ও যথেণ্ট জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভারিত জওয়াবের জন্য হযরত মাওলানা 'রহমত্রাহ্' কেরানভীর কিভাব 'এফহারুল হক' পাঠ করা দরকার। এটা খুস্টধর্মের স্বরূপ, ইজীলে পরিবর্তন এবং প্রিবর্তন
সভ্তেও রস্লুলাফ্ (সা)-র সুসংবাদ ইজীলে বিদ্যামান থাকা সম্পর্কেও একটা ন্যীরবিহীন
কিতাব। বড় বড় খুস্টাম পভিত্যের এই উজিও মুদ্রিত আছে যে, এই কিতাব প্রকাশিত
হতে থাকলে কম্মনও খুস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হতে পারবে না।

এই কিতাব আরবী ভাষায় লিখিত হয়েছিল। পরে তুর্কী এবং ইংরেজী ভাষায়ও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দারুল উল্ম করাচী থেকে এর উদূ অনুবাদও তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

آلِيُهِ النّهِ النّهِ الْمَنُوا هَلُ ادْلُكُمْ عَلَى تِبَادَةٍ تُخِيكُمْ مِّنْ عَدَابِ اللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُولِكُمْ وَانْفُرِكُمْ خَنْدُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُولِكُمْ وَانْفُرِكُمْ خَنْدُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُ بِالْمُولِكُمْ وَانْفُرِكُمْ خَنْدُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَي يَغْفِرُ لَكُمْ وَيُدُولِكُمْ فَي يَغْفِرُ اللّهُ وَيُخْرِفُونَ اللّهُ وَيَعْمُونَ فَلَيْ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَ يَأْلِيكُمُ اللّهِ وَ فَتَحْوَرُ وَنِي وَكُمْ اللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ وَ فَتَحْوَرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান সেখ, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তা এই যে, তোমরা আলাহ্ ও তার রস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আলাহ্র পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনস্থ

করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাদি ক্রমা করবেন এবং এমন জারাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জারাতের উত্তম বাসপৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) এবং জারও একটি জনুরহ দেবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। জারাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং জাসর বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা জারাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, জারাহ্র পথে কে জামার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আরাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাউলের একদল বিশ্বাস ছাপ্স করল এবং একদল কাফির হয়ে পেল। যারা বিশ্বাস ছাপন করেছিল, জামি তাদেরকে তাদের শন্তু দের মুকাবিলায় শক্তি যোগালাম, কলে তারা বিজয়ী হল।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( अथरम जिल्लाप्तत भन्नकानीन कलाकन ७ भरत रेर्कानीन कलाकरनत अञ्चापा करत জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে:) মু'মিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা ভোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি থেকে মুক্তি দেবে? (তা এই ষে) তোমরা আলাহ্ ও তাঁর রস্লের প্রতি বিশ্বাস ছাপুম করবে এবং আলাহ্র পথে নিজেদের ধনসমূদে ও জীবনপণ∕ করে জিহাদ করেবে। এটা তোমাদের জন্য উভুম ্যদি তোমরা বুর। (এরাপ করলে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্রমা করবেন এবং তোমা-দেরকে (জালাতের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যা চিরকাল বসবাসের উদ্যানে (নিমিত) হবে। এটা মহাসাফল্য। (এই সত্যিকার পরকালীন ফলাফল ছাড়াও) আরও একটি (ইহকারীন) ক্রাফল আছে, যা ঢোমরা (বিশেষভাবে) পছন্দ কর (অর্থাৎ) আলাহ্র পক্ষ থেকে সাহাষ্য এবং আসন্ন বিজয়। (এটা পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ স্বভাব-গতভাবে দ্রুত ফরাকল, কামনা করে। ্রে প্রগম্ব, আপনি ) মু'মিনগণকে এর সুসংবাদ দান করুন। [সাহায্য ও বিজয়ের ভবিষ্যারাণী একের পর এক ইসলামী বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর ঈসা (আ)-র শিষ্যবর্জের কাহিনী বর্ণনা করে ধর্মের সাহায্যের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে 🕽 ] মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও (অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে)। ষেমন [সুসা (আ)-র নিষাবর্গ দীনের সাহায্যকারী হয়েছিল। তখন বহু সংখ্যক লোক ঈসা (আ)-র শরু ছিল ]। ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর শিষ্যবর্গকে ব্রক্তিলেনঃ আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহ্র (দীনের) সাহাষ্যকারী। সে মতে তারা দীন প্রচারে চেল্টা করে দীনের সাহায্য করেছিল। অতঃপর (এই চেল্টার পর) বনী ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফির হয়ে গেল। (এরপর তাদের মধ্যে শদ্ধুতা ও গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে অথবা ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে) অতএব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তामित्रांक जामित्र महामित्र मूकिनिवात्र मिकिनीवी क्रतवाम, काले जाता विजयी एव। ( তোমরাও এমনিভাবে দীনে মুহা≕মদীর জন্য চেল্টা ও জিহাদ কর । উপরোজ পৃহযুক্তর

সূচনা যদি কাঞ্চিরদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাবে এতে খুস্টধর্মে জিহাদের অভিস্ক জরুরী হয় না )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

تَوْ مِنُوْنَ بِا للَّهِ وَرَ سُوْلِهِ وَ تُجَاهِدُ وْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَ مُوا لِكُمْ وَ ٱ نُفْسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধনসম্পদ ও লম বায় করার বিনিময়ে মুনাফা অজিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আলাহ্র পথে জান ও মাল বায় করার বিনিময়ে মুনাফা হয়েছে য়ে, তেমনি ঈমান সহকারে আলাহ্র পথে জান ও মাল বায় করার বিনিময়ে আলাহ্র সন্তুলিট ও পরকালের চিরস্থায়ী নিয়মত অজিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে য়ে, য়ে এই বাণিজ্য অবলমন করবে, আলাহ্ তা আলা তার গোনাহ্ মাফ করবেন এবং জালাতে উৎকৃত্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস বাসনের সরজাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন নিয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নিয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছে য়

دنعمت اللهِ وَ فَتُمْ عَرِي اللهِ وَ فَتُمْ عَرِي اللهِ وَ فَتُمْ قَرِيْبُ

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নিয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য ও আরম্ভ বিজয় । অর্থাৎ শক্রুদেশ বিজিত হওয়া। এখানে ভ্রুদেশটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত হওয়া হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে ধায়বর বিজয় এবং এরপর মন্ধা বিজয়।

করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নিয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নিয়ামত তো তাদের প্রিয় কামাই কিন্ত স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নিয়ামত ও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেওয়া হবে।

حَمَا قَالَ مِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْعَوَا رِيْسَ مَنْ أَنْمَا رِي اللهِ

وا ری শক্ষি کواری -এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বন্ধু। ধারা ঈসা ( আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে عواری ব্লাহত। সূর্য জ্লাল-ইমরানে ব্রণিত ইয়েছে যে, তাদের সংখ্যান্থিক বারজন। এই আয়াতে ঈসা (আ)-র আমলের একটি ঘটনা

#### www.almodina.com

উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে আলাহ্র দীনের সাহাস্ক্রে জন্য তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হয়রত ঈসা (আ) শন্তুদের উৎপীড়নে অতিঠ হয়ে বলেছিলেনঃ

عَنْ الله وَ الله অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে হ প্রত্যুত্তরে বারজন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খৃস্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব, মুসলমানদেরকেও আল্লাহ্র দীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

সাহাবারে কিরাম এই আদেশ পালনে বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য নষীর স্থাপন করেন। তাঁরা রসূলুলাহ (সা) ও দীনের খাতিরে সারা বিশ্বের শন্তুতা বরণ করে নেন, অকথা নির্যাতন সহ্য করেন এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেন। অবশেষে আলাহ তা'আলা তাঁদেরকৈ বিজয় ও সাহায্য দারা ভূষিত করেন এবং শন্তুদের মুকাবিলায় প্রাধান্য দান করেন। বহু শন্তুদেশ তাঁদের করতলগত হয় এবং তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও অর্জন করেন।

فَا مَنَتُ طَّا ثُغَةً مِّنْ بَنِي إِ شُوا ثِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّا ثِغَةً ٥ فَا يَدُنَا الَّذِينَ

ا منوا على عدوهم فا صبحوا ظا هرين -

শৃস্টানদের তিন দল ঃ বগড়ী (র) এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুরাত্ ইবনে আফাস (রা) থেকে রগনা করেন, ঈসা (আ) আসমানে উপ্থিত হওয়ার পর শৃস্টান জাতি তিন দলে বিভক্ত হয়ে প্রেন একদল বললঃ তিনি আরাহ্ ছিলেন এবং আয়মানে চলে গেছেন। দিতীয় দল বললঃ তিনি আরাহ্ ছিলেন না বরং আয়াহ্র পুত্র ছিলেন। এখন আরাহ্ তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং শরুদের উপর শ্রেছত্ব দান করেছেন। তৃতীয় দল বিশুদ্ধ ও সত্য কথা বলল। তারা বললঃ তিনি আরাহ্ও ছিলেন না আরাহ্র পুত্রও ছিলেন না বরং আরাহ্র দাস ও রসূল ছিলেন। আরাহ্ তা'আলা তাঁকে শরুদের কবল থেকে হিফাষত ও উচ্চ মর্তবা দান করার জন্য আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারাই ছিল সত্যিকার সমানদার। প্রত্যেক দলের সাথে কিছু কিছু জনসাধারণও যোগদান করে এবং পারস্পরিক কলহ বাড়তে বাড়তে যুদ্ধের উপরুম হয়়। ঘটনাচক্রে উভয় কাফির দল মু'মিনদের মুকাবিলায় প্রবল হয়ে উঠে। অবশেষে আরাহ্ তা'আলা সর্বশেষ পয়গম্বর (সা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি মু'মিন দলকে সমর্থন দেন। এভাবে পরিণামে মু'মিন দল মুজিপ্রমাণের নিরিখে বিজয়ী হয়ে যায়। —(মাহারী)

এই তফসীর অনুষায়ী اَلْنَ يُنَ اَمُنُوا বলে ঈমা (আ)-র উম্মতের মু'মিন-গণকেই বোঝানো হয়েছে, যারা রস্লুলাহ্ (সা)-র সাহাষ্য ও সমর্থনে বিজয়-গৌরব অর্জন করবে।—(মাযহারী) কেউ কেউ বলেন ঃ ঈসা (আ)-র আস্মানে উল্লিভ হওয়ার পর শৃস্টানদের মধ্যে দুই দল হয়ে যায়। একদল ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ অথবা আল্লাহ্র পুরু আখ্যায়িত করে মুশরিক হয়ে যায় এবং অপর দল বিশুদ্ধ ও শাঁটি দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র দাস ও রসূল মান্য করে। এরপর মুশরিক ও মু'মিন দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ্ তা আলা মু'মিনদেরকে কাফির দলের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। কিন্তু একথাই প্রসিদ্ধ যে, ঈসা (আ)-র ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধান ছিল না। তাই মু'মিন দলের যুদ্ধ করার কথা অবান্তর মনে হয়। — (রাহল-মা'আনী) উপরে তফসী-রের সার-সংক্ষেপে এর জওয়াবের প্রতি ইঞ্জিত করা হয়েছে যে, সভবত যুদ্ধের সূচনা কাফির শুস্টানদলের পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং মু'মিনয়া প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

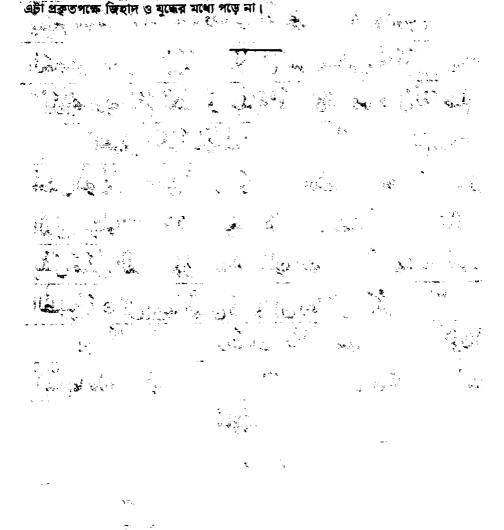

## हिंद्धी है हुन् महा खुसू वा

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকু

ž.

## بنب والله الرَّحِين الرَّحِين

يْعُ لِلْهِ مَا فِي السَّاوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَرْيْزِ ڪِيْمِ ۞ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَوْيِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثُلُوا عَكَيْهِمُ الْلِيَّهِ يُزَكِيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلْل بِينِ ﴿ وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لَنَا يَكُحُقُوا رِبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَلِكَ فَضَلَ اللهِ يُؤْرِتِينِهُ مَنْ يُشَاءِ ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ⊙ مَثُلُ لَّذِينَ حُبِّتُواالتُّورُلِيةَ ثُمُّ لَمْ يَضِيلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِكَادِ يَخْمِلُ السَفَارَّاء شُلُ الْقُوْمِ الَّذِينَ كُذَّبُوا يَايَٰتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُ لِبِينَ ۞ قُلْ يَأْتُهَا الَّذِينَ هَادُوْاَ إِنْ زُعَنْتُمْ اَ ثَكُمُ أَوْلِيكَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتُمَنَّوُا الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْ طِيهِ قِنْ 6وَلا يَقَنَّوُنَهُ آيدًا بِمَا قُدَّمَتْ آيْدِيْهِمْ مَوَاللَّهُ عَلِيْمٌ، بِالظَّلِينِينَ وَقُلْ إِنَّ الْمُؤْتَ الَّذِي تَفِيُّونَ مِنْهُ فَائَّهُ مُلْقِيَّكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَا عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دُوِّ فَيُنْتِعْكُمُ بِهَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) রাজ্যাধিপতি, পবিষ্ক্র, পরাক্রমশালী ও প্রক্তাময় জালাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু জাহে নভোমগুলে ও যা কিছু জাহে ভূমগুলে। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, খিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথছল্ট-তায় লিপ্ত। (৩) এই রসূল প্রেরিড হয়েছেন জন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্তমশালী, প্রজাময়। (৪) এটা আয়াহ্র ক্লপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আয়াহ্ মহাক্লপাশীল। (৫) যাদেরকে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার জনুসরণ করেনি, তাদের দৃল্টান্ত কেই পাধা, যে পুরুক বহন করে। যারা আয়াহ্র আয়াতসমূহকে মিখ্যা বলে, তাদের দৃল্টান্ত কত নিক্ল্ট। আয়াহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বলুন—হে ইছদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আয়াহ্র বলু—জন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করেবে না। আয়াহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যুক্ত অবগত আছেন। (৮) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী আয়াহ্র কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব কর্ম, যা তোমরা করতে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, প্রাক্রমশালী ও প্রভাময় আলাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) যা কিছু আছে নডোমগুলে এবং যা কিছু আছে ভূমগুলে। তিনিই (আরবের) নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই (সম্প্রদায়ের)মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে ( ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুচরিত্র থেকে ) পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন ( সব ধর্মীয় জরুরী জান এর অন্তর্ভুক্ত )। ইতিপূর্বে ( অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ) তারা প্রকাশ্য পথদ্রষ্টতায় লি॰ত ছিল। (অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। মানে অধিকাংশ লোক লিপ্ত ছিল। কেননা, মূর্খতা যুগেও কিছুসংখ্যক একত্ববাদী বিদ্যমান ছিল)। এই রসূল অন্য আরও লোকদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, যারা (মুসলমান হয়ে) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি (ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে অথবা তারা এখনও জন্মগ্রহণই করেনি। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আরব-অনারব সব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মুসলমান সব ইস-লামের সম্পর্কে একও অভিন্ন, তাই তাদেরকে 🙌 বলা হয়েছে।—( খাযেন ) তিনি পরাক্রমশালী প্রভাময়। (তাই এমন নবী প্রেরণ করেছেন)। এটা (অর্থাৎ রসূলের মাধ্যমে পথদ্রুটতা থেকে মুক্তি পেয়ে কিতাব ও হিদায়তের দিকে আসা) আল্লাহ্ তা'আলার কুপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আলাহ্মহাকৃপাশীল। (সবাইকে দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রভাবলে যাকে ইচ্ছা দেন এবং বঞ্চিত রাখেন। উপরে নিরক্ষরদের মু'মিন হওয়া এবং ইহদী আলিমদের মু'মিন না হওয়া থেকে এ কথা সুস্পল্ট। অতঃপর রিসালত অমান্যকারীদের নিন্দায় বলা হচ্ছে ঃ) যাদেরকে তওরাত মেনে চলতে বলা হয়েছিল, অভঃপর তারা তা মেনে চলেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুন্তক বহন করে (কিন্তু পুস্তকের উপকার পায় না। তেমনিভাবে ভানের আসল উদ্দেশ্য ও উপকার হচ্ছে তদনুষায়ী কাজ করা। এটা না হলে ভানার্জন পণ্ডশ্রম মাত্র। জন্তদের মধ্যে গাধা প্রসিদ্ধ বেওকুফ। তাই বিশেষভাবে একে উল্লেখ করে অধিক ঘূণা প্রকাশ করা হয়েছে )। যারা আলাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে তাদের দৃষ্টান্ত কত নিরুষ্ট (যেমন এই ইহদীরা)। আলাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। ]কারণ তারা জেনে-বুঝে হঠকারিতা করে। হঠকারিতা ত্যাগ করলেই তাদের পথপ্রদর্শন হবে। তওরাত মেনে চলার জন্য রসূলুলাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা জরুরী। সুতরাং বিশ্বাস ছাপন না করা তওরাত অমান্য করার নামান্তর। যদি তারা বলে যে, তারা এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র প্রিয়, তবে ] আপনি বলুন ঃ হে ইহদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আলাহ্র বন্ধু—অন্য মানুষ নয়, তবে ( এর সত্যায়নের জন্য ) তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা ( এই দাবীতে ) সত্যবাদী হও। (আমি সাথে সাথে এ কথাও বলে দিচ্ছি যে) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ( অর্থাৎ শান্তির ভয়ে ) কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (বিচারের দিন আসলে অপরাধের বিবরণ শুনিয়ে শান্তির আদেশ দেবেন। শাস্তির এই প্রতিশুনতিকে জোরদার করার জন্য আপনি একথাও ) বলুন ঃ তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, (এবং বন্ধুছ দাবী করা সত্ত্বেও শাস্তির ভয়ে যা কামনা কর না) সেই মৃত্যু (একদিন) অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশোর ভানী আল্লাহ্র কাছে নীত হবে। তিনি তোমাদেরকৈ তোমাদের কৃতকম জানিয়ে দেবেন ( এবং শাস্তি দেবেন )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

कात्रजात शाक त्याव الله مَا نِي السَّمَا وَا تِ وَمَا نِي الْا رُصِ اللَّهُ مَا نِي الْا رُصِ

সূরা পুলা পুলা পুলা তার হয়, সেওলোকে 'মুসাব্বাহাত' বলা হয়।

এসব সূরায় নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর জন্য আল্লাহ্র পবিএতা পাঠ সপ্রমাণ করা হয়েছে। অবস্থার মাধ্যমে এই পবিএতা পাঠ সবারই বোধগম্য। কারণ, স্প্ট জগতের প্রতিটি- অপু-পরমাণু তার প্রজাময় স্প্টার প্রজা ও অপার শজ্তি-সামর্থ্যের সাক্ষ্যদাতা। এটাই তার পবিএতা পাঠ। নিজুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভিরতে আক্ষরিক অর্থেও পবিএতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জড়ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুষায়ী চেতনাও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনাও অনুভূতির অপরিহার্ষ দাবী হচ্ছে পবিএতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিএতা পাঠ মানুষ ত্রবণ

করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ ক্রিয়ে তুর্তু তুর্তু তুর্তু অধিকাংশ

সূরার ওকতে অতীত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমু'আ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে বাবায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহাত হয়েছে।
ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাস্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্য দুই জায়গায় এই পদ
ব্যবহার করা হয়েছে।

- बत वर । ميهن سيهن سهو الله ي بعث في الا ميين رسولا

বচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে আরবদের জন্য এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসূলও তাদেরই একজন অর্থাৎ নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসূল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসূলকে সোপর্দ করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সংক্ষারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিবলে রস্লে করীম (সা)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেওয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সংক্ষারের কাজ গুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুপণ্ডিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের ভান ও প্রভা, বুদ্ধি ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গরগদর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য ঃ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ اَ يَا تَعْ وَيُزَوِّيُهُمْ وَيَعِلْمُهُمْ وَيَعْلِمُ وَالْكِلْمُ وَلَاكُمُ وَالْكِلْمُ وَالْكِلْمُ وَالْكِلْمُ وَلِمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعُمْ والْمُعُلِمُ وَلِمُعُمْ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلْمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُعُمْ وَلِمُعُمْ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُ وَلِمُعُمْ وَلِمُعُمْ وَل

এই তিনটি বিষয়ই উদ্মতের জন্য ষেমন আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত, তেমনি রসূলু-লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্জু জ।

ত্র আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহ্র কালাম পাঠ করার অর্থে ব্যবহাত হয়। তথা বলে কোরআনের আল্লাত বোঝানো হয়েছে। শব্দে বলা হয়েছে যে, রসূলুলাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আগ্লাতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

থিতীয় উদ্দেশ্য بَرْكُوْهُمُ بِهُ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ بِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

তৃতীয় উদ্দেশ্য وَالْحَكُونَةُ وَالْحَكُونَةُ 'কিতাব' বলে কোরআন পাক এবং 'হিকমত' বলে রস্লুল্লাহ্ (সা) থেকে বিণিত উজিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকার এখানে হিক মতের তফসীর করেছেন সুরাহ্ ।

একটি প্রশন ও উত্তর ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিলাওয়াতের পরই কিতাব শিক্ষাদানের কথা এবং এরপর পবিত্র করার কথা উল্লেখ করা বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কেননা, এই বিষয়রয়ের বাভাবিক ক্রম তাই। প্রথমে তিলাওয়াত অর্থাৎ ভাষা ও অর্থ সন্তার শিক্ষা দেওয়া হয়।
এর পরিণতিতে কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের পালা আসে। কোরআন পাকে এই আয়াত কয়েক
জায়গায় বণিত হয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করে তিলাওয়াত
ও শিক্ষাদানের মাঝখানে তাযকিয়া তথা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাহল-মা'আনীতে এর জওয়াবে বলা হয়েছে, যদি স্বাভাবিক ক্রম অবলম্বন করা হত, তবে এই বিষয়ত্ত্ব মিলে এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয় হত, যেমন চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্রে কয়েক ক্রকার ঔষধের সমিল্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে। এখানেও এই সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এই বিষয়ত্ত্বয়ে আলাদাভাবে স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং পৃথক পৃথকভাবে রিসালতের কর্তব্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ক্রম পরিবর্তন করার ফলে এদিকে ইন্সিত হতে পারে।

সূরা বাকারায় এই আয়াতের বিস্তারিত তফসীর অনেক ভাতব্য <mark>বিষয়সহ বণিত</mark> হয়েছে।

এর শাব্দিক অর্থ অন্য লোক। ﴿ ﴿ لِلْمَعُوا ﴿ ﴿ ﴾ -এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের
অর্থাৎ নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মু'মিন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে।
এটা বিঃসন্দেহে প্রবর্তী মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ — (রাহল-মা'আনী)

কেউ কেউ বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আলাহ্ তা'আলা ত'।র রসূলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য কিন্ত যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই

করেনি, তাদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্য প্রেরণ করা خی শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ عُونِين শ্বের عُلْف মেনেছেন -এর সর্বনামের উপর।
এর অর্থ এই হবে যে, রসূলুলাহ্(সা) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও
তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—( মাষহারী )

সহীহ্ বৃখারী ও মুসলিমে হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে জনান। তিনি করিছিল করালাহাহ্ । এরা কারা ? তিনি নিরুজর রইলেন। দিতীয় বার, তৃতীয় বার প্রস্ক করার পর তিনি পার্শ্বে উপবিল্ট সালমান ফারসী (রা)-র গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষরের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাহহারী)

এই রেওয়ায়েতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও غُولِين । অর্থাৎ অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত । এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফ্রয়ীলত ব্যক্ত হয়েছে।—( মাষহারী )

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا نَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْغَاراً

ন্ধিক লিকিদের মধ্যে রস্লুলাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও নবুয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতেও তা প্রায় একই ভাষায় বিরত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রস্লুলাহ্ (সা)-কে দেখামায়ই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহদীদের উচিত ছিল। কিন্তু পাথিব জাঁকজমক ও ধনৈষর্য তাদেরকে তওরাত থেকে বিমুখ করে রেখেছে। ফলে তারা তওরাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের নির্দেশাবলী বান্ধবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ যুর্খ ও অনভিজের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিশাকরে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তওরাতের বাহক করা হয়েছিল অর্থাৎ অ্যাচিতভাবে আলাহ্র এই নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা যথাযথভাবে একে বহন করেনি অর্থাৎ তারা তওরাতের নির্দেশাবলীর পরোয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে ভান-বিজ্ঞানের রহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেওয়া হয়়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে কিন্তু তার বিষয়বন্তর কোন খবর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকারও হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্প। তারা পাথিব সুখ-স্বাচ্ছ্দ্য অর্জনের জন্য তওরাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায় কিন্তু এর দিক্ষনির্দেশ ঘারা কোন উপকার লাভ করে না।

#### www.almodina.com

তক্ষসীরবিদগণ বলেন ঃ যে আলিম ডার ইল্ম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টাভও ইহদীদের দৃষ্টাভের অনুরাপ।

আমলহীন আলিম চিন্তাবিদ ও সুধীজন কোনটাই নয়—সে কয়েকটি কিতাব বহন-কারী চতুন্সদ জন্ত মান্ত।

قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَا دُوْا إِنْ زَعَمْتُمْ اَ نَّكُمْ اَ وَلِهَا مُ لِللهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ نَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ تَنْتُمْ مَا دِ قِيْنَ ٥ ,

১০ বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব ব

बर्थाए हेहारी ना राम्न कि जानाएज — لَنْ يَدْ خُلُ الْجَلَّةَ ٱ لَّا مَنْ كَا نَ هُوْ دَا

দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জায়াতের নিয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। বলা বাহল্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, পরকালের নিয়ামতসমূহ ইহকালের নিয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নিয়ামত অবশাই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশাই মনেপ্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্র আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদে পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃষ্টিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ আপনি ইহদী-দেরকে বলুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমান্ত তোমরাই আলা-হ্র বন্ধু ও প্রিয়পান্ত এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে ভান-বৃদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্য আগ্রহান্বিত থাক।

बत्तशत कात्रजान निएकरे वात : أَيْدِ يَهُمْ विकार के बें اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

অর্থাৎ তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্য কুষ্ণর, শিরক ও কুকর্ম ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্য জাহায়ামের শান্ডিই অবধারিত রয়েছে। তারা আলাহ্র প্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা সম্পূর্ণ মিথা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্য তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রস্লুলাহ্ (সা)-র কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে, তবে তা অবশাই কবূল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে যে, ইহদীরা মৃত্যু কামনা করেতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ যদি এক্কণে তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—( রহল-মা'আনী )

মৃত্যু কামনা জায়েষ কি নাঃ সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ এই যে, দুনি-য়াতে কারও এরপ বিশ্বাস করার অধিকার নেই যে, সে মৃত্যুর পর অবশ্যই জায়াতে যাবে এবং কোন প্রকার শাস্তির আশংকা নেই। এমতাবস্থায় মৃত্যু কামনা করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করারই নামান্তর।

উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিনঃ যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সূত্রাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণত কারও সাধ্যে নেই।

মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান ঃ যেসব বিষয় স্থভাবত মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে, সেগুলো থেকে পলায়ন ভান-বুদ্ধি ও শরীয়তের পরিপন্থী নয়। একবার রস্লুল্লাহ্ (সা) একটি কাত হয়ে পড়া প্রাচীরের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত চলে যান। কোথাও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সেখান থেকে পলায়ন না করা বিবেক ও শরীয়ত উভয়ের পরিপন্থী। কিন্তু আয়াতে যে মৃত্যু থেকে পলায়নের নিন্দা করা হয়েছে, এটা তার অন্তর্ভু জ নয়। যদি বিশ্বাস অক্ষুধ্ধ থাকে এবং জানে যে, মৃত্যুর সময় এলে তা থেকে পলায়ন নিন্ফল। যেহেতু তার জানা নেই যে, এই অগ্নি অথবা বিষ অথবা অন্য কোন মারাত্মক বন্তর মধ্যে নিদিন্টভাবে তার মৃত্যু লিখিত আছে কি না, তাই এ থেকে পলায়ন মৃত্যু থেকে পলায়ন নয়, যার নিন্দা করা হয়েছে।

কোন জনপদে প্লেগ অথবা মহামারী দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করা জায়েয কিনা, এটা একটা স্বতন্ত্র মাস'আলা। ফিকহ্ ও হাদীসগ্রন্থে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। তফসীরে রাহল মা'আনীতে এই আয়াতের তফসীরেও এ সম্পর্কে যথেস্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই।

يَايَيْهَا الَّذِينَ أَمُّنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّافِقِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَّى

# ذِكْرِاللهِ وَذَرُوا الْبَيْمَ ﴿ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْكَمُونَ ۞ فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَتِمْ وَالْمَنْ وَابْتَعُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَعُلَكُمْ تُفْلِحُون ۞ وَلَذَا رَاوَا تِجَارَةً اَوْلَهُوا انْفَضَّوا الله كَثِيرًا لَعُلَكُمْ تُفْلِحُون ۞ وَلَذَا رَاوَا تِجَارَةً اَوْلَهُوا انْفَضَّوا الله عَنْ الله وَ مِنَ الله وَ مِنَ الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ مِن الله و وَمِنَ الله وَمِنَ الله وَ مِنَ الله وَ مِنَ الله وَ مِنَ الله وَ مِنَ الله وَالله عَنْ الله وَقِينَ قَ

(৯) হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আলাহ্র সমরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাণত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আলাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আলাহ্কে অধিক সমরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুনঃ আলাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আলাহ্ সর্বোত্তম রিষিক্দাতা।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন ( জুমু'আর ) নামাযের জন্য আয়ান দেওয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র সমরণের (অর্থাৎ নামায় ও খোতবার ) পানে ত্বরা করে চল এবং বেচাকেনা ( এমনিভাবে প্রতিবন্ধক কর্মব্যন্ততা ) বন্ধ কর । ( অধিক শুরুত্বদানের জন্য বিশেষভাবে বেচাকেনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, বেচাকেনা বর্জন করাকে উপকার বর্জন করা মনে করা হয় )। এটা ( অর্থাৎ বেচাকেনা ও কর্মব্যন্ততা ত্যাগ করে নামাযের দিকে ত্বরা করা ) তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (কেননা, এর উপকারিতা চিরন্থায়ী এবং বেচাকেনা ইত্যাদির উপকারিতা ক্ষণন্থায়ী )। অতঃপর ( জুমু'আর ) নামায় সমাণত হয়ে গেলে ( ইসলামের প্রথমদিকে খোতবা পরে পাঠ করা হত। এমতাবন্থায় নামায় সমাণত হয়য়ার অর্থ সংশ্লিল্ট বিষয়াদিসহ সমাণত হয়য়া অর্থাৎ নামায় ও খোতবা উভয়ই সমাণত হয়য়া, তখন তোমাদের জন্য অনুমতি আছে যে ) তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ( অর্থাৎ তখন পাথিব কাজকর্মের জন্য হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি আছে ) এবং ( এ সময়েও ) আল্লাহ্কে অধিক সমরণ কর ( অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল হয়ে পাথিব কাজকর্মে মশগুল হয়ো না ) যাতে তোমরা সফলকাম হও। ( কারও কারও অবন্থা এই যে ) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবন্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুনঃ আল্লাহ্র কাছে যা ( অর্থাৎ আপনাকে দাঁড়ানো অবন্থায় রেখে তৎপ্রতি ছুটে যায়। বলুনঃ আল্লাহ্র কাছে যা ( অর্থাৎ

সঙয়াব ও নৈকট্য ) আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (যদি তা থেকে রিযিক রিছির লালসা থাকে, তবে বুঝে নাও যে ) আল্লাহ্ সবোঁতম রিষিকদাতা। (তাঁর জরুরী ইবাদতে মশগুল থাকলে তিনি নির্ধারিত রিষিক দান করেন। এমতাবস্থায় তাঁর আদেশ কেন বর্জন করা হবে ? )

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

দিন। তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নভোমগুল, জুমগুল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে স্পিট করেছেন। এই ছয়দিনের শেষ দিনছিল জুমু'আর দিন। এই দিনেই আদম (আ) স্জিত হন, এই দিনেই তাঁকে জালাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জালাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কিয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহুর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবূল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

আলাহ্ তা'আলা প্রতি সণ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্য এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত'
তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খৃস্টানরা রবিবারকে।
আলাহ্ তা'আলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।
—(ইবনে কাসীর) মূর্খতা যুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরেবা' বলা হত। আরবে কা'ব
ইবনে লুস সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' রাখেন। এই দিনে কোরায়েশদের সমাবেশ
হত এবং কা'ব ইবনে লুস ভাষণ দিতেন। এটা রস্লুলাহ্ (সা)-র আবিভাবের পাঁচশ
মাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা'ব ইবনে লুঈ রসূলুলাহ্ (সা)-র পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আলাহ্ তা'আলা মূর্খতা যুগেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একছবাদের তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুলাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরায়েশ গোল্ল তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করত। ফলে রসূলুলাহ্ (সা) নবুয়ত লাভের পাঁচশ যাট বছর পূর্বে যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরায়েশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বা গৃহের ভিত্তি ছাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুঈ-এর মৃত্যুর পর তার মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রস্লুলাহ্ (সা)-র জন্মের বছর যখন হস্ভিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই য়ে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে

লুই-এর আমলে গুরুবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমু'আর দিন রেখেছিলেন।—( মাষহারী )

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মদীনার আনসারগণ হিজরত ও জুমু'আর নামায কর্ম হওয়ার পূর্বেই স্থকীয় মতামতের মাধ্যমে জুমু'আর দিনে সমাবেশ ও ইবাদতের ব্যবস্থা করত।—(মাযহারী)

হয়েছে। শুশেলর এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্য দৌড়ে আসতে রস্লুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছন। তিনি বলেছেন: শান্তি ও গান্তীর্য সহকারে নামাযের জন্য গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমু'আর দিনে জুমু'আর আয়ান দেওয়া হলে আল্লাহ্র রিষিকের দিকে ত্বরা কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্য মসজিদে যেতে যত্ববান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আয়ানের পর নামায ও খোতবা বাতীত জন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে কাসীর)

ঠ বলে জুমু'আর নামায় এবং এই নামাযের জন্যতম শর্ত খোতবাও বোঝানো হয়েছে।— (মাযহারী)

জুমু'আর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রেতা ও ক্রেতা সবার উপর ফর্য। বলা বাহল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

ভাতবাঃ জুমু'আর আযানের পর কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমসহ সকল কর্ম-বান্ডতা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কোরআন পাক কেবল বেচাকেনার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ছোট ও বড় শহরের অধিবাসীদেরকে জুমু'আর নামায় পড়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম ও অনাবাদ জায়গায় জুমু'আ হবে না। তাই শহরবাসীদের সাধারণ কর্মব্যস্ততা ও বেচাকেনাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফিক্ছ্বিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে বেচাকেনা বলে এমন প্রত্যেক কাজ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা জুমু'আর নামায়ে গমনে বিশ্ব স্ভিট করে। অতএব আযানের পর পানাহার করা, নিপ্রা যাওয়া, কারও সাথে কথা বলা, অধ্যয়ন করা ইত্যাদি সব নিষিদ্ধ। কেবল জুমু'আর প্রস্তুতি সম্পর্কিত কাজকর্ম করা যেতে পারে।

গুরুতে জুমু'আর আযান একটি ছিল, যা খোতবার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়া হত। দিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হযরত ওসমান (রা)-এর আমলে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং মদীনার চতুল্পার্মে ছড়িয়ে পড়ল তখন সেই আযান দূর পর্যন্ত গুনা যেত না। তখন হ্যরত ওসমান

রো) মসজিদের বাইরে নিজ বাসগৃহ যাওরায় আরও একটি আয়ানের ব্যবস্থা করলেন। এই আয়ান সমগ্র মদীনা শহরে শুনা যেত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এই নতুন ব্যবস্থায় আপত্তি করেন নি। ফলে এই প্রথম আয়ান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দারা সিদ্ধ হয়ে গেল। আয়ানের পর বেচাকেনা ও অন্যান্য কর্মব্যস্ততা নিষিদ্ধ হওয়ার যে আদেশ খোতবার আয়ানের পর কুর্যকর ছিল, তা এখন থেকে প্রথম আয়ানের পরই কার্যকর হয়ে গেল। হাদীস, তফসীর ও ফিকহ্র কিতাবাদিতে এসব বিষয় কোন প্রকার মতবিরোধ ছাড়াই বণিত আছে।

সমগ্র উভ্মত এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর দিন যোহরের পরিবর্তে জুমু'আর নামায় ফরয়। তারা এ ব্যাপারেও একমত যে, জুমু'আর নামায় সাধারণত পাজেগানা নামাযের মত নয়, এর জন্য কিছু অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। পাজেগানা নামায় একাকী জমা'আত ছাড়াও পড়া যায় এবং দুইজনেও পড়া যায়, কিন্তু জুমু'আর নামায় জামা'আত ব্যতীত আদায় হয় না। জামা'আতের সংখ্যায় ফিকহ্বিদগণের বিভিন্ন উল্লি আছে। এমনিভাবে পাজেগানা নামায় নদী, পাহাড়, জঙ্গল সর্বত্ত আদায় হয়, কিন্তু জুমু'আর নামায় এসব জায়গায় কারও মতে আদায় হয় না। নারী, রোগী ও মুসাফিরের উপর জুমু'আর নামায় কর্য নয়। তারা জুমু'আর পরিবর্তে যোহর পড়বে। কি ধরনের জনপদে জুমু'আ ফর্য, এ সম্পর্কে ইমামগণের বিভিন্ন উল্লি আছে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে যে জনপদে চল্লিশ জন মুজ, বুদ্ধিমান ও প্রাঃতব্যক্ত পুরুষ বাস করে, সেখানে জুমু'আ হতে পারে। এর কম হলে জুমু'আ হবে না। ইমাম মালেক (র)-এর মতে জুমু'আর জন্য এমন জনপদ জঙ্গনী, যার গৃহ সংলগ্ন এবং যাতে বাজারও আছে। ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র)-র মতে জুমু'আর জন্য ছোট বড় শহর অথবা বড় গ্রাম হওয়া শর্ত, যাতে অলিগলি ও বাজার আছে এবং পার্স্পরিক ব্যাপারাদি মীমাংসা করার জন্য কোন বিচারক আছে।

সারকথা এই যে, উপরোজ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উম্মতের অধিকাংশ আলিম একমত যে, সর্বাবস্থার প্রত্যেক মুসলমানের উপর জুমু'আ ফরম নয়; বরং সবার মতে কিছু কিছু শর্ত আছে। শর্তগুলো কি কি, কেবল সে ব্যাপারেই মতবিরোধ আছে। তবে যাদের উপর ফরম, তাদের উপর গুরুত্ব ও তাকীদ সহকারেই ফরম। তাদের মধ্যে কেউ শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতিরেকে জুমু'আ ছেড়ে দিলে তার জন্য সহীহ্ হাদীসসমূহে কঠোর শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শর্তাদি সহকারে জুমু'আর নামায আদায় করে, তাদের জন্য বিশেষ ফযীলত ও বরকতের ওয়াদা আছে।

बाबाज प्रमूं (فَ وَ ا بُنَعُوا مِن فَصُلِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ভুমু'ভার পরে বাবসায়ে বরকত : হযরত এরাফ ইবনে মালেক (র) যখন ভুমু'ভার নামাযান্তে বাইরে আসতেন তখন মসভিদের দরভায় দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

হে আল্লাহ্। আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি, তোমার ফরষ নামায পড়েছি এবং তোমার আদেশ মত নামাযান্তে বাইরে যাচ্ছি। অতএব তুমি স্থীয় কুপায় আমাকে রিষিক্ষ দান কর। তুমি উডম রিষিক্ষাতা।——(ইবনে কাসীর)

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমু'আর পরে ব্যবসায়িক কাজ-কারবার করে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সত্তরবার বরকত নাষিল করেন। —( ইবনে কাসীর )

এই আয়াতে তাদেরকে হঁ শিয়ার করা হয়েছে, যারা জুমু'আর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ-কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে কাসীর বলেনঃ এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুয়াহ্ (সা) জুমু'আর নামাযের পর জুমু'আর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবিধি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমু'আর দিনে রসূলুয়াহ্ (সা) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুয়াহ্ (সা) স্বল্ধসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বারজন বণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুয়াহ্ (সা) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেনঃ যদি তোমরা স্বাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আয়াবের জায়তে পূর্ণ হয়ে যেত—(ইবনে কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহ্ইয়া ইবনে খলফ্ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবৃ মালেক (র) বলেন ঃ এই কাফেলার আগমনের সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুভ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—( মাযহারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায ওনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফর্ম নামায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। খোত্বা সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল না যে, এটাও ফর্ম। দ্বিতীয়ত

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য এবং তৃতীয়ত বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাঁপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেরীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম্গ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কিরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লিখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে লজ্জা দেওয়া ও হ শিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসূলুলাহ্ (সা) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমু'আর নামাযের পূর্বে খোতবা দেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাই সুন্নত।—( ইবনে কাসীর)

আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)-কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আলাহ্র কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উভম। এটাও অবান্তর নয় যে, যারা নাম্যে ও খোত-বার খাতিরে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য আলাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাষিল হবে, যেমন পূর্বে এমনি এক রেওয়ায়েত বণিত হয়েছে।

## سورة المنافقون **मद्भा सूनाफिकून**

মদীনায় অবতীর্ণ, ১১ আয়াত, ২ রুকুণ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْدِ

إِذَا جَكَةُكُ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ م وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ كَرَسُولُهُ \* وَ اللَّهُ يَشْهَدُ كُانَ الْمُنْفِقِينَ لَكُنِ بُوْنَ ۚ إِنَّ خَنُواۤ أَيْهَا نَهُمُ جُنَّةً قَصَلُّ وَاعَنْ سَبِنِيلِ اللهِ وَإِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ ذٰلِكَ بِإِنَّهُمْ امْنُوا ثُمُّ كَفُرُوا فُطْبِعَ عَلَاقُلُوْمِهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ وَإِذَا رَايْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمُعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشُبُ مُسَنَّدَةً ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَبْحَةٍ عَكَيْهِمْ ﴿ هُمُ الْعَكُاوُّ فَأَحْذَارُهُمْ ﴿ قْنَكُهُمُ اللهُ اللهُ يُؤْفِكُونَ ﴿ وَ إِذَا مِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رُسُولُ اللهِ لَوْوَا وَوُسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكَلِّيرُونَ ٥ سَوَا } عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفُرْتَ لَهُمْ اَمْر لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، كَنْ يَغْفِرُ اللهُ لَهُمْ وإِنَّ اللهَ لَا يَهُلِ عِالْقُومُ الْفُسِقِينَ ۞ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنْفِقُوْ اعَلَا مَنْ عِنْمَا رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴿ وَرَسُّوخَزَآيِنُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَيْنَ رَّجُعُنَّا إِلَى الْمَدِينَاةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلُّ وَلِلْهِ الْعِنَّاةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) মুনাঞ্চিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিন্তি যে, আপনি নিশ্চ-রই আলাহ্র রসূল। আলাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আলাহ্র রসূল এবং আলাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আলাহ্র পথে বাধা স্পিট করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা ওনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শরু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধবংস করুন আলাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিদ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এস, আলাহ্র রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আলাহ্ কখনও তাদেরকে ক্রমা করবেন না। আলাহ্ পাপাচারী সম্প্র-माয়्रांक পথপ্রদর্শন করেন না। (१) তারাই বলেঃ আয়াহ্র রস্লের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না; পরিণামে তারা আপনা আপনি সরে যাবে। নভোমওল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার **আলাহ্রই, কিন্তু মু**নাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিচ্চৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্ , তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে, তখন বলেঃ আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (সা)। আল্লাহ্ তো জানেন যে, আপনি অবশাই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উজিকে মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশাই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক—আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথ-সমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) ঢালরূপে ব্যবহার করে। (কেননা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত—তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও বৃশ্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিন্টের সাথে একটি সংক্রামক অনিন্টও রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরক্ষেও) আল্লাহ্র পথ থেকে নিহত করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাহ্যত) বিশ্বাস করেছে,

—এই কুফুরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ব্লপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘনাতম কুষ্কর)। ফলে তাদের অভরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয় ) বুঝে না। (তারা বাহাত এমন চটপটে যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহবিয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাঞ্জল ও মিদ্টি হওয়ার কারণে) ওনেন, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসারশূনা, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌষ্ঠবের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই ষে ) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রন্থে বিশাল বপু, কিন্ত নিম্প্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনিভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্ত ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আভাসে-ইঙ্গিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক ) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত ) শ**র**ু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে স্তর্ক হোন। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আছা ছাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে ? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুল্টুমির অবস্থা এই যে ) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ [রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে ] এসো, আলাহ্র রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘ্রিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দন্তভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কুফরের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃশ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আলাহ্ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলে ঃ যারা আল্লাহ্র রসূল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ( তাদের এই উক্তি নিরেট মূর্খতা। কেননা ) নভোমঙল ও ভূমগুলের ধন-ভাগুার আলাহ্ তা'আলারই কিন্ত মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই রিষিকের একমান্ত পথ মনে করে )। তারা বলেঃ আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশাই দূর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নির্বৃদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহ্র (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ্ ও রস্বের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্ত মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে )।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

সুরা মুনাফিকুন অবতরপের বিভারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাত্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ারেত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়ানয়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনিল-মুভালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিতহয়।---(মায়হায়ী) ঘটনা এই ঃ রসূলুরাহ্ (সা) সংবাদ পান ষে, 'মুভালিক' গোরের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে মুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রস্লুরাহ্ (সা)-র বিবিদের অভর্তুত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ'পেয়ে রসূলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলাধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হল্লেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্র সাহাষ্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রস্লুলাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোরে পৌছুলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোরের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আলাহ্ তা'আলা রস্লুলাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং ক্রেক-জন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাণিত ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারম্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্যতা যুগের শেলাগানঃ কিন্ত এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রস্লুরাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্ব অকুছলে পৌছে গেলেন এবং ভীষণ রুক্ট হয়ে বললেন:

বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন: এটা দুর্গদ্ধ আঁও এটা দুর্গদ্ধ প্রোণান বদ্ধ কর। এটা দুর্গদ্ধ প্রোণান। তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নির্ত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম।

এরপর মুহাজির, আনসারী, গোর ও বংশ নিবিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালিমের হাত চেপে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় রোগান। এর কল জঞাল বাড়ানো হাড়া কিছুই হয় না।

রস্তুলাহ্ (সা)-র এই বজ্তা শোনামান্তই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হ্যরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালিম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলম্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসূলুলাহ্ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শতুতা পোষণ করত কিন্ত পাথিব স্থার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুলাহ্ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ হৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ্ধ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বললঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাছে। যদি তোমাদের এখনও জান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুবিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছন্তুড্স হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিছার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রস্লুল্লাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মা**রই বলে উঠলেন ঃ আলাহ্**র কসম, তুই-ই দুর্বল, লাঞ্চিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রস্লু-লাহ্ (সা) আলাহ্ প্রদন্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ডালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুরাহ্ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পণ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের কোধ দেখে তার সম্ভিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে ওযর পেশ করে বললঃ আমিতো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রস্কুরাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

ষায়েদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রস্লুক্সচ্ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপাত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রস্লুক্সচ্ (সা)-র কাছে সংবাদটি খুবই ওরুতর মনে হল। মুখমওলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) অল বয়ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন: বৎস! দেখ, তৃমি মিখ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন: না, আমি নিজ কানে এসব কথা ওনেছি। রস্লুক্সাহ্

সোঁ) আৰার বললেনঃ তোমার কোনরূপ বিপ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে তিরকার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিক্রজে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আজীয়তার বজন ছিল্ল করেছ। যায়েদ (রা) বললেনঃ আজাহ্র কসম, সমগ্র খামরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুলাহ্ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রস্কুলাহ্ (সা)-র বিক্রজে এসব কথাবাতা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রস্কুলাহ্ (সা)-র গোচরীজূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আর্য করলেন ঃ ইয়া রাস্লাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন ঃ আপনি ওব্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রস্নুছাহ্ (সা) বননেন ঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুলাহ্ ইবনে উবাই-এর পুর জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুলাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রস্নুলুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেনঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মন্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আর্য করলেনঃ সমগ্র খাবরাজ গোল্প সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রস্লের বিক্লজে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহন্তাকৈ চোখের সামনে চলাক্ষরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবতী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আ্যাবের কারণ হবে। রস্নুলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রস্লুলাহ্ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উন্ত্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে পেলেন। ষখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে পেলেন, তখন তিনি আবদুলাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন: তুমি কি বাস্তবিকই এরপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল: আমি কখনও এরপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ ইবনে আরকাম) মিথাবাদী। স্বগোরে আবদুলাহ্ ইবনে উবাইয়ের যথেচ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা স্বাই স্থির করল যে, সম্ভবত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একখা বলেনি।

মোটকথা, রস্লুলাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওয়র কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরকার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা-চাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রস্লুলাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারায়াত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে লাভ-প্রিল্লান্ত সাহাবায়ে কিরাম মন্যিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিচার কোলে চলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রস্কুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুলাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উভূত জ্লনা-কল্পনাহতে মুজাহিদদের দৃশ্টি অন্য-দিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পক্তিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রস্লুলাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রা) আবদুলাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশঙ্কে বললেনঃ তুই এক কাজ কর। রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আলাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রা) তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোর এইবিমুখতা সম্পর্কে অবশাই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সকর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বারবার রস্লুয়াহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিখ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃল্টিতে হেয় প্রতিপন্ধ করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিখ্যার মুখোশ উদ্মাচন সম্পর্কে অবশাই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) দেখলেন যে, রস্লুয়াহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি কুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উদ্ভী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রস্লুয়াহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রা) বলেনঃ আমার সওয়ারী রস্লুয়াহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেনঃ

یا غلام صدق الله حدیثک و نزلت سو رقا المنا نقهی نی ابن ابی من ا او لها الی اخرها -

অর্থাৎ হে বালক, আলাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুলাহ্ (সা) যখন মদীনায় পৌছে যান এবং যামেদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাষিল হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, রস্লুলাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবতী আকীক উপত্য-কার পৌছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মু'মিন পুর আবদুলাহ্ (রা) সম্মুখ অগ্রসর হন এবং খুঁজতে পুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌছে তার উল্থীকে বসিয়ে দেন। তিনি উল্থীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি মদীনায় প্রেবেশ করতে পারবে না,য়ে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিচ্কৃত করবে'—এ কথার ব্যাখ্যানা কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?—রস্লুলাহ্ (সা), না তুমি? পুর পিতার পথ ক্ষম্ক করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুর আবদুলাহ্ কে তিরক্ষার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্বাবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রস্লুলাহ্ (সা)–র উল্থী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিভাসা করলেন। লোকেরা বললঃ আবদুলাহ্ এই বলে তার পিতার পথ ক্ষম্ক করে রেখেছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রস্লুলাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুরের কাছে বলে যাচ্ছে; আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাঞ্ছিত। একথা গুনে রস্লুলাহ্ (সা) পুরকে বললেনঃ তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উস্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবতীকালে আলাহ্ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র পদ্মী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবৃ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বাণিত আছে যে, মুস্তালিক গোল্ল পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলম্ধ সম্পদ মুস্তাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিদিন্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যি শায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুরাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেনঃ আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই য়ে, আরাহ্ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আরাহ্র রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা তানালেন য়ে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুলাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্র করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত! তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ডাবে তিনি পুণায়য়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উল্মুল-মু'মিনীন হয়রত জুয়ায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেনঃ "রস্লুয়াহ্ (সা)-র বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিন। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাছি।"

তিনি ছিলেন গোল্লপতির কন্যা। তিনি যখন রস্লুলাহ্ (সা)-র পুণাময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুড প্রতিক্রিয়া তাঁর গোল্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্য নারীরাও এই শুড বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রস্লুলাহ্ (সা)-র একটি মো'জেষা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় ওরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ ঃ উপরোজ ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক,তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্প্রকিত অনেক ওরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবজ করা সঙ্গত মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই ঃ

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন : বনিল মুস্তালিক ষুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের ঝগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আন-সার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রস্লুলাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন এবং যে কোন ছানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় প্রাত্রজনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আন-সার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিয়মিত দ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে গ্রথিত করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরাচরিত জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ডিন্ডিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যন্তাবী পরিণতি এই দাঁডায় যে. পার-স্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী মাপকাঠি ন্যায় ও স্বিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোল্ঠী ও জাতীয়তার ডিভিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিণ্ড করে। উপরোক্ত ঝগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উত্তব হচ্ছিল। কিন্ত রস্লুলাহ্ (সা) ষ্থাসময়ে অকুছলে পৌছে এই অন্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মুর্খতা ও কুফরের দুর্গদ্ধযুক্ত অনুভৃতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে :

# ــ تَعَا وَنُوا مَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوٰى وَ لاَ تَعَا وَنُوا مَلَى الْا ثُمْ وَ الْعُدُ وَ انِ

জর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপ-কাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করে। মদিও সে তোমার পিতা ও দ্রাতা হয়। এই যৌজিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কায়েম করেছে এবং রস্লুলাহ্ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্যরেখেছেন ও স্বাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের স্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ মূর্খতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিল্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষ্ণকায়, য়েতকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমার ন্যায় ও ইনসাফ। স্বাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শন্ত্রা আজ থেকে নয় ----আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহূর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে
মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্টিট করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শর্রা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কুফর ও ধর্মদ্রোহিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজায়ী, ইয়ামনীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এউপমহাদেশেও পাজাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শর্রা আমাদের মধ্যকার তুক্ছ বৈষয়িক কুলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশুভিততে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে এবং আমরা সর্বক্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ্ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআননের মূলনীতি ও রস্লুদ্ধাহ্ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব য ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেলে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ্ তাণআলার সাহায্য ও সমর্থন খোলা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তাঃ উপরোজ ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মূর্খতা যুগের লোগানে লি॰ত করে দিয়েছিল, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হঁশিয়ারি পেয়ে সবাই ভাত ধারণা থেকে তওবা করে নেয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ও রসুলের মহক্ষত এবং সন্তম এমনই বন্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় হাল্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বির্তি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্মান ও সন্তমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসূলুলাহ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রস্লুলাহ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ্কালকার গোল্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসূলুলাহ (সা)-র কাছে পৌছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুলাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহব্বত ও সন্ত্রম কেবল আলাহ্ ও রসূলের সাথে সম্পূজ ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা ওনলেন, তখন রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে নিজ হাতে পিতার মন্তর্ক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসূলুলাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনার সন্নিকটে পৌছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্মানের অধিকারী একমাত্র রসূলুলাহ্ (সা) এবং সে নিজে হেয় ও লাঞ্চিত। অতঃপর স্বসূলুলাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃ-স্কূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয়:

تونخل خوش ثمرکیستی که سرووسمن همه زخویش بریدند وبا توپو ستند

এ ছাড়া বদর, ওহদ ও আহ্যাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আলাহ্ ও রস্কুক্কে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দুশমন।

> ھےزا رخویش کہ بیگا نہ از خدا باشد خـدا کے پـک تی بیگا نـٰہ کا شا باشد

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাথা এবং তাদেরকে জুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্বঃ এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বতত্ত দৃল্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শলুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রস্লুল্লাহ্ (সা) মুনাফিক সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শলুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুষোগলাভ করবে এবং বলবে ঃ রস্লুলাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে,যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোন্ডাহাব হলেও ভূল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরাপ কেন্ত্রে আশংকা অবসানের চেল্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন ঃ

ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাফিকুন নামিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে য়ে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্কায় কেউ কেউ তাকে বললঃ তুই জানিস কোরআনে তার সম্পর্কে কি নামিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুভাহ্ (সা)-র কাছে হামির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুকাহ্ (সা) তোর জন্য আছাহ্র কাছে ক্রমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বললঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাল্মদ (সা)-কে সিজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে য়ে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্য ক্রমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পোঁছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘুই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(মাষহারী)

জাহুজাহ্ মুহার্জির ও মিনান আনসারীর ঝগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওরা হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমগুল ও ভূমগুলের ধনভাগুার আলাহ্র হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইুয়ের এরাপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ ছলে ত্রিক্তিত বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরাপ মনে করে, সে বেওকুক্ষ ও নির্বোধ।

এটাও ইবনে উবাইয়ের উজি। এই উজির ভাষা অস্পটে হলেও উদ্দেশ্য অস্পট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইয়যতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুলাহ্ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিচ্চৃত করে দেয়। আলাহ্ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছন যে, যদি ইয়যত ওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদ্রেকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইয়যত তো আলাহ্র, তাঁর রস্লের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মূর্খতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন

এবং এর আগে ﴿ يَعْتُهُونَ ﴾ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে আন্যের রিষিকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নিবুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইযযত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিদ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিক্ত হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে

يَائِهَا الّذِينَ امْنُوا لَا تُلْهِكُمُ امْوَالُكُمْ وَلَا اُولَادُكُمْ عَنْ ذِكُو اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ وَانْفِعُوا مِنْ مِّنَا رَزُقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَكَانِي اَحَدَّكُمُ الْمُوتُ فَيَهُولَ رَبِّ لَوْ لَاَ مِنْ مِّنَا رَزُقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَكَانِي اَحَدَّكُمُ الْمُوتُ فَيَهُولَ رَبِّ لَوْ لَاَ اَخُنْتَنِي إِلَى اَجَلِ قَرِيْبٍ ﴿ فَاصَّدَّ اَنَ وَ اللهُ خَبِيْرُ بِمَا الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَكُنْ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَكُنْ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَهُ خَبِيرً بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَاجَلُهَا، وَاللهُ خَبِيرً بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

(৯) হে মু'মিনগণ ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেন তোমাদেরকে আলাহ্র সমরণ থেকে গাফেল ল্লা করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রন্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই বায় কর। অন্যথায় সেবলবেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সংক্মীদের অভভূঁক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আলাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। ভোমরা যা কর, আলাহ্ সেবিষয়ে খবর রাখেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র সমরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ো না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরাপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রন্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ

অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে। لا تُلْهِكُم أَمُو الكم الكم على এর ব্যাপক বিষয়বন্ত থেকে

একটি বিশেষ আথিক ইকাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছেঃ) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক্ত ক্তাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

#### আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াইছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মান্তর্ক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলম্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহাত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে বায় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় ক্রন্তুতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে ময় হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্বর্হৎ—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সন্তারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই য়ে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েয়ই নয়—ভয়াজিবও হয়ে য়ায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে য়ে, এসব বন্তু যেন মানুষকে আল্লাহ্র দমরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহ্র দমরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাজেগানা নামায়, কারও মতে হত্ব ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হয়রত হাসান বসরী (র) বলেনঃ দমরণের অর্থ প্রখনে যাবতীয় আনুগতা ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাণ্ড।——(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আলাহ্র সমরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপ্ত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে এতটুকু ভূবে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরষ ও ওয়াজিব কর্মে বিশ্ব দেখা দেয় অথবা হারাম ও মকরহ কাজে লিপ্ত হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরপ মগ্ন হয়ে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: اُو لَا تُكُنَ هُمُ الْتُ سُرُونَ అর্থাৎ তারাই ক্ষতিগ্রন্ত। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে।

আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই হাছ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে বায় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ্র সমরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়তের আদেশ–নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ বায় করাও এর অভ-ভূঁকে। এরপর এখানে অর্থ বায় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দৃটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ্ ও তাঁর আদেশ–নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সবঁরহৎ বন্ত হচ্ছে-ধন সম্পদ। তাই যাকাত, ওশর, হন্ত ইত্যাদি আথিক ইবাদত স্বতন্তভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃশ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযওলো পড়ে নেবে, কাযা হন্ত আদায় করবে অথবা কায় রোষা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ বায় করে আথিক ইবাদতের ক্র্টি থেকে মুক্ত হওয়ার চেণ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বণিত আছে, এক বাজি রসূলুলাহ্ (সা)-কে জিভাসা করলঃ কোন্ সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয় যায় ? তিনি বললেনঃ যে সদকা সৃস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে — অর্থ বায় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেনঃ আলাহ্র পথে বায় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কন্ঠনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বলঃ এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে বায় কর।

এই আয়াতের তফসীরে বলেনঃ যে ব্যক্তির যিশ্মায় যাকাত ফর্য ছিল কিন্ত আদায় করেনি অথবা হন্দ ফর্য ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবেঃ আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই অর্থাৎ মৃত্যু আরও কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরষ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

অমন সৎ কর্ম করে নেব, ষন্দারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয় বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরাহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। ক্রিপ্ত আল্লাহ্ তাণ্ডালা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নির্প্তক।

## سورة التغابي **मद्भा लाशातू**न

মদীনায় অবতীর্ণ, ১৮ আয়াত, ২ রুকুণ

## بِسُهِ اللهِ الرَّحَمُ نِ الرَّحِيْدِ

سُيِّةٍ بِللهِ مَا فِي السَّمَا وَتِوَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ الْ وَهُوَعَكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَينَكُمُ كَافِرُ وَمِنْكُمُ مُّؤُمِنُ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مِنَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَ وَاللَّهُ عَلِيْعُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ النَّهِ يَأْتِكُمُ نَبَوُّا الَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ قَبُلُ دَفَنَا قُوا وَبَالَ آمُرِهِمُ وَلَهُمْ عَلَا الْمِالِيُمُونَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَّارِيهِمْ رُسُلُهُ مِرْ بِالْبَيْنَةِ فَقَالُوْا ٱبْشُرْ يَهْدُوْنَنَا وَكَعُرُوا وَ تَوَلُّوا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ۞ زَعْمُ الَّذِينَ كَغُرُوا آن لن يُبْعَثُوا ﴿ قُلَ كِلْحُورَ إِنَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْبَؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴿ وَ ذٰلِكَ عَكَى اللهِ يَسِيُرُ ۞ قَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّـذِحَ ٱنْزَلْنَا • وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِنْدُ ۞ يَوْمُ يُجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰ إِلَّ يُومُر التَّعَابُن، وَمَن يَعُ مِن إِباللهِ وَ يَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّا تِه وَ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِئَ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُورُ خُلِينَ فِيْهَا أَبُدًا و ذٰلِكَ الْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿ وَ الَّذِينَ كُفُرُوا وَكُذَّابُوا بِالْتِكَا اُولَيْكَ أَصْعُبُ النَّارِخُلِدِيْنَ فِيهَا، وَبِيشَ الْمَصِيدُونَ

#### পরম করুণামর ও অসীম দরালু আরাহ্র নামে ওরু

 নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে বা কিছু আছে, সবই আলাহর পবিরতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাঞ্চির এবং কেউ মু'মিন! তোমরা যা কর, আলাহ্ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমখল ও ভূমখলকে যথাযথভাবে সৃশ্টি করেছেন এবং ভোমাদেরকে আরুতি দান করেছেন, অভঃপর সুন্দর করেছেন ভোমাদের আরুতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন্। (৪) নভোমন্ডল ও ভূমন্তলে বা কিছু আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন ডোমরা বা গোপনে কর এবং বা প্রকাশ্যে কর। আলাত্ অভরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ভাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের বৃতাত কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? তারা তাদের কর্মের শান্তি আখাদন করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যত্তণা-দায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রস্লগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী-সহ আগমন করলে তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাঞ্চির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আরাহ্র কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ পরওয়াহীন, প্রশংসার্হ। (৭) কাফিররা দাবী করে যে, কখনও পুনরুখিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চর পুনরুখিত হবে। জতঃপর তোমাদেরকে জবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আলাহ্র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব ভোমরা আয়াহ্, তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সমাক অবগত। (১) সেদিন অর্থাৎ সমাবেশের দিন আলাহ্ তোমাদেরকে একলিত করবেন। এ দিন হার জিতের দিন। যে ব্যক্তি আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জালাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য। (১০) আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিখ্যা বলে, তারাই আহায়ামের অধিবাসী, তারা তথায় অনত-কাল খাকৰে। <sup>\*</sup>কতই না ম<del>দ্</del>স প্ৰত্যাবৰ্তন হল এটা !

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিল্লতা ঘোষণা করে (মুখে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্ব-শৃক্তিমান। (এটা পরবর্তী বর্ণনার ভূমিকা অর্থাৎ যিনি এমন পূর্ণতাগুণে গুণান্বিত, তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব এবং অবাধ্যতা গোনাহ্)। তিনিই তোমাদেরকে স্পিট করেছেন (এ কারণে সবারই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল)। কিন্ত (এতদসত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের (ঈমান ও কুফরের) কাজকর্ম দেখেন। (সূত্রাং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। তিনিই নভোমগুল ও ভূমগুলকে যথাযথভাবে (অর্থাৎ প্রভাপূর্ণ ও উপকারিতা পূর্ণরাপে) স্পিট করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। (কেননা

মানবাকৃতির সমান কোন জীবের আকৃতিতে সৌষ্ঠব নেই )। তাঁর কাছে ( সবার ) প্রত্যাবর্তন। নাডামণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সব জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আছাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক ভাত। ( এসব বিষয়ের দাবী এই যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। এছাড়াও) তোমাদের পূর্বে যারা কাফির ছিল, তাদের রুডান্ড কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? ( এসব রুডান্ডও তোমাদের আনুগত্যকে ওয়াজিব করে)। অতঃপর তারা তাদের কর্মের শান্তি ( দুনিয়াতেও ) আয়াদন করেছে এবং ( এ ছাড়া পরকালে ) তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ আ্যাব। এটা ( অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের শান্তি ) এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রুসূলগণ প্রকাশ্যে নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেলে তারা ( রুসূলগণের সম্পর্কে ) বলাবলি করত—মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেবে ( অর্থাৎ মানুষ কি কখনও পয়গম্বর ও পথপ্রদর্শক হতে পারে ) ? মোটকথা, তারা কাফির হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আলাহ্ তা'আলাও তাদের পরোয়া করলেন না ( বরং পর্যুদন্ত করে দিলেন )। আলাহ্ ( সবকিছু থেকে ) পরোয়াহীন ( এবং ) প্রশংসার্হ। ( কারও অবাধ্যতায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না এবং আনুগত্যে উপকার হয় না। স্বয়ং অনুগত ও অবাধ্যরেই লাভ লোকসান হয় )। কাফিররা ( ক্রিক্রির বিলা ) কাফিররা ( ক্রিক্রির কথা গুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্বিত হবে না ( যার পর ক্রাণ আ্যাবের কথা গুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্বিত হবে না ( যার পর ক্রাণ্য আ্যাবের কথা গুনে) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্বিত হবে না ( যার পর ক্রাণ্য ক্রাণ্য ক্রাণ্ড জিবন) দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্বিত হবে না ( যার পর ক্রাণ্ডি ক্রাণ্ডি ক্রাণ্ডি ক্রাণ্ডিকর ক্রাণ্ড

তামরা নিশ্চয়ই পুনরুপ্রিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে (এবং তদনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে)। এটা (অর্থাৎ পুনরুপ্রান ও প্রতিদান) আল্লাহ্র পক্ষে (সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে) সম্পূর্ণ সহজ। অতএব (ঈমানের এসব কারণ উপন্থিত আছে বলে) তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং আমার অবতীর্ণ ন্রের অর্থাৎ কোর-আনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (স্মরণ কর) যেদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমাবেশ দিবসে একর করবেন। এদিনই লাভ লোক্সান জাহির হওয়ার দিন। (অর্থাৎ মুসলমানদের লাভ এবং কাফিরদের লোক্সান এই দিনে কার্যত জাহির হবে। এর বর্ণনা এই যে,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে (জাল্লাতের) উদ্যানে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নির্ঝারিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। এটা মহাসাফল্য। আর যারা কাফির এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্রামের অধিবাসী। তারা তথায় অনক্তকাল থাকবে। এটা খুব মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থান।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

وَ مَنْكُمْ مُنْ مُوْمِنَ — खर्थार खाज्ञार् जा'खाजा जामाप्तराक शुन्ति क्रांत्रह्न, अत्रत्रत्न जामाप्तत्न क्रिं कांकित्न अवर क्रिं मू'यिन रहा शिह । अधान مُنْكُمُ عَلَيْمُ अवासि अरे खर्थ खानन करत्न स्व, अथाम शुन्ति कत्नात्न प्रमन्न कांकित्न ছিল না। এই কাফির ও মু'মিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, ষা আলাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ্ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ كل مو لو د يو لد على الفطرة نا بوا لا يهو د ا نك

وينصوا نخ — অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাব-ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে ( যার ফলে তার মু'মিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল )। কিন্ত এরপর তার পিতামাতা তাকে ইছদী, শৃস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে।—( কুরত্বী )

ষিজাতি তত্ত্বঃ কোরআন পাক এ স্থলে মানব জাতিকে দুই দলে বিভক্ত করেছে—কাফির ও মু'মিন। এতে বোঝা যায় যে, আদম সন্তানরা সবই এক গোল্ঠীভুক্ত এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষ এই গোল্ঠীর ব্যক্তিবর্গ। এই গোল্ঠীকে ছিন্নকারী এবং আলাদা দল স্লিটকারী বিষয় হচ্ছে একমান্ত্র কুফর। যে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়, সে মানবগোল্ঠীর এই সম্পর্ককে ছিন্ন করে। এভাবে সমগ্র বিশ্বে মানুষের দলাদলি একমান্ত্র ঈমান ও কুফরের ভিন্তিতে হতে পারে। বর্ণ, ভাষা, বংশ, পরিবার ও দেশ ইত্যাদির মধ্য থেকে কোনটিই মানবগোল্ঠীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে পারে না। এক পিতার সন্তানরা যদি বিভিন্ন শহরে বসবাস করে অথবা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে অথবা তাদের বর্ণ বিভিন্ন রূপ হয়, তবে তারা আলাদা আলাদা দল হয়ে যায় না। এসব বিভিন্নতা সন্ত্বেও তারা সবাই পরস্পরে ভাই ভাই গণ্য হয়। কোন বৃদ্ধিমান মানুষ তাদেরকে বিভিন্ন আখ্যা দিতে পারে না।

মূর্খতা মূগে বংশ ও গোরের বিভেদকে জাতীয়তা ও দলাদলির ডিঙি করে দেওয়া হয়ে-ছিল। এমনিভাবে দেশ ও মাতৃভূমির ডিঙিতে কিছু দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে রসূলু-লাহ্ (সা) এসব প্রতিমাকে ভেঙে দেন। তাঁর মতে মুসলমান যে কোন দেশ, যে কোন ভূখও, যে কোন বর্ণ ও পরিবারের হোক, তারা এক গোল্ঠীভূজ। কোরআন বলেঃ

ত্ত্ব মু'মিনগণ সবাই পরস্পরে ডাই ডাই। এমনিডাবে কাফির যে কোন দেশ অথবা সম্প্রদায়ের হোক, তারা সবাই এক মিল্লাত ও এক জাতি।

কোরআন পাকের উপরোক্ত আয়াতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এতে সমগ্র আদম সন্তানকে মু'মিন ও কাফির—এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ণ ও ভাষার বিভেদকে কোরআন আলাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জীবিকা সম্পর্কিত অনেক উপকার অর্জনের ডিভি হওয়ার কারণে একটি মহান অবদান আখ্যা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে মানব জাতির মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির উপায় হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়নি।

ঈমান ও কৃষ্ণরের কারণে দুই জাতির বিভেদ একটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের উপর ভিত্তি-শীল। কেননা ঈমান ও কৃষ্ণর উভয়টিই মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার। কেউ এক জাতীয়তা ৫৯——

# يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْمُغُلِمُونَ ﴿ وَاللّٰهُ تَغْرِضُوا اللّٰهَ قُرضًا حَسَنًا يَضْعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِنُ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ فَ قُرضًا حَسَنًا يَضْعِفْ لَكُمْ وَيَغْفِنُ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ فَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ فَ

(১১) আয়াত্র নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আয়াত্র প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অভরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেন। আয়াত্, সর্ব বিষয়ে সম্যক পরিজাত।
(১২) তোমরা আয়াত্র আনুগত্য কর এবং রস্লের আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রস্লের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছিয়ে দেওয়া। (১৩) আয়াত্, তিনি ব্যতীত কোন মানুদ নেই। অতএব মু'মিনগণ আয়াত্র উপর ভরসা করুক।
(১৪) তে মু'মিনগণ, তোমাদের কোন কোন ভী ও সভান-সভতি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আয়াত্ ক্ষমাশীল, করুণামর। (১৫) তোমাদের ধন সম্পদ ও সভান-সভতি তো কেবল পরীক্ষাভরূপ। আর আয়াত্র কাছে রয়েছে মহাপুরভার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আয়াত্কে ভয় কর, ওন, আনুগত্য কর এবং বায় কর। এটা তোমাদের জন্য কলা। কর বারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আয়াত্রে উত্তম আপ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা ভিশ্বণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।
আয়াত্ ওপপ্রাতী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও জদুশ্যের জানী, পরাক্রাভ, প্রভাময়।

#### তফসীরের সার–সংক্ষেপ

( কুক্র যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরাপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দ্বী ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে লুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে,) কোন বিপদ আল্লাহ্র আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। ( এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুল্টি অবলম্বন করা উচিত )। যে বাজি আল্লাহ্র প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে ( সবর ও সন্তুল্টির ) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সম্যক ভাত। (কে সবর ও সন্তুল্টি অবলম্বন করেল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুষায়ী প্রতিদান ও শান্তি দেন। সার কথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে ) আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রস্ল (সা)-এর আন্মুগত্য কর। যদি তোমরা ( আনুগত্য থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ.) আমার রস্ল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছিয়ে দেওয়া। ( এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহ্র ক্ষতি হওয়ার কোন সন্তা-বনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগুস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন কোন স্কী ও সন্তান-সন্তুতি তোমাদের ( ধর্মের )

দুশমন ( যদি তারা নিজেদের ইহলৌকি ক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারনৌকিক অনিষ্ট আছে।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক ( এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক।) যদি ( তোমরা এরূপ ফরমায়েশের কারণে রাগ ব্দরে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেম্নে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি ) তোমরা ( তাদের তখনকার তুটি ) মার্জনা কর ( অর্থাৎ শান্তি না দাও ), উপেক্ষা কর ( অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর) এবং ক্ষমা কর (অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা ( তোমাদের গোনাহের জন্য ) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি ) করুণাময়। ( এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নিভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বন্ত বর্ণনা করা হচ্ছেঃ) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্থরূপ। (উদ্দেশ্য এটা দেখাযে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে ডুলে যায় এবং কে সমরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহ্কে সমরণ রাখে, তার জন্য ) আল্লাহ্র কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব (এসব কথা ওনে) তোমরা যথা-সাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, ( তার আদেশ-নিষেধ ) ভন, আনুগত্য কর এবং ( বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে ) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (স**ভ**বত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।) যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলকাম। (অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ( আন্তরিকতাপূর্ণ ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন। আল্লাহ্ ভণগ্রাহী (সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং ) সহনশীল (গোনাহ্ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের ভানী, পরা-ক্রান্ত, প্রক্তাময়। ( শুরেক ন্রের ক্রার্ক পর্যন্ত বিষয়বন্ত সূরার বিষয়বন্তর কারণ স্বরূপ )।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্ তার অন্তর্রকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। এটা অনস্থীকার্য সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তুও নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহূর্তে তার জন্য কোন দ্বিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হাহতাশ ও ছটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মু'মিনের অন্তর্রকে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে দ্বির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকার অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার

এ ব্যবহাত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান ভাপন করার জন্য باب سمع থেকে ব্যবহাত হয়। نغابی শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য বলা হয় অর্থাৎ একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে। কিন্তু আয়াতে একতরফা লোকসান প্রকাশ **করা উদ্দেশ্য। এই শব্দের** এই ব্যবহারও খ্যাত ও সুবিদিত। কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার কারণ এই যে, সহীহ হাদীসে আছে, আলাহ্তা আলা প্রত্যেক মানুষের জনা পরকালে **দুইটি গৃহ নির্মাণ করেছেন—একটি জাহান্নামে অপরটি জানাতে। জানাতীদেরকে জানাতে** দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে, যা ঈমান ও সৎকর্মের অবর্তমানে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাতে সেই গৃহ দেখার পর জান্নাতের গৃহের যথার্থ কদর তাদের অন্তরে স্থিট হয় এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলার অধিক কৃতক্ত হয়। এমনিভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহা-মামে দাখিল করার পূর্বে সেই গৃহও দেখানো হবে যা ঈমান ও সৎকর্ম বর্তমান থাকলে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল যাতে তাদের পরিতাপ আরও বাড়ে। জাহান্নামে জান্নাতীদের যেসব গৃহ ছিল, সেওলোও জাহান্নামীদের ভাগে পড়বে। পক্ষান্তরে কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাদের যেসব গৃহ জায়াতে ছিল, সেগুলোও জায়াতীদের অধিকারে চলে যাবে। তখন জাহায়ামীরা তাদের লাভ-লোকসান সত্যি সত্যি অনুভব করতে সক্ষম হবে যে, তারা কি ছাড়ল এবং কি পেল। এসব রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন ভাষায় বণিত আছে।

মুসলিম, তিরমিয়ী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ হরায়রা (রা) থেকে বণিত আছে রসূলুলাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে জিঞাসা করলেনঃ তোমরা জান, নিঃশ্ব কে? সাহাবায়ে কিরাম আরয় করলেনঃ যার কাছে ধন-সম্পদ নেই, আমরা তাকে নিঃশ্ব মনে করি। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিঃশ্ব, যে কিয়ামতের দিন নামায়, রোষা, যাকাত ইত্যাদির পূঁজি নিয়ে উপস্থিত হবে। কিস্তু সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছিল, কাউকে প্রহার কিংবা হত্যা করেছিল এবং কারও ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, হাশরের মাঠে তারা সবাই উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দাবী পেশ করবে। কেউ তার নামায় নিয়ে যাবে, কেউ রোষা, কেউ যাকাত এবং কেউ অন্যান্য সৎকর্ম নিয়ে যাবে। যখন তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন তার হাতে উৎপীড়িত লোকদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রাপ্য চুকানো হবে। এর পরিণতিতে সে জাহাল্লামে নিক্ষিণত হয়ে।

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থ কবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কিয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরে।জ কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাফির, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না; বরং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হায়। আমরা যদি আরও বেশী সৎকর্ম করতাম, তবে জায়াতের সুউচ্চ মর্ডবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্য পরিতাপ করবে, যা অয়থা বায় করেছে। হাদীসে আছে:

অত্য ক্রিল্ল করবে, যা অয়থা বায় করেছে। হাদীসে আছে:

অত্য ক্রিল বাজি কোন মজলিসে বাস এবং সমগ্র মজলিসে আয়াহ্কে সমরণ না করে, কিয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে প্রত্যেক মু'মিনও সেদিন সৎকর্ম ছুটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়মে কিয়ামতের নাম ধুনু পরিতাপ দিবস বলে বণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

সূরা মরিয়মে বলা হয়েছে । ﴿ الْكَشُرَ الْأَ الْكَشُرَ الْأَا الْكَالِمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ الْكُلُمُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ত্যাগ করে অন্য জাতীয়তা অবলম্বন করতে চাইলে অতি সহজেই তা করতে পারে অর্থাৎ নিজের বিশ্বাস ও মতবাদ পরিবর্তন করে অন্য দলে শামিল হতে পারে। এর বিপরীতে বংশ, পরিবার, বর্ণ, ভাষা ও দেশ কোন মানুষের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। কেউ নিজের বংশ ও বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। ভাষা ও দেশ যদিও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু যেসব জাতি ভাষা ও দেশের ভিত্তিতে প্রতিদিঠত, তারা স্বভাবত অন্য ভাষাভাষী ও অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের মধ্যে সাদরে প্রহণ করতে সম্মত হয় না, যদিও সে তাদের ভাষা বলতে শুরু করে এবং তাদের দেশে বসবাস অবলম্বন করে।

এই ইসলামী গোষ্ঠী ও ঈমানী ছাতৃত্বই অন্ধদিনের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের এবং কৃষ্ণকায়, ষেতকায়, আরব ও আজমে অসংখ্য ব্যক্তিকে এক সূতায় গুথিত করে দিয়েছিল। এই শক্তির মুকাবিলা বিশ্বের জাতিসমূহ করতে পারেনি। তাই তারা সেই প্রতিমা- গুলোকে পুনরায় জীবিত করার প্রয়াস পেল, ষেগুলোকে রসূলুয়াহ্ (সা) খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের মহান ঐক্য শক্তিকে দেশ, ভাষা, বর্ণ, বংশ ও পরিবারের বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে তাদেরকে পরস্পরে সংঘর্ষে লিশ্ত করে দিল। এভাবে শরুদের হীন মনোর্ত্তি চরিতার্থ করার জন্য ময়দান পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ এরই অভ্যন্ত পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রচ্য ও প্রতীচ্যের যে মুসলমান একদা এক জাতি ও এক প্রাণ ছিল, তারা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিশ্ত রয়েছে। অপরপক্ষে শয়তানী শক্তিগুলো পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও মুসলমানদের মুকাবিলায় এক জাতিই প্রতীয়মান হয়।

তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর জোমাদের আকৃতিকৈ সুত্রী করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বস্রভার বিশেষ ভণ। এজন্যই আল্লাহ্র নামসমূহের মধ্যে ১০০০ অর্থাৎ আকৃতিদাতা বণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্ট জগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন আকৃতি রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখো বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সৃস্পত্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিসময়কর কারিগরি ও ভাক্ষর্য দেখে জানবৃদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচা

আয়াতে আকার নির্মাণের নিয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : وَكُمْ صُورَكُمْ عَسَى صُورَكُمْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

ও সুষম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে ষতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুত্রী।

न्यसिं बक्वठन राति वश्वठान अर्थ एम्। بشر يهد و ثناً ا بشر يهد و ثناً

তাই এএ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবছকে নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাফিরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সা)–এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে । মানব হওয়া নবুয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রিসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূলে নয়। রসূল (সা) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চঞ্জের নুরের নিরিখে বিচার করা ভুল।

নিরাস ছাগন কর ﴿ مُنُوا بِا للهِ وَرَسُولِهِ وَ النَّوْ رِ الَّذِي اَ نُزَلْنَا ﴿ وَالنَّوْ رِ الَّذِي اَ نُزَلْنَا

আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রস্লের প্রতি এবং সেই ন্রের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি)। এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পল্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তল্টি ও অসন্তল্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্য জরুরী।

कि सामाण्यक (लाक जातन कि न वलां कांत्रण क्षेत्र) के के के के कि के कि के कि कि सामाण्यक कि सामाणक कि सामाणक कि सामाण्यक कि सामाणक कि सामाणक

تُو يَوْمُ النَّعَا بِي — यिपिन আश्वार् তোমাদেরকে একর করবেন একর করার

দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। হুক্রি । এক্তিত হওয়ার দিবসও

দিন এ কারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র করা হবে। পক্ষান্তরে তেওঁ শক্তি ক্রান্তর থেকে ব্যুৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আথিক লোকসান এবং মত ও বৃদ্ধির লোকসান উভয়কে তুলু বলা হয়। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেনঃ আথিক লোকসান ভাগন করার জন্য এই

#### www.almodina.com

সাধ্য কারও ছিল না। এই ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার সামনে থাকে, যদ্বারা দুনিয়ার রুহত্তম বিপদও সহজ হয়ে যায়।

— অর্থাৎ মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শন্তু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিয়ী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মন্ত্রায় ইসলাম প্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।
— (রহল-মা'আনী)

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কা থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্য ছিল। আলোচ্য আয়াতে এরূপ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে মানুষের শরু আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, তার চাইতে বড় শরু মানুষের কেউ হতে পারে না, যে তাকে চিরকালীন আযাব ও জাহায়ামের অগ্নিতে লিম্ত করে দেয়।

হযরত আতা ইবনে আবৃ রাবাহ (রা) বর্ণনা করেন, এই আয়াত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি মদীনায় ছিলেন এবং যখনই কোন যুদ্ধ ও জিহাদের সুযোগ আসত, তিনি তাতে যোগদান করার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও সম্ভানরা এই বলে ফরিয়াদ গুরু করে দিতঃ আমাদেরকে কার কাছে ছেড়ে যাবে। তিনি তাদের ফরিয়াদে প্রভাবাণিবত হয়ে সংকল্প ত্যাগ করতেন।——(ইবনে কাসীর)

উপরোক্ত উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। উভয় ঘটনা আয়াত অব-তরণের কারণ হতে পারে। কেননা, হিজরত হোক কিংবা জিহাদ, যে স্ত্রী ও সন্তান আল্লাহ্র ফর্য পালনে বাধ সাধে, তারা শত্রু।

যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিযাতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের
এই অংশে বলা হয়েছেঃ যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্য শত্রুর ন্যায় কাজ করেছে
এবং তোমাদেরকে ফর্য পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয়
ব্যবহার করো না, বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্য কর্যাণকর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহ্পার স্থী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত: আলিমগণ আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়।---(রহল-মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই ষে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরীক্ষা। আয়াতের বিধনাবলীকে উপেক্ষা করে না, মহব্বতকে বখাসীমার রেখে শ্রীয় কর্তব্য পালনে সচেচ্ট হয়।

न्यर्थाए यथात्राथा ठाकछग्ना ७ जाह्नार्जीि व्यवतस्त - فَا تَقُوا اللَّهُ مَا ا سُتَطَعْتُمْ

কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিলঃ আর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপা। এই আয়াত সাহাবায়ে করামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহ্র প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় করার সাধ্য কার আছে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচা আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বাজ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়া ও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বুঝতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেল্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।——( রহল-মা'আনী—সংক্ষেপিত )

বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীপ। এরপর তাকীদের জন্য বলা হচ্ছে:) এটা (অর্থাৎ যা বণিত হল ) আল্লাহ্র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাষিল করেছেন। যে ব্যক্তি (এসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও ) আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন ( যা সর্বর্হৎ বিপদম্ক্তি) এবং তাকে মহাপুর্কার দেন (যা সর্বর্হৎ উপকার লাভ। অতঃপর আবার তালাকপ্রাণ্ডাদের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে : অর্থাৎ ইদ্দতে স্ত্রীদের আরও অধিকার আছে। তা এই যে) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরাপ গৃহ দাও। (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তাকে ইন্দতে বাসগৃহ দেওয়াও ওয়া-জিব তবে বাইন তালাকে উভয়ের এক গৃহে নির্জনবাস জায়েয নয় , বরং উভয়ের মধ্যে অন্তরাল থাকা জরুরী)। তাদেরকে কণ্ট দিয়ে (বাসগৃহের ব্যাপারে) সংকটাপন্ন করো না (উদাহরণত এমন কিছু করো না, যাতে সে উত্তাক্ত হয়ে বের হয়ে যায় )। যদি তালাক-প্রাণ্ডারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের (পানাহারের) বায়ভার বহন করবে। (পর্ভবতী নয় — এমন স্ত্রীদের বিধান এরাপ নয়। তাদের ভরণ-পোষণের মেয়াদ তিন হায়েয় অথবা তিন মাস। এসব বিধান ইন্দত সম্পর্কে বণিত হল। ইন্দতের পর)যদি তারা (পূর্ব থেকে সন্তানওয়ালী হোক কিংবা সন্তান প্রসবের পর ইদ্দত শেষ হোক)তোমাদের সন্তানদেরকে (পারিত্রমিকের বিনিময়ে ) স্থন্যদান করে তবে তাদেরকে (নির্ধারিত ) পারি-শ্রমিক দেবে এবং (পারিশ্রমিক সম্পর্কে) পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (অর্থাৎ স্ত্রীবেশী দাবী করবে নাযে, স্বামী অন্যধারী খোঁজ করতে বাধ্য হয় এবং স্বামীও এত কম পারিশ্রমিক দিতে চাইবে না, যাতে স্ত্রীর কাজ না চলে। বরং উভয়ই ষথাসম্ভব চেল্টা করবে, যাতে মাতাই সভানকে ভন্যদান করে। এটা সভানের জন্য বেশী উপকারী ) তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (অর্থাৎ তখন অন্য নারী খুঁজে নাও—মাতাকে বাধ্য করো না এবং পিতাকেও না। এই খবরসূচক বাক্যে পুরুষকে অঞ্চ পারিত্রমিক দিতে চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, কোন-না-কোন নারী তো স্তন্যদান করবে এবং সে-ও সম্ভবত কম পারিশ্রমিক নেবে না। এমতাবস্থায় মাতাকেই কম দিতে চাও কেন? স্ত্রীকেও বেশী পারিশ্রমিক চাওয়ার কারণে শাসানো হয়েছে যে, তুমি স্তন্যদান না করলে অন্য কেউ স্তন্যদান করবে। দুনিয়াতে তুমিই তো একা নও যে, এত বেশী পারি-ত্রমিক দাবী কর। অতঃপর সন্তানের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলা হ**চ্ছে :**) বিত্ত<del>নালী ব্যক্তি</del> তার বিত্ত অনুযায়ী (সভানের জন্য) ব্যয় করবে। যার আমদানী কম সে আল্লাহ্ যা দিয়ে-ছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। (অর্থাৎ গরীব ব্যক্তি গরীবানা মতে ব্যয় করবে। কেননা) আলাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী বায় করার আদেশ কাউকে করেন না। (গরীব ব্যক্তি যেন ভয় না করে যে, ব্যয় করলে কিছুই থাকবে না ; যেমন কেউ কেউ এই ভয়ে সন্তানকৈ হত্যা করে দেয়। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ ) আল্লাহ্ তা'আলা কল্টের পর সুখ দেবেন (যদিও

তা প্রয়োজন মাফিকই হয় )। এর অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে : وَ لَا تَقْتُلُواْ اَ وُ لَا دَكُمْ

خَشْيَةً إِمْلًا قٍ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

#### আনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

বিবাহ ও তালাকের শরীয়তসম্মত মর্মাদা ও প্রজ্ঞাভিতিক ব্যবস্থা ঃ সূরা বাকারার তক্ষসীরে এই শিরোনামেই এ বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া উচিত। সংক্ষেপে তা এই যে, বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারটি প্রত্যেক ধর্মে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন নয় থে, উজয় পক্ষের সম্মতিক্রমে যেভাবে ইক্ছা করে নেবে বরং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী লোকই সমরণাতীতকাল থেকে এ বিষয়ে একমত যে, এসব ব্যাপার ধর্মীয় দৃল্টিকোণে বিশেষ পবিত্র এবং ধর্মের নির্দেশানুষায়ীই এসব কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত। কিতাবধারী ইছদী ও শৃষ্টান সম্প্রদায় তো একটি ঐশী ধর্ম ও ঐশী কিতাবের সাথে সম্পর্কস্থকই। তাতে শত শত পরিবর্তন সত্ত্বেও তারা আজও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় বিধিবিধানের অনুসরণ করে। কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায় কোন ঐশী কিতাব ও ঐশী ধর্মের অধিকারী নয় কিন্ত কোন-না-কোন প্রকারে আল্লাহ্র অভিত্ব স্বীকার করে। যেমন হিন্দু, আর্য, শিশ্ব, অল্লিপূজারী, নক্ষন্তপূজারী সম্প্রদায়। তারাও বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারাদিকে বেচাকেনা ও ইজারার ন্যায় সাধারণ লেনদেন মনে করে না। তারাও এসব ব্যাপারে কিছু ধর্মীয় প্রথা ও আচার অনুষ্ঠান পালনকে অপরিহার্ম জান করে। ধর্মের এসব নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ীই সকল ধর্মাবলম্বী পারিবারিক আইন চালু থাকে।

কেবল নাস্তিক ও আল্লাহ্ অস্থীকারকারী এক সম্প্রদায় আছে যারা আল্লাহ্ ও ধর্মের সাথেই সম্পর্কন্থেদ করে রয়েছে। তারা এসব ব্যাপারকেও ইজারার অনুরূপ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নিক্সম করে থাকে। বলা বাহল্য, এর লক্ষ্য তাদের কামপ্ররুতি চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিতাপের বিষয়, আজকাল বিশ্বে এই মতবাদই ব্যাপক প্রসার লাভ করছে, যা মানুষকে জংলী-জানোয়ারদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী শরীয়ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পবিত্র জীবনব্যবস্থার নাম। এতে বিবাহকে ক্ষেবল একটি লেনদেন ও চুজি নয় বরং এক প্রকার ইবাদতের মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই ইবাদতের মধ্যে বিশ্বস্রস্টার পক্ষ থেকে মানবচরিত্রে গচ্ছিত কামপ্ররৃত্তি চরিতার্থ করার উত্তম ও পবিত্র উপক্রণও রয়েছে এবং নারী ও পুরুষের দাস্পত্য জীবন সম্পর্কিত বংশর্জি ও সন্তান পালনের সুষম ও প্রভাভিত্তিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান আছে।

বৈবাহিক ব্যাপারাদির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার উপর সাধারণ মানবগোল্ঠীর সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া নির্ভরশীল। তাই কোরআন পাক বৈবাহিক ও পারিবারিক বিষয়াদিকে অন্যসব বিষয় অপেক্ষা অধিক ওরুত্ব দান করেছেন। কোরআন পাঠে গভীর মনোনিবেশকারী ব্যক্তি এটা প্রত্যক্ষ করবে যে, বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াদির মধ্যে স্বাধিক ওরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ব্যবসা–বাণিজ্য, শেয়ার–ইজারা ইত্যাদি। কোরআন পাক এসব বিষয়ের কেবল নীতিই ব্যক্ত করেছে। এগুলোর শাখাগত ব্যাপারাদির বর্ণনা কোরআন পাকে খুবই বিরল। কিন্ত কোরআন পাক বিবাহ ও তালাকের গুধু মূলনীতি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং এসবের অধিকাংশ শাখাগত মাসাআলা ও খুঁটিনাটি ব্যাপার আল্লাহ্ তার্ণলো কোরআন পাকে নাযিল করেছেন।

এসব মাস'আলা কোরআনের অধিকাংশ সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সূরা নিসায় অধিক

সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের বায়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্থনাদান করে, তবে তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পারিপ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পরে সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পরে জিদ কর, তবে অন্য নারী স্থন্যদান করবে। (৭) বিস্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিষিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কল্টের পর সুখ দেবেন।

#### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

হে পরগয়র (সা)। (আপনি লোকদেরকে বলে দিনঃ) তোমরা যখন (এমন) জী-দেরকে তালাক দিতে চাও, (যাদের সাথে নির্জ্নবাস হয়েছে। কেননা, এমন স্ত্রীদের সাথেই হৃদতের বিধান সম্পূত্ত, বেমন অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

হায়েযের) পূর্বে (অর্থাৎ পবিত্র থাকা অবস্থায়) তালাক দাও। (সহীহ্ হাদীস দারা প্রমা-ণিত আছে যে, এই অবস্থায় তালাকের পূর্বে সহবাসও না হওয়া চাই)। এবং (তালাক দেওয়ার পর তোমরা) ইদ্দতের হিসাব রাখ। (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী সবাই হিসাব রাখবে। তবে নারীরা সাধারণত ভুলে যায় বিধায় বিশেষভাবে পুরুষদেরকে হিসাব রাখতে বলা হয়েছে)। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আলাহ্কে ভয় কর। ( অর্থাৎ এসব অধ্যায়ে তাঁর যেসৰ বিধান রয়েছে, সেণ্ডলো লংঘন করো না , উদাহরণত এক দফায় তিন তালাক দিয়ো না, হায়েষ অবস্থায় তালাক দিয়ো না এবং ইদ্দতকালে স্ত্রীদেরকে ) তাদের ( বসবাসের ) গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। (কারণ, তালাকপ্রাণ্ডা স্ত্রীরও বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় বসবাসের অধিকার রয়েছে)। এবং তারাও যেন নিজেরা বের না হয় (কারণ, বসবাসের অধিকার কেবল স্বামী প্রদত্ত হক নয় যে, সে ইচ্ছা করলে তা রহিত হয়ে যাবে, বরং এটা শরীয়ত প্রদত্ত হক)। যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্নজ্জ কাজে লিণ্ড হয়। (লিণ্ড হলে তা ডিম্ম কথা। উদা-হরণত তারা ব্যভিচার অথবা চৌর্য কর্মে লিগ্ত হলে শান্তিস্বরূপ বহিচ্ছার করা হবে। কোন কোন আলিম বলেনঃ কটুভাষিণী হলে এবং সার্বক্ষণিক কলহে লিণ্ড হলেও তাদেরকে বহিচ্চার করা জায়েয়)। এওলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান লংঘন করে, (উদাহরণত দ্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেয়) সে নিজেরই ক্ষতি করে অর্থাৎ গোনাহ্ গার হয়। অতঃপর তালাকদাতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন তালাকের মধ্যে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়াই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে : হে তালাক-দাতা ) তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় (তোমাদের অভরে **স্**টিট ) করে দেবেন (যেমন তালাকের জন্য অনুতৃ**ণ্ড হবে। তখন প্রত্যাহারযো**গ্য তালাক হলে ক্ষতিপূরণ সহজ্ হবে )। অতঃপর তারা ( অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাণ্তা

জীরা) যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌছে (এবং ইদ্দত শেষ না হয়), তখন (তোমাদের দু'রকম ক্ষমতা আছে, হয় ) তাদেরকে যথোপযুক্ত পছায় (প্রত্যাহার করত ) বিবাহে রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে ( অর্থাৎ ইদ্দতের শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, তৃতীয় পথ অবলম্বন করবে না যে, রাখাও উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ইদ্দত দীর্ঘায়িত করার মাধ্যমে স্ত্রীর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রত্যাহার করে নেবে)। এবং (যাই কর, রাখ অথবা ছাড়, তার জনা ) তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। [এটা মোস্তাহাব (হিদায়া, নিহায়া) প্রত্যাহারের বেলায় এজন্য সাক্ষী রাখতে হবে, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রী ভিন্নমত ব্যক্ত না করে এবং ছেড়ে দেওয়ার বেলায় এজন্য, যাতে নিজের মনই দুষ্টুমিতে প্রবৃত্ত না হয় এবং প্রত্যাহার করেছিল বলে মিথ্যা দাবী না করে বসে। হে সাক্ষিগণ, যদি সাক্ষ্য দানের প্রয়োজন হয়, তবে ] তোমরা ঠিক ঠিক আক্সাহ্র উদ্দেশে (কোনরূপ খাতির না করে) সাক্ষ্য দেবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। (উদ্দশ্য এই যে, বিশ্বাসী ব্যক্তিই উপদেশ দ্বারা লাভবান হয়। নতুন উপদেশ সবার জন্য ব্যাপক। এখন উপরে নির্দেশিত তাকওয়ার কয়েকটি ফযীনত বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথম এই যে) যে ব্যক্তি আলাহ্কে ভয় করে, আলাহ্ তা'আলা তার জন্য (ক্ষয়ক্ষতি থেকে) নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং (অনেক উপকার দান করেন। তন্মধ্যে একটি বড় উপকার হচ্ছে রিযিক। অতএব) তাকে এমন জায়গা থেকে রিষিক পৌছান, যা তার ধারণাও থাকে না। (তাকওয়ার অপর শাখা হচ্ছে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এর বৈশিষ্ট্য এই যে )যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার (কার্যোদ্ধারের) জন্য তিনিই ষথেষ্ট। (অর্থাৎ তিনি নিজে যথেষ্ট হওয়ার প্রতিক্রিয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন। নতুবা তিনি সারা বিশ্বের জন্য যথেস্ট। এই কার্যোদ্ধারও ব্যাপক---অনুভূত হোক কিংবা অননুভূত হোক। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা স্থীয় কাজ (ষেভাবে চান ) পূর্ণ করে ছাড়েন। (এমনিভাবে কার্যোদ্ধারের সময়ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ (স্বীয় ভানে ) স্থির করে রেখেছেন। (তদনুযায়ী তা বাস্তবায়িত করাই প্রভাভিত্তিক হয়ে থাকে। অতঃপর আবার বিধানাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ উপরে ইদ্দত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন বিস্তারিত বিবরণ এই যে ) তোমাদের ( তালাকপ্রাণ্ডা ) দ্রীদের মধ্যে যারা (বেশী বয়স হওয়ার কারণে) ঋতুবতী হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের (ইন্দত কি হবে, সে) ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হলে (যেমন বাস্তবে সন্দেহ হ্য়ে-ছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল) তাদের ইন্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও হামেযের বয়াস পৌছেনি, তাদেরও অন্রূপ (তিন মাস) ইদ্দত হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সম্ভান প্রসব পর্যন্ত (সন্তান পূর্ণান্ত প্রসব হোক কিংবা অপূর্ণান্ত। যদি কোন অল এমনকি, একটি অঙ্গুলিও গঠিত হয়ে থাকে। তাকওয়া নিজেও একটি ওরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া উল্লিখিত পাথিব ব্যাপারাদি সম্পক্তিত বিধানাবলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে যে, পাথিব ব্যাপারের সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক ? ষেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই চলবে। তাই অতঃপর আবার তাকওয়ার বিষয়বন্ত বর্ণনা করা হচ্ছে:) যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক কাজ সহজ করে দেন। (সেটা ইহকালের কাজ হোক কিংবা পরকালের

## سورة الطلاق

### मुद्रा छाताक

মদীনায় অবতীৰ্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুকুণ

## بسمواللوالؤخفين لؤحينو

يَاكِيُهَا النَّبِينُ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِنَّاتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْمِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهُ رَبَّكُمْ ، لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا مُرْجُنَ إِلَّا أَنْ يَاٰتِينَ بِفَاحِشَةٍ ثُمُبَيِّنَةٍ ، وَرِتَلَكُ حُدُودُ الله و وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَكَمَ نَفْسَهُ ولَا تَدْرِي لَعَـُ لَى اللَّهُ يُحْلِدِ ثُبُعُـ لَا ذَٰلِكَ امْرًا ۞ فَإِذَا بَكُغُنَ ٱجْلَهُنَّ فَامُسِكُوْهُنَّ بِبَعُرُونِ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِبَعُرُونِ وَٱشْهِدُاوَا ذُوكَ عَنْدِلِ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُواالشُّهَا دَةً لِلهِ وَذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِرِ الْآخِيرِ أَهُ وَمَنْ يُتَّتِّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّكُ مَخْرَجًا ﴿ وَكِيزِزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَخْتَسِبُ ، وَمَنْ يُتُوكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آمُرِهِ ﴿ قُلْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّلِ شَيْءٍ قَلُوا ﴿ وَالِّئُ يَهِسُنَ مِنَ الْمُحِيْضِ مِنْ نِسَاكِكُمُ إِنِ ارْتَبُتُمُ فَعِلْ ﴿ تُهُنَّ ثُلْثَةُ ٱشْهُرِ ۚ وَالَّيْ لَمْ يَجِمْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْآخْمَالِ ٱجَـُكُهُنَّ ٱنَ يَّضَعُنَ حَمْلُهُنَّ ؞ وَمَنْ يَتَنِّنَ اللهُ يَجْعَـٰلُ لَهُ مِنْ ٱمْرِهِ يُسُدًا ﴿ ذَٰ لِكَ ٱخْمُ اللَّهِ ٱنْزَلَةَ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّنِن اللَّهُ

عِكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّا تِهُ وَ يُعُظِمُ لَهَ آجُرًا ۞ ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ مَنْ مَنْ وَانْكُنَّ مَا يُعْفِرُ عَنْهُ مَا يُوهُنَ لِتُصَبِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أَوْهُنَ لِتُصَبِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أَوْهُنَ لِتُصَبِّقُواْ عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ لِمَعْمُ وَلَا تَصَافَى كُمُ اللهُ عَنْ مَعْلَوْفِ وَلَى الضَعْفَ كُمُ اللهُ وَلَا تَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) হে নবী! তোমরা যখন খ্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিচ্চার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুম্পদ্ট নির্লজ্জ কাজে লিগ্ত হয়। এণ্ডলো আলাহ্র নির্ধারিত সীমা । যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পেঁছিে তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পছায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্কে ডয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিচ্চৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিষিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেন্ট। আলাহ স্বীয় কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ শ্বির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের দ্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। স্থার যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গভঁবতী নারীদের ইদ্দতকাল সভান প্রসব পর্যন্ত। যে আলাহ্কে ভয় করে, আলাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহ্র নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আরাহ্কে ভয় করে, আরাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুষায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ পৃহ দাও। তাদেরকে কল্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

বিস্তারিত বিবরণসহ বণিত হয়েছে। আলোচ্য 'সূরা তালাকে' বিশেষভাবে তালাক, ইদ্দত ইত্যাদির বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে একে 'সূরা নিসা সুগরা' অর্থাৎ 'ছোট সূরা নিসা' বলা হয়েছে।—(কুরতুবী)

ইসলামী মূলনীতির গতিধারা এই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে ইসলামী নীতি অনুযায়ী ছাপিত বৈবাহিক সম্পর্ক অটল ও আজীবন ছারী সম্পর্ক হতে হবে, যাতে উভয়ের ইহকাল ও পরকাল সংশোধিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তান-সন্ততির কর্মধারা এবং চরিব্রও সংশোধিত হয়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদক্ষেপে ইসলামের দিকনির্দেশ এই যে, এই সম্পর্ককে সকল প্রকার তিক্ততা ও মন ক্যাকষি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যদি কোন সময় তিক্ততা হয়ে যায়, তবে তা নিরসনের জন্য পুরো-পুরি চেল্টা ইসলামে করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রচেল্টা সম্বেও মাঝে মাঝে এ সম্পর্ক ছিম করে দেওয়ার মধ্যেই উভয় পক্ষের জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেসব ধর্মে তালাক্রের বিধান নেই, সেওলোতে এরপ পরিছিতিতে নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন হতে হয় এবং মাঝে মাঝে চরম কুফল সামনে আসে। তাই ইসলাম বিবাহ আইনের সাথে সাথে তালাক্রের বিধি-বিধানও নির্ধারিত করেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও বলেছে যে, তালাক আলাহ্ তা'আলার কাছে খুবই ঘুণার্হ অপছন্দনীয় কাজ। যথাসম্ভব এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বণিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হালার বিষয়সমূহের মধ্যে আলাহ্ তা'আলার কাছে স্বাধিক ঘুণার্হ বিষয় হচ্ছে তালাক। হযরত আলী (রা)-র বণিত হাদীসে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

سَرْ و جوا و لا نطلقوا ف ن الطلاق يهتز منه عوش الرحمٰي — هذاو বিবাহ কর কিন্ত তালাক দিও না। কেননা, তালাকের কারণে আল্লাহ্র আরণ কেঁপে উঠে। হযরত আবৃ মুসা (রা)-র রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃকোন ব্যভিচার ব্যভিরেকে স্তীদেরকে তালাক দিও না। কারণ, ষেসব পুরুষ ও নারী কেবল স্থাদ আস্থাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।—( কুরতুবী ) হযরত মুয়ায় ইবনে জাবাল (রা) -এর রেওয়ায়েতে রস্লে করীম (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ষা কিছু স্পিট করেছেন তন্মধ্যে দাসদেরকে মুক্ত করা আল্লাহ্র কাছে প্রিয় এবং পৃথিবীতে স্প্ট বিষয়াদির মধ্যে তালাক স্বাপেক্ষা ঘূণার্হ ও অপছন্দনীয়।—( কুরতুবী )

সারকথা, ইসলাম যদিও তালাক দিতে উৎসাহিত করেনি বরং যথাসাধ্য বারণ করেছে কিন্তু কোন কোন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিধি-বিধানের অধীনে অনুমতি দিয়েছে। এসব বিধি-বিধানের সারমর্ম এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক খতম করাই অপরিহার্য হলে তা সুন্দরভাবে ও যথোপযুক্ত পছায় নিজ্পন্ন হতে হবে—একে নিছক মনের ঝাল মিটানো ও প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার খেলায় পরিণত করা যাবে না। আলোচ্য সূরায় তালাকের বিধান শুরু করে প্রথমে রসূলুলাহ্ (সা)-কে 'হে নবী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী যেসব ক্ষেত্রে সংগ্লিষ্ট বিধান সকল উম্মতের জন্য ব্যাপক হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রেই এই সম্বোধন ব্যবহাত হয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে কোন বিধান বিশেষভাবে রস্লের সভার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সেখানে 'হে রসূল' বলে সম্বোধন করা হয় দি

्र و مراح النبي النبي

করা হত। কিন্ত এখানে ব্রব্চন ব্যবহার করে । এতে প্রত্যক্ষভাবে রস্লুরাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্বচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইসিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষ-ভারে আগনার জনা নয়—সমগ্র উম্মতের জন্য।

কেউ কেউ এ ছলে বাকা উহা সাবাস্ত করে এরাপ তক্ষসীর করেছেন যে, হে নবী ।
আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে
বণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্রেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।
অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান—১৯০০

উদত বলা হয়, যাতে দ্রী এক স্থামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার পর দিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজাধীন থাকে। কোন স্থামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। এক. স্থামীর ইছেকাল হয়ে গেলে। এই ইছতকে 'ইছতে-ওকাত' বলা হয়। গর্ছবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য এই ইছত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য এই ইছত চার মাস দশ দিন। দুই. বিবাহ থেকে বের হওয়ার দিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইছত ইমাম আবু হানীফা (র)ও অন্য ক্রেয়কজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়েয়। ইমাম শাফেয়ী (র)ও অন্য ক্রেমকজন ইমামের মতে তালাকের ইছত তিন তোহর (পবিত্বতাকাল)। সারকথা, এর জন্য কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই ,বরং যত মাসে তিন হায়েয় অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইছত। যেসব নারীর বয়সের স্থলতা হেতু এখনও হায়েয় হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ায় কারণে হায়েয় আসা বল্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হছে এবং গর্ভবতী দ্রাদের ইছতও পরে বর্ণিত হছে। এতে ওফাতের ইছত ও তালাকের ইছত একই রূপ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রস্লুলাহ্ (সা) ত্রু তালাকের ইছত একই রূপ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রস্লুলাহ্ (সা) ত্রু তালাকের উন্তেও পরে বর্ণিত হছে। হয়রত ইবনে ওমর ও ইবনে আক্রাস (রা)-এর

बक त्रिश्वात्म्या في تبل مد تهي अक त्रिश्वात्म्य و لقبل مد تهي विक जारह।

**45---**

বৃখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত আবদুরাহ্ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েয় অবহায় তালাক দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) একথা রসূলুরাহ্ (সা) এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায় হয়ে বললেন:

المراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض نقطهر فان بد اله فليطلقها طاهرا تبل إن يمسها نقلك العدة التي ا مرها الله تعالى ان يطلق بها النساء ـ

তার উচিত হায়েষ অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেওরা এবং স্থাকৈ বিবাহে রেখে দেওয়া। এই হায়েষ থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্থার হায়েয হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিকে। এই ইদ্দতের আদেশই আলাহ তাআলা (আলোচ্য) আরাতে দিয়েছেন।

এই হাদীর দারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়—এক. হায়েয় অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। দুই. কেউ এমতাবস্থায় তালাক দিলে সেই তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া ওয়াজিব [ যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রা)-এর ঘটনায় তদুপই ছিল ]। তিন. যে তোহ্রে তালাক দেবে, সেই তোহরে স্থীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। চার.

ভারাতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদের এবং হাদীসদৃষ্টে আলোচ্য আরাতের এই অর্থ নির্দিন্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইন্দত গুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আয়ম আবৃ হানীফা (র)-র মতে হায়েয় থেকে ইন্দত গুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহরে তালাক দেওয়ার ইন্ছা থাকে, সেই তোহরে সহবাস করবে না এবং তোহরের শেষভাগে হায়েয় আসার পূর্বে তালাক দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে ইন্দত তোহর থেকে গুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহরের গুরুতেই তালাক দেবে। ইন্দত তিন হায়েয় হবে, না তিন তোহর হবে—এই আলোচনা সূরী বাকারার

नात्का कता रहाहर।

সারকথা, এই আয়াত থেকে তালাক সম্পর্কে প্রথম সর্বসম্মত বিধান এই জানা গেল যে, হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম এবং যে তোহরে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে, সেই তোহরে তালাক দেওয়াও হারাম। উভয় ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার কারণ হল স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়ে যাওয়া যা তার জন্য কল্টকর। কেননা,যে হায়েযে তালাক দেবে, সেই হায়েয তো ইদ্দতে গণ্য হবে না বরং হায়েযের দিনগুলো অতিবাহিত হবে। এরপর হানাফী মযহাব অনুযায়ী পরবর্তী তোহরও অযথা অতিবাহিত হয়ে দিতীয় হায়েয থেকে ইদ্দতের গণনা শুরু হবে। এজাবে দীর্ঘদিন পর ইদ্দত শেষ হবে। শাফেয়ী মযহাব অনুযায়ীও ইদ্দতের পূর্বে অতিবাহিত হায়েযের অবশিল্ট দিনগুলো ক্ষপক্ষে বেশী হবে। তালাকের এই প্রথম বিধানই দিকনির্দেশ

করে যে, তালাক কোন রাগ মিটানোর অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয় নয় বরং এটা অপারক অবছায় উভয় পক্ষের সূখ ও শান্তির ব্যবছা। তাই তালাক দেওয়ার সময়েই এদিক খেয়াল রাখা জরুরী যে, দ্রীকে যেন দীর্ঘদিন ইন্দত অতিবাহিত করার অহেতুক কল্ট ভোগ করতে না হয়। এই বিধান কেবল সেই স্ত্রীদের জন্য, যাদের পক্ষে হায়েষ অথবা তোহর ভারা ইন্দত অতিবাহিত করা জরুরী। পক্ষান্তরে যে দ্রীর সাথে এখনও খামীর নির্জনবাসই হয়নি, তার যেহেতু কোন ইন্দতই নেই, তাই তাকে হায়েষ অবছায় তালাক দেওয়া জায়েষ। এমনিভাবে যেসব দ্রীর বন্ধ বয়স অথবা বেশী বয়স হেতু হায়েষ আসে না, তাদেরকে যে কোন অবছায় এমনকি সহবাসের পরে তালাক দেওয়া জায়েয। কেননা তাদের ইন্দত মাসের হিসাবে তিন মাস হবে। পরবর্তী আয়াতসমূহে একথা বণিত হবে।—( মাষহারী)

विजीय विधान राक्ट है कियी विकास विधान स्वा । भारमा वर्ष शवना कर्ता।

আয়াতের অর্থ এই যে, ইদ্দতের দিনগুলো সহত্যে সমরণ রেখো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেওয়ার মত ভুল করো না। ইদ্দতের দিনগুলো সমরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্ত আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়়, স্ত্রীরা প্রসঙ্গত তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্রেপে বণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে وَ يُعَيْرُ جُو هُنَّ مِن بِهُو يَهِنَّ وَ لَا يَتَخُرُ جُنَ অর্থাৎ

দ্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিছার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইলিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িছে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কুপা নয় বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও দ্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং ইদ্দতের দিনওলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার দ্রীর আছে। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দ্রীকে গৃহ থেকে বহিছার করা জ্লুম ও হারাম। এমনিভাবে দ্রীর স্বেছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম, যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদ্দত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আয়াহ্রও হক, যা ইদ্দত পালনকারিলীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মযহাব তাই।

এক. নির্মাঞ্চ কাজ বলে খোদ পৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবছার এটা দৃশ্যত ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া নয় বরং নিষেধাভাকে আরও জোরদার করা। উদাহরণত এরাপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে মনুষ্যছই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অবাধ্য হয়ে যাও। বলা বাহলা, প্রথম দৃশ্টান্তে ব্যতিক্রম দারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং ঘিতীয় দৃশ্টান্তে জননীর অবাধ্যতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয় বরং বলিচ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বন্তর সার-সংক্রেপ এই হল যে, তালাকপ্রাণতা দ্বীয়া তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অল্লীলতারই মেতে উঠে ও বের হয়ে গড়ে। সূতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয় বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্ঞ কাজের এই তক্ষসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) সৃদ্দী, ইবনে মায়েব, নাখয়ী (র) প্রমুখ্থ থেকে বণিত আছে। ইমাম আয়ম আবু হানীফা (র) এই ত্ফুসীরই প্রহণ করেছেন।—(রাহল মাণআনী)

দুই. নির্কাক্ষ কাজ বলে ব্যক্তিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবছায় ব্যতিক্রম যথার্থ আর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ তালাকপ্রাণতা স্ত্রী ব্যতিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শান্তি প্রয়োগ করার জন্য অবশাই তাকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তক্সীর হয়রত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহ্হাক, ইকরিমা (র) প্রমুখ থেকে বণিত আছে। ইমাম আবৃ ইউসুক্ষ এই তক্সীরই গ্রহণ করেছেন।

তিন. নির্নাজ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই ষে, তালাকপ্রাণ্ডা দ্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিচ্চার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদ্দতের গৃহ থেকে বহিচ্চার করা যাবে। এই তফসীর হয়রত ইবনে আকাস (রা) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে ব্লিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হয়রত উবাই ইবনে

কাবি ও আবদুরাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর কেরাত এরাপ এই ভিট্র শব্দের বাহ্যিক অর্থ জন্তীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।——(রাহল মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আন্ধরিক অর্থে থাকবে।

এ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে চারটি বিধান বণিত হল। পরে আরও বিধান বণিত হবে। কিন্ত মাঝখানে বণিত বিধানসমূহের প্রতি জাের দেওয়া এবং বিরাধিতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতিপয় উপদেশ বাক্যের অবতারণা করা হচ্ছে। কােরআন পাকের বিশেষ পদ্ধতি এই ষে, প্রত্যেক বিধানের পর আলাহ্র ভয় এবং পরকালের চিন্তা সমরণ করিয়ে বিরুদ্ধা-চয়ণের পথ রুদ্ধ করা হয়। এখানেও তাই করা হয়েছে। কেননা য়ামী-স্রার সম্পর্ক এবং পারস্পরিক প্রাপ্য পূর্ণরূপে আদায় করার ব্যবহা কোন আইনের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। আলাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তাই প্রকৃষ্ট উপায়।

وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدُ ظَلَّمَ نَفْسَا - لا تَدُرِي لَعَلَّ

वत मतीव्राज्य निर्वाविक खाइन-कानून عد و د الله يحدث بعد ذ لك أ مرا

বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লংঘন করে অর্থাৎ আইন-কান্নের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে অর্থাৎ আল্লাহ্ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ্ ও পরকালের শান্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াল্লা না করে প্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক প্র্মন্ত পৌছে কান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনবিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয় বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই শ্রীকে কল্ট দেওয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরাপ তালাকের কল্ট শ্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্য এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং বিশুণ শান্তির কারণ হয়ে যায়। এক. আল্লাহ্র নির্ধারিত আইন-কানুন লংঘন করার শান্তি এবং দুই. স্ত্রীর উপর জুলুম করার শান্তি। এর স্বরূপ এইঃ

پندا شت ستمگر جفا بسر ماکسرد برگردن وے بھا ند و ہو ماگذ شت

वर्धार जूमि जान ना जडवाठ जाजार وَ كُورَى لَعَلَّ اللَّهُ يَحُدِ ثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱ مُرَّا

তা'আলা এই রাগ-গোসার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবেন অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে প্রাণ্ড আব্রাম, সন্তানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে তুমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমতাবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সন্তবপর হবে, যখন তুমি তালাক দেওয়ার সময় শরীয়তের আইন-কান্নের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরাপ তালাক দেওয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ব বিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। তুমি তিন পর্যন্ত গৌছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সন্ত্রেও পরস্পরে পুন্বিবাহও হালাল হয় না।

نَا ذَا بَلَغْنَ ٱ جَلَهِنَّ نَا مُسِكُوهُ فَي إِيمَارُونِ ٱ وَثَا رِقُوهَنَّ بِمَعْرُونِي

—এথানে এক শিক্ষের অর্থ ইন্দত এবং এক পর্বিভ পৌছার অর্থ ইন্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। ভালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান ঃ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইন্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন ছির মন্তিকে পুনরায় চিন্তা করে দেখ যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম, না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া ভাল। এ চিন্তার জন্য এ সময়টি উত্তম। কারণ, তত দিনে পুরুষের সাময়িক রাপ-গোসা দমিত হয়ে যায়। যদি জীকে বিবাহে রাখা ছির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইলিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সুয়তসম্মত পছা এই যে, মুখে বলে দাও আমি ভালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্য দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেলে দেওরাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পছায় মুক্ত করে দাও অর্থাৎ ইদ্দত দেব হতে দাও। ইদ্দত দেব হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষতঠ বিধান ঃ ইদতে সমাণত হলে দ্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেওয়ার—উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারাক অর্থাৎ যথোপযুক্ত পছায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারাক' শব্দের অর্থ পরিচিত পছা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পছা শরীয়ত ও সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে খ্যাত, সেই পছা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে দ্রীকে মুখে অথবা কাজেকর্মে কল্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিক্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্য সবর করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিক্ততা সৃল্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সুন্নতসম্মত পছা এই যে, তাকে লাঞ্চিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিদ্ধার করো না বরং সন্ধ্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন্ বন্তজোড়া দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফিকহ্র কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেওয়ার দিবিধ ক্ষমতা দেওয়া থেকে এবং পূর্ববর্তী اللهُ يُحِدُ ثُنُ لِكَ اَ مُوْاً اللهُ يُحِدُ ثُنَ لِكَ اَ مُواً اللهَ يَحُدُ ثُنُ لِكَ اَ مُواً اللهَ يَحْدُ ثُنُ لِكُ اللهُ اللهُ يَحْدُ ثُنُ لِكُ اللهُ اللهُ يَحْدُ ثُنُ لُكُ اللهُ يُحْدُ اللهُ اللهُ اللهُ يُحَدُّ اللهُ اللهُ يَحْدُ اللهُ اللهُ

থেকে প্রসঙ্গরুমে বোঝা পেল যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দেবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সুমতসম্মত পদ্ম এই যে, পরিক্ষার ভাষায় কেবল এক তালাক দেবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোসা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিম্ন করার অর্থ ভাগন করে। উদাহরণত এরাপ বলবে না, আমার বাড়ী থেকে বের হয়ে যাও, তোমাকে খুব শক্ত তালাক দিছি, এখন তোমার সাথে আমার কোন বৈবাহিক সম্পর্ক রইল না। এ ধরনের বাক্য পরিক্ষার তালাকের সাথে বলে দিলে অথবা তালাকের নিয়তে কেবল এ ধরনের বাক্য বলে দিলেও প্রত্যাহারের অধিকার বাতিল হয়ে যায় এবং শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইন' তালাক হয়ে যায়। ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক তাৎক্ষণিকভাবে ছিম্ম হয়ে যায় এবং প্রত্যাহারের ক্ষমতা থাকে না। তদপেক্ষা কঠোর তালাক হচ্ছে তালাককে তিন পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়া। এর ফলশুন্তিতে স্বামীর প্রত্যাহার ক্ষমতাই কেবল রহিত হয় না বরং ভবিষ্যতে পুরুষ ও নারী উদ্ভয়ে সম্মত হয়ে বিবাহ করতে চাইলেও নতুন বিবাহ হতে পারে না। সূরা বাকারার আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

তিন তালাক একবালে দেওরা হারাম, কিন্তু কেউ দিলে তিন তালাকই হরে বাবে, এ বাগারে উদ্যতের ইজমা (ঐকমত্য) আছে ঃ আজকাল ধর্ম ও ধর্মীর বিধানাবলীর প্রতি জব-হেলা ও ঔদাসীন্য ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মূর্খদের তো কথাই নেই, জনেক লেখাপড়া জানা দলীল লেখকরাও তিন তালাকের কম তালাককে যেন তালাকই মনে করে না। অথচ দিবারার প্রত্যক্ষ করা হয় যে, যারা তিন তালাক দেয়, তারা পরে অনুতাপ করে এবং দ্রী যাতে কোনকমেই হাতছাড়া না হয়, সে চিন্তায়ই ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ইমাম নাসায়ী (র) মাহমুদ ইবনে লবীদ-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একযোগে তিন তালাক দেওয়ার কারণে রস্লুলাহ্ (সা) ভীমণ রাগান্বিত হয়েছিলেন। এ কারণেই সমগ্র উদ্যতের ইজমাবলে একমেনে তিন তালাক দেওয়া হারাম ও নাজায়েষ। যদিকোন ব্যক্তি তিন তোহ্রে আলাদা আলাদা তিন তালাক দেয়, তবে তাও অপছন্দনীয়। এ বিষয়টি উদ্যতের ইজমা এবং কোরআনী আয়াতসমূহের ইলিত ঘারা প্রমাণিত। তবে এটাও হারাম ও বিদ'আতী তালাকের মধ্যে দাখিল কিনা, স্বধু এ ব্যাপারে মতডেদ রয়েছে। ইমাম মালেক (র)-এর মতে এটা হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফাও ইমাম শাফেয়ী (র) হারাম বলেন না কিন্তু তাঁদের মতেও এটা অপছন্দনীয় ও সুমত বিরোধী কাজ। এর বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার তফসীরে দেখুন।

কিন্তু এক্ষোগে তিন তালাক দেওয়া হারাম—এ ব্যাপারে যেমন সমগ্র উভ্মতের ইজমা রয়েছে, তেমনি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ এরূপ করলে তিন তালাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও সমগ্র উভ্মতের ইজমা রয়েছে। তিন তালাক এক্ষোগে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে স্থামী-স্তীর মধ্যে নতুন বিবাহও হালাল হবে না। সমগ্র উভ্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক আহলে হাদীস সভ্যাদার এবং শিরা সভ্যাদার ব্যতীত গোটা মষহাব চতুভটয় এ ব্যাপারে এক্ষত যে, তিন তালাক এক্ষোগে দিলেও তা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা কোন কাজ হারাম হলে তার প্রতিক্রিয়ার কার্যকারিতা প্রভাবিত হয় না। যেমন কেউ কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যা করা হারাম হওয়া সত্ত্বেও যাকে হত্যা করা হয়, সে সর্বাবস্থায় মরেই যাবে। এমনিভাবে এক্ষোগে তিন তালাক দেওয়া যদিও হারাম, তথাপি এর বাস্তব্য অপরিহার্ষ। ক্ষেবল মষহাব চতুভটয়ই নয় বরং সাহাবায়ে কিরাম ও হ্যরত ওমর ফারাক (রা)—এর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন বলে বণিত আছে। এ বিষয়েরও বিশ্ব বর্ণনা প্রথম খণ্ডে দেখুন।

अर्थार यूजनमान- وَ ا شَهِدُ وَا ذَ وَ يُ عَدُ لَ مُلْكُمْ وَ اَ تَهْمُوا الشَّهَا دَ 8 لله अर्था एत प्रकारक जाकी करत नांध अर्थर एजावा क्रांबाक्त উष्यत जठिक जाका कारतम एत प्रश्न (श्राक पूजनरक जाकी करत नांध अर्थर एजायता क्रांबाक्त উष्यत जठिक जाका कारतम करा।

আচ্চম বিধান ঃ এই আরাত থেকে জানা গেল যে, ইন্দত সমাণ্ড হওয়ার সময় প্রত্যবহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্য দুজিন নির্ভরুষোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোভাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবছায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তী-কালে দ্বী বালে প্রত্যাহার জন্ত্রীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে।
মুক্ত করার অবছায় এ জন্য সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে ছয়ং য়ামীই দুল্টুমিল্ছলে
অথবা দ্রীয় ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে য়ে, সে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই
প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীময়ের জন্য ১০০০ ১০০০ ১০০০ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে য়ে,
শরীয়তের পরিভাষা অনুষায়ী সাক্ষীময়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য
অনুষায়ী কোন বিচারক কয়সালা দেবে না। ১৯৯০ ১০০০ ১০০০ বল বাজ্য করে বলাহয়েছে য়ে, মদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ
বিল্ছেদের ঘটনার সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেওয়ায় প্রয়োজন হয় তবে
কারও মুখ চেয়ে জথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারলে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমায়ও ফুণিঠত
হয়ো না।

ভিত্ত নাম করা হচ্ছে, যে আছাহ্ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস বাজে। এতে বিশেষভাবে পরকাল উল্লেখ করার কারণ এই যে, যামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিক্রম আদায় আলাহ্ভীতি ও পরকাল চিত্তা ব্যতীত সুচুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

জগরাধ ও শান্তির জাইন-কানুনে কোরজান গাকের জতুতপূর্ব রভাতিতিক ও মুরুক্ষীসুলভ নীতি: বিষের রাজুসমূহে আইন-কানুন ও অপরাধসমূহের দণ্ডবিধি প্রণয়নের প্রাচীন
পদ্ধতি চালু আছে। প্রত্যেক সম্পুদায় এবং দেশে আইন-কানুন ও দণ্ডবিধির পুস্তক রচনা
করা হয়। কোরজান গাকও আল্লাহ্ তা'আলার আইন পুস্তক। কিন্ত এর বর্ণনাভূদি সারা
বিষের আইন পুস্তক থেকে পৃথক ও অভূতপূর্ব। এর প্রত্যেকটি আইনের অগ্রে-পশ্চাতে আল্লাহ্ভীতি ও পরকাল চিন্তা দৃশ্টির সামনে উপন্থিত করে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেক মানুষ কোন
পুলিশ ও পরিদর্শকের ভয়ে নয় বরং আল্লাহ্র ভয়ে আইন মেনে চলে এবং কেউ দেখুক
কিংবা না দেখুক, নির্জনে ও জনসমক্ষে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলাকে জরুরী মনে করে।
একমাল্ল এ কারণেই যারা কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ সমান রাখে, তাদের মধ্যে কঠোরতর
আইন প্রয়োগ করাও তেমন কঠিন হয় না। এজন্য ইসলামী সরকারকে পুলিশ, স্পেশাল পুলিশ
ও তদুপরি গোয়েন্দা পুলিশের জাল বিস্তৃত করার প্রয়োজন হয় না।

কোরআন পাকের এই মুক্রকীসুলভ নীতি সকল আইনের ক্লেব্রেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ঘামী-স্ত্রীয় সক্ষর্ক ও পারস্পরিক অধিকার সক্ষর্কিত আইনসমূহে
এই নীতিকে সর্বাধিক ওক্লড় দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই সম্পর্কই এমন যে, এতে প্রত্যেক
কালে কোন সাক্ষ্য সংগৃহীত হতে পারে না এবং বিচার বিভাগীয় তদত ঘামী-স্ত্রীর পারস্পরিক
অধিকারের ছাটি-বিচ্যুতি সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে না। এটা সম্পূর্ণতই খোদ খামীভীরই অভর ও তাদের ক্রিয়াকর্মের উপর ভিডিশীল। এ কারণেই বিবাহের খুতবায়

কোরআন পাক্ষের যে তিনটি আয়াত পাঠ করা সুন্নতরূপে প্রমাণিত আছে , সেই আয়াতরয় আছাত্তীতির আদেশ বারা ওক ও সমাণত হয়েছে। এতে ইরিত আছে যে, যারা বিবাহ করে, তাদেরও এখন থেকেই বুঝে নিতে হবে যে, কেউ দেখুক বা না দেখুক, আরাহ্ তা'আলা আমাদদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজকর্ম, এমনকি গোপন চিন্তাধারা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল আছেন। আমরা পারস্পরিক অধিকার আদায়ে ছুটি করলে, একে অপরকে কল্ট দিলে আলিমুল পায়েব আলাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এমনিভাবে সূরা তালাকে তালাকের কয়েকটি

विधान वर्गना कन्नराज खास श्रथम विधानित शतार विधान वर्गना कन्नराज वर्गना क्षा श्रथम विधानत शतार विधान वर्गना कन्नराज वर्गना क्षा श्रथम विधानत शतार वर्गना क्षा श्रथम वर्गना वर्गना क्षा श्रथम वर्गना वर्मना वर्णना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्मना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्गना वर्णना वर्णना वर्णना वर्णना वर्गना वर्गना वर्णना वर

وَ مَنْ يُتَّكُدُ صُدَّ وَ دَ क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स وَ مَنْ يُتَّكُدُ صُدَّ و

বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এসব বিধান অমান্য করে.
সে অন্য কারও উপর নয়, নিজের উপরই জুলুম করে। এর অওভ পরিণতি তাকেই ছারখার
করে দেবে। এরপর আরও চারটি প্রাসঙ্কিক বিধান ও আইন উল্লেখ করার পর

করা হয়েছে। অতঃপর এক আয়াতে আলাহ্ভীতির ফবীলত ও তার ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াল্লুল তথা আলাহ্র উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করে তাওয়াল্লুল তথা আলাহ্র উপর ভরসা করার কল্যাণ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আবার ইদ্দতের কয়েকটি ওরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করে পরবর্তী দুই আয়াতে আলাহ্ভীতির আয়ও কল্যাণ ও ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর আবার বিবাহ ও তালাকের সাথে সম্পর্কষুক্ত ত্তীর ভরণ-পোষণ ও সভানকে ত্তনাদানের বিধান বর্ণিত হয়েছে। তালাক, ইদ্দত এবং ল্লীদের ভরণ-পোষণ, তুন্যানা ইত্যাদি বিধানের মধ্যে বারবার কোথাও পরকাল চিত্তা, কোথাও আলাহ্ভীতির ত্রেছড়ও কল্যাণ এবং কোথাও তাওয়াল্লের কল্যাণ ও কিছু বিধান বর্ণনা করে আলাহ্ভীতির বিষয়বস্ত দিতীয়বার তৃতীয়বার উল্লেখ করা বাহ্যত বেখাণপা মনে হয়। কিন্তু কোর্যানের উপরোক্ত মুক্রক্রীসুলভ নীতির রহস্য বুবে নেওয়ার পর এর গভীর মিল সুস্পত্ট হয়ে য়য়। এবার আয়াতসমূহের তক্ষসীর দেখুন ঃ

\_و مَن يَتَقِ اللهَ يَجِعَلُ لَا مَخْرِجًا ويرزقا مِن حَهْث لا يَحْتَسِبُ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্কে ডয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে মিজ্তির পথ করে দেন এবং তার্কে ধার্মণাতীত রিষিক দান: করেন। শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহাত হয়। আল্লাই্র সাথে সম্বন্ধ্যুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাই্কে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাই্র অবাধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আরাতে এই তথা আলাহ্ডীতির দু'টি কল্যাণ বণিত হয়েছে—এক. আলাহ্ডীতি অবলঘনকারীর জন্য আলাহ্ তা'আলা নিচ্চির পথ করে দেন। কি থেকে নিচ্চি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিচ্চি। দুই. তাকে এমন জায়গা থেকে রিষিক দান করেন, যা কল্পনায়ও থাকে না। এখানে রিষিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বন্ধ। এই আয়াতে মু'মিন-মুভাকীয় জন্য আলাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজ্পাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূর্ণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না——( রাহল্ মা'জানী)

হানের সাথে সম্পর্কে বজায় রেখে কোন কোন তক্ষরীরবিদ এই আয়াতের তক্ষসীরে বলেহেনঃ তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাণ্ডা স্ত্রী উডয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ আয়াহ্ডীতি অবলম্বন করবে, আয়াহ্ তা'আলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কল্ট থেকে নিজ্তি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপমুক্ত স্বামী দান করবেন। বলা বাহল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—( রাহল মা'আনী )

আরাতের শানে-মুখুল ঃ হযরত আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, আওক ইবনে মালেক আশজারী (রা) রসূলুলাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে আর্য করলেন ঃ লামার পুল সালেমকে শলুরা প্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তার মা খুবই উদিয়া। এবন আমার কি করা উিতে ঃ রসূলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে ও ছেলের মাকে বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা এয়ালা-কুওয়াতা ইলাবিলাহ্' পাঠ করার আদেশ দিচ্ছি। তারা উভ্যেই আদেশ পালন করালন। এরই প্রভাবে প্রেফতারকারী শলুরা একদিন কিছুটা অনামনক হয়ে পড়লে সুযোগ বৃথ্যে ছেলেটি পলায়ন করে এবং ফেরার পথে শলুদের কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে পিতার কাছে থিয়ে আসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে শলুদের একটি উট পেয়ে সে তাতে সওয়ার হনে যায় এবং আরও কয়েকটি উট এর সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসে। তাঁর পিতা এই সংবাদ রস্লুলাহ্ (সা)-কে ভাত করান। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি এই প্রস্থও করেন যে, ছেলেটি যেসব উট ও ছাগল নিয়ে এসেছে, এওলো আমার জন্য হালাল, না হারাম ?

এর পরিপ্রেক্কিতে وُمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ । এর পরিপ্রেক্কিতে তারাতখানি নাবিল হয়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, পুরের বিরহ যখন আওফ ইবনে মালেক (রা) ও শীর্র স্থীকে অস্থির করে তুলল, তখন রসূলুরাহ্ (সা) তাঁদেরকে তাকওয়া তৃথা আল্লাহ্ভীতি অবলয়নের

আদেশ দিলেন। এটা অসম্ভব নয় যে, তাকওয়ার আদেশের সাথে সাথে 'লা-হাওলা' গাঠ করারও আদেশ দিয়েছিলেন।— (রাছল মা'আনী)

এই শানে-নুষূল থেকেও একথা জানা গেল যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাপক।

মাস'জালা ঃ এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান ঘদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয় এবং সে তাদের কিছু ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে আসে, তবে সেই ধনসম্পদ গনী-মতের মালরপে গণ্য হবে এবং হালাল হবে। গনীমতের মালের সাধারণ রীতি অনুষারী এই ধনসম্পদের এক্স-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুলমালে দেওয়াও জরুরী নয়; যেমন হাদীসের ঘটনায় তা নেওয়া হয়নি। ফিক্ছ্বিদগণ বলেন ঃ কোন মুসলমান গোপনে ছাড়পছ ছাড়াই দারুল হয়ব তথা শছুদেশে চলে গেলে যদি সেখান থেকে কাফিরদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা—ও হালাল। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আজকাল প্রচলিত প্রথা অনুষারী ডিসা নিয়ে শঙ্কুদেশে যায়, তবে তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের কোন ধনসম্পদ নিয়ে আসা তার জন্য জায়েষ নয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বন্দী হয়ে তাদের দেশে যায়, অতঃগর কোন কাফির তার কাছে কোন অর্থ গছিত রাখে, সেই গছিত অর্থ নিয়ে আসাও হালাল নয়। কারণ, ডিসা নিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটি অলিখিত চুক্তি হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সম্মতি ছাড়া তাদের জান ও মালে হস্তক্ষেপ করা চুক্তির বর-খেলাফ কাজ। শেষোক্ত মাস'আলায়ও আমানতকারী ব্যক্তির সাথে তার কার্যগত চুক্তি থাকে। অতএব যখন সে চাইবে, তখন গছিত অর্থ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এটা ফেরত না দেওয়া আত্মসাৎ ও চুক্তিভরের শামিল, যা শরীয়তে হারাম।—( মামহারী )

রসূলুরাত্ (রা)-র কাছে হিজরতের পূর্বে জনেক কাষ্ণির জর্থ-সম্পদ জামানত রাখত। হিজরতের সময় তাঁর হাতে এমন কিছু আমানত ছিল। তিনি এসব আমানত মালিককে প্রত্যর্পণের জন্য হয়রত আলী (রা)-কে পশ্চাতে রেখে যান।

বিগদাগদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরীক্ষিত ব্যবস্থাগদ্ধঃ উপরোক্ত হাদীসে রস্লুলাহ (সা) আওফ ইবনে মালেক (রা)-কে বিগদ থেকে মুক্তি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণে এই বিশি এই ইংলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার বিগদ ও ক্ষতি থেকে আন্মরক্ষা এবং উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য বেশী পরিমাণে এই কালেমা পাঠ একটি পরীক্ষিত আমল। হযরত মুক্তাদিদের বর্ণনা অনুমায়ী এই বেশীর পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক পাঁচশ বার এবং এর ওরুতে ও শেষে একশ বার করে দরাদ পাঠ করে উদ্দেশ্যর জন্য সেরার করেতে হবে।—( মামহারী ) হযরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রস্লুলাহ (সা) একদিন করেতে হবে।—( মামহারী ) ইয়েরত আবু যর (রা) বর্ণনা করেন যে, রস্লুলাহ (সা) একদিন তিন করেনে ঃ আবু যর, যদি সব মানুষ কেবল এই আয়াতটি অবলম্বন করে নের, তবে এটা সবার জন্য যথেকট। —( রাছল মা'আনী )

#### www.almodina.com

खर्थार जनन रेरालोकिक ७ शांत्रालोकिक छेष्यना काश्विताय रु७तांत्र कता याथण्डे।

. الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

জনা, ষথেষ্ট। কেননা, আলাহ্ তাঁর কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে হাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নিধারণ করেছেন। তদনুযারী সবকাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিষী ও ইবনে মাজায় বণিত হযরত উমর (রা)-এর রেওরায়েতে রস্লুলাহ (সা) ব্যৱনঃ

لوا نكم توكلتم على الله حق تو كلة لرزتكم كما يرزق الطهرتغير ا خياما وتروح بطانا - ..

ষদি তোমরা আল্লাহ্র উপর যথায়থ জরসা করতে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিষিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বুখারী ও মুসলিমে বণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ারেতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন: আমার উম্মত থেকে সম্ভর হাজার লোক বিনা হিসাবে জালাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম ওণ এই যে, তারা আলাহ্র উপর ভরসা করবে।—( মাযহারী)

অবশ্য তাওয়ায়ুলের অর্থ আলাহ্ তা'আলার সৃষ্ট উপায়াদি ত্যাগ করা নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, ইচ্ছাধীন উপায়াদি অবশ্যই অবলমন করবে কিন্ত উপায়াদির উপর ভরসা করবে। কারণ, তাঁর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কোন কাল হতে পারে না। উপরোজ আয়াতে আলাহ্তীতি ও তাওয়ায়ুলের ফ্যীলত এবং বরক্ত বর্ণনা করার পর তালাক ও ইদতের আরও কভিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَ الَّا يُ يَكُسُنَ مِنَ الْمُحَهُّفِ مِنْ نَسَا تِكُمْ ا نِ ا رُتَبُتُمْ فَعِدَّ تَهِنَّ أَلَا ثُقَّا اَ شُهْرٍ وَّا لَآيَ لَمْ يَعَضِّنَ وَ أُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلَهِنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلُهِنَّ -

এই আরাতে তালাকপ্রাণ্ডা রীদের ইদ্যতের আরও বিবরণ আছে। এতে ইদ্যতের সাধারণ যিথি থেকে ভিন্ন চিন প্রকার-রীদের ইদ্যতের বিধান বণিত হয়েছে।

ভালাকের ইন্দত সম্পর্কিত নৰম বিধান ঃ সাধারণ অবস্থায় ভালাকের ইন্দত পূর্ণ তিন হারেষ। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োর্ছি অথবা কোন রোগ ইজাদির কারণে হায়েয় আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনিভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হায়েয় আসা ভরু হয়নি, ভাদের ইন্দত আলোচা আয়াতে তিন হায়েযের পরিবর্তে ভিন মাস নির্দিত্ট করা হয়েছে, এবং গর্ভবাতী ন্ত্রীদের ইন্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত সাব্যন্ত করা হয়েছে, তা যত দিনেই হোক। اَنْ اَلْ اَلْمُوْمُ اِلْمُ الْمُوْمُ اِلْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ الْمُوْمُ ا গণনা করা হয় কিন্ত এসব মহিলার হায়েয় বন্ধ, অতএব তাদের ইদ্তেকিভাবে গণনা করা হবে—এই কিংকর্তব্যবিমূচ অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার আল্লাহ্ভীতির ফ্রমীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে : وُمَنْ يُنْتَىٰ

করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইদ্দতের বণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছেঃ

এটা আল্লাহ্র বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফ্রমীলত বর্ণনা করা হয়েছে:

هُمْ اللهُ يَكُفُّرُ مَنْهُ سَيِّبًا نَهُ وَيُعْظُمُ لَهُ اَجْرًا وَ هُمُظُمُ لَهُ اَجْرًا وَ هُمُظُمُ لَهُ اَجْرًا ভর করে, আলাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরক্ষার ঝড়িয়ে দেন ।

আরাহ্ভীতির পাঁচটি কল্যাপ: পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আরাহ্ভীতির পাঁচটি কল্যাণ বণিত হয়েছে—১. আরাহ্ তা'আলা আরাহ্ভীক্লদের জন্য ইহকাল ও পরকালের বিপদা-পদ থেকে নিক্তির পথ করে দেন। ২. তার জন্য রিষিকের এমন বার খুলে দেন, যা কর্মনায়ও থাকে না। ৩. তার সব কাজ সহজ করে দেন। ৪. তার পাপসমূহ মোচন করে দন। ৫. তার পুরকার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় আরাহ্ভীতির এই কল্যাণও বণিত হয়েছে যে, এর কারণে আরাহ্ভীক্লর পক্ষে সত্য ও মিথাার পরিচয় সহজ হয়ে যায়।

এই আয়াত উপরে বণিত প্রথম বিধানের সাখে সম্পর্কর্ক যে, তালাকপ্রাণ্তা লীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিছার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখকরা হয়েছে যে, ইন্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে পৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে

থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে জবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান ঃ তালাকপ্রাণ্ডা রীদেরকে ইদ্দতকালে উত্যক্ত করো নাঃ সু

এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাণ্তা স্ত্রীরা যখন ইদ্দতকালে তোমাদের সাথে থাকবে,
তখন তির্কার করে অথবা তার অভাব পূরণে কৃপণতা করে তাকে উত্তাক্ত করো না, যাতে
সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

जर्गार وَإِنْ كُنَّ أَو لَا تِ حَمْلٍ فَا نَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَى حَمْلُهِنَّ

তালাকপ্রাণ্ডা স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান : তালাকপ্রাণ্ডাদের ইদ্দতকালীন ভরণ-গোষণ : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাণ্ডা দ্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-গোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্থামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উদ্মত একমত। তবে যে দ্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইদ্দতকালীন ভরণ-গোষণও উদ্মতের ইজমা দ্বারা স্থামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষাভরে তাকে 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-গোষণ ইমাম শাক্ষেরী, আহমদ (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্থামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আয়ম (র)-এর মতে তার ভরণ-গোষণ তখনও স্থামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন : বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাণ্ডা দ্রীর প্রাণ্য, তেমনি ভরণ-গোষণও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাণ্ডা স্থামী আদায় করবে। তাঁর

দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত ঃ سَكِنُو هِنَ مِن حَيْثُ سَكَنَّمُ السَّخُو هِن مِن حَيْثُ سَكَنَّمُ السَّخُو السَّخُونُ السَّخُ السَّخُونُ السَّخُ السَّخُونُ الْعُلَالِي السَّخُونُ السَّخُ السَّخُونُ السَّخُ الْعُلَالِي السَّ

नाभात्रवह

এক কিরাত অন্য কিরাতের তফসীর করে। অতএব প্রসিদ্ধ কিরাতে যদিও انْفِقْوْ । শব্দটি
উদ্ধিতি নেই কিন্তু তাউহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কিরাত যেভাবে বসধাসের অধিকার স্বামীদের
উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইন্দতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের যিল্মায় অপরিহার্য
করে দিয়েছে। হ্যরত উমর ফারাক (রা) ও অন্য ক্রেক্ডেন সাহাবীর এক উজি থেকেও
এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-কে তার স্বামী তিন তালাক

দিয়েছিল। তিনি হযরত উমর (রা)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসূলুরাহ্ (সা) তার ভরণ-পোষণ তার স্থামীর উপর ওয়াজিব করেন নি। হযরত উমর (রা) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন ঃ আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আরাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নতকে বর্জন করতে পারি না। এতে আরাহ্র কিতাব বলে বাহাত এই আরাতকে রোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত উমর (রা)-এর মতে ভরণ-পোষণও আয়াত্রের মধ্যে দাখিল। রসূলের সুন্নত বলে তাহাভী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে বয়ং হয়রত উমর (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুরাহ্ (সা)-র কাছে ওনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাম্তাদের জন্যও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্থামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদ্দতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিচ্চার-ভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উত্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক-প্রাণ্ডার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন্ তালাকপ্রাণ্ডাদের ব্যাপারে ফিক্ছ্বিদগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (র)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তক্ষসীরে মাষহারীতে দেখুন।

जर्थार जानाकथा को गर्डवर्जे . أَرْضَعَى لَكُمْ فَا تُوْهِى أَجُورُ هِي الْجُورُ هِي

হলে এবং সন্তান প্রসব হয়ে গেলে তার ইদতে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্ত প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাণ্ডা মা স্তন্যদান করে, তবে স্থন্যদানের বিনিম্য নেওয়া ও দেওয়া জায়েয়।

বাদশ বিধান ঃ জন্যদানের পারিপ্রমিক ঃ যে পর্যন্ত দ্বী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে জন্যদান করা মহাং জননীর যিত্যায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়া-জিব। বলা হয়েছে ঃ

তিন্তু বিধান গ্রেমিক করা মহাং জননীর যিত্যায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াক্রিমিক এমিটেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্য পারিপ্রমিক নেওয়া ঘুষের শামিল, ষা নেওয়া দেওয়া উভয়ই নাজায়েষ। এ ব্যাপারে ইদ্তেকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় জীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদ্তকালেও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান প্রস্বের পর ষখন ইদ্তে খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে জন্যদান ক্রে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিপ্রমিক নেওয়া ও দেওয়া জায়েষ সাব্যন্ত করেছে।

হরোদশ বিধান : تَصْرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْ فِي الْهَاهِ الْعَنْكُمْ مِعْرُونِ الْهَاكُمُ عَالَى الْهُمْ الْمَعْمُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

তালাকপ্রতিতা লী যেন সাধারণ পারিপ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চার এবং স্থামী সাধারণ পারিপ্রমিক দিতে যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয় অথবা স্থী যদি তার সন্তানকে পারিপ্রমিক নিয়েও জনাদান করতে অস্থীকার করে, তবে আইনত ভাকে বাধ্য করা যাবে না বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর স্বাধিক মায়া-মমতা সন্ত্বেও যখন অস্থীকার করেছে, তখন কোন বান্তব ওযর আছে। কিন্তু যদি বান্তবে ওযর না থাকে, কেবল রাগ-পোসার কারণে অস্থীকার করে, তবে আলাহ্র কাছে সে পোনাহ্পার হবে। তবে বিটায়ক তাকে জনাদান করতে বাধ্য করবে না।

এমনিভাবে যদি স্থামী দারিল্যের কারণে পারিল্রমিক দিতে অক্সম হয় এবং অন্য কোন
মহিলা বিনাপারিল্রমিকে অথবা কম পারিল্রমিকে জন্যদান করতে সম্মত হয়, তবে স্থামীকে
জননীর দাবী মেনে নিয়ে তার জন্য পান করাতেই বাধ্য করা হবে না বরং উভয় অবস্থাতে
অন্য মহিলার জন্য পান করানো যেতে পারে। হাঁা, যদি অন্য মহিলা জননীর সমান পারিল্রমিক দাবী করে, তবে সব ফিক্ছ্বিদের ঐক্মত্যে অন্য মহিলার জন্য পান করানো
স্থামীর জন্য ভাষেত্ব নয়।

খাস'জালা ঃ অন্য মহিলার ভন্য পান করানো ছির হলে ভন্যদারী মহিলা সভানকে তার জননীর কাছে রেখে ভন্যদান করেবে, এটা জরুরী। জননীর কাছ থেকে আলাদা করে ভন্যদান করানো জায়েষ নয়। কেননা, সহীহ্ হাদীসদৃতে 'হিষানত' তথা লালন-পালন ও দেখাশোনায় রাখা জননীর হক। এই হক ছিনিয়ে নেওয়া জায়েষ নয়।—( মাষহারী )

পঞ্চদশ বিধান ঃ স্ত্রীর ভরণ-গোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্থামীর আধিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

অর্থাৎ বিভগালী ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিষিক সীমিত, সে আমদানী অনুযায়ী ব্যয় করবে। এ থেকে জানা পেল যে, জীর ভরপ-পোষপের ব্যাপারে জীর অবস্থা ধর্তব্য হবে না বরং স্থানীর আথিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরপ-পোষপ দেওয়া ওয়া-জিব হবে। স্থামী বিভবান হলে বিভবানসূলভ ভরপ-পোষপ দেওয়া ওয়াজিব হবে, যদিও জী বিভগালিনী না হয় বরং দরিপ্র ও ককীর হয়। স্থামী দরিপ্র হবে দারিপ্রাসূহত ভরপ-পোষপ ওয়াজিব হবে, যদিও জী বিভগালিনী হয়। ইমাম আষম (র)-এর মযহাব তাই। কোন কোন ফিকাহবিদের উজি এর বিপরীত।—(মাষহারী)

الله عَدْ مُسْرِيسُوا الله عَدْ مَا اتا هَا سَهَجُعَلُ الله بَعْدَ مُسْرِيسُوا

আর্সের বাক্সেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দারিছা দেন না। তাই দরিল ও নিঃর রামীর উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ উরাজিব হবে। এরপর রীকে দারিল্রসুরভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুল্ট থাকার ও সবর করার নিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ

ক্রিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ

ক্রিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ঃ

ক্রিক্রা বিজার প্রাক্তর বরং দারিল্র ও বাচ্ছন্য আল্লাহ্র হাতে। তিনি দারিল্রের পর বাচ্ছন্য দান করতে পারেন।

ভাতৰ্ঃ এই আয়াতে সেই বামীরা আলাহ্র পদ্ধ থেকে স্বাচ্ছপ্য লাভ করবে বলে ইসিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্থীদের ওয়াজিব ভরণ-পোয়ণ আদায় করতে সচেন্ট থাকে এবং স্থীকে কল্টে রাখার মনোর্ডি পোষণ না করে।—(রাহল মা'আনী)

خُسْرً اللهُ لَهُمْ عَلَيْ اللَّهُ لِهُمْ عَلَيْ النَّاسُ بِيلًا عِنْ ا مَّمَّالُّذِينَ الْمُنْوُا تَثَوَّدُ الْأَوْلُ الْمُنْوَلُ الْأُمْرُ تُكْنَفُنَ لِتَعْكَمُوْلَ أَنَّ اللَّهُ عَلَا قَدِيْرُ } وَأَنَّ اللهُ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا خَ

**60-**

<sup>(</sup>৮) অনেক জনগদ তাদের পালনকটা ও তার রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিসাবে পাকড়াও করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি

দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তারা তাদের কর্মের শান্তি আখাদন করব এবং তুদ্রের কর্মের পরিলাম ক্লতিই ছিল। (১০) আলাহ্ তাদের জন্য যর্ভালায়ক লাভি প্রস্তুত রেখেছেন। অত-এব, হে বুজিমান লৌকলণ, যারা দ্বমান এনেছ, তোমরা আলাহ্কে ভয় কর। আলাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাজির করেছেন, (১১) একজন রমুল, যিনি তোমাদের কাছে আলাহ্র সুস্পত্ট আয়াত্রমমূহ লাভ করেন, থাতে বিভালী ও সংক্রমণরায়খদেরকে অলকার থেকে আলোকে আনারন করেন। যে আলাহ্র প্রতি বিভাল ছাপন করে ও সং কর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দিখিল কর্মবেন জালাহ্রি, যার ভর্মদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আলাহ্ তাকে উভ্য রিখিক দেবেন। (১২) জালাহ্ সন্তাকীশ সৃতিই করেছেন এবং পৃথিবীও সেই সাম্বাহিন, এস্ববের মধ্যে ভার আদিশ অবতাপ হয়, খাতে ভোমরা জানতে পরি বি, আলাহ্ স্বাহ্রমানে, এস্ববের মধ্যে ভার আদিশ অবতাপ হয়, খাতে ভোমরা জানতে পরি বি, আলাহ্ স্বাহ্রমান র্বাহ স্বাহ্রমান এবং স্বাহ্রিক ভার গোচরাত্রত।

#### र्क्केजोर्द्रद जोई-जर्रक

खर्तिक जनभेरे लारिय श्रीहितकर्ली ७ लीवे वर्षिकारेश्व खारिये खर्चाना करवाई, खेलेश्वर আমি তাদের (কজিকরের ) কঠোর হিসাব নিয়েছি (অর্থাৎ তাদের কোন কুকরী কর্মই ক্লমা করিনি বরং প্রত্যেকটির শান্তি দিয়েছি। এখানে হিসাব বলে জিভাসাধাদ বেঝানো হয়নি)। এবং जामि जारमहत्क जीवेश भाजि मिरहाहि ( जबीर भाजि मिरहे खेर म करहेहि )। जाही जीरमह कर्रमें मासि अधिमन कर्राष्ट्र अर्थेर जारने श्रीकाम क्रिके हिल। ( अ श्रेष्ट्र प्रतिगार अर्थे পরকালে ) আল্লাই তা'আলা তাদের জন্য যত্ত্বপাদায়ক শাস্তি প্রবৃত রেখেছেন। ( জ্বাধ্যতার পরিদাম यसने এই) केंछ এব হে वृद्धियान लाकान, याता मुसान अतिहै, छोर्येती जोहीसिक ভয় কর। (সুমানও তাই চায়। ভয় কর অর্থাৎ আনুগত্য কর। এই আনগত্যের পছা বলে দেওয়ার জন্য ) আঁট্রাই ভোমাদের প্রতি উপদেশনামা প্রেরণ করেছেন ( এবং এই উপদেশনামা দিয়ে ) একজন রস্ট্র (সা) (প্রেরণ করেছেন), যিনি ভোমাদের কাছে সম্পট্ট বিধানাবলী পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সংকর্মপরীয়ণদৈরকে ( কুফর ও মর্ধতার ) অঞ্জকার থেকে ( সমান ও সই কর্মের) আলোকে আনয়ন করেন। [উদ্দেশ্য এই যে, এই রসল (সা)-এর মাধ্যমে যে উপ-प्रम श्रिहिह, की त्यांन कर्तां आनुशका । अकः श्रेत आनुशका अर्थां स्थान कर्मा कर्मित स्थान अव्रामी करों रेएक रंघ ] रब वार्डिंग वार्बीर्र बेंडि विवास बार्स करते ७ तर कर्म सम्मीमिन करते, আলাহ্ তাকে দাখিল করবেন ( জার্লাডের ) এমন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। নিশ্চয় আরাহ (তাদেরকে) উত্তম রিষিক দিয়েছেন। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আলাহর আনুগতা অবশ্য পালনীয় । কারণ আলাহ সংতা-কাশ সৃশ্টি করেছেন এবং প্রিবীও তদনরাপ (সাউটি স্প্টি করেছেন। তির্মিষীতে আছে, এক পৃথিবীর নিচে দিতীর পৃথিবী, তার নিচে তৃতীয় পৃথিবী, এডাবে সণ্ড পৃথিবী সুঁজিত राम्नाह )। अञ्चलको (अर्थार आकाम ७ मुस्तिवार) मर्दिन जीत (आहेमभूछ, अनिवार अर्था উভয় প্রকার ) বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়, (এসব কথা এজনা বলা হয়েছে ) যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাই স্বীব্রয়ে স্বশক্তিমান এবং আল্লাই স্বাক্তিকে (সীয়) ভানের পরিধিতে বিভ্টন করে রেখেছেন ( এতেই বোঝা ধার যে; তার জানগতা জপরিধার্য )।

আনুষ্টিক ভাত্ৰ্য বিষয়

এসব জাতির হিসাব ও আয়াব পরকালে হবে কিন্ত এখানে একে অতীত পদবাচ্যে বাজ করার কারণ এর কিনিট্ড হওয়ার প্রতি ইনিভ করা; যেন হরেই গৈছে।—( রাহল মাণ্ডানী ) আর এরাপ হতে পারে যে; এখানে হিসাবের অর্থ জিভাসাবাদ ময় বর্রং লাজি নিধারণ করা। তক্ষমীরের সার-সংক্রেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবজ্ব হয়ে গেছে এবং হছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্বতী সম্পুদায়ের উপর নায়িল হয়েছে। এমতাবহায় পরবর্তী এই বিশ্ব আযাব কেবল পরকালে হবে।

बर वाशा वर त्य. قَدْ أَ فَرْ لَ اللهِ الْهِكُمْ ذَ كُوا وَ سَوْ لاَّ اللهِ الْهِكُمْ ذَ كُوا وَ سَوْ لاَّ

শব্দ উহা মেনে এই অর্থ করা যে, নাযিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অনারা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণত 'যিকর'-এর অর্থ ইয়ং রসূল (সা) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন।—( রাছল মা'আনী )

त्र वृधिवीत त्याथात त्याथात किसाय चारह के विकार के विकार

আকাশ যেমন সাতটি, পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সণত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নিচে ভরে ভরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর ছান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে ভরে ভরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর ছান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নিচে ভরে ভরে থাকে, তবে সণত আকাশের মধ্যে প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্রেধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্ট জীব আছে কি না অথবা সণত পৃথিবী পরস্পরে প্রথিত কি না? এসব প্রয়ের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং কেউ মিথ্যা ও মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সভবপর। বলতে কিই, এসিব ভিধ্যানুসন্ধানির উপরি আমিটির কোনি বিশ্বীর অথবা পাথিব প্রয়োজন নির্ভর্মশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে

1.0

প্রস্তাত করা হবে না। তাই নিরাপদ পদ্ম এই যে, আমরা সমান আমব এবং বিশ্বাস করব আকাশের নাার পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আলাহ তা'আলা স্থায় অপার শক্তি দারা সৃতিট করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই, যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববতী মনীষিগণের কর্মপদ্ম তাই, ছিল। তারা বলেছেন : এটা ১৯৫০ তি অপাত যে বিষয়কে আলাহ তা আলা অস্পত্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পত্ট থাকতে দাও। বিশেষত বহমান তক্ষসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—এমন নির্ভেজাল শিক্ষণীয় বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

শুথনীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্র আদেশ দিবিধ—(১) আইনগত, যা আলাহ্র আদিশট বান্দাদের জন্য ওহী ও পয়গম্বরগধের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পরগম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকাম্যেদ, ইবাদত, চরিল্ল, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে। এওলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়। (২) দিতীয় প্রকার আদেশ স্ভিচগত। অর্থাৎ আলাহ্র তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃতিট, জগতের ক্রমোল্লতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন শুমরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমগ্র সৃত্ট বস্তুতে পরিবাণত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মধ্যম্বলে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃত্ট জীবের অন্তিম্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃত্ট জীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আলাহ্ তা আলার সৃতিট্গত আদেশ তাতেও ব্যাণত।

## سورة التحويم

## महा ठाइकीम

মদীনায় অবতীর্ণ, ১২ আয়াত, ২ রুক্'

# إِنْسِواللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِبِيُو

غَفُوْ مُّ زَحِبُوْ ۞ قَلْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَجَلَّهُ أَيْمَانِكُمُ وَ اللهُ مَوْلُكُمُ ، وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَّابِعُضِ أَزُواجِهِ حَدِينِتًّا وَلَكُمَّا نَبَّكُتُ بِهِ وَ ٱظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَآغَرَضَ عَنَى بَعْضٍ ، فَكِنَّا نَبَّأَهَا رِبْهِ قَالَتْ مَنْ اَئْبَأَكَ هٰذَاء قَالَ ثَبَا إِنَّا لَعَلِيْمُ الْخَيِبِيرُ ⊙ إِنْ يَتُوْبَأَ إِلَى اللَّهِ فَقُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّاكُ اللَّهُ اللّ هُومُوْلْتُهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالْمُلَبِكَةُ يَغِلَ ذَ ظَهِنِدُ ۞ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقُكُنَّ أَنْ يُبُدِ لَهُ أَزُوا

#### পর্ম করুণাময় ও জসীম দয়ালু জালাহর নামে ওরু

(১) হে নবী । আলাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুনী করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন? আলাহ্ ক্ষমানীল, দয়াম্য। (২) আলাহ্ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নিধারণ করে দিয়েছেন। আলাহ

তোমাদের মালিক। তিনি সর্বন্ধ, গ্রন্থাময়। (৩) যখন নবী তার একজন স্থীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্থী যখন তা বলে দিল এবং আলাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সেই বিষয়ে স্থীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্থীকে বললেন, তখন স্থী বললেন: কে আপুনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন: যিনি সর্বন্ধ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের জন্তর জন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আলাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণ তার সহায়। উপরম্ভ ফ্লেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তার পালনকর্তা তাকে পরিবর্তে দেকেন তোমাদের চাইতে উভম স্থী, যায়া হবে আক্রাব্রহ, ঈমান্দার, নামামী, তওবাকারিলী, ইবাদতকারিলী, রোষাদার, অকুমারী ও কুমারী।

#### তৃষ্ণসীরের সার-সংক্রেপ

হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি (কস্মুখেয়ে) তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন ( তাও আবার ) আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য? ( অর্থাছ কোন বৈধ কাজ না করা যদিও বৈধ এবং কোন উপয়োগিতার কারণে তাকে কসম দারা জোরদার কুরাও বৈধ কিন্ত উত্তমের বিপরীত অবশাই, বিশেষ করে তার কারণও যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ অনাবশ্যক বিষয়ে স্ত্রীদেরকে খুশী করা )। আলাহ্ ক্ষ্যাশীল, পর্ম করুণা-ময়। [তিনি গোনাহু পর্যন্ত মাফ করে দেন, আপনি তো কোন গোনাহ করেন নি। তাই এটা আপনার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ নয় বরং স্নেহবশে আপনাকে বলা হচ্ছে যে, আপনি একটি বৈধ উপকার বর্জন করে এই ক্রুণ্ট করলেন কেন? বুস্লুলাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন, তাই সাধারণ সম্বোধন দারা কসমের কাফফারা সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ] আল্লাহ্ তা'আলা তেয়োদের জন্য কস্ম খোলা ( অর্থাৎ কস্ম ডল করার পর তার কাফফারা দানের পূছা ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের সহায়। তিনি সর্বস্ত, প্রক্তাময়। (তাই তিনি খীয় ভান্ ও প্রভা ঘারা তোমাদের উপযোগিতা ও প্রয়োজনাদি জেনে তোমাদের অনেক সংকট সহজ করে দেওয়ার পছা নির্ধারণ করে দেন। সেমতে কাফফারার মাধ্যমে কসম থেকে অবাাহতি ব্যক্তির উপায় করে দিয়েছেন। অতঃপর স্কীদেরকে বলা হচ্ছে যে, মেই সময়টি সমরণীয়, ) যখন নবী করীম (সা) তাঁর একজন বিবির কাছে একটি কথা গোপনে বললেন। (কথাটি ছিল এই: আমি আর মধুপান করব না কিন্তু কারও কাছে একথা বলো না)। অতঃপর বিবি ষখন তা ( অন্য বিবিকে ) বলে দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে ( ও্ইীর মাধ্যমে ) তা জানিয়ে দিলেন, তখন নরী ( এই গোপন কথা প্রুকাশকারিণী ) বিবিকে কিছু কথা তো বললেন ( যে, তুমি আমার কথা অন্যের কাছে বলে দিয়েছ ) এবং কিছু বললেন না ( অর্থাৎ নবীর ভদ্রতা এতটুকু যে, আদেশ পালন না করার কারণে বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যেয়েও কথিত বাক্যগুলো পূর্ণরূপে বললেন না যে, তুমি আমার এই কথা বলে দিয়েছ, সেই कथा वर्त्त फिर्सिष्ट वदार किंचू जरम উल्लंभ केंद्रालन अवर किंचू जरम উल्लंभ केंद्रालन ना, बार्फ

विवि मान करते हो, जिनि अज्हेकू विवसहै जानन-अन्न क्ली जानन ना। अज्ञ क्ला क्रम হবে )। অতএব নবী যখন তা বিবিকে বললেন, তখন বিবি বললেন : কে জাপনাকে এ সন্দর্কে অবহিত করল? নবী বললেন: আমাকে সর্বজ, ওয়াফিফহাল আলাহ অব্ভিত করেছেন।[ বিবি-গণকে একথা শোনানোর কারণ সভ্বত এই যে, তারা মখন জানতে পারবে যে, রস্লুলাহ্ (সা) সম্পূর্ণ গোপন জানেন, তখন তাঁর ভ**দ্রতাসুলভ আচরণ দেখে তারা আরওবেলীলভিভ**ত্হবৈ এবং তওবা করবে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে বিবিগণকে তথবা সম্বন্ধে বন্ধা হচ্ছে ঃ ] ভোমরা উডয়েই ( অর্থাৎ পয়গম্বরের দুই বিবি ) যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা কর, তরে ( শুর ভাল কথা। কেন্না, তওবার কারণ বিদামান আছে। ছা: এই যে, ) ভোরাদের অভুর ( জুন্যায়ের দিকে ) ঝুঁকে পড়েছে। (তোমরা পরগমরকে জনা বিশিগণ থেকে সন্ধির একাড়ড়ারে নিজেদের করে নিতে চাও। এটা রেস্ লগ্রীতির লক্ষণ হিসাবে যদিও মন্দ নয় ক্রিন্ত এর কারণে অন্য বিরি-গণের অধিকার হরণ এবং জন্তর ব্যথিত হয়। এই হিসাবে এটা মূল ও তওরা ক্রুরার যোগ্য 🕦 আর যদি (এমনিভাবে) নবীর বিরুদ্ধে ডোমরা একে অগ্ররকে সাম্বাস্থ্য করে, তবে জেন রেখ, নবীর সহায় আলাহ্, জিবরাসত্ত এবং সংকর্মপ্রায়ণ মুসলমালগণ। উপরত্ত ফেরেল্ডা-গণও তাঁর সাহায্যকারী। ( উদ্দেশ্য **এই যে, তোয়াদের এসর কার্যাজ্যিত** নুরীর কোন ক্ষতি হবে না—ফুতি তোমাদেরই হবে। কারণ, যে ব্যক্তির এমন সহায়, তাঁর রুচির বিরুদ্ধে তৎপরতার পরিণাম মন্দই মন্দ হবে। কোন কোন শানে-নুষ্কুর অনুষায়ী এ কাজে হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা) ব্যতীত অন্যান্য বিবিও শরীক ছিলেন, যেমন হযরত সওদা ও সঞ্চিয়্যা (রা) গুমুখ, তাই অতঃপর বহুরচন বারহার করে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, তোমরা এই কল্পনাকে মনে স্থান দিয়ো না যে, পুরুষ যখন, তখন বিবিদের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আর আমালের চাইতে উত্তম বিবি কোথায় ? তাই স্বাবস্থায় আমাদের স্ব্রিছুই সহা করা হবে। অভএৰ মনে রেখ) যদি নবী ডোমাদের সক্তর্কে ডালাক দিয়ে দেন, ভবে সম্ভবত ভার পাল্ডক্তা ভাঁকে পরিবর্তে দেবেন ডোমাদের চাইতে উত্তম দ্রী, যারা হরে মুসলমান, সমানদার, আনুগত্যকারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদডকারিণী, রোযাদার, কড়ক অকুমারী ও কতৃক্ কুমারী। (কোন কোন উপ্যোগিতাদুদ্টে বিধবা নারীও কামা হরে থাকে। যেমন অভিভতা, কর্মদক্ষ্তা, সমবয়কতা ইত্যাদি। তাই একেও উল্লেখ করা হয়েছে )।

#### ভানুৰবিক ভাকৰা বিৰয়

বিধিন নুষ্ত্র সহীত্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আরের। (রা) প্রমুখ থেকে বিধির কাছে কুণার জিভাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত হয়নব (রা)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করেরেন এবং মধু পান কররেন। এতে আমার মনে ইর্মা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রা)-র মাথে পরামর্শ করে ছির কররাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে জাসবেন, সে-ই বলবেঃ আপনি 'মাগাফীর' গান করেছেন। ('মাগাফীর' এক প্রকার রিশেষ দুর্গক্ষমুক্ত আঠাকে বলা হয়)। সেমতে পরিক্রনা অনুযায়ী কাজ হল। রস্কুল্লাহ্ (সা) বলবেনঃ না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবিবলবেনঃ সভবত কোন মৌমাছি 'মাগাফীর' বুক্কে বসে তার রস চুমেছিল। এ কার্যাট

মধু দুর্গদ্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রস্কুলাহ (সা) দুর্গদ্ধযুক্ত বস্তু থেকে সমতে বেঁচে থাক্তেন। তাই তিনি অক্তঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হ্যরত যয়নব (রা) মনঃকুল হবেন্
চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জনাও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি জন্ম বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে হযরত হাফুসা (রা) মধু পান্তক্রিক্রেছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়া। (রা) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওল্লায়েতে ঘটনাটি জন্যভাবেও বণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর জালোচ্য আয়াত অব্তীণ হয়েছে।— (বয়ানুল কোরআন)

াজায়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে,রস্লুছাহ্ (সা) একটি হালাল বস্ত জ্ঞাঁৎ মধ্কে কসবের মাধ্যম নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপ-যোগিতার কারণে হলে জায়েয—গোনাহ নয় কিন্ত আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রস্লুছাহ (সা) কল্ট স্বীকার করে নেবেন এবং একটি হালাল বস্ত বর্জন কয়বেন। কেননা, এ কাজ রস্লুছাহ্ (সা) কেবল বিৰিগণকে খুলী করার জনা করেছিলেন। এরাপ ব্যাপার্মে বিবিগণকে খুলী করা রস্লুছাহ্ (সা)-র জন্য অপরিহার্ম ছিল না। তাই আরাহ্ তাত্তালা সহানুভূতিছলে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمُ تَحَرِّم مَا آحَلُ اللهِ لَكِ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ إِزُّوا جِكَ وَاللهِ

এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রস্লুলাহ্

(গা)—র নাম নিয়ে সছোধনানা করে 'হে নবী' বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ স্কুলার ও সম্প্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, জীগণের সন্তুলিট লাভের জন্য আপনি নিজের জন্য একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাকাটি যদিও সহানুভূতিক্লে বলা হয়েছে। কিন্তু দুশ্যত এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবত তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ গোনাহ্ হলেও আলাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

মাস'জালাঃ তিন প্রকারে কোন হালাল বস্তকে নিজের উপর হার্দ্ধাম করা যায়। এর বিশদ কর্না সূরা মার্দ্ধার তক্ষসীরে উদ্ধিতিত হয়েছে। তা সংক্ষেপে এই হয়, ক্ষেষ্ট্র কোন হার্দ্ধার বিশ্বনিক হার্দ্ধার বিশ্বনিক হার্দ্ধার হার্দ্ধা

উল্লিখিত ঘটনায় রস্লুলাহ্ (সা) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম উল করেন এবং কাফফারা আদার করেন। দুররে মনসূরের রেওয়ায়েতে বণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। —( বরানুল কোর্আন )

مَّ الْمُ الْم বিবৈচিত হয়, আলাহ্্ভাগ্লালা সেক্লেরে গুডামাদের কসম ডল করে কাফফারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেম। জামাাম্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছেঃ

ज्यार नदी शथन डांब क्लान अक

বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ্ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েত দৃশ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযুরত যয়নব (রা)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ স্থলন মনঃক্ষুত্বল, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রা) মনে কণ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ক্রান্ত করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

علاه فَلُمَّا نَبَّأَتُ بِهِ وَ اظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَةً وَا عَرْضَ عَن بَعْضِ

সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহ্ রসূল (সা)-কৈ এ সম্পর্কে অবাহত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা কাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন না। এটা ছিল রসূলুলাহ্ (সা)-র ভ্রন্তা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লক্ষিত হবে। কোন্ বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় য়ে, হয়রত হাকসা (রা)-র কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হয়রত আয়েশা (রা)-র কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পূর্কে সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হয়রত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রস্ফুর্নাই (সা) হাক্সা (রা)–কে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেন , কিন্ত আলাহ্ তা আলা জিবরাসল (আ)– কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিশ্বত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফ্সা (রা) অনেক নামায় পড়ে অনেক রোয়া রাখে। তার নাম জায়াতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিড় জাছে।—( মাযহারী )

ું **પ8---** ંં

দুইজন বিবি সক্লিয় ছিলেন তাঁরা কে, এ সম্পর্কে সহীহ্ বুধারীতে হষরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বণিত আছে। এতে তিনি বরেনঃ যে দুইন্দন नात्री जन्मत्वं क्यात्रकान शास्त्र सी يُ لَيُّو يَا إِلَى व्या हास्त्रक, क्यापन वाशान र्यक्ष ७ भव (ता)-त्क अत्र क्वान देखा त्या किवूकांव अर्क ब्रामान मन दिव । जनातम একবার তিনি হচ্ছের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল্লে সুমোগ বুন্ধে জামিও সক্ষরসন্ধী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওয়ু করছিলেন এবং আয়ি পানি চেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রয় করলাম ঃ কোরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে 🗓 🗓 । বলা হয়েছে, ভারা কে १ হয়রত ওমর (রা) বললেন ঃ আম্চর্যের বিষয়, আপুনি আনেন না, এ রা দুজন হলেন, হাফুসা ও আরেশা (রা)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে ত্রিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিরত কুরবেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববৃতী কিছু অবছাও বর্ণনা ক্রবেন। ভূষসীরে-মাযহারীতে এর রিশ্যে বিরর্গ লিপিবছ আছে। আলোচা আয়াতে উপরোজ্ দুজুন বিবিক্তে স্বত্রভাবে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ৷ যুদ্র তোমাদের অন্তর অন্যায়ের গ্রতি প্লুক্তে পড়েছে বলে তোমরা তওবা কর, তবে ডাল কথা। কারণ রস্লুলাহ্ (সা)-র মহকতে ও সন্তুল্টি ক্রাম্না প্রত্যেক মু'মিনের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমরা উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে এমন পরিস্থিতির উদ্ব ঘটিয়েছ, যদক্ষন তিনি বাখিত হয়েছেন। কাজেই এই গোনাহ থেকে তওবা করা জরুরী। অতঃপর বলা হয়েছে:

তথবা করে বস্লুলাহ (সা)-কে খুশি না করে তবে জাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আলাহ, জিবুরাইল ও সমন্ত নেক মুসলমান তার সহায়। সকর কেরেশতা তার সেবার নিম্নোজিত। অতএব তার কৃতি করার সাধ্য কার? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃগর তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

अरण विविगालक

এই ধারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক নিয়ে দিলে তাদের মত ছী সতবত তিনি পাবেন না। জওয়ায়ের সারমর্ম এই যে, আলাহ্ তা'জালার সামর্শের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি ভোমাদেরকে তালাক দিরে দিলে আলাহ্ ভা'জালা তোমাদের মতই নয়। বরং ভোমাদের জপেকা উৎকৃষ্টভয় নারী তাঁকে দান করবেন। এভে জরুয়ী হয় না য়ে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, ক্রিপ্ত প্রয়োজনে আলাহ্ তা'জালা জন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুরাহ্ (সা)-র বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মু'মিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

يَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوَا اَنْفَكَ كُمُ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْمِينَكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْمِيجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيكَ فَيْ غِلَاظٌ وَمُدَادُلًا يَعْصُونَ النَّاسُ وَ الْمِيجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيكَ فَيْ غِلَاظٌ وَمُدَادُلًا يَعْصُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

(৬) হে মু'মিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকৈ সেই জগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইজন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পায়াণ রুদয়, কঠোর-যুভার কেরেশতাগণ। তারা আলাহ্ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (৭) হে কাফির স্পুদায়। তোমরা আলু প্রযুর পেশ করো না। ভোমাদেরকে তারই প্রতিষ্কা দেওয়া হবে, য়া ভোমরা করতে।

#### তফ্সীরের সার-সংক্রেপ

মু'মিনগণ, ( যখন রস্লের বিবিগণেরও সৎ কর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং রস্লাকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎ কর্মে উবু ছ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অর্নিন্ট সর উদমতের উপরও এই কর্তব্য আরও জোরদার হয়ে গেছে রে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিকা না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে ) তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ( জাহায়ামের ) অর্নি থেকে রছা কর, যার ইছান হবে মানুষ ও প্রস্তর (নিজেদেরকে রক্ষা করার অর্থ বিধি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তিনি-বিধান মেনে চলা এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার অর্থ তাবেরকে ছাছাহর বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া ও তা পাক্ষা করানোর জন্য মুখে ও হাতে যথাসভব চেল্টা করা। অতঃপর সেই অন্নির জবল্লা বর্ণনা করা হছে ঃ ) যাতে পায়াণ হাদয়, রুঠোর হুডাব ফেরেশতা নিয়োজিত আছে। ( তারা কারও প্রতি দয়া করে না এবং কেউ তাদের মুকাবিলা করে বাঁচতে পারে না )। তারা আলাহ্ যা আদেশ করেন, তা ( সামান্যও ) অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, ( তৎক্ষাভা করে। ( আইকথা, লাহালামে নিয়েছিত ফেরেশতাগণ কাফিরদেরকে জাহালামে দাখিল করে ছাড়বে। তখন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ ) হে কাফির সম্পুদার। তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। ( কারণ, এটা নিল্ফল) তোমাদেরকে তো তারই শান্তি দেওয়া হছে, যা তোমরা ( দুনিয়াডে) করতে।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

े هَا عَمْ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ وَ الْعَلَيْمُ

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন নজি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশতাদের করল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যবানিয়া'।

শংসর মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সূত্রান-সম্ভতি, গোলাম-বাদী সবই

দাখিল আছে। এমনকি, সার্বক্ষণিক চাকর-নওকরও এতে দাখিল থাকা প্রবাস্তর নয়। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নামিল হলে পর হয়রত ওমর (রা) আর্য করলেন ই ইয়া রসূলুলাহ। নিজেদেরকে জাহায়ামের অয়ি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (য়, আমরা গোনাই থেকে বৈঁচে থাকব এবং আলাহ্র বিধি-বিধান পালন কর্মব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহায়াম থেকে রক্ষা কর্মব? রসূলুলাহ্ (সা) বললেন ঃ এর উপায় এই য়ে, আলাহ্ তা আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিমেধ করেছেন, ভোমরা তাদেরকৈ সেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা তাদেরকৈ সেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা তাদেরকৈ সেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহায়ামের অয়ি থেকে রক্ষা করতে পারবে। —(রাহল মা আনী)

ষ্ঠী সভান-সভতির শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসল্মানের অবশ্য কত্বাঃ ফিক্ত্বিদগণ বলেনঃ স্থা ও সভান-সভতিকে ফর্ম কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেল্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফর্ম। একথা আলোচা আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আয়াহ্ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলেঃ হে আমার স্থা ও সভান-সভতি! তোমাদের নামায, তোমাদের রোমা, তোমাদের মারাভাল, তোমাদের ইয়াতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আয়াহ্ তা'আলা স্বাইকে তোমাদের সাথে জায়াতে সম্বেত কর্মেন। তোমাদের নামায, তোমাদের রোমা' ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এওলোর প্রতি লক্ষ্য রাম্বা; এতে শৈথিলা না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অতি শৈথিলা না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অতি শৈথিলা না হওয়া উচিত। 'তোমাদের মিসকীন, তোমাদের ইয়াতীম' ইত্যাদি বলার অতি কর্মান্ত বিলি স্বাধিক আঘাবে ধাক্রিব, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্ষ ও উদাসীন হবে।—(রহল মা'আনী)

ম্'মিনদেরকে উপদেশ দানের পর يَا لَيْهَا الَّذْ يُنَ كُوْرُ وُ ছায়াতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছেঃ এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওয়র কবুল করা হবে না।

كَنَا نُؤُرُنَا وَاغْفِي لَنَاء إِنَّكَ عَ شَّىٰ ﴿ قَدِيْرٌ ۞ يَاأِيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفَق اغْلُظُ عَلَيْهِمْ ، وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِينُ الْمَصِينُ وَمَرَّبُ اللهُ مَثُلًا لِلَّذِينَ كُفُرُوا امْثُراْتُ نُوْجِ وَامْرَاتَ لُوْطِ مَكَاكَتَا تَحُتُ كمين مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَانِي فَخَانَتُهُمَا فَكُمْ عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَنِيًّا وَقِيلَ ادْخُكَالِنَّارُ مَعَ اللَّهِ رَبُ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّانِ بَنَ أَمَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ مِراذُ قَالَتُ

<sup>(</sup>৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা জালাহ্র কাছে তওবা কর—জাভরিক তওবা। জালা করা বার তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জালাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন জালাহ্, নবী এবং তার বিশ্বাসী সহচরদেরকে জপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও তানদিকে ছুটো-ছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে জামাদের পালনকর্তা! জামাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং জামাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চর জাপনি সবকিছুর উপর স্বলজ্জিমান। (১) হে নবী।

কাকির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকামা জহিলিয়। সেটা কত নিকৃত্ট ছার। (১০) আর্ছি কাফিরদের জনা মূহ-পরী ও লূত-পর্টীর দৃত্টাত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দূই ধর্মপরারণ বালার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিভাস্থাতকতা কর্ল। ফলে মূহ ও লূত তাদেরকে আর্ছির ক্রল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল্ড আহামামদের সাথে আর্ছির ক্রল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল্ড আহামামদের সাথে আর্ছির ক্রল হতে আর্ছির মু'মিনদের জন্ম ফিরাউন-পত্নীর মু'চটাত বর্ণনা করেছেন। সে বলল ঃ হে আর্মির পালনকর্তা। আপনার সন্নিকটে জানাতে আমার জন্য একটি পৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ক্রিরাউন ও তার দুর্ছর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আ্যাকে ক্রিরাজন সম্প্রার বলার রক্ষাম এবং আর্মাকে ক্রিরাজন ও তার দুর্ছর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আ্যাকে ক্রিরাজন; যে তার সভীত বজার রেমেছিল। অর্ডঃপর আমি তার মধ্যে আ্যার পর থেকে জীবন কু'কে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিপত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীদের একজন।

#### एक्जीरवेव जीव-जरस्कर

🏿 ( আলোচ্য আয়াতসমূহে জাহানাম থেকে আত্মরকার পছা বণিত ইয়েছে। 🐧 পছাই পরিবার-পরিজনকে বলে তাদেরকে জাহাল্লামের অগ্নি থেকে রক্ষা করা যায়। পিছা এই ঃ) মু'মিনগণ, তোম্রা আলাইর,সামনে সত্যিকার তওবা কর। (অর্থাৎ অর্টরে গোনাহের কারণে পুরোপুরি অনুতাপ থাকবে এবং ডবিষ্যতে তা না করার দৃঢ় সংকল থাকবে। এতে সকল কর্য-ওয়াজিব বিধানও দাখিল আছে। কেননা, এওলো পালন না করা গোনাহ এবং যাবতীর হারাম এবং মকরহ বিষয়ও দাখিল আছে কেননা, এগুলো করা গোনাই )। আশা ( অর্থাৎ ওয়াদা ) আছে যে, ভোমাদের পালনকর্তা ( এই তওবার কারণে ) ভোমাদের গোনাহ মার্ক করবেন এবং ভোমাদেরকে (জালাভের) এমন উদ্যানে দাখিল করবেন, যার ভলদেশে নদী প্রবাহিত। (এটা সেদিন হবে) যেদিন আল্লাহ নবী এবং তার মুসলমান সহচরদেরকে অপদন্ত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। ডারা দোয়া করবে : হে আয়াদের পালনকটা। আর্মাদের এই নূম শেষ পর্যন্ত রাখুন ( অর্থাৎ প্রথিমধ্যে যেন নিডে না যায় ) এবং আমাদেরকে ক্লমা করুন। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান ( এই দোয়ার কারণ হবেঁ এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু ন্র প্রাণ্ড হবে। পুলসিরাতে পৌছে যখন মুনাফিকদের নুর নিভে যাবে, যা সুরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মু'মিনগণ এই দোয়া করবে, যাতে মুনাফিকদের ন্যায় তাদের নরও নিতে না ষায় )। হে নবী। কাঁফিরদের সাথে ( তরবারির মাধ্যমে ) এবং মুনাফিকদের সাথে ( মুখে ও বর্ণনার মাধ্যমে ) জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। ( দুনিয়াতে তো তারা এই শান্তির যোগা হয়েছে এবং পর্রকালে ) তাদের ঠিকানা জহিলেম । সেঁটা কত নির্ভট খান । ( অতঃপর বর্ণনা করা ইয়েছে যে, পরকালে এতিকে ব্যক্তির জন্য তার নিজের সমানই কাজে আসবে। কাঁফিরকে তার কোন আত্মীয়-রজনের ঈমান রক্ষা করতে পারবে নী। এমনিউার্বে মু'মিনের অধিীয়-রজন কাঁফির হলে তাতে তার কোন ক্লতি হবে না )। আলাহ তাঁজালা

কার্ক্সিদের ( শিক্ষার ) জনা নূহ-পদ্মী ও জূত-পদ্মীর দৃষ্টাত বর্ণনা করেছেন। তারা আমার দুইজন সংকর্মপরায়ণ বালার বিবাহিতা ছিল। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (অর্থাৎ নবী হওয়ার কারণে রিশ্বাস ছিল যে, তারা তাঁদের প্রতি বিভাগ ভাপন করবে এবং মর্মের ব্যাপারে তাঁদের আনুগভ্য করবে,কিও তারা তা করেনি ) কলে নূহ ও লূত আলাহ্র মুকাৰিলায় তাদের কোন কাজে আসেনি। তাদেরকে (কাফির হয়ে যাওয়ার কারণে আদেশ করা হয়েছেঃ তোমরা উভয়েই জাহালামে প্রবেশ-কারীদের সাথে জাহার্যামে প্রবেশ কর। ( অতঃপর মুসলমানদের প্রশান্তির জন্য বলা হয়েছে ঃ) আলাই তা'আলা মুসলমানদের (সাম্মনার) জন্য ফিরাউন-পদ্মীর ( অর্থাৎ হযরত আছিয়ার ) দৃট্টীভ বঁগনী করছেন, যখন সে দোয়া করল ঃ হে আমার পালনকতা। আপনার সন্নিকটে জানাতে আমার জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরাউন (-এর অনিল্ট) থেকে এবং তার বুক্ষর্য থেকে ( অর্থাৎ কুষ্ণরের ক্ষতি ও প্রভাব থেকে ) মুক্ত রাখুন । আমাকে জালিম ( অর্থাৎ কাঁফির ) সম্প্রদায়ের ( বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ) ক্লতি থেকে মুক্ত রাশ্বন। ( মুসল-মানদের সাম্মনার জন্য আলিছি ) ইমরান-উনয়া মরিয়মের দৃষ্টাভ বর্ণনা করছেন। সে তার সতীত্বকে ( शानीन ও হারাম উভন্ন প্রকার কর্ম থেকে ) বজার রেখেছিল। অতঃপর আমি ( জিবরাসলের মাধ্যমে ) তার মধ্যে আমার পিক্র থৈকে প্রাণ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকভীর বাণী ( যা ফেরেনতাদের মাধামে পৌছেছিল ) এবং কিতাবসমূহকে ( অর্থাৎ উওরাত ও ইউনিকে ) সভায়িন করেছিল। এতে ভার আকায়িদ বনিত হয়েছে ।। সে ছিল আর্নুগড়াকারীদের একজন ( এডে তার সৎ র্ফম বণিত হয়েছে )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

তেন দিনে আরা। তেনে আরা। তেনে করি করি পরিভাষার তওবার আর্থ বিগত গোনাহের জন্য অনুতণত হওয়া এবং ভবিষাতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃচ সংকল্প করা। তুল্লা শন্তিকে যদি করি। আর যদি তেনি উত্ত ধরা হয়, তবি এর অর্থ খাঁটি করা। আর যদি তেনি তেনি এর অর্থ বন্ধ সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তিন তেনি এর অর্থ বন্ধ সেলাই করা ও তালি দেওয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তিন তেনি তালি করা। বিত্তা করা তালি দেওয়া। বিত্তা করা তালি করা। বিত্তা করা তালি সংযুক্ত করার জন্য হবে যে, তওবা গোনাহের করিলে সহ করের। হয়রত হাসান বসরী রে বলে ই বিগত কর্মের জন্য অনুতণ্ঠ ইওয়া এবং ভবিষ্যতে তার প্ররাহিতি না করার পাকাগেতে ইচ্ছা করাই তিন তেনি সংযুক্ত করে তালি সংযুক্ত করে তালি সংযুক্ত করে। ইল্লাই তিন করার পাকাগেতে ইচ্ছা করাই তিন তালি সংযুক্ত করে। ইল্লাই তিন করার পাকাগেতে ইচ্ছা করাই তিন তালি সংযুক্ত করে। তালি সংযুক্ত করে তালি সংযুক্ত করে। তালি সংযুক্ত করে। তালি করার পাকাগোক্ত ইচ্ছা করাই তালি সংযুক্ত করে। তালি করার পাকাগোক্ত ইচ্ছা করাই তালি সংযুক্ত করে। তালি সংযুক্ত তালি

#### www.almodina.com

হলরত আলী (রা)-কে জিড়াসা করা হল তওবা কি? তিনি বললিম ঃ হরটি বিষয়ের একর সমাবেশ হলে তওবা হবে—(১) অতীত মন্দ কমির জনী অনুতাপ ; (২) যে সব ফর্য ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাষা করা ; (৩) কারও ধন-সন্দিদ ইত্যাদি অন্যায়ড়াবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রভ্যপণ করা ; (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কন্ট দিয়ে খাকলে তজ্জন্য ক্ষমা নেওয়া ; (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃচ সংকল্প হওয়া ; এবং (৬) নিজেকে ষেমন আলিহ্র নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা। —(মাষহারী)

হযরত আলী (রা) বলিত তওবার উপরোজ শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তুবে কেউ সংক্রেপে এবং কেউ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

नस्तर अर्थ जांगा जारह; किन्त विधान उप्तना व्यक्त विभाग जारह; किन्त विधान उप्तना

ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইজিত করা হয়েছে যে, য়ানুষের তওবা অথবা অন্য কোন স্থ কর্ম হোক, কোনটিই জায়াত ও মাগফিরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আয়াহর জন্য জকরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সথ কর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জায়াতে দাখিল করতে হবে। সথ কর্মের এক প্রতিদান তো প্রত্যেক মানুষ পার্থিব জীবনে প্রাণ্ড নিয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময়ে আইনের দৃষ্টিতে জায়াত পাওয়া জকরী নয়। এটা কেবল আয়াহ্ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর্মীল। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে ওধু তার সথ কর্ম মুক্তি দিতে পারে না, যে পর্যন্ত আলাহ্ তা'আলা কৃপাও রহমতের ব্যক্তার না করেন। সাহাবায়ে কিরাম আর্য করলেন ঃ ইয়া রস্লুলাহ্ ! আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না ? তিনি বললেন ঃ হাা আমাকেও। — (মাষহারী)

স্রার শেষভাগে আলাহ - ضَرَّبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذَ بِنَ كَغُرُ وا لا مُرَا تَ نُوْحٍ

তা'আলা চারজন নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। প্রথম নারীদ্বয় দুইজন পরগন্ধরের পদ্ধী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং গোপনে কাফির ও মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আলাহ্র প্রিয় পরপদ্বরগণের বৈবাহিক সাহচর্যও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হবরত নূহ (আ)—র পদ্মী, তার নাম 'ওয়াগেলা' বণিত আছে। অপরজন লূত (আ)—এর পদ্মী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে। —(কুরতুবী) তৃতীয় জন সর্ববৃহৎ কাফির, আলাহ্র দাবীদার ফিরাউনের পদ্মী ছিলেন, কিন্তু হ্যরত মুসা (আ)—র প্রতি বিশ্বাস হাপন করেছেলেন। আলাহ্ তা'আলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এরং দুনিয়াতেই তাঁকে জানাতের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফিরাউনত্ব তাঁর পথে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হ্যরত মরিয়ম। তিনি কারও পদ্মী নন, কিন্তু ঈমান ও সৎ কর্মের বদৌলতে আলাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের ওণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলিমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দারা কুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মু'মিনের ঈমান তার কোন কাফির অজন ও আদ্বীয়ের উপকারে আসতে পারে না এবং একজন কাফিরের কুফর তার কোন মু'মিন অজনের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাই নবী ও ওলীগণের গদ্বীরা যেন নিশ্চিত্ত না হয় যে, তারা তাদের স্থানীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাফির পাগা-চারীর পদ্বী যেন দৃশ্চিত্তাগ্রন্ত না হয় যে, আমীর কুফর ও পাগাচার তার জন্য ক্ষতিকর হবে , বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের সমান ও সৎ কর্মের চিত্তা করা উচিত।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لَّلَّذِ يُنَ إِمَنُوا ا مُرَاتَ فِرْ مُوْنَ إِنْ قَا لَتَ رَبِّ إِنْ لِي -

এটা किजाउन-পদ্মী হয়রত আছিয়া বিৰ্তে মুঘাহিমের

দৃশ্টান্ত। মূসা (আ) যখন যাদুকরদের মুকাবিলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আছিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফিলাউন ক্রুল হয়ে তাঁকে ভীষণ শান্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপ্লৱ ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পায়েন। এই অবস্থায় তিনি আলাহয় কাছে আলোচ্য আয়াতে বিশিত দোয়া করেন। কোন রেওয়ায়েতে আছে, ফিরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথরে উপর ফেলে দিতে মনস্থ করলে তিনি এই দোয়া করেন। কলে আলাহ্ তা'আলা তাঁর আখা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিজাপ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা। আপনি নিজের সায়িখ্যে জালাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আলাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেই তাঁকে জালাতের গৃহ দেখিয়ে সেন।—( মামহারী )

নিয়মিত ইবাদতকারী, এটা হযরত মরিরমের বিশেষর। হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল ও সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল কিরাউম-পদ্ধী আছিল এবং ইমরান-তনয়া মন্দ্রিয় সিদ্ধি লাভ করেছেন — (মাযহারী) বাহাত এখানে নবুয়তের গুণাবলী বেঝেনো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন —- (মাযহারী)

# महा सुस्क

মস্বান্ধ অবতীর্ণ, ৩০ আয়াত, ২ রুক্'

# 

تُكُرُكُ الَّذِي بِبَدِيةِ الْمِنْكُ وَهُو عَلَى حَالِّ مَنْتَى يَا خُلَقُ الْمَوْتُ وَالْحَيْوَةَ لِيَنْكُوكُمْ أَيْكُمْ أَخْلَلُ عَمَلًا وَهُو الْعَزْيُو لْغُفُونُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمُونِ طِبَاقًا ، مَا تَرْكِ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ ۚ فَأَرْجِعِ الْبَصَى ۗ هَلْ تَرْى مِنْ فُطُوْرٍ ۞ ثُنَّمُ ارْجِعِ الْبَصْرَ كَرْتَيْن يَنْقَلِبُ الَّيْكَ الْبَصُرُ خَاسِمًا وَهُوحَسِنِيرُ ۞ وَلَقَلْ زُبِّينًا السَّمَا ءَ الدُّنْيَا رِمُصَابِيْءِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطِيْنِ وَاغْتَذُنَّا لَهُمْ عَدَّابَ السَّعِيْرِ وَ لِلْيَانِينَ كَفُرُوا بِرَبْهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ • وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَ إِذًا أَلْقُوا فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُورُ ثَكَادُ ثَمَا يُر مِنَ الْغَيْظِ ﴿ كُلُّمَّا أَلْقِي قِيْهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَّتُهَا ٱلَّهُ يَأْتُكُونَ نَانِيرُ ۞ قَالُوا يَلِطُ قَلْ جَاءُ مَا نَانِيرُ لَمْ قَلَلَّ نِنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ \* إِنَ أَنتُمُ إِلَّا فِي صَلِّلٍ كَهِيْدٍ ۞ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا فَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصُحْنِ السَّعِيْرِ وَ فَاعْتَرُفُوا بِلَوْنَبِهِمْ فَسُخَقًا لِلْصَحْبِ السَّحِيْرِ ۞ إنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِنِرُ ۞ وَ أَسِرُهُ اللَّهِ وَإِنَّهُ عَلِيْهُمْ أَوَاجْهُمُ اللَّهِ وَإِنَّهُ عَلِيْهُ

بِذَاتِ الصُّدُورِ۞ الْا يَعْلَمُ مَنْ خَكَقَ ۗ وَهُوَ الْكِطِيْفُ الْحَبِيْرُ ۞ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِكُمُّ الْأَرْضَ ذَلُؤلًا فَامْشُؤا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّنْ قِهِ وَ إِلَيْهِ النَّشُورُ وَ وَأُمِنتُمْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَنْهَنَ فَإِذَا هِيَ تُمُولُ أَمْ آمِنَتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ إِنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَفَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيْرٍ ۞ وَلَقَلْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ فَبْلِهِ عَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِهِ أَوَلَنْ يَرُوا إِلَى الطَّلْيْرِ فَوْقَهُمْ طَفْتٍ وَيَعْبِضُنَ مَّ مَا يُسْكِمُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمُنُ وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَى مِ بَصِيدٌ ۞ اَمَّنَ هُذَا الَّذِي هُوجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمُنِ ﴿ إِنِ الْحِكْمُ وَنَ الْآفِيْ غُرُورٍ أَ أَمِّنَ هَلَا الَّذِن يَرُزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسُكَ رِنْ قَالُمُ الَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسُكَ رِنْ قَالُمُ الَّذِي لَّجُوا فِيْ عُتُودٍ وَ نُفُورِ وَ الْمَنِي يُنْشِي مُكِبًّا عَلَا وَجِهِمْ ٱلْهِلَاتِ أَمَّن يَمْنِينَ سَوِيًا عَلَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيبِهِ قُلْ هُوَ الَّذِئَّ انْفَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّبُعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْآفِيهُ اللَّهِ مِنْ لَيْلًا مَّا تَتُحَكُّرُونَ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ اللَّهِ عَلَمُ الَّذِي عَتْ خَلَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ قُلُ إِنَّنَا الْعِلْمُ عِنْدُ اللَّهِ وَرَاتُهَا آنَا نَذِيْرٌ مُسِيْنُ وَفَلَنَا رَاوَهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وَجُوهُ الْذِيْنَ كَنْهُوا وَقِيْلُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَلْعُونَ ﴿ قُلْ ارْدَيْهُمْ إِنْ اَهْلَكُنِي اللهُ وَمَنْ مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا ﴿ فَمَنْ يُجِهِيْرُ الْكَفِيمَانُ مِنْ عَنَّابٍ ٱلِيُمِنْ قُلْ هُوَ الرَّحُمْنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ،

# فَيَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي صَالِي ثُمِينِ ۞ قُلْ اَرَا يَثُورُ إِنَّ فَيَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي أَنْ اللهِ مُعِيْنِ ﴾ اَصْبَعُ مَا وَكُوْ خَوْرًا فَهُنْ يَانِيكُمْ بِمَا و مُعِيْنِي ﴿

#### পর্ম করুপামর ও জসীম দরালু জারাত্র নামে ওরু

(১) পুলামর তিনি, যার হাতে রাজছ। তিনি সবকিছুর উপর সবীক্তিয়ান। (২) বিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ ? তিনি পরাক্রমনালী, ক্রমাময়। (৩) তিনি সণ্ড আঁকান ভরে ভরে স্টুল্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আলাহ্র সৃষ্টিতে কোন তকাৎ দেখতে পাবে না। ভাবার দৃশ্টি ফিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) জতঃপর তুমি বারবার তাকিরে দেখ— তোমার দৃল্টি বার্থ ও পরিশ্রাভ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) জামি সর্বনিদ্ন আকাশকে প্রদীপমালা দারা সুসজ্জিত করেছি; সেওলোকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপ্রণাম্ভ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য কলভ অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পার্ককর্তাকে অম্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শান্তি। সেটা কত নিরুল্ট স্থান। (৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিণত হবে, তখন তার উৎক্ষিণত গর্জন বনতে পারে। (৮) ক্রোধে জাহা-মা্ম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিণত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজাসা করবে ঃ তোমাদের কিছে কি কোন সতর্কবারী আগ্রমন করেনি? (৯) তারা বলবেঃ হাঁা, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিখ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আলাহ কোন কিছু নাযিল করেন নি ৷ তোমরা মহা বিদ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। (১০) ভারা আরও বলবেঃ যদি আমরা ওনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরী জ্বাহালামবাসীদের মধ্যে থাকতামনা। (১১), অতঃপর তারা তাদের অপুরাধ স্থীকার করবে। জাহালামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় কঞ্জে, ড়াদের জন্য রয়েছে ক্লমা ও মহাপুরকার ৷ (১৩) তোঁমরা তোমাদের ক্রথা গোপুনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছন, তিনি কি করে জানবেন না?্ডিনি সূক্ষ জানী সমাক জাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁথে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিখিক আহার কুর্ কারেই কাছে পুনরুজীবন হবে। (১৬) তোমরা কি ভারনা-মুক্ত হরে পেছ যে, আকাশে মিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমুরা নিশ্চিত হয়ে গেছু যে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃদ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্ববাণী। (১৮) তাদের পূর্ববতীরা মিখ্যারোপ করেছিল, স্বতঃপর ক্ত কর্তোর হয়েছিল আমার অন্তীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ত পক্ষীকুলের: প্রতি-পাখা বিভারকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? রহমান ভালাই-ই তাদেরকে ভিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আলাহ্ ব্যতীত ভোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিশ্রাভিতেই পভিত আছে। (২১) তিনি বদি রিষিক বন্ধ করে দেন, ভবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দেবে? বরং তারা অবাধ্যতা ও বিমুখতার ডুবে রয়েছে। (২২)যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সং পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে ? (২৩) বলুন, তিনিই ভোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। ভোমরা অন্তই কৃত্তভাতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, ডিনিই ডোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং ভাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলেঃ এই প্রতিশুচতি কবে হবে। ঘদি তোমরা সভাবাদী হও ? (২৬) বলুন, এর ভান **ভালাহ্**র কাছেই আছে। আমি ভো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশুন্তিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখ্যমণ্ডল মনিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে : এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেৰে দেখেছ—যদি আলাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি পরা করেন, তবে কাঞ্চিরদেরকে কে বছণাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি: পরম করুণামর, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্তরই তোমরা জানতে গারবে কে প্রকাশ্য গথরত্টতার আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূপর্ভের পভীরে চলে ধায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পারির লেতথারা।

ভষসীরের সার-সংক্ষেপ

రామ్ కొనియేం క

🌃 🌣 পুণ্যশ্বর (আল্লাহ্ ) তিনি, যাঁর কম্জার সমস্ভ**ারাজত্ব। তিনি স<del>রক্রি</del>ছুর উপর সর্ব**-শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—ক তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল-এবং কিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অক্কয় মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়াৰ অর্জন ও পরকালের শান্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্ম-তৎপন্ন হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন-না হলে কর্ম কর্মন করবে। অতঞ্ব কর্ম সুক্ষর হওয়ার জন্য মৃত্যু যেন শর্ত এবং জীবন যেন পা**র। নিছক না থাকাই য়েহেতু মৃত্যু** নয়, তাই এটা সৃজিত হতে পারে)। তিনি পরাক্রমশালী, ক্রমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শান্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়াব দান করেন )। তিনি ক্ষত আকাশ গুরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। ( সহীহ্ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরছে দিতীয় আকাশ অবস্থিত। প্রথমিভাবে আরও জাকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃশ্টিপাত কর-কোন ফাটন দেখতে পাও কি? ( অর্থাৎ অগভীর দৃশ্টিতে তো অনেকরার দেখেছ । এবার গভীর দৃশ্টিতে দেখ ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃশ্টি বার্থ ও পরিল্রান্ত হয়ে তৌমায় দিকে ফিরে আসবে। ( কিন্ত কোন-চিড় দৃশ্টিগোচর হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ ষেভাবে ইচ্ছা স্পিট করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে স্পিট

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অভিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন রুটি দেখা যায় না। মোট-কথা তাঁর সব রকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থোর প্রমাণ এই যে ) আমি সর্বনিশ্ন আকাশকে প্রদীপসালা (অর্থাৎ নক্ষত্রাজি) দারা সুশোভিত করেছি, এওলোকে (অর্থাৎ নক্ষন্তরাজিকে ) শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত করেছি (সূরা হাজরে এর স্বরূপ বশিত হয়েছে ) এবং আমি তাদের (অর্থাৎ শর্মতানদের ) জন্য ( দুনিয়ার এই ক্ষেপণান্ত ছাড়া পরকালে কৃষ্ণরের কারপে ) জাহান্নামের শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি । যারা তাদের পারনকর্তাকে ( অর্থাৎ তীর তওহীদ ) অস্থীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শান্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান! যখন তারা তথায় নিক্ষিণ্ড হবে, তখন তার উৎক্ষিণ্ড গর্জন শুনভে পাবে। ক্রোধে **জাহারাম** ষেন ফেটে পড়বে। ( হয় আল্লাহ তার মধ্যে উপনব্ধি ও ক্লোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে ঙ্গে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃণ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্লোধে অপ্লিশুলা হয়ে যায়, তেমনি জাহায়াম তীব্ৰ উত্তেজনাব্দত জোশ মারতে থাকবে 🕮 যখনই তাতে কোন ( কাফির ) সম্প্রদায় নিক্ষিণ্ড হবে, তখন তাদেরকে তার রক্ষীরা জিন্ডাসা করবে ঃ ভোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী ( পর্যায়র ) আগমন করেনি ? ( যে তোমা-দেরকে এই শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা ও থেকে আত্মক্রমর উপকরণ সংগ্রহ করতে? এই প্রব্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পরগন্ধর তো অবশাই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্পুদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ডেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে )। তারা ( অপরাধ স্বীকার করে ) বলবেঃ হাঁা, আমাদের কাছে সতর্ককারী (পরগম্বর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্য-ক্রমে ) আমরা মিখ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের )কোন কিছু নাযিল করেন নি । তোমরা বিব্রান্তিতে পড়ে রয়েছ । তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে ঃ যদি আমরা ওনতাম অথবা বৃদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা আহালামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোটকথা, তারা তাদের অপরাধ বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিশাপ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, ( ঈমান ও আনুগতা অবলঘন করে 🗅 তাদের জন্য ( নির্ধারিত ) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরকার 🗽 তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে ( তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো জন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সমাক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না ে তিনি সূক্ষাদৃষ্টী, সমাক ভাত। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে,তিনি প্রত্যেক বস্তর নিরভূশ প্রত্টা। অতএব ভোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও স্রুল্টা। ভান ব্যক্তীত কোন বস্তু সুল্টি করা যায় না। তাই আরাহুর জন্য প্রত্যেক বন্তর ভান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্পক্ষিত ভানুই উদ্দেশ্য <u>ন্যু</u>ত্ ব্দরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্ভা বেশী বিধায় বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। ( কলে ভোমরা জনায়াসে খন্নভাৰ সমনাগমন করতে পার ) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্ট) আল্লাহ্র রিষিক আহার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে সমরণ করে। কেননা ) তাঁরই, কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। ( সুতরাং জাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর জাদার, যা ঈছান ও আনুগত্য )। তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে পেছ যে, ছিনি আকাশে

প্রেম্ম ক্ষমতা নিয়ে ) আছেন, তিনি তোমাদেরকে ( কারনের ন্যায় ) ভূলঙে বিলীম করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে ( ফলে তোমরা আরও নীচে চলে বাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে বাবে ) না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে ( সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে ) আছেন, তিনি তোমাদের উপর ( আদ সম্প্রদায়ের ন্যায় ) ঝন্ঝাবায় প্রেরণ করবেন ( ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে বাবে । অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপয়ুজ শান্তি এটাই )। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শান্তি টলে গেলেই কি ) সম্বরই ( মৃত্যুর পরই ) তোমরা জানতে পারবে ( আযাব থেকে ) আমার সতর্কবাণী কেমন (নির্ভূল ) ছিল। ( যদি দুনিয়ার শান্তি ব্যক্তি ব্যতীত তারা কুফরের অপকারিতা ব্রুতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে ) তাদের পূর্ববর্তীয়া ( সত্য ধর্মের প্রতি ) মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতএব ( দেখে নাও তাদের প্রতি ) আমার শান্তি কেমন হয়েছিল। ( এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুফর গহিত। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শান্তি না হলেও পরজ্গতে শান্তি হবে।

र्षाबात्व श्रेथवी जम्मिकिल है। ﴿ وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْا رُضَ अंगानानि वनिक है। बेंगानानि वनिक है। बेंगानानि वनिक है।

প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পক্তিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছে: ) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ভ পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিভারকারী ও পাখা সংকোচনকারী 🕑 উভয় অবহাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধীবতী শূন্যৰভাৱে অবাধে বিচরণ করে—মাটিতে পতিত হয় মা )। দয়াময় আলাহ্ ব্যতীত কেউ তাদেরকে ছির রাখে না । তিনি সবকিছু দেখেন । (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আলাহ্র ক্রমটা তো ভনলে, এখন বল') রহমান আলাহ্ বাতীত কে তোমাদের সৈনা-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে ? কাফিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে এরাপ ধারণা পোষণ করে তারা ) তো নিরেট বিন্নান্তিতে পতিত রয়েছে । ( আরও বল ) তিনি যদি রিষিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দেবে ? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তারা অবাধ্যতা ও ( সতের প্রতি ) বিমুখতার ডুবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথাা উপাস্যরা কোন অনিল্ট পূর করতে সক্ষম নয়, ينْصَرِكي আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার পৌছাতেও সমর্থ নয়, يرزقكم আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবছার তাদের আরাধনা করা নিরেট বোকামী। উপরে বণিত কাফিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর ষে ) বে ব্যক্তি (অসমভন্ধ বান্তার কারণে হোঁচট খেরে খেরে ) উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই कि शबनाइल भिनेहत, मा সে नाजि, या जोजा इस जमायन जज़क हला? `( মু'মিন ৩ 'কাঞ্চিরের অবস্থা তদুসই । মু'মিনের ভলের পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে স্বৰতা ও বাহল্য থেকে আম্বরক্ষা করে ৷ প্রকান্তরে কাফিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথল্ল**স্ট**তাপূর্ণ **এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে প্**তিত হয় ।ু:: এমতাবস্থায়

সে পরবাহরে;ক্রিরাপে পৌছবে? উপরে তওহীদের জগত সম্পকিত প্রমাণাদি বণিত হয়েছে, অভঃপর আত্মা সম্পক্ষিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হছে : ) বলুন, তিনিই ( এমন সক্ষম ও নিয়ামতদাতা মিনি ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কণ্, চক্ষু ও অভর দিয়েছেন ( কিন্তু ) তোমরা অন্তই কৃতভূতা প্রকাশ কর। ( আরও ) বলুন, তিনিই তোমা-দেরকে পৃথিবীতে বিভূত করেছেন এবং (কিয়ামতের দিন) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাঞ্চিররা ( যখন কিয়ামতের কথা তনে, তখন ) বলে: এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা ( অর্থাৎ পরগম্বর ও তাঁর অনুসারীরা ) সত্যবাদী হও, ( তবে বল ) বলুন ঃ এর (নিদিন্ট) ভান আলাহ্র কাছেই আছে। আমি তো কেবল (সংক্রেপে কিন্তু ) প্রকাশ্য সভর্ককারী। অতঃপর ষধন তারা একে ( অর্থাৎ কিয়ামতের আযাবকে ) আসম দেখবে, তখন ( দুঃখাজিশয়ে ) কাফিরদের মুখমণ্ডল শ্লান হয়ে গড়বে ( অন্য আয়াতে আছে, बवर ( जामताक वना राव : बहारे जि তোমরা চাইতে। [ তোমরা বলতে আযাব আন, আযাব আন। কাফিররা তওহীদ, পুনর খান ইত্যাদি বিষয়বন্ত তনে এমন কথাবাতা বলত, যা ছিল প্রকারাভরে রস্লুলাহ্ (সা)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথড়তট বলে আখায়িত করা । তাই অতঃপর এর জুওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাফিরদের আযাব এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংযুক্ত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : ] বলুন, তোমরা দ্বি ভেবে দেখেছ—যদি আলাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ( ভোমাদের কামনা অনুযায়ী) ধ্বংস করেন অথবা ( আখাদের আশা ও স্থীয় ওয়াদা জনুযায়ী) আমাদের প্রতি দয়া ক্রুরেন, তবে (তোমাদের কি, ঢোমরা তো কাফিরই এবং ) কাফির-দেরকে ষত্তপাদায়ক শান্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম স্বাব্ছায় 🕸 । 🏻 কিন্তু তোম্রা নিজেদের ব্যাপারে চিত্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এদিয়ে আসছে তাকে কে প্রস্কিরোধ করবে? আমাদের পাথিব বিপদাপদ দারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অভঞ্জ নিজের চিল্তা ছেড়ে আমাদের বিগুল কামনা করা জনর্থক বৈ নয়। আপনি ভাদেরকে আরও ) বলুন, তিনি-আমাদের প্রতি করুপাষয়, আমরা (ভার আদেশ অনুযায়ী) তার প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং ভারই **উপর ভরমা করি। (সূতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আযাব থেকে** স্কৃতি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে গামিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএর সম্বরই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে আষাবে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে ) প্রকাশ্য পথদ্রষ্টতায় কে লিণ্ড আছে? ( অর্থাৎ তোমরাই আছু না আমরা আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাঞ্চিরদেরকে খরুণা-দায়ক শান্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাঞ্চিররা মনে করে**্যে**, ভাদের মিখা উপাস্য ভাদেরকে রক্ষা করবে, তবে এই ধারপার নিরসনকরে আপনি) বলুন, ভোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের ( কুপের) পানি নিশ্নে ( নেখে ) অদৃশ্যই হয়ে বায়, তবে কে ভোমাদেরকে সরবরাই করবে লোতের পানি (ক্রের্যার কে কূপে লোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্জের গভীর থেকে পানি উপরে আমবে। কেউ ছদি খনন করার <sup>্রু</sup>পর্ধা দেখায়, তবে আলাহ্ তা'আলা পানি আরও নীচে পায়েব করে দিতে সক্ষম। যখন

আলাহ্র মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আয়াব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে )?

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

- ৬৬-

সূরা মুলকের কবীলতঃ এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে।
'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রস্লুলাহ্ (সা)
বলেনঃ তাঁক আন্ত্রা আন্ত্রাক করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে
এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরতুবী)

হ্যরত ইবনে আকাস (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সুরা মূলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হ্যরত আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রস্লুরাহ্ (সা) বলেন ঃ আরাহ্র কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মার ব্লিন্টি কিন্তু কিয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে ভাহায়াম থেকে বের করে ভায়াতে দার্থিল করবে সেটা সূরা মূলক।
—(কুরুত্বী)

تبارى ــ تَبَارَى الَّذِي بِهَدِ مِ الْمُلْكُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَهْيَ قِدْ يُرْ

শব্দটি کرون المراق । এই শব্দি আলাহ্র শানে ব্যবহাত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। بيكر و المراق المراق

রাজ্য। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে ভারাহ্র জন্য হাত অর্থে এ পুলু ব্যবহাত হয়েছে। আরাহ্ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বছ উথের । তাই এটা একটা ও শব্দ। একে সভা বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও শ্বরূপ কারও জামার বিষয় ময়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আরাহ্ তা'আলার জন্য চারটি ওপ দাবী করা হয়েছে। এক. তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই তিনি চরম পূর্ণত্ব ওপের অধিকারী এবং সবার উথের, তিন. তার রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাণ্ড এবং চার তিনি সবক্ছিম উপর সর্বশন্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর মুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আরাহ্র হল্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র হল্ট জগৎ ও স্কট বন্তর বিভিন্ন প্রকার দারা আরাহ্র অভিত্ব, তওহীদ এবং তার জানহার ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে। সর্বপ্রথম স্কিটর সেরা মানুবের অভিত্ব আরাহ্য ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্রের ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন রয়েছে, সেওলোর প্রতি দুল্টি করে বলা হয়েছে : ই বিক্রির ক্রমেত্র ক্রমেত্র ফোলব নিদর্শন র

করেক আয়াতে আকাশ স্পিটতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছেঃ 🎝 🗓

एरे जाग्नी وَالَّذَ يَ جَعَلَ لَكُمُ الْا رَفَى ذَ لُو لَا هَمْ هَا وَا تَ هَا وَا تَ هَا وَا تَ هَا وَا تَ هَ وَالَّذَ يَ مُعَلَّ لَكُمُ الْا رَفَى ذَ لُو لَا هَمْ هَا وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

मत्रभ ଓ जीवानत ब्रुक्तन : विकेट विकेट वर्षार তিনি মরণ ও

জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বৰ্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অব্স্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপত। জীবন একটি অস্তিবাটক বিষয় বিধায় এর জন্য 'স্পিট' শব্দ ষথার্থ<mark>ট্, প্রয়োজ্য। .. কিন্ত মৃত্যু বাহাত নান্তিবাচক বিষয়। অত্এব একে সৃণ্টি ক্ররার</mark> মানে কি? এই প্রন্নের জওয়াবে বিভিন্ন উজি বণিত আছে। সর্বাধিক স্পন্ট উজি এই ষে, মৃত্যু নিরেট নান্তিকে বলা হয় না, বরং মৃত্যুর সংজা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্ত স্থানান্তর করা। এটা অন্তিবাচক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তফসীর্রবিদ থেকে বণিত আছে যে; মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃপ্টি। খরণ একটি ভেড়ার জাকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আক্রারে ৰিদ্যমান আছে। বাহাত একটি সহীহ**্ছাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উজি**ংকরালহয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের: দিন যখন জালাতীরা জালাতে এবং জাহালামীরা জাহালামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ডেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসি-রাতের সঁমিকটে যবাই করে ঘোষণা করা হবে 🖫 এখন যে যে অবস্থায় আছে অনভকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না , বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কম বেমন কিয়ামতের দিন শ্রীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ্ হাদীস ৰারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে ইবাই করা হবে।—(কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিরেট নাস্তি নয় ,বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড় অন্তিই পূর্বে 'আলমে মিছালে' (সাদৃশ্য জগতে ) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুনিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অন্তিই লাভের পূর্বেও এক প্রকার অন্তিই আছে। এরপর তফসীরে মাযহারীতে 'আলমে মিছ্লি' স্প্র্মাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন ভর: তফসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বীয় অপার শক্তি ও প্রভা দারা স্টিটকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও ব্যয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। প্রতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার সভা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগাতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের ওক্তভার, যা বহন করতে আক্লাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ্ প্রদন্ত যোগ্যভার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিশেনাক্ত আয়াতে রয়েছে।

ত এই মুটা এই তিত্ত বিজ্ঞান কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনন্ট করে দিয়েছে। স্পিটর কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিশ্নোক্ত আয়াতে আছে ঃ

وردم ومردم المراكبة والمراكبة والمردم ومردم وم

অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন স্পিট্র মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই. কেবল রিদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ রক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ وَمَ مُونَ وَالْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

লাভ এতদসন্তেও জড় পদার্থের মধ্যেও আন্তির জন্য অপরি-হার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যানাম আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে:

www.almodina.com

তা'আলার প্রশংসা -কীর্তন করে না। উপরোজ বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অপ্রে উরেখ করার কারণও ফুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অপ্রে। অস্থিত লাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে,

পরবর্তী এই কিন্তু বিন স্থিতি করার আয়াতে মরণ ও জীবন স্থিত করার

কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জান করবে, সে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদনে অধিকজর সচেল্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এবং আলাহ্ তাংজালা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সৎকর্ম সম্পাদনে স্বাধিক কার্যকর।

হষরত আস্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বণিত হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেনঃ অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং বিশ্বাসই ধনাচ্যতার জন্য যথেল্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও সজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবাদিত হয় না, অন্য কোন কিছু ঘারা তাদের প্রভাবাদিত হওয়া সুদূরপরাহত। আল্লাহ্ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরারী ধন দান করেছেন, তার সমত্ল্য কোন ধনাচ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র) বলেনঃ মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহাদিত করার জন্য যথেল্ট।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ্র কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কর্মটি ভাল, নিজুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না, বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি ? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন ঃ রসূলুলাহ (রা) এই আরাত তিলাওয়াত করে হিন্দু বিশ্ব পিনিছ বললেন ঃ সেই লাজি ভাল কর্মী, যে আলাহ্র হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আলাহ্র আনুগত্য করার জন্য সদাস্বদা উদ্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

ষে, দুনিয়ায় মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে গারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট ইয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর য়ে, আকাশ আরও
অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা য়য়, এটা বায়ু ও শূন্য
মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না
য়ে, আকাশ মানুষেয় দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর য়ে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল
কাঁচের মত স্বন্ধ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নিয়া
য়ি এ কথা প্রমাণিত হয়ে য়য় য়ে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা য়েতে
পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।——(বয়ানুল কোরআন)

বলে নক্ষন্তরাজি বোঝানো হয়েছে। নিশ্নতম আকাশকৈ নক্ষন্তরাজি দারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষন্তরাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকারে। বরং নক্ষন্তরাজি আকাশের বহু নিশ্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষন্তরাজিকে শর্মতান বিতাড়িত করার জন্য অঙ্গার করে দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষন্তরাজি থেকে কোন আল্লেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষন্তরাজি যানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃতিটতে এই অগ্লিস্ফুলিল নক্ষন্তের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে

বলে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

 যে, তোমরা তার কাঁথে চড়ে অবাথে বিচরণ করতে পার। আরাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্নমের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তারের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে রক্ষ ও শুস্য বপন করা যেত না, কূপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্রালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আরাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, সাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচিট না খায়।

আনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেনঃ আলাহ্ প্রদত রিষিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা–বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দ্রমণ এবং প্ণাদ্ব্যের

আমদানী-রফতানী আল্লাহ্ প্রদত রিখিক হাসিল করার দরজা। كُوْنَ النَّشُورُ বাক্যে

বলা হয়েছে যে, ভূপ্ট থেকে পানাহার ও বসবাসের উপুকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপুটে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তৃতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আগ্লাহ্ তা'আলা ভূপ্ঠকে এমন সুষম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন. তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকৈ নিশ্চিক করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবালীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্ত তখন জানা নিশ্ফল হবে। আজ সুছ ও নিরাপদ অবছায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপত জাতি সমুহের মটনাবলীর দিকে ইলিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা প্রহণ

### www.almodina.com

কর। وَلَقَدْ كُنَّ بَ النَّا يُنَ مِنْ قَبْلُهِمْ نَكَوْتُ كَانَ نَكُورُ आরাতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর স্রার মূল বিষয়বস্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করে স্পিটর হাল-অবস্থা থেকে আলাহ্ তা'আলার তওহীদ, জান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানবস্জা, আকাশ, নক্ষন্ত, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উড়ত্ত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

না. যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকৃতিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টে ভারী বস্ত উপরে ছাড়া হলে তা মার্টিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্ত আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমগুলে স্থির থাকার মত করে হাটি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সন্তরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ত্রণ করার নৈপুণা শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগাতা সৃষ্টি করা যেরাপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ত্রণ করার নৈপুণা শিক্ষা দেওয়া মাধ্যমে বায়ু নিয়ত্রণ করার নৈপুণা শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগাতা সৃষ্টি করা যেরাপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ত্রণ করার নৈপুণা শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ্ তাজ্যালার অপার শক্তিরই ফলশুন্তি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার অন্তিফ, তওহীদ এবং নজীরবিহীন ভান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এওলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গতান্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাফির ও পাপাচারীদেরকে আল্লাহ্র আমাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আমাব নাযিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সেনাবাহিনী, সিপাই-সাত্রী তোমাদেরকে সেই আমাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদে হচ্ছেঃ

ا سَنْ هَذَا الَّذِي هُو جَنْدُ لَّكُمْ يَنْصُو كُمْ سِّن لَا وَنَ الرَّحْسِ ان وَ الرَّحْسِ ان وَ وَ الرَّحْسِ ان وَ وَ الرَّحْسِ ان وَ وَ الرَّحْسِ ان وَ وَ وَ الرَّحْسِ اللَّهِ عَمْرُ وَ وَ الرَّحْسِ اللَّهِ عَمْرُ وَ وَ اللَّهِ عَمْرُ وَ وَ اللَّهُ عَمْرُ وَ وَ وَ اللَّهُ عَمْرُ وَ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

### www.almodina.com

आक्रास्त्र निर्मिश्वती जम्मदर्क हिंचा करत ना अवर वर्षनाकातीत वर्षना छत ना।

অতঃপর কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে. কিয়ামতের মাঠে কাফির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে. কিয়ামতের মাঠে কাফিররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বুখারী ও মুসলিমের রেও-য়ায়েতে আছে যে. সাহাবায়ে কিরাম জিজাসা করলেন—কাফিররা মুখে ভর দিয়ে কিরপে চলবে? রস্লুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ যে আলাহ্ তাদেরকে পায়ে ভর দিয়ে চালনা করেছেন. ভিনি কি মুখ্মখল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নিল্ নিশ্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছেঃ

اً فَمَنْ يُمْشِي مُكِيًّا مَلَى وَجُهِمْ أَهُدَى اَ مَّنْ يَبْشِي سَوِيًّا مَلَى صِرَاطِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমগুলে ভর দিয়ে চুলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাণ্ড, না যে

সোজা চলে? শেষোক্ত ব্যক্তিই মু'মিনঃ সে-ই হিদায়ত শেতে পারে। অতঃপর আবার মানব স্প্টিতে আলাহ্ তা'আলার শক্তি ও জানের ক্তিপ্র বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ الَّذِي اَ نَشَا كُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ الْآ بُمَا وَ وَ الْآ نَقُدَ \$ تَلَيْلاً

ভামাদের কর্ণ, চচ্চু ও অন্তর বানিয়েছেন, ক্লিন্ত তোমরা কৃতভতা প্রকাশ কর না

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিল্টাঃ আয়াতে মানুষের অসসমূহের মধ্যে জিনটি অল
উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরণীল। দার্শনিকগণ
জানও অমুজূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো
হছে প্রবণ, দর্শন, ঘূাণ, আহাদন ও স্পর্শ। ঘূাণের জন্য নাক আহাদনের জন্য জিহবা
তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা
প্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দেখার জন্য চক্ষু স্লিট করেছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মান্ত দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘূাণ,
আহাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুক ক্রম বিষয়ের জান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের
জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ প্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও
প্রবশকে জায়ে আনা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা লাবে যে, মানুষ সারাজীকনৈ ফ্রেসব বিষয়ের
জান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহওণ
বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অজিত হয় বিধান এখানে

শব্দ ইজিরের মধ্য থেকে মার দুটি উরেখ করা হরেছে। তৃতীর বন্ত অন্তর হচ্ছে আসল ডিডি ও ভানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের ভানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে ভানের কেন্দ্র এক্স গল্পে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দের। এর বিপরীতে দার্শনিকাশ মন্তিক্ষকে ভানের কেন্দ্র মনে করেন।

প্রমণর আবার কাফিরদের প্রতি হঁশিরারী ও শন্তিবাণী বণিত হরেছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে: তামরা হারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কুপ তৈরী কর এবং সেই, পানি ঘারা নিজেদের, পান ও শুস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভূলে বেরো না বে, এওলোঁ তোমাদের ব্যক্তিগত জায়সীর নয়, আল্লাহ্র দান। তিনিই পানি বর্মণ করেছেন এবং রেই পানিকে বরুক্তের সাসরে পরিণত করে পাঁচন রোধ করার জন্য পর্বতপুলে রেখে দিয়েছেন। অভঃপর এই বরুক্তকে আন্তে আন্তে গলিয়ে পর্বতের শিরাউন্নিরার প্রেছ কুরুর্জের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এর্লার কোন পাইপলাইনের সাহায্যা ব্যতিরেকে সেই পানিকে স্বল্ল ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা ক্রেলা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি মুন্তিকার উপরের স্করেই রেখে দিয়েছেন হা করেক কুটি মাটি খনন করেই বের করা হায়। এটা প্রভাবের দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিয়ের স্করে জ্বরেই জেখে দিয়েছেন হা

قُلْ أَرَا يُتُمْ إِنْ أَصْبَعَ مِنَاءِكُمْ غُورًا فَمِنْ يَالَيْكُمْ بِمَا مِمْهِنِ -

আধীৎ তারা ভোষ দেখুক ভারা কে পারি কুপের মাধ্যমে অনারাসে বের করে পান করছে. তা রাদ ছুসভের গভীরে চলে বার, তবে কোন্সভি পানিস্ত এই স্রোত্ধারীকৈ ফিরিয়ে আনতে পার্বেই হাদীয়ে আছে, এই আরাত ভিরাভ্যাত করার পর বলা উচিত দ্বি এই আরাত পারেন—
ভাষাদের শক্তি নেই।

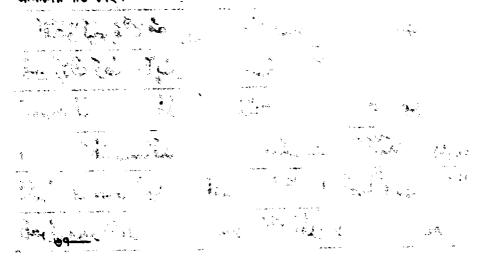

### ण्ड एक विद्यान अद्भा सम्बन

মুদ্ধার অবতীর্গ, ৫২ আরাত, ২ রুকু

## السيواللوالزعمن الرجيو

الْمُعْلَرُونَ فَ مَمَّا انْنَى بِيعَلِّهِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَ وَإِنَّ عَلَدُ مَنْنُونِي أَ وَ إِنَّكَ لَعَلْ خُلِّي عَظِيْمٍ وَ فَسَتُبُورُ مُنْجِمُ وْنَ فَ يَأْتِهُمُ الْمُفْتُونُ وَانْ رَبُّكُ هُوَ أَعْكُمْ بِسَنْ صَلَّ عَنْ مِيلَةِ "وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ مِنُ كَيْلُونُونَ ۞ وَالْاتُواءُ كُلُّ مَلَائِكَ مِّهِينِيْ هُمَّاإِرْ مُشَاءٍ مُنْ مِنْ مِنْ الْعُلِومُ مُعَتِّدِ أَثِيْمِ فَ عُتُلِ بَعْنَ ذَلِكَ رَنِيْمٍ فَ انَ كَانَ ذَا مَنَالِ وَبَيْنِينَ ﴿ إِذَا يُطْلِعَلَنِهِ إِينَ عَالَ اسْمَاطِيرُا لَا قُلِينَ ٥ سَغُومُ الْمُذَكُومِ وَإِنَّا بِكُونَهُمْ كُمَّا بِكُونًا أَصْحَابُ الْجَنَّاةُ إِذْ ٱلْعُمُوٰ لَيُصْرِمُنَّهَا مُعَيْعِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ وَطَافَ عَلَيْهَا طَالِفُ مِّن رَيِّكَ وَهُمْ نَا بِمُؤْنَ ﴿ فَأَضْبَحَتْ كَالْضَرِنِيمِ فَ قَتَنَا دُوْا مُضْهِدِينَ ﴿ أَنِ اغْدُوا عَلْ حَزْتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ طُرِدِينَ ۞ فَانْطَلْقُوْلُوهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ آنَ لَا يَكُ خَلَقُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسُكِيْنٌ ﴿ وْكُنُوا عَلَا حَرْدٍ فَلِيرِيْنِينَ فَكَتَارَاوْهَا قَالُوْآ إِنَّا لَمُهَا لَّوْتَ ﴿ بَالْ نَعْنُ مَغِرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ الْمُرَاكُلُ لَكُمْ لَوْلَا تُسَيِّعُونَ

كَالْءُ سُيْحُنَ رَبِّنًا إِنَّا كُنَّا طَلِيقِينَ اللَّهِ مَاقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَا بَعْوِ كِتُلَا وَمُوْتَ ۞ قَالُوا يُونِلِنآ إِنَّا كُنَّا طَغِيْنَ ۞ كَلْمُ رَبُّنَآ أَنْ يُبَيْرِ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِنَا لَمِغْبُونَ ۞ كُذَٰ إِكَ الْعَذَابُ \* وَلَعَنَابُ الْاخِدَةِ أَكْبُرُ مِلْوَ كَا نُوا يَعْلَمُونَ أَوْ إِنَّ لِلْمُتَّوِّينَ وِنْكَ رُبِهِمُ جُنْتِ النَّمِيْرِ وَأَنْهُمَلُ الْسُلِينِي كَالْهُجُرِمِينَ أَ مَا لَكُون كَيْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ أَمْرَ لَكُمْ كِتَبْ فِيهِ تَذَرُّ فُونَ فَإِنَّ لَكُمْ فَيْهِ لِمَا تُخَيِّرُونَ ٥ أَمْ لِكُمْ أَيْبَانَ مَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَّا يُوْمِ الْقِمْ إِنْ لَكُمْنِياً تَعْلَمُونَ ﴿ سَلُّهُمْ أَيْهُمْ بِنَالِكَ زُعِيْمُ أَلَمْ لَكُ شَرُكًا إِنْ فَلْيَا تُوَايِشُرَكَ إِبِرِمْ إِنْ كَا نُوا صِلِوِيْنَ وَ يَوْمُرُ يَكُثُمُ عَنْ سِأَتِي وَيِدُعُونَ إِلَى السَّجُودِ فِلَا يُسْتَطِيْمُورِدَ. ﴿ خَأَتُّهُمَا الْصَالِهُمْ تُرْهَقُومُ ذَلَهُ و وَقُلْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَّ السَّجُودِ لِمُونَ @فَلَارُكِ وَمُن يُكُلُّوبُ بِهِلَّا الْحَدِينِينِ سُنْسَتُلَّمُ فَكُ ن حَيْثُ لايعَلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْدِ يَمْ تَأْنُ وَأَمْرِكُمْ لَكُمَّا لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْدِ يَمْ مَرَّيْنَ ﴿ أَمْرِكُمْ لَكُمَّا لُهُمْ رِمُثْقَانُونَ أَمْرِعِنْدَ هُمَ لَغَيْبُ فَهُمْ يُلْتَبُونَ هِ فَاصْدِرُ لِدُ اللَّهِ وَلَا تَكُنُّ كُمَّا حِيدِ الْعُونِ مِوذُ نَادَّ وَهُو مُنْاطِنُمُ فَ لَوْلَا أَنْ ثَلَارِكُهُ لِعَبَهُ فِينَ زَيْهِ لَنْهِذَ بِالْهُرَاءِ وَهُوَ مُعْمِ وَ فَاجْتُمْ لُهُ فَجِعَلُهُ مِنَ الْفِيلُو يُنِي وَانْ يُكَادُ الَّذِينَ لَقُرُوا لَكُنْ لِقُونُكَ بِأَيْصِارُومُ لَنَّا يَسِعُوا الَّيْكُرُ وَيُقُولُونَ إِنَّهُ

# لَنَجُنُونَ ﴾ وَمَا هُوَ اللَّا ذِكُرُ لِللَّالِمِينَ فَ

### পরম ক্রুণামর ও অসীম দরালু আর্টাব্র নহ্ম ওক

(১) নূন-শেপথ কলকের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিগিবছ করে, (২) জাগনার পালনকর্তার অনুরহে জাগনি উম্মাদ নন। (৩) জাগনার জনা জনশাই রায়ছে অশেষ পুরক্তীর। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিরের অধিকারী। (৫) সত্বর্ই আপনি र्मित्व त्रात्वन अवर जाजा । प्राप्त त्रात्व । (४) त्व रजीमानिक माथा विक्रीसद्ध । (१) আপনার পালনকতা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচাত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সংগ্রপ্রাপ্ত । (৮) অতঞ্ব , অগিমি মিখ্যারোগন্রীলের আনুস্টার্ কর্মনে না । (a) ভারা চার যদি আপনি নমনীর হন, জবে ভারাও নমনীর হবে। (১০) বে **অধি**ক শপথ করে, যে লান্ডিত, আপনি তার আমুস্তা করবেন না; (১৯) যে পশ্চয়ত নিবা করে একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে ফিরে, (১২) বে ভার কটে বালা দের, বে সীমা-লংঘন করে, যে গাগিত, (১৩) কঠোর ঘড়াব, তদুগরি কুর্মান্ত 🖓 (১৪) 🍱 করিন্দ হে, সে ধন-সন্দদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার অক্সিট দাঁঠ করা হলে সে বলেঃ সেকালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাসিয়ে দেব। (১৭) জামি তাদেক্সক প্রীক্ষা করেছি, যেমনু পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ানাদেরকে, যুখন তারা শপথ करतिष्टित रच, जकारत बांगार्तित कर्ज बांहत्तभ कत्तर्व, (१४) 'देमनाबीलाइ' ना सेला (१३) অভঃপর আপ্নার পালনকভার পক্ষ থেকে বাগালে এক বিপ্র এসে প্রতিত হলে। বযন তারা নিট্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে সেল **ছিলবিন্দির ভূপস**ম। <sup>©</sup>(২৯<del>) সকালে</del> তারা একে অপরকে ডেকে বলন, (৭২) ডোমরা যদি ফল আহরণ করেত চাও, তবে মকলি সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃগর তারা চলল কিস্কিল করে কথা বলভে বলভে, (২৪) জদ্য ক্ষেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগনে প্রকেশ করতে না গারে। (২৫)) তারা সকালে লাফিরে লাফিরে সজোরে রওরামা হল। (২৬) অভঃপর যথম তারা বাসন দেবল, তুর্বন বলল : আমরা তো সথ ভূলে গেছি।ু (২৭) বরং আমরা তো ক্সালগ্রোড়া। (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বনল: আমি কি তোমাদেরকৈ বনিনি? এখনও তৌমরা আর্মার্ড্র পৰিব্ৰতা বৰ্ণনা করছ না কেন ? (২৯) তারা বলল : আফ্রা আমাদের পালনকর্তার পৰিষ্কতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। (৩০) অভঃপর তারা একে অগ্রুক্তে, ভর্ম করতে লাখুল। (৩১) তারা বলল । হার ! দুর্ভোগ আমালের, আমরা ছিলাম সীমাতির মকারী। (৩২) সভবত আমাদের পালনকতী পরিবর্ত এর চাইতে উত্থ বাসান আমালেরকে দেবেন। আমরা আমদের পারনক্তার ভাছে আমালাদী। (৩৩) শান্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শান্তি আরও ওর্মুটর; যদি তারা জানত 🗗 (৩৪) মুবাক্টানর প্রকাতাদের পার্রনকর্তার কাছে রাজ্যন্থ নিলামতের ভাষাত 🔭 (৩৫) - আমি कि जोजीवर्गनितक जनवादीमित नाव गर्भ कवन ? (७७) जाताम्ब कि रले ? छाजवा বেন্দ্ৰ স্থিতি দিন্দু ? (৩৭) তোন্দ্ৰদের কি কোন কিতার আছে, যা ভোনরা পাঠ কর---(৩৮) তাতে তোমরা যা সহক কর, তাই পাও? (৩১) না তোমরা আমার কাছ থেকে

বিজ্ঞানত পর্যন্ত ,বলবং, কোন শুসুথ কিয়েছ যে, ভোমরা ভাই পাবে যা ভোমরা সিভাভ ক্ষাৰে ? (৪০) আগনি ভালেয়কে জিকাসা করুন—তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ? (৪১) না ভাদের কোন শ্রীক উগাস্য আছে? থাক্রে তাদের শ্রীক উগাস্যদেরকে উপছিত <del>কলক বদি ভারা সভাবাদী হয়। (৪২) গোছা পর্যত</del> পা খোলার দিনের কথা সমরণ কর, লেদিন ভালেরকে বিজ্পা করতে আহ্ বান জানানো হবে, জড়ঃপর তারা সক্ষম হবে না। (৪৩) ভালের দৃশ্টি ভাৰনত থাক্রবে, তারা লাক্ষ্নাগ্রন্থ হবে, ভাষ্ট যখন তারা সুস্থ ও ছাভাৰিক অবস্থার ছিল, তখন ভয়সরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। (৪৪) অতএব বারা এই কালামকে মিখ্যা বলে, তালেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে ভালেরকে আহালামের লিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) জামি ভানেরকে সময় দিই। নিশ্চয় জামার কৌশন মজবুছ। (৪৬) জাগনি কি তাদের কাছে পারিজমিক চান ? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে ? (৪৭) না তাদের কাছে গদেশবর খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবছ করে। (৪৮) আপনি আপনার পালনকভারে আদেশের অপেক্ষায় সবর কল্পন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, **মধন সে দুঃখাকুল মনে আর্থনা :ক্রেছিল।** (৪৯) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল বা দিত, ভবে সে নিশিত অবস্থায় জনশূন্য প্লান্তরে নিক্ষিণ্ড হত। (৫০) অভঃপর ভার পালনকর্তা ভাকে মনোনীত করবেন এবং তাকে সংকর্মীদের অভর্জুক করে নিলেন। (৫১) কাজিয়রা মখন কোরজান ওনে, তখন তারা তাদের দৃশ্টি ঘারা যেন আপনাকে জাছাড় সিয়ে কেনে সিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। (৫২) জথচ এই কোরজান তো বিপ্রজগতের জন্য উপদেশ বৈ নয়।

### তভাৰীকের বার-সংক্রেপ

Section 1

নূন—( এর অর্থ আল্লাহ্ ভালোনাই ভানেন )। শপথ কলমের ( ফলারা লওহে মাহ্ফুরে সৃষ্টির ভাগ্য লিখা হয়েছে ) এবং (শপখ ) তাদের (ফেরেশতাদের ) লিখার [ বারা আমলনামা লিখে—হবরত ইবনে ভাকাস (রা) এ তফসীরই করেছেন ], আগনার পালনকর্তার কুপার আগনিন উম্মাদ নম ( বেমন কাফ্লিররা তাই বলে। উদ্দেশ্য এই বে, আপনি সত্য নবী। এই শেষীর পক্ষে শপখণ্ডলো পুবই উপযুক্ত। কেননা, কোরজান অবতরণও ভাগ্যলিপির অংশ-বিশেষ। সৃত্রাং ভারাতে ইলিত জাছে বে, আগনার নবুরত ভালাহ্র ভানে পূর্ব থেকেই অক্ষারিত। কালেই এটা নিশ্চিত সত্য। বারা এই সত্যকে বীকার করে এবং বারা অবীকার করে, তাদের আমলনামা ফেরেশতারা লিপিবছ করছে। সূতরাং ভারীকারের কারছে শান্তি হবে। এই শান্তিকে ভর করে সমান আনা ওয়াজিব)। নিশ্চরই ভাগনার জন্য ( এই প্রচারকার্যের জন্য ) রয়েছে অশেষ পুরভার। ( এতেও নবুরতের উপর ভোর দিয়ে শলুদের বিলুপ উপেকা করতে বলা হয়েছে এবং সাম্থনা দেওয়া হয়েছে বে, কিছুকাল সমন্ত বিলুপ উপেকা করতে বলা হয়েছে এবং সাম্থনা দেওয়া হয়েছে বে, কিছুকাল সমন্ত করে পরিণাম মহাপুরভার-কান্ত )। ভাগনি ভ্রেশ্যই মহান চরিল্লের অধিকারী তিলাপনার প্রত্যেকটি কাজ সমতাগুণে ভ্রণানিহত এবং মহান জালাহ্র সন্ত ভিটমণ্ডিত। উন্মাদ বাজি কি পূর্ণ চরিল্লের অধিকারী হতে পারে? এটাও পূর্বোক্ত দোষারোপের জওয়াব।

অতঃপর সাম্প্রনা দেওরা হয়েছে। অর্থাৎ ভারা যে বাজে প্রনাধ্যক্তি করে জাগনি একার দুঃখ করবেন না। কেননা) সম্বরই আপনি দেখে নেবেন এবং ভারাও দেখে রনবে চে. 🗯 (সভ্যিকার) পাগল হিল 🏞 ( অর্থাৎ ভানবৃদ্ধি লোপ পাওয়াই পাশলমৌর সক্ষণ। ক্রানবৃদ্ধির লকা ফুৰ্জ্ লাভ-লোকসান অনুধাৰন কয়া এবং চিয়তন লোকসানই প্ৰকৃত লোকসান। সুভরাং কিয়ামতে তারাও জানতে পারবে ছে, সতোর অনুগামীরাই বুজিমান ছিছঃয়ারা এই লাভ অর্জন করেছে পরস্ত তারাই পাথল ছিল, যারা এই লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে ক্রিক্সন লোক সানকে বঁরণ করে নিয়েছে 🏋 ভাগনার। পালনকর্তা সমাক ভাসেন কে তাঁর প্রথ থেকে বিদ্যুক হয়েছে এবং তিনি জানেন **যারা সংপথপ্রাণ্ড। ( তাই প্র**ডোককে উপসূক্ত প্রতিশান ও শাস্তি দেবেন। প্রতিদান ও শান্তির মৌজিকতা তখন তারাও বুঝে নেবে যখন বুছিমান<sup>্</sup>ত পা**গন** কৈ ভা প্রকাশ হয়ে পড়বে। স্থান জাপনি সত্যের উপর ও তারা মিখ্যার উপর জাছে, তথ্য অপিনি মিখ্যারোপকারীদের আনুগতা কর্মেন না। (অমন:এ পর্যন্ত করেন নি। পর্যন্তী জাঁরাতে তার্দের জানুগত্রের বিষয়বন্ত জানা স্বায়। অর্থাৎ) তারা চায় স্বানি আননি (নাউসুবিল্লান্ স্বীয় কর্তব্য কর্মে জর্মাৎ ধর্ম প্রচারে ) নমনীয় হৃম তবে তারাও নক্ষরীয় ক্ষে। [রস্লুল্ট্ (সা)-র নমনীয় হওয়ার অর্থ প্রতিমাপূজার নিন্দা না করা এবং ভাদের নমনীয় হওঁয়ার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ না করা। হবরত ইবনে আবাস (রা) এই ভবসীরই বর্ণনা করেছেন ]৷ জাপনি (বিশেষভাবে ) এরাপ ব্যক্তির জানুগড়া করবেন না, সে কথায় কথার শপথ করে, 🗸 উদ্দেশ্য প্রিথ্যা শপথকারী। অধিকাংশ মিখ্যাবাদীই ক্লটার কথার শিপথ কিরে এবং সীয় কুকাণ্ডের কারণে আল্লাচ্র কাছেও মানুষের কাছে। যে কান্ছিড, (অন্তরে ব্যথা দেওয়ার জন্য) হে বিদূপকারী, হে একের কথা অপরের কাছে নাসিরে কিরে, ৰে ভাল কাজে বাধা দান করে, যে (সম্ভার) সীমালংঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর ৰভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। [ অর্থাৎ জারজ সন্তান। সারকথা এই ষে, প্রথমত মিথ্যারোপ-কারীদের, অতঃপর বিশেষভাবে মিথ্যারোপকারীরা যদি উপরোক্ত মন্দ বিশেষণে বিশেষিত **হর, তবে তাদের আনুগত্য করবেন না। রস্**লুদ্ধার্ (সা)-র ক্তিপন্ত প্রধান মিধ্যারোপকারী এরূপই ছিল এবং উপরোজা নম্নীয়তার প্রস্তাবে শরীক বরং এর উদলাতা ছিল। । মেটকথা, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না এবং তাও কেবল ] এ কারণে যে, সে ধনসম্মদ ও সভাক-সভতির অধিকারী। ( অর্থাৎ প্রভাব: প্রতিপত্তিশালী। তার আনুগড়া করতে: নিষেধ করার করিদ এই বে, ভার অভ্যাস হচ্ছে ) বখন জামার জারাতসমূহ ভার কৃচ্ছে গঠি করা হয়, তখন সে বুলে 🖫 সেকালের 锇 পুকথা। 🔾 অর্থাৎ আরাত্তরসূত্রের প্রতি মিথ্যারোপ করে। জন্তএব মিথামরাপ করাই নিষেধ করার জাসর কারপ। তবে:এই নিষেধাভাকে জোরদার করার উমা-আরও কভিপয় বসভাাস উল্লেখ করা হয়েছে। অভঃগর এরূপ ব্যক্তির শান্তি র্শনা করা হয়েছে) আমি নাসিকা দাগিয়ে দেব ( জর্মাৎ কিয়ামতের দিন ভার মুখমণ্ডল ও নাকের উপর<sub>্</sub>কুফরের কারণে অপমান ও পরিচ্ছের আলামন্ত লাগিয়ে:দেব। ফলে রে পুৰ লাশ্ছিত হবেৰ হাদীসে ভাই বৰিত হয়েছে )। জভঃপর সন্ধার লোকদেরকে একটি কাহিনী ত্তনিয়ে লাভির ভর দেখানো হয়েছে। আমি (মরার লোকদেরকে ছোগ্সামন্ত্রী নিরে রেখেছি, বন্দরন তাদের স্পর্ধায় অন্ত নেই। এতে করে জামি) তাদেরকে পরীক্ষা করেছি,(যে, তারা নিয়ামতের শোকর করে ঈমান আনে, না অকুডভ হয়ে সুফর করে ) খেমন ( ভাগের

কুৰ্ব-নিয়ামত দিকে। গ্ৰীকা করেছিলাম নাগানওয়ালাদেককে [ হ্যারত ইবনে আকাস (রা) কলেন, এই বাগান আভিসিনিয়ায় ছিল, সায়ীদ ইবনে মুবায়ার (র) বলেন, ইয়ামেনে ছিল। মকাবাসীদের মুখ্য এই মটনা এসিছা ও সুবিদিত ছিল। এই বাগানের মালিকদের পিতা তার আমলে বাগানের আমদানীর সিংহভাগ গ্রীয়-মিসকীনদের জন্য বায় করত। তার মুখ্যুর পর ছেলের। বলল ঃ আমাদের পিতা নির্বোধ ছিল। তাই আমদানীর বিরাট অংশ মিসকীনকে দান করে দিত। সম্পূর্ণ আমদানী আমাদের হাতে থাকলে সুখ-ছাছ্পের অভ থাকৰে না। সেমতে আয়াতে তাদের ঘটনা বিরত হয়েছে। এই ঘটনা তখন সংঘটিত হয়ে-

ছিল) যখন তারা ( অর্থাৎ অধিকাংশ অথবা কতক যেমন ু আনু ু ি বলা হয়েছে ) **পরস্পরে শপথ করেছিল যে, তারা অবশাই স্কালে বাগানের ফল আহরণ করবে এবং ( এতদূর জাহা হিল মে** ) তারা ইনশাআলাহ্-ও বলল না। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ৰাগানের উপর এক বিপদ এসে পভিত হল ( সেটা ছিল এক অগ্নি—নির্ভেজাল অথবা বায়ু মিত্রিত ) এবং তারা ছিল নিচিত। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল যেমুন কতিত ক্ষেত। ( অর্থাৎ ফসল থেকে সম্পূর্ণ খালি। কিন্ত তারা এই বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানত না )। অতঃপর সকালে ( ঘুম থেকে 📆 🕹 ) তারা একে অপুরকে ডেকে বলল : তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকার সকার ক্ষেতে চল। (ক্ষেত রূপক অর্থে বলা হয়েছে, অথবা তাতে কাণ্ডহীন উদ্ভিদ লেমন আঙুর ইজাদিও ছিল, অথবা বাগানের সংলগ্ন ক্ষেত্তত ছিল)। অতঃপর তারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বল্ভে বুল্ভে চলল যে, অদা যেন কোন মিস্কীন ব্যক্তি ভোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা (স্বভানে) নিজেদেরকৈ না দিতে সক্ষম মনে করে স্বালা করল (ছে সৰ্ ফল বাড়ীতে নিয়ে আসবে এবং কাউকে দেবে না)। অতঃপর ষখন তারা (সেখানে পৌছুল এবং), ৰাগানকে (তদবছায়) দেখল তখন বলনঃ নিশ্চয় আমরা পথ ভুলে গেছি ( এবং জনার চলে এসেছি; কারণ এখানে তো বাগান বলতে কিছু নেই। এরপর ষখন তারা চতুঃসীমা দেখে বিশ্বাস করল যে, এটাই সেই জায়গা. তখন বললঃ আমরা পথ ভুলিনি;) বরং আমরা কুপালপোড়া (তাই বাগানের এই দশা হয়েছে)। তাদের মধ্যে যে (কিছুটা) ভাল লোক ছিল, সে বললঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম (বে, এরাপ নিয়ত করো না। মিসকীনদেরকে দিলে বরকত হয়। এরাপ কথা বলার কারণেই আলাহ তা'আলা তাকে 'ভাল লোক' বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-ও মনে মনে এটা অপছন্দ করা সত্ত্বেও স্বার সাথে সুরীক ছিল। তাই আমি 'কিছুটা' সন্সটি ষোগ করে দিয়েছি। অতঃপর প্রথম কথা সমরণ ক্রিয়ে লোক্টিবললঃ) এখনও তোমরা আলাহ্র পবিল্তা বর্ণনা করছ না কেন? (স্বাতে পাপ মার্জনা করা হয় এবং আরও বেশী বিপদ না আসে)। তারা (তওবাছরাপ) বললঃ জামাদের পালুনুকর্তা পবিষ্কৃ। (এটা তুসবীহ)। নিন্দিত্তই আমরা দোষী। (এটা ইন্তেগফার)। জতঃপর তারা একে অপুরকে ভর্সনা করতে লাগন। (কাজ নস্ট হলে অধিকাংশ লোকের অভ্যাস এই ষে, তারা একে অপরকৈ দোষী সাব্যস্ত করে। অতঃপর তারা प्रवाहे अकम्ब रहा ) वलत : निक्रिशर्र जामतो (प्रवाहे ) ग्रीमालश्चनकाती हिलाम। ( अका কারত দোষ ছিল না। কাজেই একে অপরকে দোষারোগ করা অনর্থক। সবাই মিলে তওবা করা দরকার)। সভবত (তওঁবার বরকতে) জামাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে

উত্তম বাগান আমাদেরকে দেবেন। (এখন) আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে কির্মিছ । অর্থাৎ তওবা করছি। পরিবর্তে উত্তম বাগান দুনিয়াতেও হতে পারে, পরকালেও হতে পারে। বাহাত বোঝা যায় যে, বাগানের মালিকরা মু'মিন গোনাহ্পার ছিল। এই বাগানের বিনিহয়ে দুনিয়াতে তারা কোন বাগান পেরেছিল কিনা, তা নির্ভরযোগা সূত্র থেকে জানা যায়নি। তবে রহল মা'আনীতে হযরত ইবনে মসউদ (রা)-এর অসম্থিত উজি লিখিত আছে যে, তাদেরকে তদপেকা উৎকৃষ্ট বাগান দান করা হয়েছিল। অতঃপর কাহিনীর নির্যাস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ) শান্তি এভাবেই আসে। (অর্থাৎ হে মকাবাসীরা, তোমরাও এরূপ বরং এর চাইতে বেশী শান্তির যোগ্য। কেননা এই শান্তি ছিল গোনাহের কারণে আর তোমরা কেবল গোনাহগার নও—কাফিরও) পরকালের শান্তি আরও ওক্তরে। যদি তারা জানত (তবে সমান আনত। অতঃপর কাকিরদের মিঝা ধারণা খণ্ডন করা

सकार। जाता वता : قَالُونَ وَجَعُنُ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُمْنَى : काता वता :

আলাহ্ ভীরুদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নিয়ামতের জাল্লাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আমি কি আভাবহদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করব? ( অর্থাৎ কাহ্নিররা মুক্তি পেলে বাধ্য ও অবাধ্যদের মধ্যে কি পার্থক্য বাকী থাকবে, ফল্লারা বাধ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে? অন্য আয়াতে আছে : أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِيْنَ الْ مَنُوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَصَا تَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ الْمَنُوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَصَا تَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ الْمَنُوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ الْمَنُوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ الْمَنُوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ الْمَنْوا وَ عَمْلُوا الصَّا لَتَكَا لُهُ فَسِدِ يَنَ اللَّهُ يَنْ يَا اللَّهُ يَنْ يَا اللَّهُ اللَّهُ يَكُوا الصَّا لَعَا لَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

তোমাদের কি হল, তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ ? তোমাদের কাছে কি কোন ( এশী ) কিতাব আছে, যাতে তোমরা পাঠ কর যে, তোমরা যা পছন্দ কর, তাই তোমরা পাবে? (অর্থাৎ সেই কিতাবে লিখিত আছে যে, তোমরা পরকালে নিয়ামত পাবে)? না আমার দায়িছে তোমাদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপ্ত লিখিত আছে (যার বিষয়বন্ত এই )যে, তোমরা তাই পাবে, যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে? ( অর্থাৎ সঙ্গ্রাব ও জান্নাত ) আপনি তাদেরকৈ জিভাসা করুন, এ বিষয়ে কে তাদের দায়িত্বশীল? না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে, (যে তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছে)? থাব্বলৈ তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপন্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয় (মোটকথা, এই বিষয়বস্ত কোন ঐশী কিতাবে নেই এবং অন্যান্য পছায়ও আমার শপথের অনুরূপ কোন ওয়াদা নেই, এমত্বিছায় তারা কেউ অথবা তাদের কোন শরীক উপাস্য এবিষয়ে দায়িত নিতে পারেনা। অতএব কিসের ভিডিতে দাবী করা হয়? অতঃপর কিয়ামতে তাদের লাম্ছনার কথা বণিত হয়েছে। সেই দিন সমর্ণীয় ) সেদিন গোছার জ্যোতি প্রকাশ করা হবে এবং সিজ্দা করতে আহ্বান করা হবে। (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এর ঘটনা এরূপ বণিত আছে: কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় গোছা প্রকাশ করবেন। এটা আল্লাহ্র বিশেষ কোন ওণ, যাকে কোন মিলের কারণে গোছা বলা হয়েছে। কোরআনে এর অনুরূপ আলাহ্র হাতের কথা এওলোকে আঁলুরপে অভিহিত করা হয়। এই হাদীসেই আছে, এই তাজারী দেখে মু'মিন নর-নারী সিজ্ঞদার গড়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লোক দেখানো সিজ্পা করত, তার কোমর তক্তার ন্যায় সোজা থেকে থাবে⊶সে সিজ্পা করতে সক্ষয় হবে না।

এখানে সিজদা করতে আহ্বান জানানোর অর্থ সিজদার আদেশ করা নয় , বরং এই তাজালীর প্রভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সিজদা করতে চাইবে। তাদের মধ্যে মু'মিনগণ তা করতে সক্ষম হবে এবং লোক দেখানো ইবাদতকারীরা ও কগট বিশ্বাসীরা সক্ষম হবে না। সুতবাং কাঞ্চি-ররা যে সক্ষম হবে না, তা বলাই বাহলা। কাফিররাও সিজদা করতে চাইবে। অতঃপর তারা সক্ষম হবে না। তাদের দৃশ্টি (লজ্জাবশত) অবনত থাকবে এবং তারা লাশ্ছনাগ্রস্ত হবে। (এর কারণ এই যে) তারা (দুনিয়াতে) যখন সহী সালামতে ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান জানানো হত। [ অথাৎ ঈমান এনে ইবাদত করতে বলা হত। সমান ও ইবাদত ইচ্ছাধীন কাজ। দুর্নিয়াতে এই আদেশ পালন না করার কারণে আজ ক্যোমতে তাদের এই লান্ছনা হয়েছে। অন্য আয়াতে দৃশ্টি উপরে উলিত থাকার কথা আছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, মাঝে মাঝে বিস্ময়ের আতিশব্যে দৃষ্টি উপরে থাকবে এবং মাঝে মাঝে লক্ষার আতিশয়ে দৃষ্টি অবনত থাকবে। আয়াবে বিজয়কে ক্রাফিররা তাদের প্রিয়পার হওয়ার প্রমাণ মনে করত। অতঃপর তাদের এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে রস্বুলাহ্ (সা)-কৈ সাম্থনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উপরের আয়াত থেকে যখন জানা গেল যে, তারী আযাবের যোগ্য, তখন ] যারা এই কালামকৈ মিগ্রা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন ( অর্থাৎ আয়াবের বিলয় দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না)। আমি ক্রমে ক্রমে তাদেরকে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাল্ছি, তারা টেরও পায় না। আমি (দুনিয়াতে তাদেরকৈ আযাব না দিয়ে) তাদেরকে সময় দিই। নিশ্চয় আমার কৌশল বলিট। (অতঃপর তারা যে নবুয়ত অখীকার করে, সেজনা বিসময় প্রকাশ করা হয়েছে) আপনি কি তাদের কাছে কোন পারিপ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা চেপেছে (তাই আপনার আনুগতা করতে চাইছে না)। না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে, অতঃপর তারা তা (সংরক্ষিত রাখার জনা ) নিপিবদ করছে? (অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অন্য কোন পছায় জেনে নেয়, যদকেন পয়গম-রের মুখাপেকী নয়। বলা বাহলা উভয় বিষয় নেই। এমতাবছায় নবুয়ত অধীকার করা বিস্ময়কর ব্যাপার। অতঃপর রস্লুলাহ্কে সাক্ষনা দেওয়া হয়েছে। য্খন জানা গেল যে, তারা কাষ্ণির, আয়াবের যোগ্য এবং চিলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সময় দেওয়া হচ্ছে। প্রতিশূচত সুময়ে অবশ্যই আয়াব হবে, তখন) আপনি আপনার পালনক্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং (বিষয় মনে) মাছওয়ালা (ইউনুস পরগছর)-এর মত হবেন না [যে আ্বাব নাযিল না হওয়ার কারণে বিষয় মনে কোথাও চলে গিয়েছিল। একাধিক জায়গায় এই ঘটনা আংশিকভাবে বৃণিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ইউনুস (আ)-এর সাথে তুলনায় বিষয়বস্ত শেষ হয়েছে। এখন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছেঃ সেই সময়টি সমরণীয় ] যখন ইউনুস (আ) দুঃখাকুল মনে দোয়া করেছিল। [এই দুঃখ ছিল একাধিক দুঃখের সমন্টি-এক. সম্প্রদায়ের ঈমান না আনার, দুই. আয়াব টলে যাওয়ার, তিন. আলাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে স্থানান্তরে গমন করার, এবং চার্ট মাছের

গেটে: আবদ্ধ হওয়ার। দোয়া ছিল এই ‡

لَا اللهُ إِلَّا أَنْتُ سِيْعًا نُكُ ا نَي

# 

করা। সে মতে আলাহ্র অনুহাহে ইউনুস (আ) মাছের পেট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এ সন্দৰ্ভে বলা হয়েছে:) যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সৈ (যে প্লাভরে খাছের পেটে নিক্ষিণ্ড হয়েছিল, সেই ) জনশূন্য প্লাভরে নিন্দিত অবস্থায় নিক্ষিণ্ড হত। (সামাল দেওয়ার অর্থ তওবা কবুল করা এবং নিশিত অবস্থার অর্থ তার ইজতিহাদী ভুলের কারণে জালাহ্র পক্ষ থেকে সে নিশিত হয়েছিল। এই আয়াত এবং সূরা সাক্ষাতের জারাতের সানুষ্ম এই যে, তওবা কবুল না হলে মাছের পেট থেকে মুক্তি সম্ভবপর ছিল না। মদি তওৰা ক্রত এবং আল্লাহ্ তা'আলা কবুল না ক্রতেন, তবে তওৰার পার্থিব বরক্তবরূপ মাছের পেট থেকে মুজি তো হয়ে মেত, কিন্ত প্লান্তরে যে ভাবে পূর্বে নি**ক্ষি**ত स्माहित, मुक्तित भत्र अष्ठार निकिन्ठ रुठ बरेश हा निमिष्ठ वर्षात्र रुठ। किंड अधन নিশিত অবস্থায় নিক্ষিণত হয়নি। কারণ তওবা কবুলের পর ভুলের কারণৈ নিশা করা মুষ্ট না )। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে (আরও বেশি) মনোনীত করলেন এবং তাকৈ ( অধিক ) সৎ কর্মাদের জ্বরজুতি করে নিমেন। [ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, ইছতিহাদ অনুষায়ী কাজ করার কারণে ইউনুসের ক্ষতি হয়েছে এবং আলাহ্র উপর ভরসা করার কারণে উপকার হয়েছে। অতএব, আ্যাবের ব্যাপারে আপনিও নিজের মহানুষারে তাড়াছড়া করবেন না, করং আলাহ্র উপর ভরসা করুন। এর পরিণাম আছ হবে। কাফিররা রস্লুছাহ (সা)-কে পাগল বলত। সূরার অকতে এক ভরিতে তা খঙন করা হয়েছে। এখন ভিন্ন ভারতে তা খঙন করা হচ্ছে। কাফিররা যখন কোর-আন্তানে, তখুন (শুরুতার জাতিশয়ে ) এমন মনে হয় মেন জাপনাকে জাছাড় পিয়ে ফেলে দেৰে (এটা একটা বিশেষ ৰাক্ণছতি, ষেমন বলা হয় : অমুক ব্যক্তি এমন দুল্টিতে দেখে যেন থেরে হেলবে। রাহল সাংখানীতে আছে ঃ ু এ يكاد يصد على او يكا د

দেখে এবং (শরুতাবশত তার সন্দর্কে) তারা রক্তর সে তো একজন পাগল (নাউযুবিরাহ্) অথচ এই কোরজান তো (যা আপনি পাঠ করেন) বিষক্তগতের জনা উপদেশ বৈ নয়। (পাগল বাজি এমন বাাপক উপদেশের কথাবার্তা বলতে পারে না। এতে তাদের দোষারো-পের জ্ওয়াব হয়ে পেছে। শরুতাবশত বলে এ কথার্চি যুক্ত হওয়ার কারণেও প্রমাণিত হয় যে, তাদের দোষারোপের ভিত্তি দুর্বল। কেননা, শরুতার আতিশযো যে কথা বলা হয়, তা চাজেপ্রোগা নয়)।

## আনুবঢ়িক ভাতৰা বিষয়

সূরা মূলকে স্ট জগতের চাজুষ অভিভতা থেকে আলাহ্ তা'আলার অভিজ, তওহীদ, জান ও শভির প্রমাণাদি বিরত হয়েছে। সূরা কলমে রস্লুলাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা

\* 1

्रो एक्ट

জানাত্ থেরিত পূর্ণ বৃদ্ধিয়ান, পূর্ণ জানী ও সর্বপ্তলে গুণালিত মুস্তাকে (নাউপুবিয়াত্) উদ্দান ও পানল বনত। এর কারণ হয় এই ছিল যে,ফেরেক্ডার মাধ্যমে জবজীর ওইনর সময় তার প্রতিক্রিয়া রস্নুলাত্ (সা)-র পবিল্ল জাল ফুটে উঠত। এরপর উনি ওইন কার তার প্রতিক্রিয়া রস্নুলাত্ (সা)-র পবিল্ল জাল ফুটে উঠত। এরপর উনি ওইন ওই কারও জালও জালুভির উর্ফে ছিল। ভাই তারা একে পাণলামি আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যামান ধর্মীর বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাধনার যোগ্য আলাত্ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব হুছত্তে নিমিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেওলো যে জান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্রতি করতে জক্রম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রস্নুলাত্ (সা)-এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আখ্যরকার খাহ্যিক সাজ-সর্ব্বাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মুকাবিলার দাঁড়িয়ে মান। বাহ্য দেশীদের দৃত্তিতে এই উদ্দেশ্যে সাফলা লাভ করার কোন সন্ভাবনা ছিল না। তাই প্ররোগ দাবী নিয়ে দেখায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবিশ্বার কারণ ছাড়াই কাঞ্চিররা রস্নুলুলাত্ (সা)-কে পাণল বলত। সুরার প্রথম আয়াত-সমূহে তাদের এই লাভ খারণা শগ্য সহকারে খন্তন করা হয়েছে।

न्त अक्सार وما يعطرون ما آنت بنعبة ريك بيجنون

একটি খণ্ড বর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সুরার প্লারণ্ড এ ধরনের খণ্ড বর্ণ বাবহাত হয়েছে। আলাহ্ ও রসূল বাতীত এগুলোর অর্থ কারও জানা নেই। এ সম্পর্কে তথা অনুসন্ধান করতে উম্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

ক্রজের অর্থ এবং কর্লমের ফ্রম্বীরতঃ এখানে ক্রমের অর্থ সাধারণ ক্রমও হতে পারে। এতে ভাগ্যজিপির ক্রম এবং ক্রেরেশতা ও মানবের লেখার ক্রম দাখিল আছে। এখানে বিশেষত ভাগ্যজিপির ক্রমও বোঝানো যেতে পারে। হয়রত ইবনে আব্দাস (রা)-এর উজি তাই। এই বিশেষ ক্রম সম্পর্কে হয়রত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়া-রেতে রস্লুলাত্ (সা) বালনঃ সর্বপ্রথম আলাত্ তা'আলা ক্রম হৃত্তি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। ক্রম আরম করলঃ কি লিখব? তখন আলাত্র তক্ষীর নির্ণিবিদ করতে আবদ্ধা হল। ক্রম আরম করলঃ কি লিখব? তখন আলাত্র তক্ষীর নির্ণিবিদ করতে আবদ্ধা হয়রত আবদ্ধাত্র ইবনে ওমর (রা)-এর রেও-রায়েতে রস্লুলাত্ (সা) বালনঃ আলাত্ত তা'আলা সমগ্র স্তিটর তক্ষীর আকাশ ও পৃথিবী ইতিইর প্রথম হালার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিরেন।

হয়রত কাতাদাহ (র) বলেন । কলম আলাহ প্রদৃত একটি বড় নিয়ামত। কেউ কেউ বলেহন । আলাহ তা আলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সুন্টি করেহেন। এই কল্পম সমগ্র স্বত্ট জগৎ ও স্টিটর তকদীর জিগিবছ করেছে। এরগর বিতীর কলম স্থিটি করেহেন। এই কলম দারা স্থিমীর অধিবাসীরা জেখে এবং লেখরে। স্থা ইকরার ক্রিমাণ্ডিবীর অধিবাসীরা জেখে এবং লেখরে। স্থা ইকরার ক্রিমাণ্ডিবীর অধিবাসীরা জেখে এবং লেখের। স্থা ইকরার ক্রিমাণ্ডিবীর জিলিখালা স্থামির ক্রিমাণ্ডিবীর জিলিখালা স্থামির লিখিবালা স্থামির জিলিখালা স্থামির ক্রিমাণ্ডিবীর জিলিখালা স্থামির জিলিখালা স্থামির ক্রিমাণ্ডিবীর জিলিখালা স্থামির জিলিখালা স্থামির জিলিখালা স্থামির জিলিখালা স্থামির ক্রিমাণ্ডিবীর জিলিখালা স্থামির স্থামির জিলিখালা স্থামির স্

আরাতে কলম বলে বলি সর্বপ্রথম সূচিট তকলীরের কলম উদ্দেশ্য হয়, তবে এর সাহায় ও তেওঁছ বর্ণনাসালেক নয়। কালেই এর শগধ করা উপসুক্ত হলেছে। গক্তানের কলম ও মানুষের কলমহত সাধারণ কলন উদ্দেশ্য হয়, তবে এর শগধ করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে বড় বড় কাল কলমের মাধ্যকেই সম্পদ্ধ হয়। দেশ বিজ্ঞার তরবারির চাইতে কলম যে অধিক কার্যকর হাতিরার, এ কৃষ্ণ সর্বজনবিদিত। আৰু হাতেম বড়ী (র) এই বিষয়বর্ত্ত দুটি কবিতার বাড়া করেছেন ঃ

اذا اقسم الابطال يسوما يسهفهم وعدود ما يكسب المجدو الكرم كشى تسلم الكتاب عنزا ورفعة عدى الدهوان الله اقسم بالقلم

অর্থাৎ যদি বীর পুরুষরা কোনদিন তাদের ত্রবারির শপথ করে এবং একে স্থান ও গৌরবের কারণ মনে করে, তবে লেখকদের কলম ও তাদের স্থান ও প্রেছছ চিরতরে র্জি করার জন্য মথেষ্ট। কেননা, বরং জালাত্ তাজালা কলমের শপ্থ করেছেন।

जांत्रकथा, खात्राए क्लम अवः क्लम बात्रा या किन्नू ज्ञाबा एतं, छान्न नंगयं करतं खान्नाएं छा खोता काक्षित्रमंत्र माबास्त्राभ थक्षम करतं बालाइम : ﴿ كُنْ الْمُعَا لِهُمَا الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُ

অর্থাৎ আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কুপায় কখনও পাগল নন।

এখানে بالمُونَةُ মোদ করে দাবীর দগকে দলীলও দেওয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কুপা থাকে, সে কিরাপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

আজিমগণ বলেনঃ কোরআন গাকে আলাহ্ তা আলা যে বন্ধর শগধ করেন, তা শপথের বিষয়বন্ধর পক্ষে সাক্ষা-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَعْلَمُ مُوْمُوْمُ বলে বিষ-ইতিহাসের যা কিছু লেখা হয়েছে এবং লেখা হছে, তাকে সাক্ষা-প্রমাণ্রাপে উপুছিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্ব-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরাপ ব্যক্তি তো অপরের ভান-বুদ্ধির সংকারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোজ বিষয়বন্ধর সমর্থনে বলা হয়েছেঃ

्र प्रभाव स्वापनात स्वतः सल्य शुतकात् सत्तादः।

উল্লেশ্য এই বে, আগনার বে কাজকে তাল্ল:লাগ্লাবি-বলহে, সেটা আলাক্ তা'আলার সর্বা-ধিক প্রিয় কাজ। এর জন্য আগনাকে পুরক্ত করা হবে। পুরকারও এমন, বা কথনও নিঃশেষ হবে না—চির্তন। জিভাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্য পুরস্কৃত করা **হয় কি.ঃ অভঃপর আরেকটি বাক্য ছারা এই রিষ্য়বন্তর আরও সমর্থন করা হয়েছে ঃ** 

চিন্তা-ভাষনা করার নির্দেশ প্রদান: করা ইয়েছে। : বনা হয়েছে ঃ ভানপাপীরা, ভোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগন ও উম্মান, ভালের চরিত্র ও কর্ম কি এরাণ হয়ে থাকে?

স্বাস্থ্যায় (সা)-র মহৎ চরিত্র ঃ হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আলাহ্ তা'আলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেকা অধিক প্লিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রা) ব্<u>লেন ঃ স্বরং কোরআন রসুলে ক্রীম</u> (সা)-এর মহৎ চরিত্র অর্থাৎ কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দের, তিনি সেসবের বাভব ন্মুনা। হযরত আলী (রা) বরেন্ত্র মহৎ চরিত্র বলেকোরআনের শিস্টাচার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উড়ির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (মা)-এর সভার আন্নাত্ তা'আলা যাবতীর উভম চরিত্ত পূর্ণ মালায় সন্নিবেশিত क्का मित्राहितात । जिनि निरामहे बराजन : وما لا فيلا ق अ क्या पित्राहितात । আমি উউম চরিব্রকে পূর্ণতা দান করার জনাই জেরিত হরেছি।—( আৰু হাইরান )

হষরত আন্ত্র (রা) বলেন ঃ আমি সুদীর্ঘ দশ বছরকাল রস্লুলাহ্ (সা)-র খিদমত করেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি যেসব কাজ করেছি, সে সম্পর্কে তিনি ক্ষনও বলেন নি যে, কাজাট এভাবে কেন করলে, অমুক কাজাট করলে না কেন? অথচ দশ বছর সময়ের মধ্যে অনেক কাজ তীর ক্লচি বিক্লম্বও হরে থাকবে ৷—( বুধারী, মুসলিয় )

হযরত আনাস (রা) আরও বলেন ঃ তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা কি বল্লব, মদীনার কোন্ বাঁদীও তাঁর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।—( বুখারী )

হুবরত আরেশা (রা) বলেম ঃ রস্লুলার্ (আ)-ক্ষনও স্বহান্ত কাউকে প্রহার করেন নি। তবে জিহাদের ম্য়দানে কাফিরদেরকে আঘাত করা ও হত্যা করা প্রমাণিত আছে। এছাড়া তিনি কোন খাঁদিমকে অথবা খ্রীকে প্রহার করেন নি। তাদের মধ্যে কারও কোন ভুলভাঙি হলে তিনি প্রতিলোধ গ্রহণ করেন নি। তবে কেউ আল্লাহর আদেশ লংঘন করলে তাকে শরীয়তসম্মত শার্ষি দিয়েছেন।—( মুসলিম)

হ্যরত জাবের (রা) বলেনঃ রস্লুলাহ্ (সা) কোন সওয়ালের জওয়াবে কখনও

'না' বলেন নি। — ( বুখারী, মুসলিম ) হয়নত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রস্লুলাহ (সা) অলীলভাষী ছিলেন্না এবং জ্লীলভার ধারে-কাছেও ষেতেনু না। তিনি বাজারে হটুগোল ক্রতেন না এবং মদ্ ব্যবহারের জওয়াবে মন্দ ব্যক্তির করেন্ত্রন না, বরং ক্ষয়া ও রার্জনা করে দিতেন। ুম্বরত ভারুদার্গদা (রা) বলেন ঃ রসূলে করীম (সা)-এর উজি এই যে, আমনের দাঁড়ি-পালায় উভম চরিল্লের সমান

रकाम आकारतः अक्रम श्रद्धानाः । जाजाव् जाजाना शामिशानाज्ञकातीः मण्डानी वाज्यिक श्रद्धान ना ।

হবরত আরেশার বাঁচনিক রেওরারেতে রস্লুলাই (সা) বলেন ঃ মুসলমান তার সচ্চরিত্রতার ওপ ঘারাই সেই ব্যক্তির মতবা লাভ করে, যে সারা রাভ ইবাদতে ভাগ্রভ থাকে এবং সারাদিন রোবা রাখে।—( আবু দাউদ )

হযরত মা'আয (রা) বলেন ঃ ( আমাকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করার বলর ) ঘোড়ার জিনের সাথে সংলগ্ধ লোহার আংটিতে বখন আমি এক পা সাখলাক তলন রসূলুলাহ (সা) আমাকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ

्रे الناس الناس

এসব রেওরারেত ত্রুসীরে মাবহারী থেকে উদ্ভূত করা হল।

কাফিররাও দেখে নেবে যে, কে বিকারপ্রতা। তা শিক্ষা অর্থ ও ছলে বিকারপ্রতাল পাসল। পূর্ববর্তী আয়াভসমূহে রস্কুলাহ্ (সা)-র প্রতি পাসল বলে দোষারোগকারীদের উজি প্রমাণাদি ভারা গতন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যভাণী করা হয়েছে বে, অপুর ভবিষ্যতেই এ তথ্য কাঁস হয়ে যাবে বে, রস্কুলাহ্ (সা) পাসল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাসল বলত, তারাই পাসল ছিল। সেমতে অল্পিনের মধ্যেই বিষয়টি বাজন সভা হয়ে বিষ্বাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাসল আভ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রস্কুলে করীম (সা)-এর অনুসরপ ও মহক্ষতকে সৌভাস্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তথকীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভালা দুনিরাতেও লাল্ছিত ও অপ্যানিত হয়ে যায়।

व्यापति विशा-

রোপকারীদের কথা মান্বেন না। তারা তো চার যে, আপনি প্রচারকারে কিছুটা ন্যনীর হলে এবং শিরক ও প্রতিমাপূজার তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও ন্যনীর হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিলুপ, দোষারোপ ও নির্যাতন ত্যাস করবে। — (কুরভুবী)

মাস'জালা ঃ এই আয়াত থেকে জানা সেল যে, 'আমরা তোমাদেরকে কিছু বলব না, তোমরাও আমাদেরকে কিছু বলো না'—কাফির ও পাপাচারীদের সাথে এই মর্মে কোন চুক্তিকরা দীনের ব্যাপারে শৈথিলোর নামান্তর ও হারাম।—( মাযহারী) অর্থাৎ বেসতিক না হলে এরাস চুক্তি না-জারেয়।

وَلَا لَعْمَ عَلَا عَلَا فِي مَهِينِ عَبّا رِمُشَّاءَ بِنَبِهُمْ مَنَّاعِ لَلْتَعَيْرِ مَعْتُدَ الْهُمْ

শপথ করে, লাপ্টিভ, যে দোরারোপ করে, যে পশ্চাতে নিপা করে, যে একের কর্মা অপরের করে কাছে লাগার, যে সং কাজে বাধাদান করে, যে রীমালংঘন করে, যে অভাযিক পাপাচার করে, যে কঠোর যভাব এবং তদুপরি কুলাভ। 🕬 ) শব্দের অর্থ পিভূ-পরিচরহীন — জারজ। আরাতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ ব্যবিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

প্রথম আরাতে সাধারণ কাফিরদের আনুস্তা না করার এবং ধর্মের বাাগারে কোন-রাগ নম্নীয়তা অবলয়ন না করার বাাগক আদেশ ছিল। এই আরাতে বিশেষ করে দুল্টমটি কাফিস্থ ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুলভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফ্লিরিরে নেওয়ার ও তার আনুস্তা না করার বিশেষ আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর গরও করেক আরাতে

बरे वालिन्न यन हिंबा ७ व्यवधाना উत्तिब कर्तात शत वता शतह : منصية ملى

অর্থাৎ আমি কিয়াগতের দিন তার নাসিকা দাগিরে দেব। ফলে পূর্ববর্তী সকলেকর সামনে তার লাক্ষনা কুটে উঠবে। কুট কুলার বিরেমভাবে হাতী অথবা শূকরের উড়ের অর্থে ব্যবহাত হয়। কিন্তু এলানে ওলীদের নাসিকাকে খুণা প্রকালার্থে

हैं हैं। र् किर्वे पे केर्प केर्प के पे के पे किए हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि हैं कि विश्व के स्वासनीत करान

পরীক্ষার ক্রেনেছি; বেম্ম উদ্যানের মালিকদেরকে পরীক্ষার ক্রেনেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রসূলুলাত্ (সা)-র প্রতি মরাবাসী-ক্রাফিরদের দোমারোগের জঞ্জাব ছিল। আলোচা
আয়াতলগৃহে আলাত্ তা'আলা বিগত সুপের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মুরারাসীদেরকে
সর্ভর্ক ক্রেন্তেন। মরাবাসীদেরকে পরীক্ষার ক্রেলার অর্থ এরুপ হতে পায়ে হব, র্থিতের
ক্রেন্তিনিকে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আলাহ্ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতরাজি দারা ভূষিত
ক্রেন্তিরেন, তারা কৃতরভা করেছিল। ক্রেন্ত তাদের উপর আমান পভিত হয়েটির এবং
ক্রিনের নেওরা হয়েছির; তেমনি আলাত্ তাল্রের অলাম্ব (মা)-কে তাদের মধ্যেই
পরলা করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নিয়ামত তো এই যে, রস্লুলাভ্ (মা)-কে তাদের মধ্যেই
পরলা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বালিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে
সাক্ষ্যালীল করেছেন। এসব নিয়ামত মন্থাবারীদের জন্য পরীক্ষালরাপ। আলাহ্ দেখতে চান
ক্রেন্তির নিয়ামতের কৃত্রভা রক্ষাল ক্রেন্ত করা পরীক্ষালরাপ। আলাহ্ দেখতে চান
ক্রেন্তির বিনামতের কৃত্রভা রক্ষাল ক্রেন্ত করা পরীক্ষালরাপ। আলাহ্ দেখতে চান
ক্রিনা থেকে তালির নিজন প্রকা ও অবাধ্যভার অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের
ক্রেন্তিনা হিন্তিও এই তব্যসীক্র সিক্তিন বিশ্বত অন্তেনক ভ্রম্বারাভিলাকে মন্ত্রার আলাভভলোকে

মদীনার অবতীর্ণ মনে করেন এবং আয়াতে বণিত পরীক্ষার অর্থ করেন দুভিক্ষের আযাব, যা রসূলুলাহ (সা)-র বদ-দোয়ার ফলে মন্ধাবাসীর উপর আপতিত হয়েছিল। এই দুভিক্ষের সময় তারা ক্ষুধার ভাতৃনায় মৃত জন্ত ও বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করতে রাধ্য হয়েছিল। এটা হিচ্ছরতের পরবর্তী ঘটনা।

উদানের মারিকদের কাহিনী: হযরত ইবনে আক্ষাস প্রমুখের ভাষা অনুযায়ী এই উদান ইয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত যায়েদ ইবনে মুবায়র-এর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দুরে এই উদান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল—( ইবনে কাসীর) উদানের মারিকরা ছিল আহলে-কিতাব। ইসা (আ)-র আকাশে উল্লিভ হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে।—( কুরতুবী )

আলোচা আরাতে তাদেরকে 'আসহাবুল-জারাত' তথা উদ্যানওয়ালা নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বন্ত থেকে জানা যার যে, তাদের মানিকানাধীন কেবল উদ্যানই ছিল না, চাষাবাদের ক্ষেত্ত ছিল। তবে উদ্যানের প্রসিদ্ধির কারণে উদ্যানওয়ালা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোহাভ্মদ ইবনে মারওয়ানের বাচনিক হয়রত আবদুলাহ্ ইবনে আকাস থেকে বণিত এই ঘটনা নিভনরাপ ঃ

ইয়ামনের 'সানআ' থেকে ছয় মাইল দূরে ছয়ওয়ান নামক একটি উদ্যান ছিল। একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ক্সল্ক কাটার সময় কিছু ফসল ফকার মিসকীনদের জনা রেখে দিছেন। তারা দেখান থেকে খাদ্যাশস্য আচ্বরপ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনিভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূষির মধ্যে থেকে কে, সেপ্তলাও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুবায়ী উদ্যানের রক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নিচে পড়ে যেত, সেওলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্য রেখে দিতেন। এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিম পুর উদ্যান ও ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করলঃ আমাদের গরিবার-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফর্সলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়ারিকাল বিশ্বল পরিমাণে খাদ্যালস্য ও ফল মিসকীনদের জন্য রেখে দিত। অতএব আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বল্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী বরং কোরআনের ভাষার কর্তব্য এই প্রথা বল্ধ করে দেওয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী বরং কোরআনের ভাষার নিক্রাপ ঃ

अनार लाता नताना

শগৰাক্ষকে বল্লল গ্ৰান্ত আমরা। সকাল-স্কালই হেন্তে ক্ষেত্র কসল কেটে ভূলানৰ, বাতে ককীর-মিসকীনরা টেরা না পাল এবং পেছল-প্রেছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আহা ছিল যে, 'ইনশাআলাহ্' বলরিও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় 'ইনশআলাহ্ আগামীকাল এ কাজ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ করব' বলা সুন্নত। তারা এই সুন্নতের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ করবং করবিন করবং এর এর এর অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশুস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দেব না।—(মাযহারী)

এই ক্ষেতে ও উদ্যানে এক বিগদ হানা দিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, একটি আয় এসে সমন্ত তৈরী কসলকে স্থালিয়ে তম্ম করে দিল।

এই আয়ার রাজিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা স্বাই নিপ্রাময়।

কৃতিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেওয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে য়য়য়, অয়ি এসে ক্ষেতকে সেইরাপ করে দিল। مرائح والماء -এর অর্থ কালো রায়িও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রায়ির নায় কালো ভঙ্গ হয়ে পেল। —(মায়হারী)

অর্থাৎ তারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ভোকে বলতে

লাগল ঃ বদি ফসল কাটতে চাও, তবে সকাল সকালই ক্ষেতে চল। وهم يَنْفُ فَنُونَ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

न्यस्त वर्ष निष्यं कर्ता ७ ताजा, عرد و غَدُ و ا عَلَى حَوْد قَا د و يَكُو ا عَلَى حَوْد قَا د و يَكُو و الْحَد र्जाजा प्रभाता। উष्यन्त अदे स्त. जाता क्रकीत-सिजकौतक किছू ना निर्क जक्रम, अताज धात्रणा निर्देश तक्ष्माना क्रमा। अनि कान क्रकीत अराज बाह्म, ज्या जाक क्रिक्स प्रस्ति।

क्षत अहवाइरल लिए किए वानान ألمَّا رَا وَهَا تَالُوا إِنَّا لَمَا لَّوْنَ

ছিল, অর্থাৎ পিতার নাায় সৎকর্মপরায়ণ এবং আলাহ্র পথে বার করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলনঃ আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি বে, আলাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করনা কেন? অর্থাৎ তোমরা মনে কর বে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিরে দিলে আলাহ্ তা'আলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দেবেন না, অথচ আলাহ্ তা'আলা এ বিষর পবিত্র। বারা তার পথে বার করে, ভিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিরে দেন।—(মাহহারী)

ত্রি এই ব্যক্তির কথা কেউ না ত্রনার এই ব্যক্তির কথা কেউ না ত্রনার এই ব্যক্তির কথা কেউ না ত্রনার এবং তারা নিজেরাই জালিম। কারণ, তারা ক্ষকীর-মিসকীনের আংশও হজম করতে চেরেছিল।

এই মধ্যপদ্ধী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুল্টদের সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সম্মত হয়ে গিয়ে-ছিল। তাই তার দলাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপ কাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সেও তাদের অনুরাপ। তার উচিত নিজেকে গাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

করার পরও একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল যে, তুই-ই প্রথমে ভাত পথ দেখিয়েছিলি, কদরেন এই আমাব এসেছে। অথচ তাদের কেউ একা অপরাধী ছিল না; বরং সবাই অথবা অধিকাংশ অপরাধে শরীক ছিল।

আজকান এই বিপদটি ব্যাপকাকারে দেখা বায়। অনেকগুলো দলের সমণ্টিগত কর্মের ফলে কোন ব্যর্থতা অথবা বিপদ আসলে একে অপর্কে দোষী করে সময় নণ্ট করাও একটি বিপদ হয়ে দেখা দেয়। ज्यर्थार त्रधाम अतक जनताक एगावी जावाक

করার পর বাধন তারা চিন্তা করল, তখন স্বাই এক বাক্যে স্থীকার করল যে, আমরা স্বাই অবাধ্য ও পোনায্গার। তাদের এই অনুভণ্ড বীকারোজি তওবার ছলাভিষিক্ত ছিল। এ কারণেই তারা আশাবাদী হতে পেরেছিল বে, আলায্ ভাগোলা তাদেরকে আরও উত্তম উদ্যান দান করবেন।

ইমাম বগভীর রেওরারেতে হ্য়রত আবদুরাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি খবর গেরেছি বে, তাদের খাঁটি তওবার বদৌলতে আরাহ্ তা'আলা তাদেরকে আরও উত্তম বাসান দান করেছিলেন। সেই বাগানের এক-একটি আঙুর-গুল্ছ এক খচারের বোঝা হরে বেত।——( মারহারী )

प्रकावाजीत्मत उनत पुरिकतानी आयात्त जरिक उपर

উদ্যান মালিকদের ক্ষেত ছলে যাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনার পর সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হরেছে যে, যখন আল্লাহ্র আহাব আসে, তখন এমনিভাবেই আসে। দুনিয়ার এই আহাব আসার পরও তাদের পরকালের আহাব দূর হয়ে হায় না; বরং পরকালের আহাব ভিন্ন এবং তদপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে।

পরবর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে সৎ আয়াহ্তীরুদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরে ময়ার মুশরিকদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা দাবী করত বে, প্রথমত কিয়ামত হবে না এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের কাহিনী উপক্থা ছাড়া আর কিছু নয়। বিতীয়ত যদি এরূপ হয়েও যায়, তবে সেখানেও আমরা দুনিয়ার নায় নিয়মত ও অগাধ ধন-সম্পদ প্রাশ্ত হব। কয়েক আয়াতে এই দাবীর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আয়াহ্ তা আলা সহ ও অপরাধীদেরকে সমান কয়ে দেবেন—এ কেমন উভট ও অভিনব সিয়াছ। এর পক্ষে না আছে কোন প্রমাণ, না আছে ঐশী কিতাব থেকে কোন সায়ায় এবং না আছে আয়াহ্র পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা। এমতাবছায় কেমন কয়ে এরূপ দাবী করা হয় ?

কিরানতের একটি যুক্তি: আলোচ্য আরাতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, হিসাব-নিকাশ হওয়া এবং সৎ-অসতের প্রতিদান ও শান্তি হওয়া যুক্তিগতভাবে অবশ্যভাবী। কেননা, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে সাধানরণত যারা পাপাচারী, কুক্মী, চোর-ভাকাত, তারাই সুখে থাকে এবং মজা বুটে। একজন চোর ও ডাকাত মাঝে মাঝে এক রাছিতে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন ভচ্চ ও সাধু ব্যক্তি সারা জীবনেও উপার্জন করতে পারে না। তদুপরি সে আলাহ্ ও পরকালের ভয় কাকে বলে, জানে না এবং কোন লক্ষা-শরমের বাধাও মানে না; যেভাবে ইচ্ছা মনের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে যায়। পক্ষাভরে সং ও ভচ্চ ব্যক্তি প্রথমত আলাহ্কে ভয় করে, যদি তাও না থাকে, তবে সামাজিক লক্ষা ও শরমের চাপে দমিত

হয়ে থাকে। সারকথা এই যে, দুনিয়ার কারখানায় দুক্ষমী ও বদমায়েশেরা সফল এবং সং ও ভন্ন ব্যক্তি ব্যর্থ মনোরথ দৃশ্টিগোচর হয়। এখন সামনেও যদি এমন সময় না আসে যাতে সং ব্যক্তি উত্তম পুরক্ষার পায় এবং অসাধু ব্যক্তি শান্তি লাভ করে, তবে প্রথমত কোন মন্দকে মন্দ এবং গোনাহ্কে গোনাহ্ বলা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ এতে একজন মানুষকে অহেতুক তার কামনা থেকে বিরত রাখা হয়, দিতীয়ত ন্যায় ও সুবিচারের কোন অর্থ থাকে না। যারা আদ্বাহ্র অন্তিছে বিশ্বাসী, তারা এই প্রবের কি জওয়াব দেবে য়ে, আদ্বাহর ইনসাফ কোথায় গেল ?

দুনিয়াতে প্রায়ই অপরাধী ধরা পড়ে, লাঞ্চিত হয় এবং সাজা ভোগ করে। এতে করে সহ লোকের স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতেই কুটে উঠে। রাজ্রীয় আইন-কান্নের মাধ্যমে ন্যায় ও সুবি-চার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কিয়ামতের প্রয়োজন কি? উপরোজ বজুরো এ ধরনের প্রস্ন তোলা অবান্তর। কেননা, প্রথমত সর্বর ও সর্বাবস্থায় রাজ্রের দেখা গুনা সন্তবপর নয়। ষেখানে অপরাধী ধরা পড়ে, সেখানেও আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সর্বর সংগৃহীত হয় না। ফলে অনেক ক্রেরেই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি পাওয়া গেলেও ঘূম, সুপারিশ ও চাপ স্টির অনেক চার দরজা দিয়ে অপরাধী নাগালের বাইরে চলে য়ায়। বর্তমান মুগে প্রচলিত আইন-আদালতের অপরাধ ও শান্তি পরীকা করলে দেখা যাবে যে, এ ব্রুগে কেবল সেসব বেওকুফ, নির্বোধ ও অসহায় ব্যক্তি শান্তি পায়, যারা চালাকী করে কোন চার দরজা বের করতে পারে না এবং যার কাছে ঘূমের টাকা নেই বা কোন বড় লোক সুপারিশকারী নেই অথবা যে নির্বু দ্বিতার কারণে এঙ্লোকে ব্যবহার করতে পারে না। এ ছাড়া সব অপরাধীই স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে বিচরণ করে।

কোরআন পাকের وَالْمُعْتَالُ الْمُشْلِيهُنَ كَالْمُجُرِ مِهْنَ বাক্যটি এই সত্য ফুটিয়ে

ভূলেছে ছে, খুজিগতভাবে এরকে সময় আসা জরুরী মেখানে সবার হিসাব-নিকাশ হবে, মেখানে অপরাধীদের জন্য কোন চোর-দর্মজা থাকবে না, মেখানে ইনসাফই ইনসাফ হবে এবং সৎ ও অসতের পার্থক্য দিখালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে। এটা না হলে দুনিয়াতে কোন মন্দ কাজ মন্দ নয়, কোন অপরাধ অপরাধ নয় এবং আল্লাহ্র ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কোন অর্থ থাকে না।

ষখন প্রমাণিত হল যে, কিয়ামতের জাগমন ও ক্রিয়া কর্মের প্রতিদান ও শাঁক্টি নিশ্চিত, তখন জতঃপর কিয়ামতের কিছু ভয়াবহ অবস্থা ও অপরাধীদের শান্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কিয়ামতের দিন ত আছি আহাৎ গোছা উন্মোচিত করার কথা বণিত হয়েছে। এর বর্মাপ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

سُونَا الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ الْعَدِيثِ

অবিশ্বাস করে, আগনি তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। এরপর দেখুন আমি কি করি। এখানে 'ছেড়ে দিন' কথাটি একটি বাক পদ্ধতির অনুসরণে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য আলাহ্র

উপর ভরসা করা। এর সারমর্ম এই যে, কাফিরদের পক্ষ-থেকে বারবার এই দাবীও পেশ করা হত, যদি আমরা বাস্তবিকই আলাহ্স কাছে অপরাধী হয়ে থাকি এবং আলাহ্ আমা-দেরকে আযাব দিতে সক্ষম হন, তবে এই মুহূর্তেই আমাদেরকে আযাব দেন না কেন? তাদের এসৰ বেলনাদায়ক দাবীর কারণে কখনও কখনও বয়ং রস্লুলাহ (সা)-র মনেও এই ধারণা স্পিট হয়ে থাকবে এবং সম্ভবত তিনি কোন সময় দোয়াও করে থাকবেন যে, এদের উপর এই মুহূর্তেই আষাব এসে গেলে অবশিচ্ট লোকদের সংশোধনের পথ হয়ত সুগম হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছেঃ আমার রহস্য আমিই ভাল ভানি। আমি তাদেরকে একটি সীমা পর্যন্ত সময় দ্বিই; তাৎক্ষশিক আযাব প্রেরণ করি না। এতে করে। তাদের পরীক্ষাও হয় এবং ঈমান আন্যর জন্য অবকাশও হয়। পরিশেষে। হযরত ইউমুস-(আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে রস্লুলাহ্ (সা)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইউনুস (আ) কাফিরদের দাবীতে অতিষ্ঠ হয়ে আমাবের দোয়া করেছিলেন। আযাবের আলামত সমিনেও এসে গিয়েছিল এবং ইউনুস (আ) আযাবের জায়গা থেকে অন্যন্ত সরেও গিয়ে-ছিলেন, কিন্তু এরপর সমগ্র সম্প্রদায় কাকুতি-মিনতি ও আন্তরিকতা সহকারে তওবা করে-ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ক্রমা করে আযাব স্বরিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর ইউনুস (আ) সম্প্রদায়ের কাছে মিখ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতিরেকে সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন না করার পথ বেছে নেন। এ কারণে আলাহ্ তা'আলা তাঁকে হঁশিয়ার করার জন্য সামুদ্রিক ভ্রমণে মাছের পেটে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটান। অতঃপর ইউনুস (আ) হঁশিয়ার হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আলাহ তা'আলা পুনরায় তাঁর প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহের দর্জা খুলে দেন। সূরা ইউনুস ও অন্যান্য সূরায় এই ঘটনা বণিত হয়েছে। এই ঘটনা সমরণ করিয়ে রসূলুলাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি কাফিরদের দাবীর কাছে নত হবেন না এবং তাদের প্রতি ক্রত আয়াব প্রেরণের আকা**ণ্ড্রা**ও করবেন না। আমার নিগূচ রহস্য এবং বিশ্ববাসীর যথার্থ উপযোগিতা আমিই সমাক জানি। আমার উপর ভরসা করুন।

صاحب حوت अधात रुषत्र (खा)-तक وَ لَا تَكُنْ كُمَا حِبِ الْحَوْتِ 'गाइ७आना' वना रुसह । किनना, जिनि किছूकान गाहित পেটে ছिलिन।

नकि يز لقون —و اَ نَ يَكَا دُ الَّذِينَ كَفُرُ وَا لَهَزُ لِقُو نَكَ بِا بَمَا رِهِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

উদ্দেশ্য এই যে, কাফিররা আপনাকে ক্রুদ্ধ ও তির্যক দৃশ্টিতে দেখে এবং আপনাকে ব্রন্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্র কালাম প্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলেঃ এ তো পাগল। وَمَا هُو الْأَوْ لُولُكُ لُكُونَ وَالْمُوْنَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ وَلِيْكُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ

কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি ? সূরার ওরুতে কাফিরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভরিতে তারই জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মন্ত্রায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্ত-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মন্ত্রার কাফিররা রসূলুরাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য সর্বপ্রমত্নে চেল্টা করত। তারা রসূলুরাহ (সা)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্য সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বপজি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেল্টা করল, কিন্তু আল্লাহ্ তা আলা দ্বীয় পরগম্বরের হিকামত করলেন। কলৈ তার কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং

ইয়েছে এবং

ক্ষিত্র কান কাতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং

ক্ষিত্র কান কাতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ সম্বিত্র হয়েছে। বলা বাহল্য, নযর লাগা একটি বান্তব সত্য। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর সর্ত্যাতা সম্বিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হষরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ নষর লাগা ব্যক্তির পায়ে ত হিঁ ে ি

and the same with the contract of the same of the contract of the contract

্ত ও জন্ম

থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁদিলে নষর লাগার অগুভ প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়।—( মাষহারী )

i de la la

્ક ફાજનાં હુલ

- A -

3.2

±70 €

### ्रहें स्थि । अद्भा सांक्का

ম্ভায় অবভীৰ্ণ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু

# بنسيراللوالزعمن الزيير

ٱلْعَاقَةُ فَ مَا الْعَاقَةُ فَ وَمَّا أَذُرُكُ مَا الْعَاقَةُ فَ كَنْ يَتُ ثُرُّ وَعَادُ بِالْقَارِعُةِ ۞ فَأَمَّا شُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ۞ وَالنَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيْجٍ صَرْصَرِ عَالِتَيَةٍ فَ مَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعُ لَيَالَ وَثُمْنِيَةً أيَّامِرْ حُنُومًا فَتَرَكَ الْقُومَ فِيهَا صَرْغَ ﴿ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْيِلُ عَاوِيَةٍ ۞ فَهُلَ تُزَّے لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَاءً فِزَعُونُ وَمَنْ قَبْلَا وَالْمُؤْتُولِكُ إِلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذُ قُ اِيرَةً ۞ إِنَّا لَتِنَا طَغَا الْمَا مُ كُلِّنُكُمْ فِي الْجَارِبَ فِي لِنَجْسُكُمَا لَكُمْ تَنْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُ وَاغِيهُ وَإِذَا نُوخَ فِي الصُّورِ نَفْخُهُ وَإِذَا لَتِ الْإِرْضُ وَالْحِيَالُ فَلُكُنَّنَا ذُكَّةً وَّاحِدُ قُنَّ فَيُومَ وْقَعَتِ الْوَاقِعَة ﴿ وَالْشُقَّتِ النَّكَا مِ فَهِي يَوْمَهِ إِ عَلَّ أَرْجَالِهَا وَايَخُولُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوَقَّهُمْ يُومِّينِ يَوْمَ بِهِ إِنَّ تُغْهَنُونَ لَا تَخْفُهُ مِثْنَامُ خَافِيَكُ ۚ وَفَامْنَا مَنَ أُوْتِي كُنْبَ ا بِيَيْنِهُ فَيَغُولُ هَا وَمُر اقْرُوا كِتٰبِيُّهُ ﴿ إِنَّى كُلَّنْتُ أَنِّي مُلِّق

دَارِنيَهُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْنَا بِمَا اسْلَفْتُهُ فِي لاَ يَامِ الْعَالِمَةِ @ وَأَمَّا مَنْ أُولِي كِتْبُهُ بِشِمَالِهِ فَ فَيَقُولُ لِلْيُتَّنِي لَهُ أَوْتَ كِتْبِيَهْ ٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۚ يُلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةُ ٥ مَّا ٱغْنَىٰ عَنِّيٰ مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّيٰ سُلُطْنِينَهُ ﴿ خُذُوْهُ فَعُلَّوْهُ ﴿ ثُمُ الْجَمِيْمُ صَلَّوْهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ هُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُصُّ عَلَاطَعَامِ الْسُكِيْنِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حِنْمُ فَ وَلَاطَعَامُ الْأَمِنْ غِسُلِينَ ﴿ لَأَيْأَكُلُهُ وَالَّالْخَاطِئُونَ أَفَكُ أَفْسِمُ بِمَا تُبْحِيرُونَ فَ وَمَا لَا تُبْعِبُ وَنَ ﴿ إِنَّهُ لَقُولَ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ﴿ وَمَا هُو بِعَوْلِ شَاعِرِ وَلِيْلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقُولِ كَاهِنٍ ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَعَاذِ نِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيٰلِ ﴿ كَاخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَهِيْنِ ﴿ ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَرِيْنَ وَفَيْكُمْ مِنْ اَحَلِي عَنْهُ خَوِيْنَ وَوَانَّهُ لتَلْ وَكُرُهُ لِلْمُتَّقِينَ وَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكُوبِينَ ٥ وَإِنَّهُ لَكُنُونًا عَلَمُ الْحَكْفِينِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُنَّ الْيُقِينِ ۞ فَتَرْبُحُ بأنيم رَبِّكَ الْعَظِيمُ فَ

### পর্য কর্ণামর ও অসীম সুয়াবান আরাহর নামে ওর

<sup>(</sup>১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) জাপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি । (৪) 'আদি ও সামুদ্ধ গোৱা মহাপ্রদায়কে মিখ্যা করছিল। (৫) জতঃপর সামুদ্ধ গোৱাক ধ্বংস করা হয়েছিল এক এলার্ড্রাইকের বিপর্যয় ধারা

(৬) এবং আদ গোরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড বঞ্জাবায়ু ছারা, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রান্তি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আগনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা জসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূগাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) জাসিন তাদের কোন জন্তিত্ব দেখতে পান কি? (১) ফিরাউন, তার পূর্ববতীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা ওরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে জমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলভ নৌষানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) বাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্য সমৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ প্রহণের উপ-বোদী রূপে গ্রহণ করে। (১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেওরা হবে—একটি মাত্র ফুৎ-কার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উল্লোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, (১৫) সেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিণ্ড হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উধের্ব বহন করবে। (১৮) সেই দিন তোমাদেরকে উপ-স্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর বার আমল-নামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে ঃ নাও তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন স্বাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জালাতে। (২৩) তার ফলসমূহ জ্বনমিভ থাকবে। (২৪) বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর ভূপিত সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়! আসার যদি আন্সার আসলনামা দেওয়া না হতো। (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসা≅! (২৭) হায়, আষার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) **আমার ধনসম্পদ আ**ষার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে দেল। (৩০) ফেরেশতা-দেরকে বলা হবে ঃ ধর একে, গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহা-লামে। (৩২) অতঃপর তাকে শুখুলিত কর সতর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চর সে মহান ভারাহতে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে ভাহার্ব দিতে **উৎসাহিত করত না। (৩৫) জতএব জাজকের দিন এখানে তার কোন সুহাদ নেই** চ (৬৬) শ্রেবং কোন খারা নেই ক্ষত-মিঃসৃত পুজ খাতীতা (৩৭) গোনার্গার রাজীতা ক্ষেট**্রেটা ভাবে মা। (৩৮)**ংতাশ্বরা যা দেশ, জামি তার শপথ করছি (৩৯) এবং মা ভোমরা দেখ না, ভার—(৪০) নিশ্চরট্ এই কোরম্মান একজন সম্মানিক রস্কুলর স্থানীত (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাঘ নয়ঃ ভোসরা কমই বিশাল কর ৷ (৪২) এবং এটা কোন অতীন্ত্রিররাদীর কথা নয়। তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালন-কর্তার:কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি ছামার নামে কোম কথা রচনা করত; (৪৫): তবে আমি তার দক্ষিণ হন্ত ধরে ফেলতাহ;় (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাস তার প্রীনা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পাক্তত নাঞ্ (৪৮) ৩৪টা আলাব্ভীকল্বর: জন্য জবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) জামি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিধ্যারোপ

ুর 🔅

333

. **≎qo⊶** \*\in 31/

করবে। (৫০) নিশ্চর এটা কাঞ্চিরদের জন্য জনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চর এটা নিশ্চিত সভা। (৫২) জতএব জাপনি জাপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিরভা বর্ণনা করন।

### তকসীরের সার-সংক্রেপ

সুনিশ্চিত বিষয়। সুনিশ্চিত বিষয় কি? আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি?ু ( এই বাক্যের উদ্দেশ্য কিয়ামতের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বর্ণনা ্রুরা ) সামুদ ও 'আদ সম্প্রদায় এই খট্খট্ শব্দকারী (মহাপ্রলয়)-কে মিথ্যা বলেছে। অতঃপর সামুদ্ধক তো প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হয়েছে এবং জাদকে এক ঝঞ্ঝাবায়ু বারা নিমূল করা হয়েছে, যাকে আলাহ্ তা'আলা তাদের উপর সংত রান্তি ও অস্ট দিবস অবিরাম চড়াও করে রাখেন। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি ( তখন সেখানে উপস্থিত থাকরে ) তাদেরকে দেশতে যে, তারা অন্তঃসারশূন্য শুর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ছূপাতিত হয়ে রয়েছে (কারণ, তারা অভ্যন্ত দীর্মদেহী ছিল )। তুমি ভাদের কোন অন্তিত্ব দেখতে গাও কি ? ( অর্থাৎ ভাদের কেউ বেঁচে নেই। অন্য আয়াতে আছে ঃ إُكُو اَوْ لَسْمَعْ لَهُمْ وِكُوْاً । বৈচে নেই। অন্য আয়াতে আছে । এমনিভাবে) ক্রিরাউন, তার পূর্ববতীরা ( কওমে নূহ, 'আদ ও সামূদ সবাই এতে দাখিল আছে )। এবং ('নৃত সম্প্রদায়ের)। সংলগ্ন বস্তিকাসীরা শুকুতর পাপ করেছিল ( অর্থাৎ কুষ্ণর ও শিরক করেছিল। তাদের কাছে রসূল প্রের<del>ণ করা</del> হয়েছিল) তারা তাদের পালন-কর্তার রসূত্রকে অমানা করেছিল (কুফর ও শিরক থেকে বিরত না হয়ে কিয়ামতকে মিথাা বনেছিল)। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর হল্ডে পাকড়াও করেছিলেন। (তুল্মধ্যে 'আদাও সামৃদের কাহিনী তো এইমাল্ল বিরত হল। কওমে লুত ও ফিরাউনের পরিণতি অনেক জায়াতে পূর্বে বণিত হয়েছে এবং কওমে নৃহের শান্তি পরে বণিত হচ্ছে )। যখন (নূহের আমরে)। জলোল্ফাস হয়েছিল, তখন আমি:ভোমাদেরকে ( অর্থাৎ ডোমাদের পূর্ব-পূর্ক্তর মু'মিনদেরকে, কারণ ভাদের বুজি ভোমাদের অভিছের কারণ হয়েছে) নৌষানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং অবশিষ্টদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম) যাতে এই বার্লারকে আমি তোমাদের জন্য সমৃতি করে দিই এবং কান একে সমরণ রালে। (কান সমরণ রালে —कथार्टि क्रेन्नकपादिः वना एखार्छ। <sup>। ।</sup> जात्रकथा, এই घडेना न्यूनन द्राप यनः सांविक कान्नग থেকে বৈচে পাকেন অভঃপর কিন্নামতের ভয়াবহুতা বলিচ হচ্ছে 🗈 তথন সিংগায় একমান্ত ফুৎকার দেওরা হবে, (অর্থাৎ এখন ফুঁক) এবং পৃথিবী ও পর্বতমানা (স্থান থেকে) উডোলিউ হবে এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে, সেইদিন কিয়ামজ সংঘটিত হয়ে যাবে ি জাকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিণ্ড হবে (অর্থাৎ এখন আকাশ মজসূত ও ফাটল-विद्योने इंग्लंख प्राप्तिने खेन्न शाकरवं ना । वद्गरः जा पूर्वलः ७ बिमीर्थः इत्रा शास्त्र ) । अवर কেন্দ্রেলভাগণাট্টিযারটিভাকাণে ছড়িয়ে আছে, মখন আকাশ ফাইতে থাকবে, তখন তারাট্টি আকাশের প্রাক্তিদেশে থাকবে। : (এ থেকে জানা যায় যে, জাকাশ মধ্যত্বল ছেকে বিদীর্থ হয়ে। চতুদিকে সংকুচিত হবে। তাই ফেরেশতাগণও মধ্য**ছল থেকে প্রান্তদেশে চলে**ুযাবে।

अञ्च घर्षेना अथम कूरकारतत जमतकात। विजीत कूरकारतत जमतकात घर्षेना अरे य সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আর্থকে তাদের উপত্নে বহন করবে। (হাদীসে আছে, বর্তমানে চারজন ফেরে<del>ব</del>ভা আরশকে বহন করছে। কিয়ামতের দিন অটিজনে বহন করবে। সারকথা, অটিজন ফেরেশতা আরশকে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ গুরু হবে। অতঃপর তাই বণিত হচ্ছেঃ) সেইদিন তোমাদেরকে (হিসাব-নিকাশের জুনা আলাহ্র সামনে) উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু (আলাহ্র সামনে) গোপন ধাকবে না। অতঃপর (আমলনামা উঠিয়ে হাতে দেওরা হবে, তখন) যার আমলনামা ডান হাতে দেওরা হবে, সে (আনন্দের আতিশয্যে অলিপালের লোকদেরকে) বলবে ঃ নাও, আমার আমলনামা গড়ে দেখ। আমি (পূর্ব থেকেই) জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। ( অর্থাৎ আমি কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী ছিলাম। আমি ঈমানদার ছিলাম। এর বরুকতে আলাহ্ আমাকে পুরক্ত করেছেন)। সে সুখী জীবনযাপন করবে অর্থাৎ সুউচ্চ বেহেশতে থাকবে, যার ফলসমূহ ( এতটুকু ) অবনমিত থাকরে ( যে, যেভাবে ইচ্ছা আহরণ করতে পারবে। আদেশ হবেঃ) বিগত দিনে (অর্থাৎ দুনিরার থাকাকালে) তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং গান কর তৃশ্তি সহকারে। যার আমল-নামা বাম হাতে দেওয়া হবে, সে (নিদারুণ অনুতাপ সহকারে) বলবে ঃ হায়, আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হত, আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম। হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত (এবং পুনরুজ্জীবিত না হতাম) আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নিম্ফল হল। এরূপ ব্যক্তির জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে : ) ধর একে এবং গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে এবং শৃখলিত কর সন্তর বন্ধ দীর্ম এক শিকলে। (এই পজ কত্টুকু, তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কেননা, এটা পরজুগতের গজ। অতঃপর এই আমাবের কারণ বলা হচ্ছেঃ) সে মহান আলাহতে বিশাসী ছিলু না (অর্থাৎ পয়গছরদের শিক্ষানুষায়ী জরুরী ঈমান অবলঘন করেনি) এবং (নিজে দেওয়া তে দূরের কথা,) মিসকীনকৈ আহার্ষ দিতে (অপরকে) উৎসাহিত क्त्रण ना । (जोत्रकथी अरे स्व, जाजार्त्र एक ७ वीम्नोत्र एक जम्मकिण देवामरखंत्र मृत कथा হত্তে আরাহ্র মাহাত্মা ও স্পিটর প্রতি দরা। এই ব্যক্তি উভয়টি বর্জন ও অবীকার <del>ক্রেঁ</del>ছিল বিধার তার এই আয়াব হয়েছে)। অতিএব আজ এখানে তার কোন<sup>্</sup>সুহাদ নেই এবঁং কৌন খাদ্য নেই ক্লভাষীত পানি ব্যভীত, (উদ্দেশ্য, সুখাদ্য গাবে না )। স্থা গোনাহ্পার ব্যতীত কেউ খাবে না। (অতঃপর কোরআনের সত্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে; ষার মধ্যে ক্ষিয়ামডের প্রভিদান ও শাভি বণিত হয়েছে। কোরআনকে মিধ্যা বরাই উন্নি-খিত আমাৰের কারণ।। অভঃপর ভোমুরা যা দেখ এবং যা দেখ না, আমি ভার শুপথ করছি, (কেননা কোন কোন স্পিট কার্ষত অথবা ক্রমতাগতভাবে দেখার শক্তি রাখে এবং কোন কোন স্পিট এই শক্তি রাখে না। উদ্দেশ্যের সাথে এই শপথের বিশেষ সম্পর্ক **এই यে, क्वित्रकान**ेशीक निरंत्र काशयनकाती कार्त्यत पुण्डिशाहत एक ना अवर ষার কাছে কোরআম অবতীর্ণ হত, তিনি দৃশ্টিগেচের হতেনঃ অভএব এখানে মুন্ত হিন্দির

শূপথ বোঝানো হয়েছে )। নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার আনীত (আলাহর) কালাম (অতএব যার প্রতি এই কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশাই বসূল) উটা কোন কৰির রচনা নয় [ কাফিররা রস্কুলাহ্ (সা)-কে কবি বলতঃ কিড ] ভোমরা ক্ষমই বিশ্বাস কর। ( এখানে 'কম' বলে নান্তি বোঝানো হয়েছে ) এবং এটা কোন অভীক্সিম-বাদীর কথা নয় (কোন কোন কাফির এরাপ বলত; কিন্তু) তোমরা কমই অনুধানন কর ( এখানেও 'কম' বলে নান্তি বোঝানো হয়েছে। সারকথা, কোরজান কবিচাও নয়---অতীন্ত্রিরবাদও নয়; বরং) এটা বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ( অতঃপর-এর সভ্যতার একটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে:) যদি সে (অর্থাৎ পরগছর) আমার নামে কোন (মিথ্যা) কথা রচনা করত ( অর্থাৎ যা আমার কালাম নয়, তাকে আমার কালাম বলত এবং মিথ্যা নবুয়ত দাবী করত) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেল্ডাম, অভঃপর তার কর্চশিরা কেটে দিতাম এবং তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না (কঠনিরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায়। তাই অর্থ হত্যা করা)। এই কোরআন আলাহ্-ভীক্লদের জন্য উপদেশ। (অতঃপর মিখ্যারোপকারীদের প্রতি শান্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে ষে) আমি জানি হৈ, তোমাদের মধ্যে মিথ্যারোপকারীও রয়েছে। (আমি ভাদেরকে শান্তি দেব। এ দিক দিয়ে ) এই কোরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ। ( কেন্না, মিখ্যারোপের কারণে এটা তাদের আযাবের কারণ )। এই কোরআন নিশ্চিত সতা। অভএব ( এই কোরজান যাঁর কালাম ) আপনি আপনার ( সেই ) মহান পালনকর্তার পবিছতা (७ धनरमा) वर्णना क्यून्ना

### আনুষ্ঠিক" ভাতৰ্য বিষয়

এই সুরায় কিয়ামতের ভরাবহ ঘটনাবলী, কাঞ্চির ও পাপাচারীদের শান্তি এবং মুনিন আলাহ্তীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কিয়ামভাক হাক্ষা; কারিয়া, ওয়াকিয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

শুরু নালের এক অর্থ সূতা এবং দিতীয় অর্থ অপরাপর বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন-ৰারী 🖟 কিয়ামতের ক্লাচ এই শব্দি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কিয়ামত, নিজেও সূত্র এক বাছবতা প্রস্থানিত ও নিশ্চিত এবং কিয়ামত মু'মিনদের জন্য জালাত এবং ক্লুফ্লিক্স্দুর জন্য জাহনমাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কিয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার্বার,প্রহ করে ইলিত করা হয়েছে যে, কিয়মেত সকল প্রকার অনুমানের উধের এবং ,বিস্মুয়করর্পু 等 机苯化环 清报 医网络排放

া 🍪 🍎 🕓 শব্দের । অর্থ শটখট শব্দকারী। । কিয়ায়ত মের্ছেত্ন সব মানুক্ষের অধির 🕸 ব্যাকুল করে দেবৈ এবং সমগ্র আকাশীও পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাই একে 📧 📑 क्षेत्र ७ वना शस्त्र ।

🕾 🖟 📞 तलकि 👝 क्षिके ध्यत्म उष्ट्रण । अत्र वर्षः जीमानःधन् क्राः। উष्ट्राः এমন কৈন্টোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার কাইরেও বেশী। মানুবের মন

ও মন্তিক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামৃদ পোরের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আয়াব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বন্ধনিনাদ ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমল্টি সম্লিবেশিত ছিল। ফলে তাদের ফাদসিও ফেটে গিয়েছিল।

্র তুর্ব অর্থ অত্যধিক শৈত্যসন্দন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

এক রেওয়ায়েতে বঁণিত আছে, বুধবারের সকাল এক রেওয়ায়েতে বঁণিত আছে, বুধবারের সকাল থেকে এই ঝঞ্ঝাবায়ুর আযাব ওরু হয়ে পরবতী বুধবার সন্ধা পর্যন্ত ভিল। এডাবে দিন জাটটি ও রাল্লি সাতটি হয়েছিল।

अत वह्रवहन। अत वर्ष मुखारशाहेन करत प्रश्वा।

এর অর্থ পরস্পরে মিত্রিত ও মিলিত। হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বন্ধিসমূহকে এই তেনা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বন্ধিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। বিতীয় কারণ এই যে, আয়াব আসার পর তাদের বন্ধিগুলো তছনছ হয়ে মিত্রিত হয়ে সিমেছিল।

ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে আছে مو দিং-এর আকারের কোন বস্তকে বলা হয়।
কিয়ামতের দিন এতে কুৎকার দেওয়া হবে। المو قُنْتُكُ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে
এই শিংগার আওয়াজ ওক হবে এবং সবার মৃত্যু পর্মন্ত একটানা আওয়াজ অকাহত থাকবে।
কোরআন ও হাদীস ঘারা কিয়ামতে শিংগার দুইটি কুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম কুৎকারকে نَعْنَ مَنْ فَى عَالَ বলা হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে:

- هاد هر الأرش الكوري الأرش الكوري الكوري

سَارُونِ — ख्रांश পুনরার নিংগার ফুৎকার দেওরা হবে। ক্লে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীর একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْتُكُ نُوْعَ किंत রেওয়ায়েতের সমন্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। তালতে একে خَنْتُكُ نُوْعَ বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই তথ্য হয়ে যাবে।——(মাষহারী)

আটজন কেরেশতা ভারাহ্ তা'ভারার ভারশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়ারেতে ভাছে বে, কিয়ামতের পূর্বে চারজন কেরেশতা এই দারিছে নিয়োজিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের সাথে ভারজন মিরিত হবে।

আল্লাহ্র আরশ কি? এর স্বরাপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রন্নের সমাধান মানুষের ভানবৃদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা কিংবা প্রন্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের স্থাবতীয় বিষয়বন্ত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরাপ অভাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

কর্তার সামনে উপন্থিত হবে। কোন জান্ধগোপনকারী আন্ধগোপন করতে পারবে না। আন্তাহ্ তা'আলার জান ও দৃশ্টি থেকে আজ দুনিরাতেও কেউ আন্থগোপন করতে পারবে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সন্তবত এই বে, হাশরের ময়দানে সমন্ত ভূপৃষ্ঠ একটি সমতল ক্ষেপ্তে পরিপত হবে। পর্ত, পাহাড়, ঘরবাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিরাতে এসব বন্তর পশ্চাতে আন্ধগোপনকারীরা আন্ধগোপন করে। কিন্তু সেধানে কিছুই থাকবে না। ফালে কেউ আন্ধগোপন করার জারগা পাবে না।

سلط نهم লদের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপতা। তাই রাজ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাজনারককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, সুনিয়াতে জনাদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিগত্য ছিল। আমি স্বার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও ধাধান্য কোন কাজে আসল না। তিনিন এর অগর আর্থ প্রমাণ, সনস্ত হতে গারে। তথ্ন আর্থ হবে, হায়। আজ আহাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনস্থিতি।

ন্ধ্র বিশ্ব প্র এবং তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্য দৌড় দেবে।

ত্ত করার আমি এক শিকলে প্রথিত করে দাও। শৃথানিত করার অর্থও রাপকভাবে নেওয়া যায়। কিত এর জাকরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীত্র দানা প্রথিত করার ন্যায় শিকন দেহে বিদ্ধা করে অপর দিক থেকে বের করে দেওয়া। কোন কোন হাদীসে এই জাক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।——( মামহারী)

স্কাদ। তেই পানি, ফলারা জাহায়ামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই ষে, আজ তার কোন সুহাদ তাকে কোনরাপ সাহাজ্য করতে পারবে না এবং আয়াব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহায়ামীদের ক্ষত ধৌত নোংরা পানি বাতীত কিছু হবে না। কিছু হবে না এর অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষত ধৌত পানির অনুরাপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে, স্বেমন অন্য আয়াতে জাহায়ামীদের খাদ্য বাক্ষ্ম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরিতা নাই।

्रें क्यांर त्र त्रव वसत मनथ वा ने विक्र मनथ वा

ভোমরা দেখ অথবা দেখতে গার এবং যা ভোমরা দেখ না ও দেখতে গার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে সেছে। কেউ কেউ রলেন ঃ 'যা দেখ না' বলে আল্লাহ্র সভা ও ওপাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিরার বভসমূহ এবং বা দেখ না' বলে গর-কালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।——(মারহারী)

খেনে নর্গত সেই শিরাকে বলা হয়, বার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে বায়।

কাষ্ট্রিরদের কেউ সুসুমুদ্ধাহ্ (সা)-কে কৰি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ তাঁকে অতীন্দ্রিয়তাবাদী এবং তাঁর কালামকে অতীন্দ্রিয়বাদ বনত। পূর্ববতী আয়াতসমূহে তথা অতীক্তিয়বাদী এমন ভাদের এসব জনর্থক ধারণা খণ্ডন করা হয়েছিল। ব্যজিকে বলা হয়, যে শয়তানদের কাছ থেকে কিছু সংবাদ পেয়ে এবং কিছু নক্ষব্রবিদ্যার মাধ্যমৈ জেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে আনুমানিক কথাবার্তা বলে। রস্লুরাহ্ (সা)-কে বারা কবি অথবা অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, তাদের দোষারোগের সারমর্ম ছিল এই যে, তিনি বে কালাম খনান, তা আলাহ্র কালাম্নয়। তিনি নিজেই নিজের কলনা অথবা অ্তীক্তিয়বাদীদের ন্যায় শয়তানদের কাছ থেকে কিছু কথাবার্তা সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলোকে আছাত্র কালাম বলে প্রচার করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আত্মাহ্ তা'আলা তাদের এই প্রান্ত ধারণা অন্য এক পন্থায় অত্যন্ত জোরেসোরে খণ্ডন করেছেন যে, যদি রসূল আমার নামে মিখ্যা কথা রচনা করত, তবে আমি কি তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতাম এবং তাঁকে মানবজাতিকে পথক্রণ্ট করার সুষোগ দিতাম? কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই আয়াতে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ বদি এই রসূল একটি কথাও আমার নামে মিখ্যা রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে তার প্রাণশিরা কেটে দিতাম। এরপর জামার শান্তির কবল থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। এখানে এই কঠোর ভাষা মূর্খ কাফিরদেরকে গুনানোর জন্য জসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে। ডান হাত ধরার কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, কোন অপরাধীকে হত্যা করার সময় হত্যাকারী তার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়। ফলে হত্যাকারীর বাম হাতের বিপরীতে থাকে অপরাবীর ডান হাত। হত্যাকারী নিজের বাম হাত দিয়ে অপরাধীর ডান হাত ধরে নিজের ডান হাত দারা তাকে হামলা করে।

এ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ষে, আয়াহ্ না করুন, রস্লুয়াহ্ (সা) আয়াহ্ তা আলার নামে কোন মিথাা কথা প্রচার করলে তাঁর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হত। এখানে কোন সাধারণ বিধি বর্ণনা করা হয়নি ষে, যে ব্যক্তিই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করবে, তাকে সর্বদা ধ্বংসই করা হবে। এ কারণেই দুনিয়াতে অনেকেই মিথ্যা নবুয়ত দাবী করেছে; কিন্তু তাদের উপর এরূপ কোন আয়াব আসেনি।

এর আগের আরাতসমূহে বলা হরেছিল যে.

রস্লুলাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম আল্লাহ্ডীরুদ্দের জনা উপদেশ। কিন্তু আমি এ কথাও জানি হে, এসব অকটিয় ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিধাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত । এতে সম্পেহ ও

সংশয়ের জবকাশ নেই। সবশেষে রসূলুলাহ্ (সা)-কে সলোধন করে বলা হয়েছে !

www.almodina.com

কথার দিকে লুক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিডও হবেন না বরং আপনি এই হঠকারী কাফিরদের কথার দিকে লুক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিডও হবেন না বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুজির উপায়। জন্য এক জায়াতে এর অনুরাপ বলা হয়েছেঃ

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِهُ فَ مَدْ رُكَ بِمَا يَقُو لُوْنَ نَسَبِّم بِعَمْدِ رَبِّكَ وَكُنَّ

سَعْ جِدْ يَى السَّا جِدْ يَى — অর্থাৎ আমি জানি আপনি কাহ্নিরদের অর্থহীন কথাবার্তায়

মনঃক্ষুপ্প হন। এর প্রতিকার এই বে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মলগুল হয়ে বান এবং সিজদাকারীদের দলভূজ হয়ে বান। কাফিরদের কথার দিকে গ্রুক্ষেপ করবেন না।

আবু দাউদে হ্যরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, হখন وُسَبِّمُ بِا سُمِ

عَالُمُونِ عَالَمُ अाम्राज्धानि नामिल एस, जधन तज्जूसार् (आ) वनानन ؛ একে তোমাদের

क्रक्रा त्राथ। अज्ञान सथन السُمَ وَ بِكَ أَلَا صَلَّى जात्राज्यानि नावित एत्र,

তৃখন তিনি ব্রুলেন ঃ একে তোমাদের সিজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সিজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এওলো তিনবার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন।

# हा कि है। हुन है मूजा मा आजिक

মকায় অৰ্ডীৰ্ণ: 83 আয়াত, ২ কুকু

## بِنسمِ الله الرّحان الرّحيو

سَالَ سَايِلٌ بِعَنَابٍ قَاقِعٍ ﴿ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ مِن اللهِ ذِهِ الْمُعَارِجِ أَ تَعْرُجُ الْمُكَلِّكَةُ وَالرُّومُ الَّيْهُ فِي يُومِ كَانَ مِقْدَادُهُ خَسِينَ ٱلْفَ سَنَاةٍ أَفَاصِيرَ صَابُرًا جَوِيُلًا ٥ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيْدًا ﴿ وَ نَزْبُ قُورُيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ التَّمَّا إِ كَالْمُهْلِ ٥ وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٥ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيْهُ حَمِيْهُا ٥ بُّبَطَّرُوْنَهُمْ ﴿ يَوَ ذُّالَمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَالِىٰ مِنْ عَذَالِ يَوْمِبِنِهِ بِبَنِيْكِنِ وَصَاحِبَتِهِ وَ أَخِيْهِ فَ وَفَصِيلَتِهِ الْذَى تُنُونِيرٌ فَوَمَنَ فِي الْأَرْضِ نِينِعًا ﴿ ثُورَ يُنِعِينِهِ فَكُلَّ وَإِنَّهَالَظْ فَ نَزَّاعَةً لِلشَّوْكِ فَ تَلْعُوا مَنْ اَذْبَرَوَتُولِـٰ فَ وَجَمَعَ فَٱوْغے ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَامَتُهُ الثُّرُّجَزُوْعًا ﴿ وَإِذَامَتِهُ الْخَيْرُمَنُوْعًا ﴿ الْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِيْنَ ﴿ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَايِمُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ فِي ٓ اَمُوَالِهِمْ حَتَّ مَّعْلُوْمٌ ﴿ لِلسَّامِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۞ وَ الَّذِيْنَ يُصَدِّ قُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞ وَ الَّذِينَ هُمْ مِّنْعَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِعُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عُنْدِ مَاْمُوٰنٍ ۞وَالَّذِيْنَ هُــُم لِفُرُوجِهِمْ حٰفِظُوْنَ۞ۚ إِلَّاعَلَى ٱذْوَاجِهِهُ

آوْمَا مَلَكُتْ آيْمَا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَ الْعَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ رْيِنَ ﴿ أَيُطْهُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ ثُلُخُلُ تَمَا يَعْلَمُوْنَ ۞ فَكَآ الْيَوْمُ الَّذِي يُ كَانُوا يُوْعَدُونَ ﴿

#### পর্ম করুণাময় ও অসীম দ্যাবান আরাহ্র নামে ওরু :

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আষাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাফিরদের জন্য, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আলাহ্র পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মত্বার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আলাহ্র দিকে উর্ফাগমী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (৫) অতএব আগনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আষাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশ্যের মত (১০) বল্লু বল্লুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি মুক্তিপণছারপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার দ্রীকে, তার ল্লাভাকে, (১৩) তার গোল্ঠীকে, যারা তাকে আল্রের দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সব-কিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্বয় এটা লেলিহান

জন্মি, (১৬) ষা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আপলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো স্জিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিল্ট স্পর্শ করে, তখন সে হাহতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাণ্ড হয়, তখন কুপণ হরে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাৰে সাৰ্বক্ষণিক কায়েম থাকে (২৪) এবং যাদের ধনসম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) ষাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) **এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত।** (২৮) <sup>ব</sup>র্নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাবে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাজুক্ত দাসীদের বেলায় তিরক্ষ্ত হবে না, (৩১) অতএব যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী (৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও জঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদীনে সরল—নিল্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারাই জানাতে সম্মানিত। (৩৬) অতএব কাফিরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে উর্ধেশ্বাসে ছুটে আসছে (৩৭) ডান ও বাম দিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জালাতে দাখিল করা হবে ? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম (৪১) তাদের পরিবির্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (৪২) অতএব আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিততা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পযঁত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে — যেন তারা কোন এক লক্ষ্যন্থলের দিকে ছুটে যাছে। (৪৪) তাদের দৃতিট থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাপ্রস্ত । এটাই সেদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এক ব্যক্তি ( অস্বীকারের ছলে ) চায় সেই আযাব সংঘটিত হোক, যা কাফিরদের জন্য অবধারিত ( এবং ) যার কোন প্রতিরোধকারী নেই ( এবং ) যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হবে, যিনি সিঁড়িসমূহের ( অর্থাৎ আকাশসমূহের ) মালিক। ( যেসব সিঁড়ি বেয়ে ) ফেরেশতাগণ এবং ( ঈমানদারদের ) রাহ্ তাঁর কাছে উর্ধারোহন করে। ( তাঁর কাছে অর্থ উর্ধা জগত, যা তাদের উর্ধা গমনের শেষ সীমা। এই উর্ধা গমনের পথ আকাশ, তাই আকাশকে সিঁড়ি বলা হয়েছে। সেই আযাব ) এমন একদিনে হবে, যার পরিমাণ ( পাথিব ) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (উদ্দেশ্য, কিয়ামতের দিন কিছুটা আসল পরিমাণের কারণে এবং কিছুটা ভ্রয়াবহতার কারণে দিনটি কাফিরদের কাছে এত দীর্ঘ মনে হবে। কুফর ও অবাধ্যতার পার্থকা হেতু এই দিনের ভ্রয়াবহতা ও দৈর্ঘ বিভিন্নরাপ হবে—কারও জন্য অনেক বেশী এবং কারও জন্য কম। তাই এক আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এটা কেবল কাফিরদের জন্যই। হাদীসে আছে,

মুনিদের জন্য দিনটি এক ফর্য নামায় গড়ার সমান ছোট মনে হবে)। অতএব (আষাব যখন আসবেই) আপনি (তাদের বিরোধিতার মুখে) সবর করুন, এমন ছবর, যাতে অভিযোগ নেই। (অর্থাৎ তাদের কৃফরের কারণে এমন মনঃক্ষুপ্ত হবেন না যে, মুখে অভিযোগ উল্চারিত হয়ে যায়, বরং তাদের শান্তি হবে—এই মনে করে সহ্য করে যান। তাদের অধীকার করার কারণ এই যে) তারা (কিয়ামতে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণে) এই আযাবকে (অর্থাৎ এর বাস্তবতাকে) সুদূর পরাহত মনে করে, আর আমি (এর বাস্তবতা নিশ্চিতরূপে জানি বলে) একে আসন্ন দেখছি। (এই আযাব সেদিন সংঘটিত হবে) যেদিন আকাশ (রং-এ)তেলের তলানীর মত হবে (অন্য এক আয়াতে তিত্ত ত্বে ) আর্থাৎ লাল চামড়ার ন্যায় বলা হয়েছে। লাল গাঢ় হওয়ার কারণেও কালো মত রং হয়ে যায়। সুতরাং লাল ও কালো উভয়টিই ওদ্ধ। অথবা প্রথমে এক রং হবে, অতঃপর তা পরিবতিত হয়ে অন্য রং হবে। কোন কোন তফসীরবিদের ন্যায় যদি এর তফসীরেও যয়তুনের তলানী বলা হয়, তবে উভয়ের অর্থ এক হয়ে যাবে। সারকথা, আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে এবং বিদীর্ণ হয়ে যাবে) এবং পর্বত-

সমূহ হয়ে যাবে রঙিন (ধুন করা) পশমের ন্যায় (যেমন অন্য আয়াতে كالْعَهْنِ

বলা হয়েছে অর্থাৎ উড়তে থাকবে। পর্বতও বিভিন্ন রং-এর হয়ে থাকে।

তাই রঙিন বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আছে ঃ كُون د بهض ।

وَمِنَ الْجِبَا لِ جَدَّدُ بِيْشُ

(যেমন অন্য আয়াতে আছে عَلَوْنَ ) যদিও একে অগরকে দেখতে পাবে

অর্থাৎ (একে অপরকে দেখবে কিন্তু কেউ কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। সূরা সাফ-ফাতে পরস্পরে জিভাসাবাদের কথা মতানৈক্যের ছলে আছে, সহানুভূতির ছলে নয়। তাই এই আয়াত সেই আয়াতের পরিপন্থী নয়। সেদিন) অপরাধী (অর্থাৎ কাফির) মুজিপণয়রূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রীকে, দ্রাতাকে, গোল্ঠীকে, যাদের মধ্যে
সে থাকত এবং পৃথিবীর সবকিছুকে। অতঃপর নিজেকে (আযাব থেকে) রক্ষা
করতে চাইবে। (অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যন্ত থাকবে। কাল পর্যন্তও যার
জন্য জীবন উৎসর্গ করত, আজ তাকে নিজের স্বার্থে আযাবে সোপদ করে দিতে প্রন্তত হবে
কিন্তু) এটা কখনও হবে না। (অর্থাৎ কিছুতেই আযাব থেকে রক্ষা পাবে না বরং) এটা
ক্রেলিহান অগ্নি, যা চামড়া (পর্যন্ত) তুলে দিবে। সে (নিজে) সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে
(দুনিয়াতে সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং (ইবাদতে) বিমুখ হয়েছিল এবং

( অপরের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে অথবা লালসাবশত ) সম্পদ পূজীভূত করেছিল, অতঃপর তা আগলিয়ে রেখেছিল। (উদ্দেশ্য এই মে, আল্লাহ্র হক ও বাদ্দার হক নদ্ট করেছিল অথবা বিশ্বাস ও চরিত্র ভ্রন্টভার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ডাকা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে। অতঃপর আয়াবের কারণ হয়, এরূপ অন্যান্য মন্দ স্বভাব, ভা থেকে মু'মিনদের ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ ) মানুষ ভীক সৃজিত হয়েছে। (মানুষ বলে এখানে কাফির মানুষ বোঝানো হয়েছে। সৃজিত হওয়ার অর্থ এরূপ নয় মে, প্রথম সৃষ্টির সময় থেকেই সে এরূপ বরং অর্থ এই য়ে, তার স্বভাবে এমন উপকরণ রাখা হয়েছে য়ে, নিদিল্ট সময়ে স্নৌছে অর্থাৎ প্রাপতবয়ক্ক হওয়ার পর সে এসব মন্দ স্বভাবে অজ্যন্ত হয়ে য়াবে। স্তরাং স্বভাবগত ভীক্লতা নয় বরং জীক্লতার ইচ্ছাধীন মন্দ প্রতিক্রিয়া বোঝানো হয়েছে। অতঃপর এসব প্রতিক্রিয়া বণিত হয়েছে অর্থাৎ ) যখন তাকে অনিল্ট স্পর্ণ করে, তখন সে (বৈধ সীমার বাইরে) হাহতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাণত হয়,

তখন (জরুরী হক আদারে) রুপণ হয়ে যায়। (এ হচ্ছে من الدبر থেকে বণিত আযাবের কারণসমূহের পরিশিষ্ট)। কিন্ত নামাষী (অর্থাৎ মু'মিন আযাবের কারণসমূহের ব্যতিক্রম ভুক্ত ) যে তার নামাযের প্রতি ধ্যান রাখে ( অর্থাৎ নামাযে বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে অন্য দিকে ধ্যান দেয় না)। এবং যার ধনসম্পদে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের হক আছে এবং ষে প্রতিষ্ণল দিবসে বিশ্বাস করে এবং যে তার পালনকর্তার শান্তি সম্পর্কে ভীত থাকে। নিশ্চয়ই তার পালনকর্তার শান্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা ষায় না। এবং যে তার যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে কিন্ত তার স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় ( সংযত রাখে না ) , কেননা তাদের বেলায় এতে কোন দোষ নেই। অতএব যারা এদের ছাড়া ( অন্য **জায়গায় যৌনবাসনা চরিতার্থ করতে** ) চায়, তারাই ( শরীয়তের ) সীমালংঘনকারী। এবং যে তার আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যে তার সাক্ষ্যদানে সরল—নিষ্ঠাবান। ( তাতে কমবেশী করে না )। এবং যে তার ( ফরয ) নামায়ে ষত্মবান। তারাই জাল্লাতে সম্মানিত। (অতঃপর কাফিরদের আশ্চর্ষজনক অবস্থা এবং কিয়ামতের অন্যীকার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সৌভাগ্যও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ যখন পরিষ্কাররূপে সপ্রমাণ হয়েছে, তখন ) কাফিরদের কি হল যে, ( এসব বিষয়বস্তর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য ) তারা আপনার দিকে উর্ধবন্ধাসে ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে ছুটে আসছে। ( অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা না ব্রুর সংঘবদ্ধ হয়ে এণ্ডলোর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টাবিদ\_প করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে আসে। সেমতে নবুয়তের খবর ওনে ওনে তারা এ উদ্দেশ্যেই আগমন করত এবং ইসলামকে মিথ্যা ও নিজেদের সত্যপন্থী মনে করত। এর ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে জান্নাতের যোগ্য পান্তও মনে

তাই এ বিষয়টি অস্বীকারের ছলে বলা হচ্ছে ঃ) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নিয়ামতের জালাতে দাখিল করা হবে? কখনই নয়। (কেননা জাহালাযের কারণাদির উপস্থিতিতে তারা জালাত কিরুপে পেতে পারে? কাফিররা এ প্রসঙ্গে কিয়ামতকেও অস্বীকার করত ও অসম্ভব মনে করত। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, তাদের এই অসম্ভব মনে করা নির্কৃতিতা

ছাড়া কিছুই নয়। কেন্না) আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা স্থিট করেছি, যা তারাও জানে। (অর্থাৎ তারা জানে যে, বীর্ষ থেকে মানব স্থজিত হয়েছে। বলা বাছল্য, নিজীব বীর্ষ ও সজীব মানবের যতটুকু ব্যবধান মৃতের অংশ ও পুনক্ষজ্ঞীবিত মানবের মধ্যে ভতটুকু ব্যবধান নেই। কেন্না, মৃতের অংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ান্যতকে অসম্ভাব্য দের নির্মান্তির আংশ পূর্বে একবার সজীব ছিল। সুতরাং কিয়ান্যতকে অসম্ভাব্যতা দূর করার জন্য বলা হচ্ছেঃ) আমি শপথ করছি পূর্বাচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার (শপথের জওয়াব এইঃ) নিশ্চয়ই আমি তাদের পরিবর্তে (দুনিয়াতেই) উৎকৃষ্টতর মানব স্থিট করতে সক্ষম এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়। (সূতরাং অধিকতর ভণসম্পন্ন নতুন মানব স্থিট করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনরায় স্থিট করা কঠিন হবে কেন? সত্য সুম্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা বিরত হয় না, তখন) আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিততা ও ক্রীড়াকৌতৃক কক্ষক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়। সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত্তরা বের হবে যেন কোন এক উপাসনালয়ের দিকে ছুটে যাছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে (লজ্জায়) অবনমিত এবং তারা হবে হীনতাগ্রন্ত। এটাই সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হত। (এখন তা বান্তবে পরিণত হয়েছে)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

#### www.almodina.com

و अब वहवहन। এটা و الاحتاجة अब वहवहन। এটা و الاحتاجة अब वहवहन। এটা و الاحتاجة الحتاجة الحتا

अर्था९ उंशत निति उत्त उत्त जाजाना এरे - تعرج الْمَلَا تُكُمّ وَالرُّوح

মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুছল আমীন' অর্থাৎ জিবরাঈল আরোহন করেন জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম রসূলুলাহ্ (সা)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজাসা করলে তিনি বললেনঃ আমার প্রাণ যে সভার করায়ভ, তাঁর শপথ করে বলছি
—এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফর্য নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।
—(মাষহারী)

হযরত আবূ হরায়রা থেকে নিম্নোজ হাদীসে বণিত আছে: يكون على المؤ —অর্থাৎ এই দিনটি মু'মিনদের জন্য জোহর

ও আছরের মধ্যবতী সময়ের মত হবে।—(মাযহারী)

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার অর্থাৎ কাফিরদের জন্য এতটুকু দীর্ঘ এবং মু'মিনদের জন্য এতটুকু খাট হবে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘা এক হাজার বছর, না পঞাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

আল্লাহ্র কাজকর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী

পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উধর্ব গমন করেন এমন এক দিকে যা তোমাদের হিসাব

www.almodina.com

অনুষারী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যত উত্তর আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোজ হাদীস দৃল্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রাপ হবে। কাফিরদের জন্য পঞাশ হাজার বছর এবং মু'মিনদের জন্য এক নামান্যের ওয়াজের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সঙ্বত কোন কোন দলের জন্য এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অছিরতা ও সুখয়াছ্লেয় সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অছিরতা ও কল্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সংতাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিণ্ড অনুভ্ত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পাথিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে
এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত।
কেননা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশ বছরের ব্যবধান
আছে। অতএব পাঁচশ বছর নিচে আসার এবং পাঁচশ বছর উর্ধ্ব পমনের ফলে মোট
এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই
সংক্ষিপত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পাথিব হিসাবেই
'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কিয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পাথিব
দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা
অনুযায়ী বিভিন্নরাপ অনুভূত হবে।

ভিন্ত হৈ দুর আমানে ছান ও কালের দিক দিয়ে দূর
ও নিকট বোঝানো হয়নি বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্ত্বতার দূরবতিতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কিয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে
আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

বন্ধু। কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজাসা করবে না — সাহায্য করা তো দূরের কথা। জিজাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় বরং আল্লাহ্র কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, কেউ অপরের কণ্ট ও সুখের প্রতি ছুক্ষেপ করতে পারবে না।

 জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রক্ষরিত অগ্নিশিখা হবে, যা মস্তিক্ষ অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে কেলবে।

ভাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পূজীভূত করে এবং তা আগলিয়ে রাখে। পূজীভূত করার অর্থ অবৈধ পছায় পূজীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ করষ ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

ভীক ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি। যে হারাম ধনসম্পদের লোভ করে। সায়ীদ ইবনে মুবায়র (রা) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্মহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। যয়ং কোরআনের ভাষায় ব্রুটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যন্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্থভাবে নিহিত প্রতিভাও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব-স্থভাবে সৎ কাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রস্লের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুয স্বেচ্ছায় মন্দ উপকরণ অবলম্বন করে এবং স্বেচ্ছাকৃত মন্দ কর্মের কারণে অপরাধী সাব্যন্ত হয়। জন্মলগ্নে গহিত মন্দ উপকরণের কারণের জারণে অপরাধী হয় না। ত্রিটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে ঃ

ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কল্টের সদ্মুখীন হয়, তখন হাহতাশ গুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কুপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হাহতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কুপণতা বলে ফর্য ও ওয়াজিব কর্তব্য পালনে ছুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ অভ্যাস থেকে সংকর্মী মু'মিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সং ক্রিয়াক্র্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম টুলি ক্রিয়াক্রম টুলি করা হয়েছে। এই ব্রিরে ইলিত ক্রা হয়েছে যে,

www.almodina.com

নামাষ মু'মিনের সর্বপ্রথম ও সর্বরহৎ আলামত। যারা নামাষী, তারাই মু'মিন বলার যোগ্য

হতে পারে। অতঃপর তাদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ الذيني هم على

নবদ্ধ রাখে, এদিক-সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (র) বণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন: আমি সাহাবী হষরত ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে জিভাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামাষ পড়ে? তিনি বললেন: না, এই অর্থ নয় বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিল্ট থাকে এবং ভানে-বামেও আগেপিছে তাকায় না। অতঃপর

বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হরেছে। কাজেই বিষয়বন্ততে পুনক্তি নেই। এর পরে উলিখিত মু'মিনদের ভণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মু'মিন্নে বণিত হয়েছে।

গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উডয়টি আলাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা। হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকার্তকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হস্তমৈথুন করা হারামঃ অধিকাংশ ফিকাহবিদ হস্তমৈথুনকেও উপরোজ আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে জুরায়জ বলেনঃ আমি হযরত আতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি মকরাহ বললেন। তিনি আরও বললেনঃ আমি শুনেছি, হাশরের ময়দানে কিছু এমন লোক আসবে, যাদের হাত গর্ভবতী হবে। আমার মনে হয় এরাই হস্তমৈথুনকারী। হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়র (রা) বলেনঃ আয়াহ্ তা'আলা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর আযাব নাযিল করেছেন, যারা হস্তমৈথুনে লিপত ছিল।

এক হাদীসে রসূনুলাহ্ (সা) বলেছেন ؛ ملعو ن من نكم يد ه অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অভিশণ্ড, যে হাতকে বিবাহ করে। এই হাদীসের সনদ অগ্রাহ্য।—( মাযহারী )

्र अव बाबाय्त रक ७ अव वानात रक बामानरणत व्यवकृति : ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ الْحَالِي الْعَلَامِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَامِينَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

बर आश्वारण आमानण नमि वश्वारत कहा فَا مَا نَا تَهِمْ وَعَهْدِ هِمْ وَ اعْوْنَ

হরেছে। অন্য এক আয়াতেও তদুপ করা হয়েছে। আয়াতটি এই : إِنْ اللهُ يَأْ مُوكِّمْ

করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সেই অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে বরং যেসব ওয়াজিব হক আদায় করা আপনার দায়িছে ফরষ, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ব্রুটি করা খিয়ানত। এতে নামায, রোষা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আলাহ্র হকও দাখিল আছে এবং আলাহ্র পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হক আপনার উপর ওয়াজিব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুজির মাধ্যমে আপনি যেসব হক নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফর্য এবং এতে ছুটি করা খিয়ানতের অন্তর্ভু জ ।—(মাযহারী)

আনার কারণে ইনিত পাওয়া যায় যে, 'শাহাদত' তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজিব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমষানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও

দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কমবেশী করা হারাম। বিভদ্ধভাবে এওলোকে কারেম করা আরাত দৃশ্টে করম।—(মাষহারী)

### न्त्र स्ट ज्हा सूट

মক্কায় অবতীৰ্ণঃ ২৮ আয়াত, ২ কুকু

# إنسرواللوالزخلين الزوسيو

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَّا قَوْمِهُ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيُّهُمْ مَذَابُ ٱلِيْرُونَ قَالَ لِيَعْوَمِ إِنِّي لَكُوْ نَذِيْرُمْ بِينٌ أَن اعْبُدُوا اللَّهُ وَالْقُوٰهُ وَٱطِيْعُوٰنِ ﴿ يَغْفِي ٱللَّهُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَدِّزُكُمُ إِلَّى آجَيْلَ مُسَتَّى داِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءُ لَا يُؤَخَّرُ مِ لَوَكُنْ تَغُرُ تُعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنَّىٰ دَعَوْتُ قُوْمِىٰ لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَوْ يَزِدُهُمْ دُعَآ إِنَّى إِلَّا فِرَا رُا ٥ وَإِنَّى كُلُّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْاً اَصَا بِعَهُمْ فَيَ اْذَانِيمُ وَاسْتَغْشُوا ثِيابَهُمْ وَاصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَا رَّاقَ ثُمَّ إِنَّىٰ عَوْتُهُمْ جِهَا رًّا فَتُكَّرُ إِنَّ آعَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَ يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُو مِّنُ رَا رًا ۗ وَيُمُرِدُكُو بِالْمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُوْجَنْتٍ وَيَجْعَلُ الكُورُ انْهَارُ الْمُمَالَكُولُا تَوْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوا رًّا ﴿ ٱلنُوْتَرُوْاكَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعُسَلُوْتٍ طِـبَاقًا ﴿وَجَعَلَ الْقَبَرُ فِيهِنَّ نُؤرًّا وَّجَعَلَ الشَّنْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللهُ أَنْكِتَكُوْمِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُورً

وَيُخْرِجُكُوۡ إِخْرَاجًا۞ وَاللَّهُ جَعَلَلَكُ مُ الْ اسُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَ مَكُرُوْ امَكُرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ الْمُتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُواعًا لَمْ وَلا يَغُوثَ وَ يَعُوقِ وَنَسَرًا ﴿ وَقَلْ اَصَالُوا ا فَ وَلَا سَرْدُ الظُّلِمِينَ إِلَّا صَلْلًا 6 مِ أُغْرِقُوا فَأَذْخِلُوا نَارًا لَا فَكُوْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْنَ دُوْنِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحُ رُبُ لَاتَذَعْلَ الْأَرْضِ مِنَ كَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِيَادُكَ وَلَا يَـ فَاجِرًا كُفًّا رًّا ﴿ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِهَا لِدَى وَلِهَا مَا مَا مَنْ وَّلِلْمُؤْمِنِيْنِي وَالْمُؤُمِنْتِ ﴿ وَلا تَيْزِدِ الظَّلِمِينَ الْآ تَبَارًا أَ

### পরম করুণামর ও অসীম দয়াবান আলাহ্র নামে ওরু

(১) আমি নূহ্কে প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদারের প্রতি একথা বলেঃ ভূমি তোমার সম্প্রদারকে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তদ শান্তি আসার আগে। (২) সে বললঃ হে আমার সম্প্রদার! আমি তোমাদের জন্য স্পট্ সতর্ককারী। (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আলাহ্র ইবাদত কর, তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আলাহ্ তোমাদের পাপসমূহ ক্রমা করবেন এবং নির্দিন্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আলাহ্র নিদিন্টকাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদারকে দিবারান্তি দাওয়াত দিয়েছি; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই র্ছি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্রমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বন্তাহ্নত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔছত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি, (১) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্রমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্রমাশীল। (১১) তিনি

তোমাদের উপর অজন রুল্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সম্ভতি বাড়িয়ে দিৰেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা <del>এৰাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আলাহ্র শ্রেচছ আশা করছ না !</del> (১৪) স্থেচ তিনি তোমাদেরকে ৰিভিন্ন রকমে সৃণিট করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আলাহ কিভাবে সংত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে (১৭) আলাহ্ তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছন। (১৮) জতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুখিত করবেন। (১৯) আলাহ্ ভোমাদের জন্য ভূমিকে করছেন বিছানা (২০) যাতে ভোমরা চলাক্ষেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূচ্ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই র্দ্ধি করছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত **করছে। (২৩)** তারা বলছেঃ ভোমরা <u>ভোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যা</u>গ করো না এবং ত্যাপ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াওছ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অথচ এরা অনেককে পথরুত্ট করেছে। অতএব আপনি জালিমদের পথদ্রত্টতাই বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের পোনাহ্ সমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে <del>জাহাল্লামে। অতঃপর</del> তারা আলাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ্ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (২৭) ষাদ জাপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকৈ পথস্লুক্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফির। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে —ভাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং জালিমদের কেবল ধাংসই হৃদ্ধি করুন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

জামি নৃহ (আ)-কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি (পরগম্বর করে) প্রেরণ করেছিলাম একথা বলেঃ তৃমি তোমার সম্প্রদায়কে (কৃষরের শাস্তি থেকে) সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্যন্তদ শান্তি আসার আগে (অর্থাৎ তাদেরকে বলঃ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করের মর্যন্তদ শান্তি ভোগ করতে হবে—দুনিয়াতে মহাপ্রাবন কিংবা পরকালে জাহায়াম) সে (তার সম্প্রদায়কে) বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য স্পন্ট সতর্ক্রারী। (আমি বলিঃ) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর (অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন কর), তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর। তিনি তোমাদের গাপ মার্জনা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিন্ট (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় পর্যন্ত (বিনা শান্তিতে) অবকাশ দিবেন (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন না করলে মৃত্যুর পূর্বে যে শান্তির ওয়াদা করা হয়, বিশ্বাস স্থাপন করলে তা আসবে না। এছাড়া মৃত্যুর তো) আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় (আছে) যখন (তা) আসবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর আগমন স্বাবস্থায় জক্ররী—সমান অবস্থায়ও,

কুকর অবহায়ও। কিন্তু উভয় অবহার মধ্যে পার্থক্য এই যে, এক অবহায় পরকালের আযাব ছাড়া দুনিরাতেও আযাব হবে এবং এক অবছায় উভয় জাহানে আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে)। খুব চমৎকার হত যদি তোমরা (এসব বিষয় ) বুবতে! (যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত এসৰ উপদেশ সম্প্রদারের উপর কোন প্রভাব বিভার করতে পারন মা, তখন ) নৃহ্ (জী) দোয়া করনের: হে আমার পালনকর্তা ! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত্তি (সতাধর্মের প্রতি ) দাওরাত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওরাত তাদের পলায়নকেই র্দ্ধি করেছে। (পলারন এভাবে করেছে যে) আমি যতবারই তাদেরকে (সত্যধর্মের প্রতি) দাওয়াত দিয়েছি, ষাতে (ঈমানের কারণে) আপনি তাদেরকে ক্রমা করেন, ততবারই তারা কানে অসুনি দিরেছে ( যাতে সভ্য কথা কানে প্রবেশও না করে; এটা চরম ছণা )। মুখমণ্ডল বস্তার্ত করেছে যাতে সত্য ভাষণদাতা দেখাও না যায় এবং সে-ও তাদেরকে না দেখে (তারা কুকরে) জেদ করেছে এবং (আমার আনুগত্যের প্রতি চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে)। অতঃ-গর (এই উদ্ধত্য সত্ত্বেও আমি বিভিন্নভাবে উপদেশ দিতে থাকি। সেমতে) আমি তাদেরকে উচ্চকটে দাওয়াত দিয়েছি (অর্থাৎ সাধারণ বজুতা ও ওয়ায করেছি, যাতে স্বভাবতই আওরাজ উচ্চ হয়ে যার)। জভঃপর আমি তাদেরকে (বিশেষ সম্বোধনস্বরূপ) ঘোষণা-সহকারে বুঝিরেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (অর্থাৎ সম্ভাব্য সব পছায়ই বুঝি-রেছি। এ ব্যাপারে) আমি বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর (অর্থাৎ ঈমান আন, যাতে গোনাহ্ ক্লমা করা হর)। তিনি অত্যন্ত ক্লমাশীল। (তোমরা ঈমান আনলে পারলৌকিক নিরামত ক্ষমা ছাড়া তিনি ইহলৌকিক নিরামতও দান করবেন। সেমতে) তিনি তোমাদের উপর জজন র্ল্টিধারা প্রের্ণ কর্বেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সভান-সভতি বাড়িয়ে দিবেন, ভোমাদের জন্য উদ্যান ছাপন করবেন এবং ভোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (অধিকাংশ মন নগদ ও দ্রুত নিয়ামত অধিক তলব করে, তাই এসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ তারা সংসারের প্রতি লোভী ছিল, তাই এশুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমি তাদেরকে আরও বলেছি ঃ) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র মাহাজ্যে বিশ্বাসী হচ্ছ না। অথচ (ত্রেছজে বিশ্বাসী হওয়ার কারণ বিদামান আছে। তা এই যে )তিনি তোমাদেরকে নানাভাবে সৃপ্টি করেছেন। উপাদান-চতুল্টয় দারা তোমাদের খাদ্য, খাদ্য থেকে বীর্য, বীর্ষ থেকে জমাট রক্ত, মাংসপিও ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে তোমরা পরিপূর্ণ মানব হয়েছ। এটা মানবসভার প্রমাণ, অতঃপর বিশ্বচরাচরের প্রমাণ বণিত হচ্ছেঃ তোমরা কি লক্ষ্য কর না বে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সণ্ড আকাশ ভরে ভরে স্টিট করেছেন এবং তথায় চক্তকে রেখেছেন আলোরপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরপে? আলাহ তা'আলা তোমা-দের মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন। (হয় এভাবে যে, হযরত আদম [আ] মৃত্তিকা থেকে স্বজিত হয়েছেন, না হয় এভাবে যে, মানুষ বীর্ষ থেকে স্বজিত হয়েছে, বীর্য খাদ্য থেকে, শাদ্য উপাদান-চতুস্টয় থেকে এবং উপাদান-চতুস্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকাই প্রবল )। অতঃপর তাতে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে নিবেন এবং (কিয়ামতে) আবার (মৃতিকা থেকে) পুনরুত্তিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (সদৃশ) করেছেন, যাতে ভোমরা তার প্রশন্ত পথে চলাফেরা কর। (এসব কথা নূহ্ [আ] আলাহ্ তা'আলার কাছে

করিয়াদ করে বললেন। অবশেষে) নূহ্ (আ) বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, তারা আমাকে অমান্য করেছে আর এমন লোকদের অনুসরণ করছে, যাদের ধনসম্পদ ও সভান সভতি কেবল তাদের ক্লতিই র্দ্ধি করছে, (এখানে সম্প্রদায়ের অনুস্ত সরদারবর্গ বোঝানো হয়েছে। এই সরদারদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তাদের অবাধ্যতার কারণ ছিল। ক্ষতি করা এই অর্থেই বলা হয়েছে। তাদের অনুস্ত সরদাররা এমন ) যারা (সত্যকে মিটা-নোর কাজে ) ভয়ানক চক্রাভ করেছে। তারা (অনুসারীদেরকে ) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনও ত্যাগ করো না এবং (বিশেষভাবে )ত্যাগ করোনা ওয়াদ,সুয়া, ইয়াওছ, ইয়াউক ও নসরকে (সমধিক প্রসিদ্ধির কারণে এসব দেবদেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এরা অনেককে পথুহারা করেছে। (এই পথরুত করাই ছিল ভয়ানক চক্লান্ত। আপনার বজবা مَنْ يَتُوْ مِنَ مِنْ قَوْ مِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ أَ مَنَ থেকে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, এরা ঈমান আনবে না। তাই দোয়া করি) আপনি এই জালিমদের পথদ্রস্টতা আরও বাড়িয়ে দিন, (যাতে ওরা ধ্বংস হওয়ার যোগ্য পাছ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, দোয়ার উদ্দেশ্য অধিক পথল্লন্টতা নয় বরং ধ্বংসের যোগ্য পাত্র হওয়ারই দোয়া করা হয়েছে। ওদের শেষ পরিণতি এই হয় ষে) ওদের এসব গোনাহ্র কারণেই তাদেরকৈ নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার পর) জাহায়ামে দাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তারা আলাহ্ ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। নৃহ্ (আ) আরও বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না , (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিন। অতঃপর এর কারণ বণিত আছে ঃ) আপনি যদি ওদেরকে রেহাই দেন, তবে ( ﴿ ﴿ وَمِنَ ﴾ —বক্তব্য অনুযায়ী ) তারা আপনার বান্দা– দেরকে প্রথম্রতট করবে এবং (পরেও) তাদের কেবল পাপাচারী ও কাফির সন্তানই জন্মগ্রহণ করবে। (কাফিরদের জন্য বদদোয়া করার পর মু'মিনদের জন্য নেক দোয়া করজেন 🕻 ) হে আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে, হারা মু'মিন অবছায় আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী ও পুত্র কেনান ব্যতীত পরিবার-পরিজনকে) এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে ক্লমা করুন। (এ স্থানে উদ্দেশ্য যেহেতু কাফির-দের জন্য বদদোয়া ছিল, তাই পরিশেষে আবার বদদোয়াই করা হচ্ছেঃ) এবং জালিম-দের ধ্বংস আরও বাড়িয়ে দিন। [ অর্থাৎ ওদের উদ্ধারের যেন কোন উপায় না থাকে এবং ধ্বংসই যেন প্রাণ্ড হয়। এই দোয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই ছিল। বাহ্যত জানা যায় যে, নৃহ্ (আ)-র পিতামাতা মু'মিন ছিলেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হলে দুরবর্তী পিতৃ ও মাতৃপুরুষ বুঝানো হবে]।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

مَنْ دُو بِكُمْ صَلَّ الْمُو بِكُمْ مِنْ الْمُو بِكُمْ مِنْ الْمُو بِكُمْ صَلَّ الْمُو بِكُمْ صَلَّ الْمُو بِكُمُ صَلَّ الْمُ الْمُو بِكُمْ صَلَّ الْمُو بِكُمْ مَا اللهِ ال

জনা ব্যবহাত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র হক সম্পক্তিত গোনাহ্ মাফ হয়ে থাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্য ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে, যেমন আথিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে, যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কল্ট দেওয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববতী সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা অথবা মাফ নেওয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে উল্লিখিত শর্তটি অপরিহার্য।

এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নিদিল্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ বয়সের নিদিল্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পাথিব আযাবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, ঈমান না আনলে নিদিল্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আযাবে ধ্বংস করে দেওয়ারও আশংকা আছে। বয়সের নিদিল্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণত তার বয়্বস আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুম্খে পতিত হবে। এমনিভাবে অকৃতভাতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতভাতার কাজে বয়স রিদ্ধি পাওয়াও সম্ভবপর। পিতা মাতার আনুগত্য ও সেবা-যত্নের ফলে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ্ হাদীস দারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-র্দ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা ঃ তফসীরে মাষহারীতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ তকদীর দুই প্রকার---১. চূড়ান্ত অকাট্য এবং ২. শর্তমুক্ত। অর্থাৎ লওহে মাহ্মুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আলাহ্র আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণত ঘাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতিতে পরিবর্তন হতে পারে।

উডয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লিখিত আছে।

মাহ্কুষে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। 'আসল কিতাব' বলে সেই কিতাব বুঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর লিখিত আছে। কেননা, শর্ত্যুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্ত পূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য কয়সালা লিখা হয়।

হ্যরত সালমান ফারসীর হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

www.almodina.com

বাতীত কোন কিছু আরাহ্র করসালা রোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা বাতীত কোন কিছু আরাহ্র করসালা রোধ করতে পারে না এবং পিতামাতার বাধ্যতা বাতীত কোন কিছু বয়স রিদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তমুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সার কথা, আরাতে নিদিন্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তমুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আরাহ্ তা'আলা হয়ত নূহ্ (আ)-কে এ সম্পর্কে জান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তার সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আরাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পাথিব আযাবে ধ্বংস প্রাণ্ড হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আরাহ্র আযাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমতাবছায় পরকালের আযাব ভিম হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আরাহ্ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরছায়ী করেন নি এখানকার প্রত্যেক বস্তু অবশাই ধ্বংসপ্রাণ্ড হবে। এ তে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন

পার্থক্য হয় না। اَنَ اَ جَلَ اللّٰهِ إِذَا جَا مَلاّ يَرُخُو আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর রজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্য নূহ্ (আ)-র বিভিন্ন প্রচেল্টায় বিরামহীন-

ভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আবাস (রা) থেকে বণিত আছেঃ নূহ্ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নব্য়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেল্টায় ক্ষান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাঁর সম্প্রদারের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কয়লে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আস্বরেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদপ্রাত্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেনঃ

পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তবা-পালনে মশগুল থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত নৃহ্ (আ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মো'জেযা হিসেবে দীর্ঘ বয়স্ প্রাণ্ড হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দুল্টমতি প্রমাণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ্ (আ) সর্ব-শক্তিমান আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেনঃ আমি ওদেরকে দিবা-রান্ত্রি দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে —সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেল্টা করেছি। কখনও আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জান্নাতের নিয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ঈুমান ও সৎ কর্মের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাচ্ছন্য দান করবেন এবং কখনও আলাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী পেশ করে বুঝিয়েছি কিন্তু তারা কিছুতেই কর্ণপাত করল না। অপর দিকে আলাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলে দিলেনঃ আপনার সমগ্র সম্প্র-দায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। আञ्चार्लत मठलव छोरे। अमिन

নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে হযরত নূহ্ (আ)-র মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাণ্ড হল। তবে মু'মিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জল্যানে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ্ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইন্তেগফার অর্থাৎ ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়াত দেন এবং এর পাথিব উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

অধিকাংশ আলিম বলেন যে, গোনাহ্ থেকে তওবা ও ইন্তেগফার করলে আল্লাহ্ তা'আলা যথাস্থানে রিচ্টি বর্ষণ করেন, দুজিক্ষ হতে দেন না এবং ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোন প্রহুস্যের কারণে খিলাফও হয় কিন্তু তওবা ইন্তেগফারের ফলে পাথিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সণ্ড আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জুল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে نوهي বলার বাহাত বোঝা যার যে, চন্দ্র আকাশগারে অবস্থিত। কিন্ত আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের بَعَلَ فِي السَّمَا عِ بُرُو جُا আরাতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূত্ (জা) আরও বললেনঃ

وَ مَكُو وَا مَكُو و করতই, উপরত্ত জনপদের ওভা ও দুল্ট লোকদেরকেও নৃহ্ (আ)-র পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে,

ত্র্বি কুর্ন অর্থাৎ আমরা আমাদের দেবদেবী বিশেষত এই পাঁচজনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লিখিত শব্দ গুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগজী বর্ণনা করেন, এই পাঁচজন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ্ (আ)-র আমলের মাঝামাঝি। তাঁদের অনেক ভক্ত ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদেরই পদাক্ষ অনুসরণ করে আল্লাহ্র ইবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল ঃ তোমরা যে সব মহাপুরুষের পদাক্ষ অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূতি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং বিনয় ও একাপ্রতা অজিত হবে। তারা শয়তানের ধোঁকা ব্ঝতে না পেরে মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি তৈরী করে উপাসনালয়ে ছাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুরুক অনুভব করতে লাগল। এমতাবছায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিজ হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝালঃ তোমাদের পূর্বপুরুষদের খোদা ও উপাস্য মৃতিই ছিল। তারা এই মৃতিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিমাপূজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোজ গাঁচটি মৃতির মাহাত্মা তাদের অন্তরে স্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুজিতে তাদের নাম বিশেষজাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

### www.almodina.com

र्षे पूर्व । وَلَا تَزِد النَّا لَمِهُيَ । ﴿ صَعَاد অর্থাৎ এই জালিমদের পথদ্রস্টতা আরও

বাড়িয়ে দিন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শন করা পয়গয়রগণের কর্তব্য।
নূহ্ (আ) তাদের পথদ্রভটতার দোয়া করলেন কিডাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ্
(আ)-কে আলাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে
না। সে মতে পথদ্রভটতা ও কুফরের উপর তাদের মৃত্যুবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ্ (আ)
তাদের পথদ্রভটতা বাড়িয়ে দেওয়ার দোয়া করলেন, যাতে সত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাণ্ত হয়।

वर्षार जाता जाता وممَّا خَطِيئًا لِهِمْ ٱ غُرِقُوا وَ ٱ دُخُلُوا نَا رًّا

অর্থাৎ কুষ্ণর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে তুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহাত পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ্র কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলা বাহলা, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে বরং এটা বর্ষখী অগ্নি। কোরআন পাক এই বর্ষখী অগ্নিতে প্রবেশ করার খবর দিয়েছে।

কবরের আযাব কোরজান ছারা প্রমাণিত ঃ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, বর্যখ জগতে অর্থাৎ কবরে বাস করার সময়ও মৃতদের আযাব হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, কবরে যখন কু-কমীর আযাব হবে, তখন সৎকর্মীরাও কবরে সুখ ও নিয়ামত-প্রাণ্ড হবে। সহীহ্ ও মৃতাওয়াতির হাদীসসমূহে কবর অভ্যন্তরে আযাব ও সওয়াব হওয়ার বর্ণনা এত অধিক ও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, অন্থীকার করার উপায় নেই। তাই এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে এবং এটা শ্বীকার করা আহ্লে সুন্নত ওয়াল জামা-জাতের আলামত।

## न्त्र किस् अट्टा किस्

মন্ধায় অবতীর্ণঃ ২৮ আয়াত, ২ রুকু

## بسرراللوالزخلين الرحسيو

قُلْ أُوجِيَ إِلَيَّ آنَّهُ اسْتُمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوۤا إِنَّا سَيِغْنَا قُرْانًا عَجَبًا ﴾ يَهْدِ ثَي إِلَا الرُّشْدِ قَامَتًا بِهِ وَلَن نَّشِرِكَ بِرَبِّنًا آحَدًا ﴾ و أَكُ نُعَلِّي جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَاتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَمُ اللهِ شَطَطًا ﴿ وَآتَا ظَنَنَّا آنُ لَنَ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَآنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوٰ ذُوْنَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ وَانَّهُمْ ظَنَّوْا كَيْنَا ظَنْنُتُمْ أَنْ لَنْ يُّبُعَثَ اللهُ أَحَدًانَ وَأَنَّا لَمُسْنَا التَّمَاءَ فَوَجَدُنْهَا مُلِئَتُ حَرَّسًا شَدِينِدًا وْشُهُبًا ٥ وَآنًا كُنَّا نَقْعُكُ مِنْهَا مَقِاعِدَ لِلسَّمْعِ، فَمَنْ يَبْنَتِّمِع الْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رُصَدًا ﴿ وَاتَّا كَانَدُرِيَّ آشَرُّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْرَ أَرَادَ بِهِمُ لَاتُهُمْ لَشَكًّا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا كُلُوَا بِنَّ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَلَنَّنَّا أَنْ لَّنَ نُعْجِزَاللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ تَعْجِزَهُ هُرَبًا فَوْ آئًا لَيْنَا سَمِعْنَا الْهُلَى امْنَا يِهِ وَنَهُنْ يُؤْمِنْ، بِرَبِّهُ فَلا يَغَافُ يَغِيًّا وَلا رَهَقًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنْنَا الْقُسِطُونَ وَفَمَنْ أَسْكُمْ فَأُولِيكَ تَحَرُّوْا رَشُكُا ﴿ وَأَمَّا

إِنَّ فَكَانُوا لِجُهُنَّمُ حُطَيًّا ﴿ وَإِنْ لِّواسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةُ مَّا أَوْ غَدَقًا ﴿ لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ • وَمَن يُغْرِضَ لَكُهُ عَذَانًا صَعَدًا فَ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ يَتَّهِ فَكُلَّ اَحَدًا ﴿ وَانَّهُ لَنَّا قَامَرِعَبُكُ اللَّهِ يَلْعُوهُ كَادُوْ يَكُونُونَ عَ قُلْ إِنَّمَّا أَدْعُوا رَتِي وَلاَّ أَشْرِكُ بِهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّي لَاَّ آمُلِكُ لَكُوْضَرًّا وَكَا رَشَكًا ﴿ قُلُ إِنْ لَنْ يُجِيْرِنِي مِنَ اللهِ آحَدُ لَا لَنْ آجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بِلَغَّا مِّنَ اللَّهِ وَرَسَالُتِهِ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّهَ خُلدُنَّ فَمُقَّا في إذَا رَاوُامَا يُوعَدُنُنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاهِ عَكَدًا ﴿ قُلُ إِن الْمُؤِنِّي أَقِرِيْتُ مَّا تُوعَكُونَ آمْ يَهُ رُتِّيَ آمَدَّاهِ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِ ازتَّضَى مِنْ رَّسُولِ فَكَا نَّهُ كِيْسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَنِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصِدًا ﴿ لِيُعْلَمُ أَنْ قُدُ آبُلَغُوا رِسُلَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَالَمُ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْطِي كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا هُ

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আলাহ্র নামে ওরু

(১) বলুন ঃ আমার প্রতি ওহী নাখিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরজান প্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে ঃ আমরা বিসময়কর কোরজান প্রবণ করেছি, (২) যা সংপথ প্রদর্শন করে। কলে আমরা তাতে বিশ্বাস ছাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার যহান মর্বাদা সবার উর্থে। তিনি কোন পদ্মী প্রহণ করেন নি এবং তার কোন সভান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আলাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবাতা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আলাহ্ সম্পর্কে মিখ্যা

বলতে পারেনা। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিন্ন-এর আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিন্দের আত্মন্তরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আ**রা**হ্ কখনও কাউকে পুনরুখিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ ব্দরছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) জামরা জাকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ প্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ ওনতে চাইনে সে জ্বলন্ত উল্কাপিশুকে ওঁঁ ৎ পেতে থাকতে দেখে। (১০) জামরা জানি না পৃথিবী-বাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন! (১১) আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্ম পরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আলাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আজাবহ এবং কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আন্তাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) **আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম** থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সমরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান জাষাবে পরিচালিত করবেন (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে ষে, মসজিদসমূহ আলাহ্কে সমরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আলাহ্র সাথে কাউকে ডেকোনা। (১৯) আর যখন আলাহ্র বান্দা তাকে ডাকার জন্য দত্তায়মান হল, তখন অনেক জিল্তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন ঃ আলাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আন্রয়ন্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তার পরগাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আলাহ্ ও তার রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমন কি যখন তারা প্রতিশূনত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্য-কারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশুন্ত বিষয় আসম না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ ছির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জানী। পরস্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না (২৭) তার মনো-নীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অস্তেও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যাতে আলাহ্ জেনে নেন যে, রসূলগণ তাদের পালনকর্তার পয়গাম পৌছিয়েছেন কি না । রসূল-গণের কাছে যা আছে, তা তার জানগোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুষ্টাঃ আয়াতসমূহের তঞ্চসীরের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা জানা দরকার। প্রথম ঘটনা এইঃ রসূলুলাহ্ (সা)-র নব্য়ত লাভের পূর্বে শয়তানরা আকাশে পৌছে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনত। রসূলুলাহ্ (সা)-র নব্য়ত লাভের পর উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে তাদের গতিরোধ করা হল। এই অভাবিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে একদল জিল্ল্ রসূলুলাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছেছিল। সূরা আহকাফে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। দিতীয় ঘটনা এইঃ মূর্খতা যুগে মানুষ সফরে থাকা অবস্থায় যখন কোন জঙ্গলে অথবা বিজন প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন জিল্ল্ দের সরদারের হিফাযত পাওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এই কথাগুলো উচ্চারণ করতঃ

প্রান্তরের সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করছি তার সম্প্রদায়ের নির্বোধ দুল্টদের থেকে। তৃতীয় ঘটনা এই ঃ রস্লুরাহ্ (সা)-র বদদোয়ার ফলে ময়য় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চতুর্থ ঘটনাঃ রস্লুরাহ্ (সা) ইসলামের দাও-য়াত শুরুক কয়লে বিরোধী কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। প্রথমোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে দূররে মনসূর থেকে এবং শেষোক্ত দুটি ঘটনা তফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নেওয়া হয়েছে।

আপনি (তাদেরকে) বনুরঃ আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিম্দের একটি দল কোরআন এবণ করেছে, অতঃপর (স্বজাতির কাছে ফিরে পিয়ে) তারা বলেছে: আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (বিষয়বস্তু দেখে কোরআন প্রতিপন্ন হয়েছে এবং মানব রচিত কালাম-সদৃশ নয় দেখে বিষ্ময়কর প্রতিপন্ন হয়েছে )। আমরা (এখন থেকে) কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। (এটা 'বিশ্বাসস্থাপন করেছি' কথারই ব্যাখ্যা)। এবং (তারা নিম্নোদ্ধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কেও পরম্পরে আলাপ-আলোচনা করলঃ) আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার শান উধের। তিনি কোন পদ্মী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। (কেননা এটা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব। এটা 'শরীক করব না' কথার ব্যাখ্যা )। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থাকা ইত্যাদি কথাবার্তা)। অথচ আমরা পূর্বে মনে করতাম মানুষ ও জিন্ন কখনও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিখ্যা কথা বলবে না। (কেননা, এটা চরম ধৃষ্টতা। এতে তারা তাদের মুশরিক হওয়ার কারণ বর্ণনা করছে। অর্থাৎ অধিকাংশ জিন্ও মানব শিরক করত। এতে আমরা মনে করলাম যে, আ**লাহ্ সম্পর্কে এর অধিক** লোক মিথ্যা বলবে না। সে মতে আমরাও সে পথ অবলম্বন করলাম। অথচ যে কোন মানবগোষ্ঠীর ঐকমত্য সত্যতার প্রমাণ নয় এবং প্রত্যেক ঐকমত্যের অনুসরণ ওযর হতে পারে না। উপরোক্ত শিরক ছিল অভিন্ন ও ব্যাপক। এছাড়া কিছু সংখ্যক মানুষের একটি বিশেষ শিরক ছিল, যার ফলে জিন্ন্দের কুফর ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তা এই যে,) অনেক মানুষ অনেক জিন্-এর আ**এয় গ্রহণ করত। ফলে তারা জিন্**দের আ**লভ**রিতা আরও

বাড়িয়ে দিত। (তারা এই অহমিকায় লিপ্ত হত যে, আমরা জিল্লদের সর্দার তো পূর্ব থেকেই ছিলাম, এখন মানুষও আমাদেরকে বড় মনে করে। এতে তাদের আত্মন্তরিতা চরমে পৌছে এবং কৃষ্ণর ও হঠকারিতায় আরও বাড়াবাড়ি শুরু করে। এপর্যন্ত তওহীদ সম্পকিত বিষয়বস্তু বণিত হয়েছে। অতঃপর রিসালত সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ অর্থাৎ জিন্নুরা পরস্পরে আলোচনা করল) আমরা (পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী) আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃ-পর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী (অর্থাৎ প্রহ্রারত ফেরেশতা) ও উল্কাপিও দারা আকাশ পরিপূর্ণ। (অর্থাৎ এখন প্রহরা বসেছে, যাতে জিল্বরা ঐশী সংবাদ নিয়ে যেতে না পারে এবং কেউ গেলে উল্কাপিণ্ড দারা বিতাড়িত করা হয়। ইতিপূর্বে) আমরা আকা-শের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ স্রবণার্থে বসতাম। (এসব ঘাঁটি আকাশগাত্তে কিংবা বায়ু-মণ্ডলে কিংবা মহাশূন্যে হতে পারে। জিন্ন্রা অতিশয় সূক্ষ্ম এবং তাদের কোন ওজন নেই। তাই তারা এসব ঘাঁটিতে অবস্থান করতে সক্ষম, যেমন কতক পক্ষী বায়ুমণ্ডলে চলতে চলতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করতে পারে)। এখন কেউ শুনতে চাইলে সে জ্বলম্ভ উল্কাপিশুকে ওঁ ৎ পেতে থাকতে দেখে। [উল্কাপিশু সম্পর্কে সূরা হিজরের দিতীয় রুকৃতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রিসানত সম্পক্তিত এই বিষয়বস্তর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মোহাম্মদ (সা)-কে রিসালত ্দান করেছেন এবং বিল্লাভি দূর করার জন্য অতীন্দ্রিয়বাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। সংবাদ চুরি বন্ধ হওয়ার কারণেই এই জিম্রা রসূলুকাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছেছিল। প্রথম ঘটনা তাই বণিত হয়েছে। অতঃপর উল্লিখিত বিষয়বস্তু সমূহের পরিশিষ্ট বর্ণনা শ্বরা হচ্ছেঃ] আমরা জানি না (এই নতুন পয়গম্বর প্রেরণ দারা) পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীন্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদেরকে হিদায়ত করার ইচ্ছা রাখেন? (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণের স্পিটগত উদ্দেশ্য জানা নেই। কারণ রস্লের অনুসরণ করলে সঠিক দিক নির্দেশ পাওয়া যায় এবং বিরোধিতা করলে ক্ষতি ও শাস্তি ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে অনুসরণ হবে, না বিরোধিতা হবে তা আমাদের জানা নেই। ফলে পয়গম্বর প্রেরণ করে জাতিকে শান্তি দেওয়া উদ্দেশ্য, না হিদায়ত করা উদ্দেশ্য, তা আমরা জানি না। একথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তাদের অনু-মান ছিল তাদের সম্প্রদায়ে মু'মিন কম হবে। কাজেই অধিকাংশ লোক শাস্তির যোগ্য হবে। এছাড়া জিল্রা অদৃশ্যের খবর জানে না বলে তওহীদের বিষয়বন্ত জোরদার করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস এই যে, জিন্নরা অদৃশ্যের জান রাখে)। আমাদের কেউ কেউ (পূর্ব থেকেই) সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। (সার কথা) আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (এমনিভাবে এই পয়গম্বরের খবর ওনে এখনও আমাদের মধ্যে উভয় প্রকার লোক আছে। আমাদের পথ এই যে, ) আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পৃথিবীতে (অর্থাৎ পৃথিবীর কোন অংশে যেয়ে) আল্লাহ্কে পরাস্ত করতে পারব না এরং (অন্য কোথাও) পলায়ন করেও তাঁকে পরাভূত করতে পারব না। (পলায়ন ক্রার অর্থ

পৃথিবী ছাড়া আকাশে চলে যাওয়া। এটা فِي الْأَرْضِ এর বিপরীত হিসাবে বোঝা যায়।

مَا اَ نُتُمُ بِمُعْجِزِ يْنَ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ فِي : अना अक आञ्चार जब म वता राहाइ

🗲 繩 🗀 –এর উদ্দেশ্যও সম্ভবত সতর্ক করা যে, আমরা কুষ্ণরী করলে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাব না। তাদের বিভিন্ন পথ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, সত্য সুস্পল্ট হওয়া সত্ত্বেও কারও কারও ঈমান না আনা সত্যায়ে সভ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ স্পিট ব্দরতে পারে না। কেননা, এটা চিরন্তন রীতি )। আমরা যখন সুপথের নির্দেশ স্তনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব যে ( আমাদের মত ) তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস ছাপন করবে, যে লোকসান ও জোর-জবরের আশংকা করবে না। (লোকসান হল কোন সংকাজ অলিখিত থেকে যাওয়া এবং জোর-জবর হল যে গোনাহ্ করা হয়নি, তা লিখিত হওয়া। উৎসাহ প্রদানই সম্ভবত এ কথার উদ্দেশ্য)। আমাদের কিছু সংখ্যক (এসব ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের বিষয়বস্ত বোঝে) আভাবহ (হয়ে গেছে) এবং কিছু সংখ্যক (পূর্বের ন্যায়)বিপথগামী (হয়ে গেছে)। যারা আভাবহ হয়েছে, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (ফলে তারা সওয়াবের অধিকারী হবে)। আর যারা বিপথগামী, তারা জাহালামের ইজন। (এ পর্যন্ত জিল্পের কথাবার্তা সমাণ্ড হল। অতঃপর ওহীর আরও বিষয়বস্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে আরও ওহী করা হয়েছে যে ) তারা (অর্থাৎ মক্কাবাসীরা ) যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি ( যে, নিয়ামতের কৃতভতা স্বীকার করে, না অকৃতভ হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মক্কাবাসীরা যদি উপরে জিল্ল্ দের উজিতে নিন্দিত শিরক না করত, তবে তৃতীয় ঘটনায় বণিত দুর্ভিক্ষ তাদের উপর চেপে বসত না। কিন্তু তারা ঈমান আনার পরিবর্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। কুফরের শান্তি মক্কাবাসীদের জন্যই বিশেষভাবে নয়; বরং) ষে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সমরণ (অর্থাৎ ঈমান ও আনুপত্য) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আলাহ্ তা'আলা তাকে কঠোর আযাবে দাখিল করে। এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, সব সিজদা আল্লাহ্র হ**ক। (অর্থাৎ কোন সিজদা আল্লাহ্কে করা এবং** কোন সিজদা **অপরকে করা জায়েয় নয়** ; ষেমন মুশরিকরা করত)। অতএব ডোমরা আ**লাহ্**র সাথে কারও ইবাদত করো না। (এতেও উপরোল্লিখিত তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। এবং ওহীর এক বিষয়বন্ত এই যে) যখন আল্লাহ্র বান্দা অর্থাৎ রসূলুলাহ্ (সা) তাঁর ইবা-দতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তারা (অর্থাৎ কাফিররা) তার কাছে ডিড় করার জন্য সমবেত হয় (অর্থাৎ বিসময় ও শভুতা হেতু প্রত্যেকেই এভাবে দেখে যেন এখনই জড়ো হয়ে হামলা করে বসবে। এটাও তওহীদের পরিশিষ্ট ! কেননা, এতে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা তওহীদকে ঘৃণা করে। অতঃপর এই বিসময় ও শন্তুতার জওয়াব দিতে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ) আপনি (তাদেরকে) বলুনঃ আমি তো কেবল আমার পালন-কর্তার ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (অতএব এটা কোন বিস্ময় ও শরুতার বিষয় নয়। অতঃপর রিসালত সম্পর্কিত আলোচনা করা হচ্ছেঃ) আপনি

(আরও) বলুনঃ আমি তোমাদের ऋতি সাধন করার ও সুপথে আনার মালিক নই। (অর্থাৎ তোমরাযে আমাকে আযাব আনার ফরমায়েশ কর, এর জওয়াব এই যে. আমার এরাপ ক্ষমতা নেই। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেযে, আপনি তও্হীদ ও কোরআনে কিছু পরিবর্তন করলে আমরা আপনাকে মেনে নিব। এর জওয়াবে) আপনি বলুনঃ ( আলাহ্ না করুন, আমি এরূপ করলে) আল্লাহ্র কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ন্থল পাব না। (উদ্দেশ্য এই যে, কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে রক্ষা করবে না এবং আমি খুঁজে কোন রক্ষাকারী পাব না)। কিন্তু আলাহ্র বাণী পৌছোনো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (অতঃপর তওহীদ ও রিসালত উভয় বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (কিন্তু কাফিররা এখন এসব বিষয়বস্ত দারা প্রভাবাণ্বিত হয় না। এবং উল্টা মুসলমানদেরকে ঘূণিত মনে করে। তারা এই মূর্খতা থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তারা প্রতিশুভত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে কার সহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল কম। (অর্থাৎ কাফিররাই দুর্বল ও কম হবে। অতঃপর কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা অস্থীকারের ছলে কিয়ামত কবে হবে জিভাসা করে। জওয়াবে) আপনি (তাদে-রকে) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশুত বিষয় আসন্ন, না আমার পালনকর্তা এর জন্য কোন মেয়াদ নিদিশ্ট করেছেন। (কিন্তু সর্বাবস্থায় সেটা সংঘটিত হবে। নিদিশ্ট সময় এটা অদৃশ্য বিষয় )। অদৃশ্যের ভানী তিনিই। পরন্ত অদৃশ্যের বিষয় তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। (অর্থাৎ কিয়ামতের সময় নির্ধারণ সম্পক্তিত ভান নবুয়তের সাথে সংশ্লিল্ট নয়। তবে নবুয়ত সপ্রমাণকারী ভান যথা ভবিষ্য-. দ্বাণী অথবা নবুয়তের শাখা-প্রশাখা সম্পকিত ভান যথা বিধি-বিধানের ভান এখলো প্রকাশ করার সময়) তিনি তার অগ্রেও পশ্চাতে প্রহরী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যাতে শয়তান সেখানে পৌছতে না পারে এবং ফেরেশতাদের কাছে শুনে কারও কাছে বলতে না পারে। সেমতে রসূলুক্কাহ্ (সা)-র জন্য এরূপ পাহারাদার ফেরেশতা চারজন ছিল। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়, ] যাতে আল্লাহ্ ( বাহাত ) জেনে নেন যে, ফেরেশতারা তাদের পালনকর্তার পয়গাম (রসূল পর্যন্ত) পৌছিয়েছে কি না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশতাদের) সব অবস্থা জানেন ( তাই এ কাজে দক্ষ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন )। তিনি সব কিছুর গণনা জানেন (সুতরাং ওহীর এক একটি অংশ তাঁর জানা আছে এবং তিনি সবগুলো সংরক্ষণ করেন। সারকথা এই যে, কিয়ামতের নিদিল্ট সময় সম্পকিত ভান নবুয়তের ভান নয়। তাই কিয়ামতের নিদিল্ট সময় না জানা নব্য়তের পরিপন্থী নয়। তবে নবুয়তের ভান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয় এবং এতে কোন ভুলল্লান্তির আশংকা থাকে না। অতএব তোমরা এসব ভান অর্জনে ব্রতী হও এবং বাড়তি বিষয়ের পিছনে পড়ো না)।

#### ্ আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

नमि एन । श्राक पन अर्थेष अश्था जानन करतः। विषेष

আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিল্দের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নছীবাইনের অধিবাসী।

জিল্দের স্কুপঃ জিল্ আলাহ্ তা'আলার একপ্রকার শরীরী, আত্থাধারী ও মানুষের ন্যায় জান এবং চেতনাশীল সৃষ্টজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। একারণেই তাদেরকে জিল্বলা হয়। জিল্প-এর শান্দিক অর্থ ওপত। মানবস্থিটর প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিল্প সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যামান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যত তারাও জিল্পের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিল্প ও ফেরেশতাদের অন্তিত্ব কোরআন ও সুনাহ্র অকাট্য বর্ণনা ভারা প্রমাণিত। এটা অস্থীকার করা কুফর।—( মাহহারী)

থেকে জানা গেল যে, এখানে বণিত ঘটনায় রস্লুল্লাহ্ (সা)

**জিন্দেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।** 

সুরা জিল্ল্ অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্দাস (রা) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রস্লুল্লাহ্ (সা) জিল্ল্ট্রেকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিল্ল্রা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আক্সিমক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিল্ল্ট্রের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ খোঁজাখুঁজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। ছেজাফে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন 'নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রস্লুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায় পড়িছেলেন।

জিল্পের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগলঃ এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির মধ্যে অপ্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বললঃ ত্রি

ত্রি বিশ্ব তা আরাহ্ তা আরাহ তা আরাহ্ তা আরাহা তা আরাহা

ভাবূ তালেবের ওফাত ও রস্লুলাহ্ (সা)-র তায়েফ সমন ঃ অধিকাংশ তফসীর-বিদ বলেন ঃ আবূ তালেবের মৃত্যুর পর রস্লুলাহ্ (সা) মরায় অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্বগোরের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুকাবিলায় তায়েফের সকীফ্ গোরের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একাকীই তায়েফে গমন করলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক রে) বর্ণনা করেন, রস্লুলাহ্ (সা) তায়েফে পৌছে সকীফ গোরের সরদার ও সম্ভান্ত আত্রয়ের কাছে গেলেন। এই প্রাত্রয় ছিল ওমায়রের পুর আবদে ইয়ালীল, সউদ ও হাবীব। তাদের গৃহে একজন কুরাইশ মহিলা ছিল। রস্লুলাহ্ (সা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং স্থগোরের নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু জওয়াবে প্রাত্রয় অশোভন আচরণ করে এবং তাঁর সাথে কথা বলতে অস্থীকার করে।

সকীফ গোরের গণ্যমান্য তিন ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাশ হয়ে রস্লুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ আপনারা যদি আমাকে সাহায্য না-ই করেন, তবে কমপক্ষে আমার আগমনের কথা কুরাইশদের কাছে প্রকাশ করবেন না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কুরাইশরা জানতে পারলে অত্যাচারের মাল্লা আরও বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু তারা একথাও মানল না বরং গোরের দুল্ট লোকদেরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দিল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁর পিছু পিছু হট্টগোলের স্লিট করতে থাকল। রস্লুল্লাহ্ (সা) তাদের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি আঙ্মুর বাগানে প্রবেশ করলেন। বাগানের মালিক ওতবা শায়বা বাগানে উপস্থিত ছিল। তখন দুল্টরা তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেল। রস্লুল্লাহ্ (সা) আঙ্মুর বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। ওতবা ও শায়বা ভ্রাতৃত্বয় তাঁকে দেখছিল। তারা আরও লক্ষ্য করছিল যে, গোত্রের দুল্ট লোকদের হাতে তিনি উৎপীড়িত হয়েছেন। ইতিমধ্যে সেই কুরাইশী মহিলাও বাগানে রস্লুল্লাহ্ (সা)—র সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি মহিলার কাছে তার শ্বেরালয়ের লোকদের মন্দ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেন।

এই বাগানে বসে রসূলুলাহ্ (সা) যখন কিছুটা স্বস্তি লাভ করলেন, তখন আলাহ্র দরবারে দুই হাত তুলে দোয়া করতে লাগলেন। এরাপ অভিনব ভাষায় দোয়া তিনি আর কখনও করেছেন বলে বণিত নেই। দোয়াটি এই ঃ

ا للهم انی اشکو الهک ضعف تو تی و تلة حهلتی و هوانی علی الناس و انت ا رحم الراحمهن و انت رب المستضعفهن فانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجههنی ا و الی عد و ملکته ا مری آن لم تکن ساخطا علی فلا ابالی و لکن عافهتک هی ا و سع لی اعوذ بنو ر و جهک الذی اشرقت له الظلمات و صلح علهه ا مر الد نها و الا خرة من آن تنزل بی غضبک لک العتبی حتی ترضی و لا حول و لا تو 8 الا بک -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আপনার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতার, কৌশলের স্বল্পতার এবং লোকচক্ষুতে হেয়তার অভিযোগ করছি। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং আপনি দুর্বলদের সহায়, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করেন—পরের কাছে? যে আমাকে আক্রমণ করে, না কোন শলুর কাছে, যাকে আমার মালিক করে দিয়েছেন (ফলে যা ইচ্ছা, তাই করবে?) আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তটনা হন, তবে আমি কোন কিছুরই পরওয়া করি না। আপনার নিরাপত্তা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (আমি তা চাই।)

আমি আপনার নূরের আশ্রয় গ্রহণ করি, যন্দ্রারা সমস্ত অন্ধকার আলোকোজ্বল হয়ে যায় এবং ইহকাল ও পরকালের সব কাজ সঠিক হয়ে যায়। আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার গথবে পতিত হওয়া থেকে। আপনাকে সন্তল্ট করাই আমাদের কাজ। আমরা কোন অনিল্ট থেকে বাঁচতে পারি না এবং কোন পুণ্য অর্জন করতে পারি না আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে।——(মামহারী)

ওতবা ও শায়বা লাতৃদয় এই অবস্থা দেখে দয়ার্ল হল এবং 'আদাস' নামক তাদের এক খৃস্টান গোলামকে ডেকে বললঃ একওছ আসুর একটি পাত্রে রেখে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাও এবং তাকে তা খেতে বল। গোলাম তাই করল। সে আসুরের পার রসূলুয়াহ্ (সা)-র সামনে রেখে দিল। তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে পাত্রের দিকে হাত বাড়ালেন। 'আদাস' এই দৃশ্য দেখে বললঃ আলাহ্র কসম, বিসমিল্লাহির রহমানির-রাহিম বাকাটি তো এই শহরের অধিবাসীরা বলে না। অতঃপর রসূলুয়াহ্ (সা) তাকে জিজাসা করলেনঃ আদাস, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? আদাস বললঃ আমি খৃস্টান এবং আমার জন্মছান 'নায়নুয়া' শহরে। রসূলুয়াহ্ (সা) বললেনঃ ভাল কথা। তাহলে তুমি আলাহ্র সংবাদ্দা ইউনুস ইবনে মাতা' (আ)-র শহরের অধিবাসী। সে বললঃ আপনি ইউনুস ইবনে মাতাকে চিনেন কিরাপে? রসূলুয়াহ্ (সা) বললেন, তিনি তো আমার ভাই। কেননা, তিনি যেমন আলাহ্র নবী, তেমনি আমিও আলাহ্র নবী।

একথা গুনে আদ্দাস রস্লুলাহ (সা)-র পদতলে লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর মন্তক ও হন্তপদ চুমন করল। ওতবা ও শায়বা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের একজন অপরজনকে বললঃ লোকটি তো আমাদের গোলামকে নল্ট করে দিল। অতঃপর আদ্দাস তাদের কাছে ফিরে এলে তারা বললঃ আদ্দাস, তুমি লোকটির হন্তপদ চুমন করলে কেন? সে বললঃ আমার প্রভুগণ, এসময়ে পৃথিবীর বুকে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যা নবী ব্যতীত কারও বলার সাধ্য নেই। তারা বললঃ আরে পাজী, লোকটি তোমাকে ধর্মচ্যুত না করে দেয়নি তো। তোমার ধর্ম তো স্বানব্যায় তার ধর্মের চেয়ে ভাল।

এরপর তায়েফবাসীদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে রস্লুলাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি 'নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাত্রে তাহাজ্দের নামায গুরু করেন। ইয়ামেনের নছীবাইন শহরের জিল্পদের এই প্রতিনিধিদলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ গুনল এবং গুনে বিশ্বাস স্থাপন করল। আতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আলাহ্ তা'আলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাযহারী)

জনৈক সাহাবী জিল্ল্-এর ঘটনা ঃ ইবনে জওয়ী (র) 'আছ্-ছ্ফওয়া' গ্রন্থে হ্যরত সহল ইবনে আবদুলাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিল্লকে বায়তুলাহ্র দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোকা পরিহিত ছিল। হ্যরত সহল (রা) বলেন ঃ নামায সমাপনাত্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল ঃ তুমি এই জোকার চাকচিক্য দেখে বিদ্যিত হৃচ্ছ । জোকাটি সাত্য বছর

ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ)-র সাথে সাক্ষাৎ করেছি। অতঃপর এই জোব্বা পায়েই আমি মুহাদ্মদ (সা)-এর দর্শন লাভ করেছি। ষেসব জিল্ল সম্পর্কে 'স্রা জিল্ল' অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—( মাযহারী )

হাদীসে ব্লিত লায়লাতুল-জিল্-এর ঘটনায় আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-কে সাথে নিয়ে রস্লুলাহ্ (সা)-র ইচ্ছাকৃতভাবে জিল্পের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মঞ্চার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লিখিত আছে। এটা বাহাত সূরায় ব্ৰণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আলামা খাফফাষী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দারা প্রমাণিত আছে যে, জিল্দের প্রতিনিধিদল রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে একবার দু'বার নয়---ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব সূরার বর্ণনাও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

नात्मत अर्थ गान, खतशा। जानार् जा عدوًا نَعُ تَعَا لَى جَدَّ رَبُّنَا জন্য বলা হয় হৈ তুঁ -অর্থাৎ আল্লাহ্র শান উধের্ব। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে

্ৰ্দেশ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্দ্ধে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শান যে উর্চ্চে, তা বলাই বাহলা।

नात्मत्र अर्थ अवाजत कथा, अनात ७ खूनूम। شطاً إِنْسُ وَ الْجِيُّ عَلَى الله كَذَ با

উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন জিন্ন্রা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিগ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে ঃ আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আলাহ্র শানে অবাস্তব কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না ষে, কোন মানব অথবা জিন্ন্ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিধ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আজ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিণ্ড ছিলাম। এখন কোরআন ওনে আমাদের চকু খুলেছে

প্রান্তরে অবস্থান করত, তখন প্রান্তরের জিল্পদের আশ্রয় গ্রহণ করত। এতে জিল্পরা মনে করে বসল, আমরা মানবের চেয়ে দ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আত্রয় গ্রহণ করে। এতে **জিন্ন্রে পথদ্র**টতা আরও বেড়ে যায়।

জিল্পের প্রেরণার হবরত রাফে ইবনে ওমারর (রা)-এর ইসলাম প্রহণঃ তফসীরে-মাষহারীতে আছে 'হাওয়াতিফুল-জিল্' কিভাবে হযরত রাফে ইবনে ওমায়র (রা) সাহাবীর ইসলাম প্রহণের অন্যতম কারণ বশিত আছে। তিনি বলেন ঃ এক রাছিতে আমি মকভূমিতে সক্ষর করছিলাম। হঠাৎ নিদ্রাভিত্ত হয়ে আমি উট থেকে নেমে গেলাম এবং ঘূমিরে পড়লাম। ঘূমের পূর্বে আমি বগোৱের অভ্যাস অনুষায়ী এই বাক্য উচ্চারণ করলাম ঃ ই তি তি আমি হালি আমি এই প্রান্তরের জিল্ল সরদারের আত্রয়গ্রহণ করছি। অতঃপর আমি স্থায়ে দেখলাম, এক ব্যক্তির হাতে একটি অস্ত্র। সে আমার উটের বুকে তন্দ্রারা আঘাত করতে চায়। আমি লভ্ত হয়ে উঠে পড়লাম এবং ডানে-বামে দৃশ্টিপাত করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম ঃ

এটা শরতানী কুমরণা, আসল যথ নয়। অতঃপর নিদ্রায় বিডোর হয়ে গেলাম। প্নরায় সেই স্বপ্ন দেখে উঠে পড়লাম। এবারও উটের চতুস্পার্থে কিছুই দেখলাম না কিন্তু উটটি কেন জানি থরথর করে কাঁপছিল। আমি আবার নিপ্রিত হয়ে সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। জাপ্তত হয়ে দেখি, আমার উটটি ছটফট করছে এবং একজন যুবক বর্ণা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি রপ্পে যে যুবককে দেখেছিলাম, সে সেই যুবক। সাথে সাথে দেখ্লাম, জনৈক র্ছ যুবকের হাত ধরে রেখেছে এবং উটকে আঘাত হানতে নিষেধ করছে। ইতি-মধ্যে তিনটি বনা পর্দভ সামনে এসে পেলে রুদ্ধ যুবককে বললঃ এই তিনটির মধ্যে যেটি তোমার পছন্দ হয়, নিয়ে যাও এবং এই লোকটির উট ছেড়ে দাও। যুবক একটি বন্য পর্দভ নিয়ে চলে পেল। অতঃপর র্দ্ধ আমাকে বল্পলঃ হে বোকা মানব! তুমি কোন প্রান্তরে অবস্থান করে যদি জিল্পের উপদ্রব আশংকা কর, তবে এ কথা বলোঃ । खर्शर व्याप बरे वारातत खत्र व অনিষ্ট থেকে মুহাম্মদের পালনকর্তা আল্লাহ্র আত্রয় প্রার্থনা করি। এরপরকোন জিল্-এর আলম প্রহণ করো না। কেননা, সেদিন গত হয়ে গেছে, যখন মানুষ জিল্পদের আলম প্রহণ করত। আমি র্ছকে জিভাসা করলাম: মুহাম্মদ কে? সেবলল: ইনি আরব নবী ---প্রাচ্যেরও নন, প্রতীচ্যেরও নন। তিনি সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন। আমি জিভাসা করলাম, তিনি কোথায় থাকেন? সে বললঃ ইনি খর্জুর-বস্তি ইয়াসরিবে (মদীনায়) থাকেন। অতঃপর প্রত্যুষেই আমি মদীনার পথ ধরলাম। দ্রুত উট হাঁকিয়ে আরু সময়ের মধ্যে মদীনায় পৌছে পেলাম। রস্লে করীম (সা) আমাকে দেখে আমার আদ্যোপাত্ত ঘটনা বলে দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করে বলতেনঃ আমাদের মতে এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাকে (وُ أَ نَّهُ كَانَ رِجَا لَّ مِّنَ الْإِ نُسِ يَعُو دُ وُنَ وَ ﴿ وَ ﴿ وَا نَّهُ كَانَ رِجَا لَّ مِّنَ الْإِ نُسِ يَعُو دُ وَنَ नायित रुखाइ।

बिश्वात السَمَا عَنْوَ جَدْ نَا هَا مَلْنَتَ عَرَسًا شَد يُدُ او شَهِبًا عَنْوَ جَدْ نَا هَا مَلْنَتَ عَرَسًا شَد يُدُ او شَهِبًا عَلَاهِ السَمَاء المَاء السَمَاء السَمَاء

জিল্রা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য মেহবালা পর্বন্ত গলন করতো—আকাশ পর্বন্ত নর ঃ জিল্ল ও শরতানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্য আকাশ পর্বন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বুখারীতে বণিত হয়রত আয়েশা (রা)-র এই হাদীস ঃ

قالت سمعت وسول الله صلى الله علية وسلم تال أن الملائكة تنزل في العنا ن و هو السعاب فتذكر الا مرالذي تضى في السماء فتستوق الشهاطين السمع فتسمعه فتتوجه الى الكها ن فيكذبون معها مأة كذبة من عند و نفسهم -

হষরত আরেশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুলাহ্ (সা)-কে বলতে গুনেছি—ফেরেশতারা 'ইনান' অর্থাৎ মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে তারা আলাহ্র জারিকত
সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীজিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিখ্যা বিষয়
সংযোজন করে দেয়।—(মাষহারী)

বৃখারীতেই আবৃ হরায়রা (রা)-র এবং ম্সলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আয়াহ্ তা'আলা যখন আকাশে কোন হকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা স্তনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীক্তিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বন্ত হযরত আয়েশা (রা)-র হাদীসের পরিপছী নয়। কেনেনা, এথেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌছে খবর চুরি করে। বরং এটা সন্তবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—( মাযহারী )

সারকথা, রসূলুয়াহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরির ধারা বিনা বাধার অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নিবিয়ে মেঘমালা পর্যন্ত পৌছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসূলুয়াহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হিফায-তের উদ্দেশ্যে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জলভ উল্কাপিশু নিক্ষিণ্ত হতে লাগল। চোর বিভাড়মের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিল্লুরা চিন্তিত হয়ে কায়ণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল প্রেরণ করেছিল। অতঃপর 'নাখলা' নামক স্থানে একদল জিল্লু রসূলুয়াহ্ (সা)-র কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বণিত হয়েছে।

উচ্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল কিন্তু রস্লুলাহ্ (গা)-র আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার করা হছে: প্রচলিত ভাষায় দিল ব্যবহাত হয়। এই তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এরজন্য দিল্টা আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রস্লুলাহ্ (সা)-র আমলের বৈশিষ্টা। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈভানিকদের ভাষ্য এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্রেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌছে এবং এক সময়ে তা প্রস্কলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্রেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যানান। তবে এই আগ্রেয় পদার্থকে শ্রতান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রস্লুলাহ্ (সা)-র নবুয়ত লাভের সময় থেকে ওক হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জক্ররী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—১. পৃথিবীবাসীকে শান্তি দেওয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, ২. তাদের হিদায়তের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন্ন ও শয়তান আল্লাহ্র ওহীতে কোনরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করতে না পারে।

এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদ-সমূহ কেবল আলাহ্র ইবাদতের জন্য নিমিত হয়েছে। অতএব তোমরা মসজিদে যেয়ে আলাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডেকোনা; যেমন ইহদী ও খৃস্টানরা তাদের উপাসনালয়সমূহে এধরনের শির্কী করে থাকে। সূতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে দ্রান্ত বিশ্বাস ও মিথাা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া স্পৃথি এখানে তেওঁত হয়ে সিজদার অর্থেও হতে পরে।
এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সিজদা আয়াহ্র জনাই নিদিদ্ট। যে ব্যক্তি
আয়াহ্ ব্যক্তীত অপরকে সাহায্যের জন্য ডাকে, সে যেন তাকে সিজদা করে। অতএব
অপরকে সিজদা করা থেকে বিরত থাক।

উম্মতের ইজমা তথা ঐক্মত্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সিজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলিমের মতে কুফর। अभात وَأَنْ إِنْ أَذُو مِنْ أَقُر يُبُّ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَكُو رَبَّى أَمَداً

প্রথম আয়াতে আয়াহ্ তা'আলা রস্লকে আদেশ করেছেন, যে সব অবিশ্বাসী আপনাকে কিয়ামতের নিদিল্ট দিন তারিখ বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন ঃ কিয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত কিন্ত তার নিদিল্ট দিন তারিখ আয়াহ্ তা'আলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কিয়ামতের দিন আসয় না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নিদিল্ট করে দিবেন। দিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাম ব্রুটি ইন্টি ইন্টিল ইন্টি ইন্টি ইন্টি ইন্টি ইন্টি ইন্টি ইন্টিল ইন্টি ইন্টি ইন্টিল ইন্টিল

ু এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রস্কুলাহ্ (সা) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জান রাখেন না, তখন তিনি রস্কুল হলেন কিরাপে? কেননা, রসুলের কাছে আলাহ্ তা'আলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রস্কুল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জনা পরবর্তী আয়াত্ে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

शास्त्रव ७ शास्त्रत्वत्र भवस्त्रत्र मार्था शार्थका : الله صَي ارْتَضَى مِنْ رَسُولُ فَانْكُ

উপরোজ বোকাসুলভ প্রমের জওয়াব -- يُسُلُكُ مِنْ بَهْنِ يَدَ يُعْ وَ مِنْ خَلْفِعْ وَ صَدًّا

এই ব্যতিক্রমের সারমর্য। অর্থাৎ রসূল গায়েব জানেন না—এ কথার অর্থ যে, কোন গায়েব জানেন না নয়। বরং রিসালতের জন্য যে পরিমাণ গায়েবের খবর ও অদৃশ্য বিষয়াদির জান কোন রসূলকে দেওয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়েবের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তা খুবই সংরক্ষিত পথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুদিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরাপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়েবের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি বিধানের জান এবং সময়োপযোগী গায়েবের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও স্নিদিট্ট করা হয়েছে যে, এ সব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চতুস্পার্যে অন্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এথেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রস্তরের রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়েব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হবে। অর্থাৎ যে গায়েব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই

शासिव श्रमां कहा हम्रान वदार विस्मय धदातदा 'हैताय-शासिव' श्रमां कहा हिसाह। क्रिक्स स्वाति श्रात श्रात श्रात श्र क्रिक्स स्वाति श्रात श्रात अर्क انباء الغيب نو عيها اليك من آنباء الغيب نو عيها اليك

কোন কোন অক লোক পায়েব ও গায়েবের খবরের মধ্যে পার্থক্য বুঝে না । তারা পরসম্বরপরের জন্য বিশেষত শেষ নবী (সা)-এর জন্য সর্বপ্রকার ইলমে-সায়েব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আলাহ্ তা'আলার অনুরূপ আলেমুল-সায়েব তথা স্পিটর প্রভিটি জ্পু-পর্মাণ্ সন্দর্কে ভানকান মনে করে। এটা পরিকার শিরক এবং রস্ক্রকে আলাহ্র আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউ্যুবিলাহ্) যদি কোন ব্যক্তিণ তার সোপন ভেদ তার বলুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ায় কেউ আলেমুল-সায়েব আখা দিতে পায়ে না। এমনিভাবে পয়সম্রপর্ণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো সায়েবের বিষয় বলে দেওয়ায় ক্ষেপ্রতি ভারা আলেমুল-গায়েব হুয়ে বাবেন না। অভঞ্জব বিষয়েট উত্তর্জনে কুঝে নেওয়া দর্কশিয়।

এক লেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভরের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে ষ্যন বলা ছয় রস্লুছাহ্ (সা) 'আলেম্ল-পায়েব' নন, তখন তারা এই অর্থ বুবে যে, নাউ্যুবিছাহ্ রস্লুছাহ্ (সা) কোন গায়েবের খবর রাখেন না। অখচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রকানর এবং হতে পারে না। কেন না, এরূপ হলে খোদ নবুয়ত ও রিসালতই অভিছহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মুক্তিনের পচ্ছেই এরূপ বিহাস করা সভ্যবপর নয়।

हेताय-शास्त्रक वर्ष ७ ठाव विकातिक विश्व विश्वान मृद्धा नम्हता وَلُو يُعَلَّمُ الْعَيْبُ الْآ اللهُ وَا تَ وَ الْآرُ ضِ الْفَيْبُ الْآرُ ضِ الْفَيْبُ اللهُ اللهُ وَا تَ فِي اللّهُ وَا تَ وَ الْآرُ ضِ الْفَيْبُ اللّهُ اللّهُ وَا تَ فَيْ اللّهُ وَا تَ فِي اللّهُ وَا تَ فِي اللّهُ وَا تَا لَا لَا لَهُ وَا تَا لَا لَهُ وَا تَا لَا لَا لَا لَهُ إِلَّا اللّهُ وَا تَا لَا لَا لَهُ وَا تَا لَا لَا لَهُ وَا تَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَا تَا لَا لَا لَاللّهُ وَا تَا لَعُنْ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ لِللللللّهُ الللّهُ لِللللللّهُ لِلللل

# ण्डत विश्व विश्व महिला सङ्ग्रह्म सूच्यास्त्रिल

মক্কায় অব্তীর্ণ ঃ ২০ আয়াত, ২ রুকৃ

## يسرواللوالرعمن الرحيل

يَاكَيُّهَا الْمُزَمِّلُ فَعُمِ الْيُلَ إِلَّا قَلِيُلًا ﴿ نِصْفَةٌ آوِ انْقُصْ مِنْهُ كَلِنَلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَمَ يَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةُ الَّيْلِ هِي اَشَدُّ وَطَأَ وَ اَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيٰلًا ۞ وَاذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ ۗ تَبْتِيٰلًا ۞ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَّ إِلٰهَ اللَّاهُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۞ وَذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قِلِيُلَّا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَعِيمًا وْ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وْ عَذَابًا ٱلِيمَّا ﴿ يُومُ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَ الْحِيَالُ وَكَا نَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مِّهِيُلًا ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا هُ شَاهِدًا عَلَيْكُو كُمَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿ فَعَصٰى فِرْعُونُ الرَّسُولَ فَاخَذُنْهُ أَخْذًا قَيِيلًا هَفَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْ تُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا ۚ السَّمَاءُ مُنْفَطِرُ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ، فَكُنُ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ يَبِيُكُوا إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَذْ فِي مِنْ ثُلُقَى الَّيْلِ وَنِصْفَهُ

وَثُلُثُهُ وَطَآيِفَةً مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالله يُقَيِّرُ الْيُلَ وَالنَّهَارَ وَلَيْهَارَ وَلَيْهَا الله وَمُونَ لَيْ الله وَمُونَ الْقُرَانِ الله وَمُونَ الْقُرَانِ الله وَمُونَ يَضَمُ وَلَا مُونَ يَضَمُ وَلَ الله وَاخْرُونَ يَضَمُ وَلَ فَي سَبِيلِ الله وَاخْرُونَ يُقَا يَلُونَ فَي سَبِيلِ الله وَالله وَمُا تُقَلِّمُ الله وَمُوالِلاً نَفْسِكُمُ وَالله وَمُا تُقَلِّمُ الله وَمُا تُقَلِّمُ الله وَمُا لَعُهُ وَالله والله وَالله وَالله

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহর নামে ওরু

(১) হে বন্ধার্ত, (২) রাজিতে ইবাদতে দত্তারমান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে: (৩) অর্ধ রান্ত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আরুত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পল্টভাবে। (৫) জামি আপনার প্রতি অবতীর্ণ কর্ছি গুরুত্বপর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্ররুত্তি দলনে সহায়ক এবং ম্পর্ল্ট উচ্চারপের অনুকুল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মবাস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম সমরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তাকেই প্রহণ করুন কর্মবিধায়করাপে। (১০) কাফিররা যা বলে, তজ্জনা আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপ-কারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিক্ষা ও অগ্নিকৃত, (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যরণাদায়ক শাস্তি। (১৪) ষেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহুমান বালুকাভূপ। (১৫) **আমি তোমাদের কাছে একজন রস্**লকে তোমাদের জন্য সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফিরাউনের কাছে একজন রস্ল। (১৬) জ্বতঃপর ফিরাউন সেই রস্লকে জমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) **ভতএব, তোমরা কিরুপে ভাত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা** সে দিনকে ভাষীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে রুদ্ধ ? (১৮) সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশূনতি জবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার

দিকে পথ অবলঘন করুক। (২০) জাপনার পালনকর্তা জানেন জাপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রান্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, জর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সরীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আলাহ্ দিবা ওয়ান্তি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। জতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরজানের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আর্ত্তি কর। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আলাহ্র অনুপ্রহ সক্ষানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আলাহ্র পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরজানের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আর্ত্তি কর। তোমরা নামায় কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আলাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অপ্তে পাঠাবে, তা আলাহ্র কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আলাহ্র কাছে জন্য প্রবা কর। নিশ্চয় আলাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

হে বন্ধার্ত, [ এডাবে সম্বোধন করার কারণ এই যে, নব্যতের প্রথমভাগে কোরা-ইশরা তাদের 'দারুল্লভয়া' তথা প্রামর্শ পূহে একন্ত্রিত হয়ে রস্লুলাহ (সা)-এর উপযুক্ত ও সর্বসম্মত খেতাব সম্পর্কে পরামর্শ করে। কেউ বললঃ তিনি অতীন্ত্রিয়বাদী। অন্যেরা তাতে সায় দিল না। কেউ বললঃ তিনি উদ্মাদ। এটাও অগ্রাহ্য হয়ে গেল। আবার কেউ বললঃ তিনি যাদুকর। এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল। কিন্তু অনেকেই এর কারণ বর্ণনা করল যে, তিনি বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেন। যাদুকর খেতাবই তাঁর জন্য উপযুক্ত। রস্লুলাহ্ (সা) এই সংবাদ পেয়ে খুবই দুঃখিত অবস্থায় বস্তার্ত হয়ে গেলেন। প্রায়ই দুঃখ ও বিষাদের সময় মানুষ এরপ করে থাকে। তাই তাঁকে প্রফুল করার জন্য ও রুপা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে; যেমন হাদীসে আছে যে, রসূলুলাহ্ (সা) একবার হযরত আলী (রা)-কে আবূ তোরাব বলে সম্বোধন করেছিলেন। সারকথা, রস্লুলাহ্ (সা)-কে সদ্বোধন করা হয়েছে যে, এ সব বিষয়ের কারণে আপনি দুঃখ করবেন না এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে আরও বেশী মনোনিবেশ করুন, এভাবে যে ] রান্তিতে (নামাযে) দণ্ডায়মান জ্বান কিছু অংশ বাদ দিয়ে অর্থাৎ অর্ধ রান্তি (এতে বিশ্রাম গ্রহণ করুন) অথবা তদপেক্ষা কম। দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের বেশি সময় আরাম করুন অথবা অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী (দণ্ডায়মান হোন এবং অর্ধেকের চেয়ে কম সময়ে বিশ্রাম করুন। সারকথা, রান্ত্রিতে নামায়ে দণ্ডায়মান হওয়া তো ফরুয় হল কিন্তু সময়ের পরিমাণ কতটুকু হবে তা ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে--তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি--অর্ধ রাত্রি, দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি) এবং ( এই দণ্ডায়মান অবস্থায় ) `কোরআন স্পল্টভাবে পাঠ করুন ( অর্থাৎ প্রত্যেকটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হওয়া চাই। নামাযের বাইরেও এভাবে পাঠ করার আদেশ আছে। অতঃপর এই আদেশের কারণও উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়েছে) আমি আপনার প্রতি এক ভারী কালাম অবতীর্ণ করব

[ অর্থাৎ কোরআন মজীদ, যা অবতরণের সময় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে দিত। হাদীসে আছে, একবার ওহী নায়িল হওয়ার সময় রস্লুলাহ্ (সা)-র উরু যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরুতে রাখা ছিল। ফলে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর উরু ক্ষেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। রস্লুলাহ্ (সা) উস্ট্রীর উপর সওয়ার অবস্থায় ওহী নাষিল হলে উস্ট্রী বোঝার ভারে ঝুঁকে পড়ত এবং নড়াচড়া করতে পারত না। কনকনে শীতের মধ্যে ওহী নাষিল হলেও তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এ ছাড়া কোরআনকে সংক্ষক্ষিত রাখা ও অপরের কাছে পৌঁছানোও কল্টসাধ্য ছিল। এলুসৰ কারণে 'ভারী কালাম' বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, রান্নিতে দণ্ডায়মান হওম্বাকে কঠিন মনে করবেননা। আমি তো আরও ভারী কাজ আপনাকে সোপর্দ: করব। আপনাকে সাধনায় অভাস্ত করার জন্যই এই আদেশ করা হয়েছে। যে ভারী কালাম আপনার প্রতি<sup>্</sup>নাযিল করব, তার জন্য শক্তিশানী যোগ্যতা দরকার। অতঃপর **দিতীয়** কারণ বর্ণনা করা হ**রেছে** ] নিশ্চয় ইবাদতের জনা রাল্রিতে উঠা প্রবৃতিদলনে খুব সহায়ক এবং (দোয়াহোক কিংবা কিরাআত) স্পদ্ট উচ্চারণের অনুকূল। (অবসর মুহূর্তে হওয়ার কারণে দোয়া ও কিরা-আতের ভাষা ধীর ও শান্তভাবে উচ্চারিত হয় এবং একাগ্রচিততাও হাসিল হয়। অতঃপর তৃতীয় একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, এতে রান্তির বৈশিস্টাও রণিত হয়েছে---) নিশ্চয় দিবাভাগে আপনার দীর্ঘ কর্মবাস্ততা রয়েছে (সাংসারিক—যেমন গৃহস্থারীর কাজকর্ম এবং ধর্মীয় যেমন প্রচার কাজ। তাই রান্তিকে নিদিন্ট করা হয়েছে। রান্তি ছাড়া জন্যান্য সময়েও আপনি আপনার পালনকর্তার নাম সমরণ করুন এবং একাগ্রচিতে তাতে মগ্ন হোন অর্থাৎ সমরণ ও মগ্নতা সার্বক্ষণিক ফর্য। একাগ্রচিত্ততার অর্থ আল্লাহর সম্পর্ক সবব্দিছুর উপর প্রবল হওয়া। অতঃপর তওহীদসহ এ বিষয়ের তাকীদ করা হয়েছে) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএৰ তাঁকেই কর্মবিধা-রকরপে গ্রহণ করুন। কাফিররা যা বলে, তজ্জন্যে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তালেরকে পরিহার করে চলুন। [ অর্থাৎ তাদের সাথে কোন সন্পর্ক রাখবেন না। 'সুন্দরভাবে' এই যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও প্রতিশোধের চিন্তা করবেন না। অতঃপর তাদের আধাবের সংবাদ দিয়ে রসূলক্সাহ্ (সাঃ)-কে সাম্ত্রনা দেওয়া হয়েছে ] বিত্তবৈভবের অধিকারী মিথ্যা-রোপকারীদেরকে ( বর্তমান অবস্থায় ) আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে আরও কিছু দিন অবকাশ দিন। (অর্থাৎ আরও কিছু দিন সবর **কক্ষ**ন। সম্বরই তাদের শান্তি হবে। কেন না ) আমার কাছে আছে শিকল, অগ্নি, গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং মর্মন্তুদ শান্তি। (সূতরাং তাদেরকে এসব বস্ত দারা শাস্তি দেওয়া হবে এবং তা সেদিন হবে,) যেদিন পৃথিবী ও প্রত্যালা প্রকম্পিত হবে এবং প্রত্সমূহ (চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে) বহমান বালুকা-**ভূপ হয়ে যাবে ( এবং উড়তে থাকবে । অতঃপর মিথ্যারোপকারীদেরকে সরাসরি সম্বো-**ধন করা হয়েছে এবং রিসালত ও শাস্তি সপ্রমাণও করা হয়েছে) নিশ্চয় আমি ভোমাদের কাছে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি (কিয়ামতের দিন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন যে, ধর্ম প্রচারের পর তোমরা কি ব্যবহার করেছ), যেমন ফিরাউনের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর ফিরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল। ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। অতএব তোমরা যদি ( রসূল প্রেরণের পর নাঞ্চরমানী ও ) কুফরী

ব্দর, তবে (এমনিভাবে ভোমাদেরকেও একদিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেই দুর্ভোগের

দিন সামনে আছে। অতএব তোমরা) সেই দিন (অর্থাৎ সেই দিনের বিপদ)থেকে কিরূপে আত্মরক্ষা করবে, যা ( ভয়াবহতা দৈর্ঘ্যের কারণে ) বালককে করে দিবে বৃদ্ধ ! সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (এটা টলে যাওয়ার সন্তা-বনা নেই)। এটা ( অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়বস্তু ) একটা ( সারগর্ড ) উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে রাস্তা অবলম্বন করুক। (অর্থাৎ তাঁর কাছে পৌছার জন্য ধর্মের পথ অবলঘন করুক। অতঃপর সূরার শুরুতে বণিত রান্তির ইবাদত ফর্য হওয়ার আদেশ ৰুহিভ ক্রুরা হচ্ছে:) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবং আপনার কতক সহচর (কখনও) রান্ত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, (কখনও) আর্ধাংশ এবং (কখনও) এক-তৃতীয়াংশ (নামাষে) দণ্ডায়মান হন। দিবা ও রান্ত্রির পূর্ণ পরিমাপ আলাহ তা আলাই করতে পারেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। (ফলে তোমরা খুবই কণ্ট ভোগ কর। কেননা, অনুমান করলে কম হওয়া সন্দেহ থাকে এবং অনুমানের চেয়ে বেশী করলে সারারাব্রি বায়িত হয়ে যায়। উভয় বিষয়ে আত্মিক ও দৈহিক কল্ট আছে ): অতএব ( এসব কারণে ) তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং পূর্ববর্তী আদেশ রহি **করে দিয়েছেন। কাজেই (এখন) কোরআনের যতটুকু** তোমাদের জন্য সহজ, ততটু<sup>রু</sup> পাঠ কর। (এখানে কোরআন পাঠ করার অর্থ তাহাজ্জ্দ পড়া। কারণ, এতে কোরআন পাঠ করা হয়। এই আদেশ মোস্তাহাব বিধান প্রমাণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদ পড়া আর ফরষ নয়। **এই আদেশ রহিত।** এখন ষতক্ষণ পার মোস্তাহাব হিসাবে ইচ্ছা করলে পড়ে নাও। ব্রহিত হওয়ার আসলু,কারণ কল্ট। ধ علم । তা বাঝা যায়। পূর্ববত বিষয়বন্ত এর ভূমিকা। অতঃপর রহিত করণের দিতীয় কারণ বণিত হচ্ছেঃ) তিনি ( আরও ) জানেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ জীবিকা অম্বেষণে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। (এসব অবস্থায় নিয়মিত তাহাজ্পুদ পড়া কঠিন। তাই আদেশ রহিত করা হয়েছে। কাজেই এ কারণেও অনুমতি আছে যে ) কোরআনের যৃত্টুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু পাঠ কর । ( তাহাজ্দ রুহিত হয়ে গেলেও এই আদেশ এখনও বহাল আছে যে) তোমরা (ফরয) নামায কায়েম কর, ষাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম (অর্থাৎ আন্তরিক্তাপূর্ণ) ঋণ দাও। তোমরা যে সৎ কর্ম নিজেদের জন্য ভ্রপ্তে ( পরকানের পুঁজি করে ) পাঠাবে, তা আল্লাহ্র কাছে উত্তমরূপে

#### ভানুৰজিক ভাতব্য বিষয়

नसपासत वर्ष مد ثر अवर भत्रवर्ण प्रतास व्यवकाल مد ثر मसपासत वर्ष

পিছিত থাকৰে এবং পুরক্ষার হিসাবে বিধিতরাপে পাবে। (অর্থাৎ সাংসারিক কাজে ব্যয় করাের যে প্রতিদান ও উপকার পাওয়া যায়, সৎ কাজে ব্যয় করালে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে)। তােমরা আলাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আলাহ্ ক্ষমাশীল, প্রম

দয়ালু। ( क्रमा প্রার্থনা করাও বহাল নির্দেশাবলীর অন্যতম)।

প্রায় এক অর্থাৎ বস্তাবৃত। উভয় সূরায় রস্লুয়াহ্ (সা)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ ওণ বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রস্লুয়াহ্ (সা) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগর কারণে তীর শীত অনুভব করছিলেন এবং বস্তার্ত হয়েছিলেন। সহীহ্ বৃখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বণিত আছে, সর্বপ্রথম হেরা গিরিওহায় রস্লুয়াহ্ (সা)-র কাছে কেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইক্রা সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। কেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়েছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রস্লুয়াহ্ (সা) হযরত খাদিজা (রা)-র নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন: তুলি তুলি পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে 'ফতরাতুল-ওহী' বলা হয়। রস্লুয়াহ্ (সা) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন ঃ একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ ওনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিওহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একস্থানে একটি ঝুলন্ত চেয়ারে উপবিল্ট রয়েছেন। তাকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতংকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম ঃ আমাকে বস্তারত করে দাও।

পরিপ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمُدَّ ثُرِّر আয়াত নামিল হল। এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের

কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য তুর্নী দুর্নী বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনানুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণাও অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে ল্লেহ ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে সাময়িক অবস্থার দারাও কাউকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।---(রহল মা'আনী) এই বিশেষ ভঙ্গিতে সম্বোধন করে রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাজ্বদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্দ নামাষের বিধানাবলী: من ثر ৪ من شر ৪ من شر ١ শব্দর থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের ওরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জোনা নামায রুল্বয় ছিল না। পাঞ্জোনা নামায় মে'রাজের রান্ত্রিতে ফর্ম হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখের হাদীসদৃষ্টে ইমাম বগড়ী (র) বলেনঃ এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ রান্তির নামায রস্লুলাহ্ (সা) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাজেগানা নামায ফরয় হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্বদের নামায কেবল ফর্যই করা হয়নি বরং তাতে রান্তির কম-প্রক্ষে এক-চতুর্থাংশ মশওল থাকাও ফর্য করা হয়েছে। কারণ আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রান্তি নামাষে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেওয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগড়ী (র) বলেন ঃ · এই আদেশ পালনার্থে রস্লুলাহ্ (সা)ও সাহাবায়ে কিরাম অধিকাংশ রান্তি তাহাজ্ঞুদের নামাযে বায় করতেন। ফলে তাঁদের পদম্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কণ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়।পূর্ণ এক বছর পর এই স্রার শেষাংশ أَوْءُ وُا

করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি ইল্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে বাজ করা হয় য়ে, য়তক্ষণ নামাষ পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায পড়াই তাহাজ্বদের জন্য য়থেল্ট। এই বিষয়বন্ধ আনু দাউদ ও নাসায়ীতে হয়রত আয়েশা (রা) থেকে বণিত আছে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মেরাজের রাজিতে পাজেগানা নামায ফর্ম হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্বদের আদেশ রহিত হয়ে য়য়। তবে এরপরও তাহাজ্বদ স্মৃত থেকে য়য়। কারণ, রস্বুয়য়হ্ (সা) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্বদের নামায পড়তেন।
—( মাযহারী )

শব্দের সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ার অর্থ হয়েছে সমন্ত রাত্তি নামাযে মশঙল থাকুন। অর্থাৎ আপনি সমন্ত রাত্তি নামাযে মশঙল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: نَصْفَكُمُ اَوِ انْقَصْ مِنْكُمْ

অর্থাৎ এখন আপনি অর্ধরান্তি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামাযে মশগুল হোন। এটা খা বাতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রান্তি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রান্তির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও ইশার নামায ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রান্তির অর্ধেক। সেটা সারা রান্তির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরান্তির কমেরও অনুমতি আছে, বেশীরও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সার্মর্ম এই যে, কম্পক্ষে এক-চতুর্থাংশ রান্তির চেয়ে কিছু বেশী নামাযে মশগুল থাকা ফরয়।

এর অর্থ: ترتهل قران এর সালিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে একা উচ্চারণ করা।—( মুফরাদাত ) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তিলাওয়াত করবেন না বরং সহজভাবে এবং অন্তনিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে উচ্চারণ করবেন।—(কুরতুবী) وَتَّلُ বলে রাদ্রির নামাযে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

www.almodina.com

এথেকে জানা পেল যে, তাহাজ্জুদের নামায কেরাআত, তসবীহ, রুকু, সিজদা ইত্যাদির সমন্বরে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রস্লুলাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায় অনেক লম্বা করে জাদার করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসূলুলাহ্ (সা) এভাবেই পাঠ করতেন। রাদ্রির নামাযে তিনি কিরাপে কোরআন তিলাওয়াত করতেন, এই প্রন্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালমা (রা) রসূলুলাহ্ (সা)-এর কিরাআত অনুকরণ করে লোনান তাতে প্রত্যেকটি হরক স্পত্ট ছিল।—( মাযহারী )

যথা সম্ভব সুললিত হারে তিলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আব্ হরায়রা (রা)-র বণিত হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেনঃ যে নবী সশব্দে সুললিত হারে তিলাওয়াত করেন, তাঁর কিরা'আতের মত জন্য কারও কিরা'আত আলাহ্ তা'আলা ওনেন না।—( মাযহারী )

হযরত আলকামা (রা) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তিলাওয়াত করতে দেখে বললেন :
عند و المي و امي و امي

ं قول تقهل الله عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقَيْلًا الله عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقَيْلًا الله عَلَيْكَ تَوْلًا ثَقَيْلًا

পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন বণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা ছায়ীভাবে মেনে চলা যভাবত ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সহজ করে দেন, তার কথা যতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নামিল হওয়ার সময় রস্লুলাহ্ (সা) বিশেষ ওজন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচও শীতেও তাঁর মন্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।—( বুখারী )

এই আয়াতে ইনিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কণ্টে অভ্যন্ত করার জন্য তাহাজ্জুদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। রান্তিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জিহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআন অবতীর্ণ কণ্টসাধ্য ও ভারী বিধি বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

এসব উজির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রান্ত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষত ইশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই উ ও ও তান্তর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (র) বলেছেন। কিন্তু রস্লুল্লাহ্ (সা), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও বুযুর্গলণ সর্বদাই এই নামায় নিলার পর শেষরাজ্ঞে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উজম ও অধিক বরক্তের কারণ। তবে ইশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায় পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

প্রত্ন তিন্দ্র নির্দ্ধ করা অতি ওয়াও শব্দে দুরকম কিরা আত আছে। প্রসিদ্ধ কিরা আয়াতের অর্থ এই যে, রান্ত্রির মামায় প্রবৃত্তি দলনে খুবই সহায়ক অর্থাৎ এতে করে প্রবৃত্তিকে বলে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া হায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কিরা আত অবলমন করা হয়েছে। বিতীয় কিরা আত হচ্ছে তিন এর ওজনে দুলি এই অর্থই বাবহাত হয়েছে। হয়রত ইবনে আক্রাস ও ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এই অর্থই বণিত আছে। ইবনে যায়েদ (রা) বলেন ঃ উদ্দেশ্য এই যে, রান্ত্রিতে শ্বই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্দাস (রা) বলেন: الشوطاً I-এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাষ্মতা থাকে। কারণ, রাদ্ধিবেলায় সাধারণত কাজকর্ম ও হটুগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা ত্তনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

– শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ রান্ধিবেলায় কোরআন তিলাওয়াত

www.almodina.com

অধিক গুছতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হটুগোল ধারা অন্তর ও মন্তিক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আরাতের ন্যায় এই আরাতেও তাহাচ্চুদের রহস্য বণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী অরাতের ন্যায় এই আরাতে বণিত রহস্যটি রসূলুলাহ্ (সা)-র নিজ সতার সাথে সম্পর্কমুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বণিত ও রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্য ব্যাপক।

এই জায়াতে তাহাচ্চুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্য ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুরাহ্ (সা)ও অন্য সবাইকে অনেক কর্মব্যন্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাপ্রচিডে ইবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রান্তি একাজের জন্য থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিপ্রা ও আরাম এবং তাহা-চ্ছুদের ইবাদতও হয়ে যায়।

ভাত্তব্যঃ ফিকাহ্বিদগণ বল্নেঃ যে সব আলিম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষাদীক্ষা ও সংশোধনের দায়িছ পালন করেন, এই আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাজিতে আলাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত ও ইবাদতে মশগুল হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাজিবেলায়ও উপরোজ্য দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিল্ল কথা। এক্ষেল্লে প্রয়োজন মাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্য ও অনেক আলিম ও ফিকাহবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

बत मानिक खर्ध मानूय وَا ذُكْرِ ا شُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ الَّهِ تَبْتَيْلًا

থেকে বিচ্ছির হয়ে আলাহ্ তা'আলার ইবাদতে মল্প হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাচ্চুদের নামাযের আদেশ দেওয়ার পর এই আয়াতে এমন এক ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা রাল্লি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পূজ নয় বরং সর্বদা ও স্বাবছায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আলাহ্কে সমরণ করা। এখানে সদাস্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আলাহ্কে সমরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রস্কুলাহ্ (সা) কোন সময় আলাহ্কে সমরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।——(মাযহারী) আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, রস্কুলাহ্ (সা)-কে দিবারাল্প স্বন্ধণ আলাহ্কে সমরণ করার

जश वशित و تُبَتَّلُ الْيَهُ تَبْتَيُلًا الْمِهُ تَبْتَيُلًا আলোচ্য আয়াতের বিতীয় আদেশ সম্প্রত সুটিট থেকে দুটিট ফিরিয়ে নিরে কেবল আলাহ্র সন্তুট্টি বিধানে ও ইবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে ইবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসার, চলাফেরায় দুণ্টি ও ভরসা আলাহ্র প্রতি নিবন্ধ রাখা এবং অপরকেলাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধার কারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে যায়েদ (রা) এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ কর এবং আরাহ্র কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।---( মাযহারী ) কিন্তু এই نبتل তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কছেদ সেই জেই তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ডিল্ল কোরআনে যার वात প্রত্যাখ্যান করা হরেছে এবং হাদীসে لا رهبا نهة ني الاسلام वात প্রত্যাখ্যান করা হরেছে। কেননা, শরীরতের পরিভাষায় ﴿ وَهِبَا نَهِيُّ -এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে ইবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ এরাপ বিশাস থাকা যে, এসব হালাল বন্ত পরিত্যাগ করা ব্যতীত আলাহ্র সন্তুশ্টি অজিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ছুটি করে কার্যত সম্পর্কছেদ করা। আর এখানে ষে সম্পর্কাছদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যগতভাবে **আল্লাহ্র সম্পর্কের উপর কোন স্**ণিটর সম্পর্ককে প্রবল হতে না দেওয়া। এ ধরনের সম্পর্ক-ছেদ বিবাহ, আন্দীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নর; বরং এখনোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পরগম্বরগণের সুন্নত ; বিশেষত পরসম্বরকুল শিরোমণি মুহাল্মদ মোভাফা (সা)-র সমগ্র জীবন ও আচারাদি এর পক্ষে শব্দ ভারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববতী বুযুর্গানে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে দীনের ভাষার এরই অপর নাম 'ইখ্লাস'।—( মাযহারী)

ভাতবাঃ অধিক পরিমাণে আলাহ্কে সমরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্লেন্তে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূকী বুযুর্গগণ সবার অপ্রণী হিলেন। তাঁরা বলেনঃ আমরা যে দূরত অতিক্রম করার কাজে দিবারারি মশওল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'ছি স্তর আছে—প্রথম স্তর স্থিটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দিতীর স্তর আলাহ্ পর্মন্ত পৌছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি ব্ররই পর পর দুই বাক্যে বণিত হয়েছে। ১. وَنَهُ لُو الْمُمْ وَبِّكَ وَانْ لُو الْمُمْ وَبِّكَ وَانْ لُو الْمُمْ وَبِّكَ وَانْ لُو الْمَا وَبِّكَ وَانْ لُو الْمَا وَبِّكَ الْمِكَا الْمَكَا الْمِكَا الْمُكَالِكُوا الْمُكَالِكُوا اللّهُ الْمُحَالِقُ اللّهُ الْمُحَالِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

এখানে আল্লাহ্কে সমরণ করার অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে সমরণ করা, যাতে কর্মনও চুটি ও শৈথিল্য দেখা না দেয়। এই ভরকেই সূফী-বুযুর্গগণের পরিভাষায় তুলি আল্লাহ্ পর্যন্ত পরিভাষায় তুলি বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম ভর উল্লিখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবত এই যে, দ্বিতীয় ভরই আল্লাহ্র পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর ভরুত্ব ও ভ্রেছত্ব ব্যক্ত করার জন্য খ্রাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (র) উপরোজ দুটি ভর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

تعلق حجاب است و ہے حاصلی ۔ چو پو ند ھا بکسلی واصلی

ইসমে যাতের বিকর অর্থাৎ বারবার 'আলাহ্' 'আলাহ্' বলাও ইবালত : আরাজে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَا ذُ كُرُ رَبِّك করা হয়েছে এবং হয়িন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে অর্থাৎ আলাহ্ বারবার উচ্চারণ করাও আদিল্ট বিষয় ও কাম্য।—(মাযহারী) কোন কোন আলিম একে বিদ'আত বরেছেন। আয়াত থেকে জানা গল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

नात स्वान काल - رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لاَ إِلَيَّ ا لاَ هُوَانَا تَتَّخِذُ لا وَكِيلاً

সোপদ করা হয়, অভিধানে তাকে و ধুন কাজেই এই তিনি বাকোর অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহ্র কাছে সোপদ কর। পরিভাষায় একেই তাওয়ালুল বলা হয়। এই সূরার রসূলুলাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেনঃ সূরার তরু থেকে এই আল্লাত পর্যন্ত সূলুক তথা আল্লাহ্র পথে চলার পাঁচটি ভারের দিকে ইসিত রয়েছে ১. রাল্লিবেলায় আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্জনে গমন, ২. কোরআন পাকে মণ্ডল হওয়া, ৩. সদা-স্বদা আল্লাহ্র সমরণ ৪. স্ভিটর সাথে সম্পর্কছেদ এবং ৫. তাওয়ালুল। তাওয়াকুলের স্বলেষ নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা আলার তা

বর্ণনা করে ইনিত করা হরেছে যে, যে পবিশ্ব সভা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিশ্মাদার, একমান্ত তিনিই তাওয়াকুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন এবং তার উপর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না। কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে ঃ

তির্বা তার যাবকীয় প্রয়োজনাদি ও অধাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার যাবকীয় প্রয়োজনাদি ও বিপদাপদের জন্য আল্লাহ্ই যথেপট।

ভাওরাক্সলের শরীরভসত্মত জর্ম ঃ আরাহ্র উপর তাওয়াক্সল করার অর্থ এরাপ নাম যে, জীবিকা উপার্জন ও আত্মরক্ষার যেসব উপকরণ ও হাতিয়ার আরাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোকে নিচ্ক্রিয় করে আরাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। বরং তাওয়াক্কুলের ব্ররাপ এই যে, উদ্দেশ্য সাধনে আরাহ্ প্রদত্ত শক্তি, সামর্থ্য ও উপকরণাদি পুরোপুরি ব্যবহার কর, কিন্তু বৈষয়িক উপকরণাদিতে অতিমান্ত্রায় মগ্ন হয়ে যেও না। ইচ্ছাধীন কাজকর্ম সম্পন্ন করার পর ফলাফল আরাহ্র কাছে সোপদ করে নিশ্চিত্ত হয়ে যাও।

তাওয়াকুলের এই অর্থ স্বয়ং রস্লুলাহ্ (সা) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বগভী ও বায়হাকী (র) বণিত এক হাদীসে তিনি বলেনঃ

ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الافا تقوا الله واجملوا ها عنوا الله واجملوا অৰ্থাৎ কোন ব্যক্তি তখন পৰ্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হবে না, যে পৰ্যন্ত সে তার

অবধারিত ও বিশিত রিষিক পুরোপুরি হাসির না করে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্কে ডয় কর এবং স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে এতদূর ময় হয়ো না যে, অভরের সমস্ত অভিনিবেশ বৈষয়িক উপকরণাদির মধ্যেই সীমিত থেকে যায় এবং তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।——(মামহারী) তিরমিষীতে আবু যর গিফারী (রা) হতে বণিত আছে, রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ দুনিয়া ত্যাগ এর নাম নয় যে, তোমরা হালালকৃত বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য হারাম করে নেবে অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ অযথা উড়িয়ে দেবে; বরং দুনিয়া ত্যাগের অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে যা আছে, তার তুলনায় আল্লাহ্র কাছে যা আছে তার উপর তোমাদের ভরসা বেশী হবে।——(মামহারী)

حرم وم وم دم و المراكز و

(সা)-কে প্রদত্ত ষষ্ঠ নির্দেশ। অর্থাৎ মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আলাহ্র পথের পথিকের সর্বত্রেষ্ঠ করে। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের গুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদানে তাদের পক্ষ থেকেই নির্মাতন ও গালিগালাজ গুনে উত্ম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের

কর্মনাও করবে না। সূকীগণের পরিভাষার এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিবীন করা ব্যতীত অজিত হয় না।

هجر جويلاً جويلاً — هجر المجروب والمجروب والم

কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন ঃ পরবর্তীতে অবতীর্ণ জিহাদের আদেশ সম্বন্ধিত আয়াত বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্ত চিন্তা করলে এরাপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা হমকি, শান্তি ও জিহাদের পরিপন্থী নর। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জিহাদে যে শান্তির হমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জিহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশত করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জিহাদে বিশেষ আয়াহ্র আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রস্লুরাহ্ (সা)-র সাম্ত্বনার জন্য কাফিরদের পরকালীন আযাব কর্ননা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই য়ে, ক্ষণন্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আগনি দুঃবিত হবেন না। আয়াহ্ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শান্তি দেবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাসিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত

বলা হয়েছে। — এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে أولى النَّعْمَةُ وَمَهْلُهُمْ قَلْمِلًا — এর মর্ম তাই। এতে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে। — কেনর অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্ব। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাসে মন্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মু'মিনও মান্তে মান্তে এগুলো প্রাণ্ডত হয়, কিন্তু সেতাতে মন্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আরেশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শান্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে ১৬ । শব্দ বাষহার করা হয়েছে।

www.almodina.com

অর্থ আটকাবছা ও শিকল। এরপর ছাহারামের উল্লেখ করে জাহারামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে— এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য গলার এমনভাবে আটকে যায় যে, গলধঃকরণও করা যায় না এবং উদ্গীরণও করা যায় না। জাহারামীদের খাদ্য ঘরী ও যাভ্মের অবস্থা তাই হবে।

পূর্ববর্তী বুষুর্গগণের পরকার ভীতিঃ ইমাম আহমদ, ইবনে আবী দাউদ, ইবনে আদী ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি কোরআন পাকের এই আয়াত ওনে ভয়ে অভান হয়ে পড়ে। হযরত হাসান বসরী (র) একদিন রোষা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় সম্মুখে খাদ্য নীত হলে অভরে এই আয়াতের করনা জেগে উঠে। তিনি খাদ্য গ্রহণ করতে পারলেন না। দিতীয় দিন সন্ধ্যায় আবার এই ঘটনা ঘটল। তিনি আবার খাদ্য ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন তিনি খাদ্য গ্রহণ করলেন না, তখন তাঁর পুর হযরত সাবেত বানানী, ইয়াষীদ যকী ও ইয়াহ্ইয়া বাক্বা (র)-র কাছে যেয়ে পিতার অবস্থা জানালেন। তাঁরা এসে বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে সামান্য খাদ্য গ্রহণে সম্মত করলেন।

—(রহুর মাণ্ডানী)

ত্রেছে যে, ফিরাউন পরগদ্বর মূসা (আ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমন্না মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমনি ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কিয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে রজে পরিণত করে দেবে। বাহ্যত এতে কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিধৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ল্লাস দেখা দেবে যে, বালকও রজ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাছব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালকও য়জ বয়সে পেনীছে যাবে।—(কুরত্বী, য়ছল মা'আনী)

ভাহাজ্দ আর করষ নয়ঃ সূরার গুরুতে রুনু বলে রসূলুলাহ্ (সা) ও

সকল মুঁসলমানের উপর তাহাজ্ঞ্দ ফর্ম করা হরেছিল এবং এই নামায অর্ধরান্তির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ রান্তি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফর্ম ছিল। রসূলুলাহ্ (সা) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রান্তির অধিকাংশ সময় নামায়ে অতিবাহিত করে এই ফর্ম আদায় করতেন। প্রতি রান্তিতেই এই ইবাদত এবং দিনের বেলায় দীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরুহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশই মেহনতমজুরী অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায় আদায় করতে করতে রস্লুলাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের পদমুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কণ্ট ও শ্রম আলাহ্ তা'আলার অগোচরে ছিল না। কিন্ত তাঁর ভানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের ইবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যন্ত হয়ে যান। এর প্রতি

ও ওরুত্পূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপদ করা হবে, তাই আপনাকে এই কল্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহ্র ভান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যন্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্ঞ্দের ফর্য রহিত করে দেওয়া হল। হ্যরত ইবনে আক্রাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্ঞ্দের নামায পূর্ববিৎ ফর্য রয়ে গেছে। অতঃপর মি'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জোনা নামায ফর্য করা হল, তখন তাহাজ্ঞ্দের নামায আর ফর্য রইল না।

বাহ্যত রসূলুরাহ্ (সা) ও সমস্ত উদ্মত থেকে এই রহিত ফর্য হয়ে গেছে । তবে তাহাজুদের নামায় মোস্তাহাব এবং আরাহ্র কাছে পছন্দায়—এই বিধান এখনও বাকী আছে। এখন এই নামায়ে কোন সময়সীমা এবং কোরআন পাঠের কোন বাধা-ধরা পরিমাণ রাখা হয়নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি ও ফুর্সত অনুযায়ী পড়তে পারে এবং যতটুকু সম্ভব কোরজান পাঠ করতে পারে।

শরীয়তের বিধান রহিত হওয়ার য়য়প ঃ বিখের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে তাদের আইন-কান্ন পরিবর্তন ও রহিত করে থাকে। তবে এর বেশীর ভাগ কারণ, অভিজ্ঞতার পর নত্ন পরিস্থিতির উভব হয়ে থাকে, যা পূর্বে জানা থাকে না। নতুন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে প্রথম আইন রহিত করে অন্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীতে এরাপ করনাও করা যায় না। কেননা, কোন নতুন বিধান জারি করার পর মানুষের কি অবছা দাঁড়োবে, কেমন পরিস্থিতি স্ভিট হবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। তাঁর সর্বব্যাপী ও চিরন্তন জানের বাইরে কোন কিছু নেই। কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে কোন কোন বিধান আল্লাহ্র জানে নিদিভ্ট মেয়াদের জন্য জারি করা হয় এবং তা কারও কাছে প্রকাশ করা হয় না। ফলে মানুষ মনে করে যে, এই বিধান চিরকালের জন্য ছায়ী। আল্লাইক ক্লাছে নির্মারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মধন বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়, তখন মানুষের দুভিটতে তা রহিতকরণ বলে প্রতিভাত হয়। অথচ

প্রকৃতপক্ষে তা দারা মানুষের কাছে একথা বর্ণনা করা ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে, বিধানটি চিরকালের জন্য-নয়, বরং এই মেয়াদের জন্যই জারি করা হয়েছিল। এখন মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিধানও শেষ হয়ে গেছে।

কোরআন পাকের অনেক আয়াত রহিত হতে দেখে সাধারণভাবে যে সন্দেহ উপ্থাপন করা হয়, উপরোজ বজব্য তার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রস্লুরাহ্ (সা)-র জন্য তাহাজ্জুদের নামায ফর্ম ছিল। তাঁরা সূরা বনী ইসরাসলের بَا نَلْقُ لُكُ يَا فَلَكُ لُكُ আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও বিশেষভাবে রস্লুরাহ্ (সা)-র দায়িছে তাহাজ্দের নামাযকে একটি অতিরিক্ত ফর্ম হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, তা ভালের আজিধানিক অর্থ অতিরিক্ত ফর্ম হিসাবে আরোপ করা হয়েছে। কেননা, ভালের আজিধানিক অর্থ অতিরিক্ত মানে অতিরিক্ত ফর্ম। কিন্তু অধিকাংশের মতে এই নামায এখন কারও উপর ফর্ম নয়। তবে মোন্ডাহাব স্বার জন্যই। আয়াতে কিন্তু আরোচানা সূরা বনী ইস্রাইলের তফ্সীরে দেখুন।

# े ١٩٠٥ مَا تَيَسُّرُ مِنْهُ श्वर وَ الْمَا يُعْلَمُ क्रित्र वाराष्ट्रम त्ररिक्ताती إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ क्रित्र वाराष्ट्रम त्ररिक्ताती فَا قَرْءُ وَا مَا تَيْسُرُ مِنْهُ مِنْهُ

পর্যন্ত আয়াতখানি সূরার ওরুভাগের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার এক বছর অথবা আট মাস পর অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব পূর্ণ এক বছর পর ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। মসনদে আহমদ, মুসলিম, আবৃ দাউদ, ইবনে মাজা ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার ওরুতে তাহাজ্জুদের নামায ফরয করেছিলেন। রস্লুল্লাহ্ (সা)ও সাহাবায়ে কিরাম এক বছর পর্যন্ত এই আদেশ পালন করতে থাকেন। সূরার শেষ অংশ বার মাস পর্যন্ত আকাশে আটকে রাখা হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার পর শেষ অংশ অবতীর্ণ হয় এবং তাতে ফরয তাহাজ্জুদের বিহত করে দেওয়া হয়। এরপর তাহাজ্জুদের নামায নিছক নফল ও মোস্ভাহাব থেকে যায়।——(রুহল মা'আনী)

— ে শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। কোন কোন তফ্সীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজদুদের নামাযে আল্লাহ্ তা'আলা রান্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রান্ত কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বারবার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও

কোন পরিমাণ নেই।

শুব-শুযুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তক্ষসীরবিদ বলেন ঃ এখানে চ কিন । শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায় পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহাত হয়়; যেমন হাদীসে আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ শুনি এটা তি তালাহ্র নামসমূহকে কর্মের ভেতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জালাতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তক্ষসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করে।
এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা আলা ফর্য তাহাচ্ছুদের আদেশ
প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে ।

অর্থাৎ তাহাচ্ছুদের নামায, যা এখন ফর্যের পরিবর্তে মোন্তাহাব অথবা সুন্নত রয়ে
গৈছে, তাতে যে ষত্টুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্য নিদিন্ট

وَأَوْمُوا الْصَلُو — এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফর্ম নামায বোঝানো হয়েছে। বলা বাহলা, ফর্ম নামায পাঁচটি যা মি'রাজের রাদ্রিতে ফর্ম হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্বস্ত ফর্ম থাকাকালেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফর্ম তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সুরার শেষের وَعُمُوا الْصَلَّو ﴿ আয়াতে পাঙ্গোনা ফর্ম নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, বাহ্রে মুহীত)

প্রমনি ভাবে وَالْوَا الزَّوْوَ কিন্তু বাক্যে ফর্য যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দিতীয় বর্ষে ফর্য হয়েছে এবং এই আয়াত মন্ধায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে কাসীর বলেনঃ যাকাত মন্ধায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফর্য হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দিতীয় বর্ষে বণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মন্ধায় অবতীর্ণ হলেও ফর্ব যাকাত বোঝানো যেতে পারে।—রহল-মাণ্আনীও তাই বলেছে।

जानार्त शथ वास्कतात अपनारात वाक कता विश्व केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र

হয়েছে যেন বায়কারী আলাহ্কে ঋণ দিছে। এতে তার অবহার প্রতি কুপা প্রদর্শনের দিকেও ইনিত আছে যে, আলাহ্ তা'আলা ধনীদের সেরা ধনী, তাঁকে দেওয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফর্য যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেওয়া, মেহমানদের জন্য বায় করা, আলিম ও সাধু পুরুষদের সেবায়ত্ব করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আধিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই ত্রিটা বিক্রো এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে আছে রস্লুলাহ্ (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকে প্রন্ন করলেনঃ তোমা-দের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের ধনসম্পদের তুলনায় ওয়ারিশের ধনসম্পদকে বেশী ভালবাসে? সাহাবায়ে কিরাম আর্য করলেনঃ নিজের ধনের চেয়ে ওয়ারিশের ধনকে বেশী ভালবাসে এরপ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নেই। রস্লুলাহ্ (সা) বললেনঃ খুব বুরেওনে উত্তর দাও। সাহাবায়ে কিরাম বললেনঃ এই উত্তর ছাড়া আমাদের অন্য কোন উত্তর জানা নেই। তিনি বললেনঃ (আচ্ছা, তা হলেবুঝে নাও) তোমার ধন তাই, যা তুমি বহুজে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। তোমার মৃত্যুর পর যে ধন থেকে যাবে, তা তোমার ধন নয়—তোমার ওয়ারিশের ধন। — (ইবনে কাসীর)

# महा सूक्तम निव

মক্কায় অব্তীৰ্ণ, ৫৬ আয়াত, ২ রুকুণ

# بنسيم اللوالرّخمن الرّحين

يَاكِتُهَا الْمُدَّثِّرُنِ قُمُ فَانْذِرُثُ وَرَبَّكَ فَكَبِرْ ثُ وَثِيَابِكَ فَطَهْرُثُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۚ وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ ۚ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ ۚ وَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ ۚ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرَ ۚ فَإِذَا نُقِيَ فِي النَّاقُوْدِ ﴿ فَنَالِكَ يَوْمَهِ إِنَّ يُؤَمُّ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْكُفِي بْنَ غَيْرُ يَسِيْرِ ۞ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وْجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّنْدُودًا ۞ وَينِينَ شَهُوْدًا ﴿ وَمَهَّدُتُ لَهُ تَبْهِيدًا ﴿ ثُمُّ يُطْبِعُ أَنُ آزِيدًا ﴿ كَلَّا وَ إِنَّهُ كُانَ لِأَيْتِنَا عَنِيلًا ﴿ سَأَنْهِقُهُ صَعُودًا ﴿ لِنَّهُ فَكُرُ وَقَدُّرُ فَ فَقُتِل كَيْفَ قَدَّرَ فَيْ قُتِل كَيْفَ قَدَّرَ فَيْ لَطُرَقَ ثُمُّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ﴿ ثُوُّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكَابُرَ ۖ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ يُؤُكُرُ فِي إِنَّ هَانَا اللَّهُ قَوْلُ الْبُشَرِقُ سَاصُلِيْهِ سَقَرَ ﴿ وَمَّا آَذُرُكُ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرُ ﴿ لَوَّا حَهُ ۚ لِلْبَشِرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَهُ وَمَا جَعَلْنَا أَصْعَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَلِّكَةً ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلسِّنَّيْقِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتْبُ وَيُزْدَادَ الَّذِيْنَ الْمُنْزَآ إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَا ذُا

أَرَّادَ اللهُ بِهِذَا مَثَلًا وَكُذَٰلِكَ يُضِلُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يُشَاءُ ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْمَثَرَةُ كَلَّا وَالْقَبَرِ فَوَالْيُلِ إِذْ اَذَبُرُ فَ وَالشُّبْعِ إِذَا ٱسْفَرَهُ إِ لِحَلُّ الْكُبَرَ فَ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ فَ لِمَنْ شَاءً مِنْكُورً أَنْ أُوْيَتَا خُرُهُ كُلُّ نَفْس مِكَاكْسَبَتْ رَهِنِنَةٌ هَٰ إِلَّا ٱصْحَبَ الْمِيْنِ فَفِي جَنْتٍ الْ يُتَسَاءُ لُوْنَ فَعَنِ الْمُجْرِمِينَ فَمَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ فَ قَالُوْا الْمُجْرِمِينَ فَالْوُا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُسَلِّيْنَ ﴿ وَلَهُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعُ الْخَالِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى آتُنَّا التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٥ كَانَّهُمْ حُبُّرُمُ سُتَنْفِرَةٌ ۞ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ ۞ بَلَ بَرِيْدُ كُلَّ امْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَّاءَ بَلَ لَا يَخَا فَوْنَ الْاخِرَةَ ﴿كُلَّا إِنَّهُ تَذَكِرَةً ﴿ فَنَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۞ وَمَا يُنْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءُ اللهُ هُوَاهُلُ التَّقُوٰ وَأَهْلُ الْمُغُوْرَةِ ﴿

### পর্ম করুণাময় ও জসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) হে চাদরারত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) প্রাপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন (৪) প্রাপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং প্রপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) প্রথিক প্রতিদানের প্রাশার প্রনাকে কিছু দেবেন না। (৭) এবং প্রাপনার পালনকর্তার উদ্দেশে সবর করুন। (৮) ষেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাফিরদের জন্য এটা সহজ নয়। (১১) যাকে প্রামি প্রনাম করে সৃতিই করেছি, তাকে প্রামার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) প্রামি তাকে বিপুরা ধনসম্পদ দিয়েছি (১৬) এবং সদাসংগী পুরবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে শ্বুব সন্থালতা দিয়েছি। (১৫) এরং সদাসংগী পুরবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে শ্বুব সন্থালতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে প্রাশা করে যে, প্রামি তাকে প্রারও বেশী দিই (১৬) কথনই নয়। সে প্রামার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) প্রামি সত্বরই তাকে শান্তির পাহাড়ে প্রারোহণ

করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরুপে সে মনস্থির করেছে, (২০) জাবার ধ্বংস হোক সে, কিরুপে সে মনস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃশ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে জকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিরুত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে, (২৪) এরপর বজেছে: এ তো লোক পরম্পরায় গ্রাণ্ড যাদু বৈ নয়, (২৫) এ তো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দামিল করব অগ্নিতে। (২৭) আগনি কি বুৰলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা জক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দংধ করবে। (৩০) এর উপর নিছো-জিত **জাছে উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) জামি জাহান্নামের** তত্ত্বাবধারক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জনাই তাদের এই সংখ্যা করেছি---খাতে কিতাৰীরা দৃচ বিখাসী হয়, মু'মিনদের ঈমান হ্ছি পায় এবং কিতাবীরা ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অভরে রোগ আছে, তারা এবং কাফিররা বলে যে, ভারাত্ এর ঘারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আরাহ্ যাকে ইচ্ছা সথদ্রতট করেন এবং ষাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালান। জাপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্তির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রভাতকালের, যখন তা আলো-কোভাসিত হয়, (৩৫) নিশ্চয় জাহালাম ওরুতর বিপদসমূহের জন্যতম,(৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩১) কিন্তু ডানদিকছুরা, (৪০) তারা থাকবে জানাতে এবং পরস্পরে জিঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবেঃ ভোমাদেরকে কিসে জাহাল্লামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবেঃ ভামরা নামাৰ পড়তাম না, (৪৪) অভাৰপ্ৰস্তকে আহাৰ্য দিতাম না, (৪৫) আমরা স্মালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্থীকার করতাম (৪৭) জামাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? (৫০) ছেন তারা ইতম্ভত বিক্ষিণ্ত গর্দভ (৫১) হট্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে উপযুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও না ৰরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো: উপদেশ: মার। (৫৫) অতএব ষার ইচ্ছা, সে একে সমরণ করুক। (৫৬) তারা সমরণ করবে না কিন্তু যদি আলাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

### তফসীরের সার-সংক্রেপ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠুন (অর্থাৎ সীয় জায়গা থেকে উঠুন অথবা প্রস্তুত হোন) অতঃপর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করুন, (যা নবুয়তের দায়িত্ব। এখানে 'সুসংবাদ প্রদান করুন' বলা হয়নি। কারণ, আয়াতটি একেবারেই নবুয়তের প্রথম দিকের। তখন দু-একজন ছাড়া কেউ মুসলমান ছিল না। ফলে সতর্ক করাই অধিক সমীচীন ছিল)। আপন পালনক্তীর

মাহাজা ঘোষণা করুন, (কেননা, তওহীদেই তবলীগের প্রধান বিষয়যন্ত। অতঃপর নিজেরও কডিপর জরুরী পালনীয় কর্ম, বিশ্বাস ও চরিত্রের নিজা রয়েছে। কারপ, যে তবলীগ করবে, তারও আত্মসংশোধন প্রয়োজন)। আপন পোলাক পবিশ্ব রাখুন (এটা কর্ম সম্পর্কিত বিষয়। ওরুতে নামায় করম ছিল না, তাই নামাযের আদেশ করা হয়নি। বিতীয় এই যে) এবং প্রতিয়া থেকে দূরে খাকুন [ যেমন এ পর্যন্ত আছেন। এটা বিশ্বাসগত বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের ন্যায় তওহীদে অটল থাকুন। রস্তুল্লাহ্ (সা) শিরকে লিশ্ত হবেন এরূপ আলংকা ছিল না। তবুও তওহীদের ওরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তাঁকে এই আদেশ করা হয়েছে]। প্রতিদানে অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্যকে কিছু দেবেন না। [ এটা চারি- বিষয়। পরগত্বর বাতীত অপরের জন্য এ কাজ জায়েয় হলেও অনুভ্রম। সূরা রোমের আয়াত বিষয় তালীর ত্র তকসীর থেকে একথা জানা যায়। রস্তুল্লাহ্ (সা)-র

শান ও মর্বাদা স্বার উর্ধে, তাই এটা তাঁর জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে ]। এবং (সভর্ককরণের কাজে নির্যাতনের সম্মুখীন হলে তজ্জনা) আপনার পালনকর্তার (সভ্ডিটর) উদ্দেশ্যে সবর করুন। (এটা তবলীগ্ সম্পক্তি বিশেষ নৈতিকতা। সুতরাং উল্লিখিত আরাতসমূহে নিজের ও অপরের চরিত্র এবং কর্ম সংশোধনের বিভিন্ন ধারা ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর সতর্ক করার পরও যারা ঈমান আনে না, তাদের জন্য এই শান্তিবাণী রয়েছে যে) ষেদিন শিংগার ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন কাফিরদের জন্য এক ভরাবহ দিন হবে, যা কাহ্বিরূদের জন্য মোটেই সহজ হবে না। ( জতঃপর কতিপর বিশেষ কাহ্বির সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ ) যাকে আমি ( সন্তান ও ধন সম্পদ থেকে রিক্ত ) একক সৃষ্টি করেছি ( জন্মের সময় কারও ধনসম্পদ ও সভান-সভতি থাকে না। এখানে ওলীদ ইবনে মুগীরাকে বোঁঝানো হয়েছে)। তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন ( আমিই তাকে বুবে নেব )। আমি তাকে বিপুল ধনসন্দদ দিয়েছি ও সদাসংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি এবং তাকে খুব সভ্জতা দিয়েছি। এরপরও (সে ঈমান এনে কৃতভাতা প্রকাশ করেনি বরং কুফর ও অমর্যাদার ভঙ্গিতে এই বিপুল ধনসম্পদকে সামান্য মনে করে) সে জাশা করে যে, জামি তাকে আরও বেশী দিই। ক্ষনও (সে বেশী দেওয়ার যোগ্য) নর, (কেননা,) সে আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধা-চরপকারী। (বিরুদ্ধাচরণের সাথে যোগ্যতা কিরূপে থাকতে পারে। তবে চিলা দেওয়ার **উদ্দেশ্যে বেশী দিলে সেটা ভিন্ন কথা। আরাত নাযিল হওয়ার পর থেকে এই ব্যক্তির উন্নতি** ৰাহ্যত বন্ধ হয়ে যায়। সে মতে এরপর তার কোন সন্তান হয়নি এবং ধনসম্পদও বাড়েনি। এ শান্তি দুনিয়াতে আর পরকালে ) তাকে সম্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) জাহানামের পাহাড়ে আরোহণ করাব। (তির্মিষীর হাদীসে আছে জাহায়ামে একটি পাহাড়ের নাম 'সউদ'। সন্তর বছরে এর শৃলে পৌছুবে, এরপর সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে। এরপর সর্বদাই **এমনিস্তাবে আরোহণ করবে এবং নিচে পতিত হবে। উল্লিখিত হঠকারিতাই এই শাস্তির** কারণ। অতঃপর এর আরও কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছেঃ) সে চিডা করেছে (যে কোর-আন সন্দর্কে কি বলা যায়) অতঃপর ( চিন্তা করে ) মনস্থির করেছে ( পরে তা বণিত হবে )। **খাংস ছোক সে, কিরাপে সে ( এ বিষয়ে ) মনছির করেছে। আবার ধাংস হোক সে, কিরাপে** সে (এ বিষয়ে) মনছির করেছে। (তীব্র নিন্দা ভাগনার্থে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করা

আরছে)। অভঃপর সে (উপন্থিত লোকজনের প্রতি) দৃশ্টিপাত করেছে (যাতে হিন্নীকুত কথাটি তাদের কাছে বরে ) অতঃপর সে জকুঞ্চিত করেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে, অতঃ-পর পৃঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (আপতিকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মুখ বিকৃত করে ঘূণা প্রকাশ করাই সাধারণ অভ্যাস)। এরপর বলেছেঃ এ তো লোক পরন্ধরায় প্রাণ্ড যাদু বৈ নয়, এ তো মানুষের উজি বৈ নয়। (উপরোজ মনস্থিয় করার বিষয়বন্ধ এটাই। উদ্দেশ্য এই যে, এই কোরআন আলাহ্র কালাফ নয় বরং মানুষের কালাম, যা তিনি কোন ষাদুকরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন জথবা তিনি নিজেই এর রচ্মিতা। তবে বিষয়বন্ত তাদের কাছ থেকে বণিত, যারা পূর্বে নুবুয়ত দাবী করত। অর্তঃপর এই হঠকারিতার বিস্তারিত শাস্তি উল্লেখ করা হচ্ছে। পূর্বে ত্রুত্র বাক্যে তা সংক্রেপে উল্লিখিত হয়েছিল)। আমি সত্তরই তাকে জাহান্নামে দাখিল করব। আপনি কি বুবালেন জাহালাম কি ৈ এটা (এমন যে, প্রবিষ্ট ব্যক্তির কোন কিছু দংধ করতে) বাকী রাখবে না এবং (কোন কাফিরকে ডিতরে না নিয়ে) ছাড়বে না। মানুষকে দ>ধ করবে। এর উপর নিয়োজিত থাকবে উনিশ জন ফেরেশতা। তাদের একজনের নাম মালেক। তারা কাফিরদেরক্রে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেবে। শক্তিশালী একজন ফেরেশতাই জাহানামীদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্য যথেত্ট। এতদসত্ত্বেও উনিশ জনকে নিয়োগ করা থেকে বোঝা যায় যে, শান্তি দানের কাজটি খুবই ওরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা হবে। উনিশ সংখ্যার গৃঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উজির মধ্যে অভাজনের কাছে যা অধিক গ্রহণযোগ্য, তা এই যে, আসলে সত্য বিশ্বাস-সমূহের বিরোধিতার কারণে কাফিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কর্ম সম্পকিত নয় এমন অুক্ট্যে বিশ্বাস নয়টি ১. আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. জগতের নতুনত্বে বিশ্বাস করা, ৩. ফেরেশতাগণের প্রতি বিশাস স্থাপন করা, ৪. সমস্ত ঐশী গ্রন্থে বিশাস রাখা, ৫. পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, ৬. তকদীরে বিশ্বাস করা, ৭. কিয়ামতে বিশ্বাস করা। ৮. জান্নাত ও ১. দোযখে বিশ্বাস করা। অন্যসব বিশ্বাস এডনোর শাখা-প্রশাখা। কর্ম সম্পর্কিত অকাট্য বিশ্বাস দশটি---পাঁচটি করণীয় অর্থাৎ এণ্ডলো করা যে ওয়াজিব, তা বিশ্বাস করা জরুরী। যথা, ১. কালেমা উচ্চারণ করা, ২. নামায় কায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. রমযানের রোষা রাখা এবং ৫. বায়তুলাহ্র হন্ত করা। আর পাঁচটি বর্জনীয় অর্থাৎ এণ্ডলো করা হারাম এরূপ বিশ্বাস রাখা জরুরী। যথা, ১. চুরি করা, ২. ব্যজিচার করা, ৩. হত্যা করা, বিশেষত সন্ধান হত্যা করা, ৪. অপবাদ আরোপ করা, ৫. সৎ কাজে অবাধ্যতা করা, এতে গীবত, ভুলুম, অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা ইত্যাদি দাখিল আছে। এখন সব বিশ্বাসের সমন্টি হল উনিশ। স্ভবত এক এক বিশ্বাসের শান্তি দেওয়ার জন্য এক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। তওহীদের বিশ্বসেটি সর্বর্হৎ বিধায় তার জন্য এক্জন বড় ফেরেশড়া মালেককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই আয়াতের বিষয়বন্ত ওনে কাফিররা উপহাস করেছিল। (তাই পরবর্তী বিষয়বন্ত নাযিল হয় অর্থাৎ) আমি জাহালামের তত্ত্বাবধায়ক (মানুষ নয়) কেবল ফেরেশতা নিষ্কু করেছি। (তাদের মধ্যে এক একজন ফেরেশতা সমস্ত জিন ও মানবের সমান শক্তিধর)

আমি তাদের সংখ্যা (বর্ণনায়) এরূপ (অর্ধাৎ উনিশ) রেখেছি কেবল কাঞ্চিরদের পরী-ক্ষার জন্য যাতে কিতাবীরা (শোনার সাথে সাথে) দৃঢ় বিশ্বাসী হর, মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যার এবং কিতাবিগণ ও মু'মিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অভরে ( সন্দে-হের ) রোগ আছে তারা এবং কাফিররা বলে যে, আলাহ্ এই আন্চর্ম বিষয়বন্ত দারা কি বোঁঝাতে চেয়েছেন ? (কিতাবীদের বিশ্বাসী হওয়ার কথা বলার দুটি কারণ সন্তবপর---১. তাদের কিন্তাবেও এই সংখ্যা লিখিত আছে। অতএব লোনা মাত্রই মেনে নেবে। তাদের কিতাবে ঐখন এই সংখ্যা উল্লিখিত না থাকনে সন্তবত বিকৃতির কারণে মিটে যায়। ২. তাদের কিতাকে যদি এই সংখ্যা না থাকে, তবে তারা ফেরেশতাগণের অসাধারণ শক্তিমভায় বিদ্বাসী ছিল। আল্লাহ্ তা'আলার বর্ণনা ব্যতীত জানার উপায় নেই ; এমন অনেক বিষয় তাদের কিভাবে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং সেগুলোর ন্যায় এই সংখ্যার বিষয়কে অস্তীকার করার কোন ভিডি তাঁদের কাছে ছিল না। অতএব আয়াতে বিশ্বাসের অর্থ হবে অস্থীকার ও উপহাস না ৰুরা। এই দু'টি কারণের মধ্য থেকে প্রথম কারণটি স্পল্ট। মু'মিনদের ঈমান র্দ্ধি পাওয়ারও দুটি করিপ<sup>্</sup>হতে পারে—১. কিতাবীদের বিশ্বাস দেখে তাদের ঈমান গুণগত শক্তিশালী হবে। কারণ, রসূলুলাই (সা) কিতাবীদের সাথে মেলাফেলা না করা সন্তেও তাদের গুহীর অনুরূপ খবর দেন<sup>া</sup> অতএব তিনি অবল্যই সত্য নৰী। ২. নতুন কোন বিষয়বস্ত অন্ততীর্ণ হলেই মু'মিনগণ তৎপ্রতি ঈমান আনত। সুতরাল সংখ্যা সম্পক্তিত বিষয়বন্ত নামিল হওয়ার কলে তাদের সমানের পরিমাণ বেড়ে গেল। এরাপ সন্দেহ পোরণ না করার কথাটি তাকীদার্থে সংযুক্ত করা হরেছে। রোগ কি, এ ব্যাপারেও দুরকম সভাবনা আছে—১. সন্দেহ; কেমনা, সত্য প্রকাশিত হলে কেউ কেউ তা অন্থীকার করে এবং কেউ তা মেনে নিতে ইতন্তত করে। মন্ত্রাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা বিচিত্র মন। ২. নিকাক তথা কপটতা। এমতাবস্থায় আয়াতে ভবিষ্যমাণী আছে যে, মদীনায় কপট বিশ্বাসী থাকবে এবং তাদের এই বজব্য হবে ি মু'মিন ও কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করান্ন বিষয়টি : আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ, কিতাবীদের বিশ্বাস ও সন্দেহ পোষণ না করা হল আডিধানিক অর্থে এবং মু'মিনদের শরীয়তের পরিভাষাগত অর্থে। অতঃপর উভয় দলের অবস্থার পরিপ্রেক্কিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাপারে মু'মিনগণকে ষেশ্বন বিশেষ হিদায়ত দান করেছেন এবং কাঞ্চিরদেরকে বিশেষ পথপ্রতট করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথরুদ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন। ( জতঃপর পূর্বের বিষয়বস্তুর পরিশিল্ট বণিত হয়েছে যে, জাহামামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা-দের সংখ্যা উনিশ বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। নতুবা ) আপনার পালনকতার ( এসব ) বাহিনী ( অর্থাৎ ফেরেশতাদের সংখ্যা এত প্রচুর যে, তাদের ) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (তিনি ইচ্ছা করলে অগণিত ফেরেশতাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। এখনও তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা উনিশ হরেও তাদের সহকারী ও সাহায্যকারী অনেক। মুসলিমের হাদীসে আছে, জাহান্নামকে এমতাবন্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তার সভন্ন হাজার বন্ধা থাকবে এবং প্রত্যেক বন্ধ্যা সভর হাজার ফেরেশতা ধারণ করে রাখবে। জাছাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করার যা আসল উদ্দেশ্য, তা সংখ্যাল্লতা অথবা সংখ্যাধিক্য অথবা উনিশ সংখ্যার রহস্য উদেমাচন করা অথবা না করার উপর নির্ভরশীল নম্ন এবং সেই আসল

উদ্দেশ্য এই রে') এটা ( অর্থাৎ জাহাল্লামের অবস্থা বর্ণনা করা ) মানুষের জন্য উপদেশ বৈ নয় ( যাতে তারা আযাবের কথা স্তনে সতর্ক হয় এবং ঈমান আনে। এই উদ্দেশ্য কোন বিশেষ্ বৈশিস্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সূতরাং আসল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে রেখে এসব বাড়তি বিষয়ের পেছনে না পড়াই যুক্তিসজত। অতঃপর জাহান্নামের শান্তির কিছুটা বর্ণনা আছে, যা মানুষের জন্য উপদেশ হওয়ার দিকটিকে ফুটিরে তোরে। ইরণাদ হচ্ছে:) চন্তের শপথ, শপথ রান্ত্রির যখন তার অবসান হয়, শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোডাসিত হয়, নিশ্চয় জাহালাম ভক্লতর বিগদসমূহের অন্যতম। মানুষের জন্য সতর্ককারী— তোমাদের মধ্যে যে, (সৎ কাজের দিকে) অগ্রণী হয়, তার জন্য অথবা যে (সৎ কাজ থেকে) পশ্চাতে থাকে, তার জন্যও। (অর্থাৎ সবার জন্য সতর্ককারী। এই সতর্ককরণের ফলাকল কিরামতে প্রকাশ পাবে, তাই কিরামতের সাথে সামজসাশীল বিষয়সমূহের শপথ করা হয়েছে। সেমতে চন্দ্রের র্দ্ধি ও হ্রাস এ জগতের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ের নমুনা। চন্দ্রে যেমন এক সমরে তার আলো হারিয়ে ফেলে, তেমনি জগৎও নিরেট অভিত্বহীন হয়ে বাবে। এমনি-ভাবে দিবা ও রান্ত্রির পারস্পরিক সম্পর্কের অনুরাপ সত্যাসত্যের গোপনীয়তা ও বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ ও পরকালের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং বিশ্বজগতের বিলুপ্তি রান্তির**ু** অবসানের মত এবং পরকারের প্রকাশ প্রভাতকানীন ঔজ্জ্বন্য সদৃশ। অতঃপর দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কিছু অবহা বর্ণনা করা হচ্ছে:) প্রত্যেক ব্যক্তি তার (কুফরী) কৃত-কর্মের বিনিমরে (জাহারামে) আটক থাকবে কিন্ত ডানদিকন্থরা (অর্থাৎ মু'মিনগণ, তাঁদের বিবরণ সূরা ওয়াকিয়ায় বণিত হয়েছে। নৈকট্যশীনসণও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা জাহা-ন্নামে আটক থাকবে মা) তাঁরা থাকবে জান্নাতে (এবং) অপরাধী কাফিরদের অবস্থা (তাদের কাছেই) জিঞ্জাসা করবে। (জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকা সন্ত্রেও পারস্পরিক বাক্যালাপ কিরূপে হবে, এসম্পর্কে সূরা আর্থাকের ভক্ষসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। শাসানোর জন্য এই জিভাসা করা হবে। মু'মিনগণ কাঞ্চিরদেরকে জিভাসা করবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে কিসে দাখিল করল? তারা বলবেঃ জাফরা নামাষ পড়তাম না, অভাবগ্রন্তকে (ওয়াজিব) আহার্য দিতাম না এবং যারা (সত্য ধর্মের বিসক্ষে) সমালোচনামুখর ছিল, আমরাও তাদের সাথে মিলে (ধর্মের বিপক্ষে) আলোচনা করতাম এবং প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (অর্থা**ৎ** নাক্ষরমানীর উপরই আমাদের জীবনাবসান হয়। ফলে আম্রা জাহান্নামে চলে এসেছি। এ থেকে জরুরী হয় না যে, কাঞ্চিররাও নামায়, রোযা ইত্যাদি ব্যাপারে আদিল্ট। কেননা, জাহান্নামে দুটি বিষয় থাকবে—এক. আযাৰ ও দুই. আযাবের তীব্রতা। সূতরাং উল্লিখিত কর্মসমূহের সমষ্টি আযাব ও আযাবের তীব্রতা এই দুই-এর কারণ হতে পারে, এভাবে যে, কুষ্ণর ও শিরক কারণ হবে আযাবের এবং নামায ইত্যাদির তরক কারণ হবে আযাবের তীব্রতার। কাঞ্চিররা নামায-রোযা ইত্যাদির ব্যাপারে আদিল্ট নয়--- এর অর্থ এই নেওয়া হবে যে, নামায-রোষার কারণে তাদের আসল আষাব হবে না এবং মূল সমানের সাথে যেহেতু নামায-রোযাও প্রসঙ্গব্ধমে এসে যার, তাই নামাহ-রোযা তর<del>ক</del> করার কারণে আযাবের তীব্রতা হতে পারে)। অতএব (উল্লিখিত অবস্থায়) সুপারিশ-কারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (অর্থাৎ কেউ তাদের জন্য সুপারিশই

করতে পারবে না। কারণ, অন্য এক আয়াতে আছে : سُنَّ نُعِيْنَ 🗘 مِنْ شَا نَعِيْنَ कुक्-

রের কারণে যখন তাদের এই দুর্গতি হবে, তখন) তাদের কি হল যে, তারা (কোরআনের এই) উপদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয় যেন তারা ইতস্তত বিক্ষিণ্ত গর্দন্ড, সিংহ থেকে পলায়নপর। (এই তুলনায় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথমত গর্দন্ড বোকামি ও নির্বৃদ্ধিতায় সুবিদিত। দ্বিতীয়ত তাকে বন্য ধরা হয়েছে, যে ভয় করার নয়, এমন দ্বিনিসকেও অহেতুক ভয় করে এবং পালিয়ে ফিরে। তৃতীয়ত সিংহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। ফলে তার পলায়ন যে চরম পর্যায়ের হবে, তা বলাই বাহল্য। এই পলায়নের অন্যতম কারণ এই যে, কাফিররা কোরআনকে তাদের ধারণায় যথেক্ট দলীল মনে করে না) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে, তাকে উন্মুক্ত (ঐশী) কিতাব দেওয়া হোক।—[ দুরুরে-মনসূরে কাতাদাহ (রা) থেকে বণিত আছে যে, কতক কাফির রস্লুরাহ্ (সা)-কে বললঃ আপনি যদি আমাদের অনুসরণ কামনা করেন, তবে বিশেষভাবে আমাদের নামে আকাশ থেকে এমন কিতাব আসতে হবে, যাতে আপনাকৈ অনুসরণ করার আদেশ থাকবে। অন্য এক আয়াতে যেমন আছেঃ

শব্দ ব্যবহাত হয়েছে; অর্থাৎ সাধারণ পত্র যেমন খোলা হয় ও পঠিত হয়, তেমনি পত্র আমাদের নামে আসা চাই। অতঃপর এই বাজে দাবী খণ্ডন করা হয়েছেঃ] কখনই না, (এর প্রয়োজন নেই এবং এর যোগ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। বিশেষত অনুসরণের নিয়তে এই দাবী করা হয়নি)। বরং (কারণ এই যে,) তারা প্রকালকে (অর্থাৎ প্রকালের আ্যাবকে) ভয় করে না। তাই (সত্যাদেবষণ নেই। কেবল হঠকারিতাবশতই এসব দাবী করা হয়, যদি কদাচ

এসব দাবী পূরণও করা হয় তবে তার অনুসরণ করবে না। অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَ لَوْ نَزْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَا بًا فِي تَوْطَا سِ فَلَمَسُوْ لَا بَا يُد يُهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ عَفَرُواْ اِنَ هَذَا الْاَسَحُرُ مُبَيْنَ عَنَا اللهِ عَامِهُمْ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

যখন প্রমাণিত হল যে, তোমাদের দাবী অনর্থক, তখন এটা ) কখনও (হতে পারে) না;
(বরং) এটাই ( অর্থাৎ কোরআনই ) যথেল্ট উপদেশ, অন্য সহীফার প্রয়োজন নেই । অতএব
যার ইচ্ছা, সে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক এবং যার ইচ্ছা, সে জাহান্নামে যাক । আমার
তাতে পরওয়া নেই ৷ কোরআন দারা কিছু কিছু মানুষের হিদায়ত হয় না ঠিক, কিন্তু এতে
কোরআনের কোন জুটি নেই ৷ কোরআন স্বস্থানে হিদায়ত, কিন্তু ) আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে
তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না । (আল্লাহ্র ইচ্ছা না হওয়ার পিছনে অনেক রহস্য আছে ।
কিন্তু কোরআন অবশ্যই উপদেশ । অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্র
আনুগত্য কর । কেননা ) তিনিই ( অর্থাৎ তাঁর আযাবই ভয়ের যোগ্য ) এবং তিনিই

(वामात গোনাছ) क्रमा कतात अधिकाती। (अना आप्तात आरह: إِنَّ وَبُكُ لَسُرِ يُعُ اللهُ ا

### আনুষ্টিক ভাতবা বিষয়

সূরা মুদাস্সির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম । এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ্ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রস্নুদ্ধাহ (সা) মন্ধায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়ায ওনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিওহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ঝুলভ চেয়ারে উপবিল্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাব্ছায় দেখে হেরা গিরিওহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং ं قملوني وملوني وما والمادة वज्राका वज्राका का وملوني কর। অতঃপর তিনি বশ্বাবৃত হয়ে গেলেন। এর পরিপ্রেক্কিতে সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يُو الْهُو الْمُو الْهُو الْمُو الْمُوالِينِ الْمُو الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُو الْمُوالْمُ الْمُولُمُ الْمُولِي الْمُلْمِ الْمُلْمِي الْمُولِي الْمُلْمِي الْمُولِي الْمُلْمِ الْمُ সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি ুও থেকে উভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহাত অতিরিক্ত বস্ত্র। 🕡 🍑 শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রাহন মা'আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি'বণিত আছে যে, সূরা মুদ্দাস্সির সূরা মুয্যাদ্মিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ ওহী বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। যদি সূরা মুয্যাম্মিল এর আগে অবতীর্ণ হত, তবে হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের ইবনে আবদুক্লাহ্ (রা) তা বর্ণনা করতেন বলা বাহলা যে, মুয্যাশ্মিল ও মুদ্দাস্সির শব্দ দুটি প্রায় সমার্থবোধক। হতে পারে যে, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সূরা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই ঘটনা **হচ্ছে জিবরাঈল** (আ)-কে আকাশের নীচে চেয়ারে উপবিল্ট দেখা, যা উপরে বণিত হয়েছে। এ থেকে কম-পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূরী মুখ্যাশিমল ও মুদ্দাস্সিরের ব্রাথমিক আয়াত-সমূহ ওহীর বিরতির পর সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি আগে ও কোনটি পরে নামিল হয়েছে। সে সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে বিরোধ আছে। তবে সূরা ইক্রার প্রাথমিক আয়াতসমূহ যে সর্বাগ্র নাযিল হয়েছে, একথা সহীহ্ রেওয়ায়েত দারা প্রমাণিত। উভয় সূরা যদিও কাছাকাছি সময়ে একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে, তব্ও উডয়ের মধ্যে পার্থকা এই যে, সূরা মুখ্যাদ্মিরের গুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যক্তিগত সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে এবং সূরা মুদ্দাস্সিরের গুরুতে দাওয়াত, তবলীগ ও জনগুদ্ধি সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রদন্ত হয়েছে।

সূরা মুদ্দাস্সিরে রস্লুলাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই : قُمْ فَا نُوْرُ وَ আর্থাৎ উঠুন্। এর আক্ষরিক অর্থ 'দাঁড়ান'ও হাতে পারে। অর্থাৎ আপনি বস্তাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেওয়াও অবাত্তর নয়। উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনি সাহস করে জনওদ্ধির দায়িত্ব পালনে এতী হোন।

যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পরগম্বরগণ এরাপই করে থাকেন। তাই তাঁরা بشير ও ن ير উপাধিতে ভূষিত হন। ن এর অর্থ স্নেহ ও সমম্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بشير এর অর্থ স্নেংবাদদাতা। রসূলুলাহ্ (সা)-রও এই উভর উপাধি কোর-আনের স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ স্থান সত্রক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মু'মিন মুসলমান গুণাগুণতি কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট স্বাইছিল অবিশ্বাসী কাফির, যারা সুসংবাদের নয়-সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

জিতীয় নির্দেশ এই : ﴿ وَرَبُّكُ فَكُبُّرُ ﴿ অর্থাৎ শুধু আপন পালনকর্তার মহন্ত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে (২) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমান্ত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহন্ত্ব বর্ণনার যোগা। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহ আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহ্রীমাসহ অন্যান্য তাকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে তাহ্রীমার সাথে বিশেষভাবে সম্পূক্ত করার ব্যাপারে কোরআনের ভাষায় কোন ইন্সিত নেই।

ত্তীয় নির্দেশ এই ঃ بُلُو بُكُ بُكُ فَطُهُرُ — وَثَهَا بُكَ فَطُهُرُ — هَ عَمَة বহবচন।

এর আসল ও আক্ষরিক অর্থ কাপড়। রূপক অর্থে কর্মকেও بُوب বলা হয় ।

এমনিভাবে অন্তর্ন, মন, চরিত্র ও ধর্মকেও বলা হয় । মানব দেহকেও بُوب বলা হয় ।

করা হয়, মার সাক্ষ্য কোরআন ও আরবী বাক্য পদ্ধতিতে প্রচুর পাওয়া যায়। আলোচা আয়াতে
তফসীরবিদগণ থেকে উপরোজ সকল অর্থই বর্ণিত আছে। বাহাত এতে কোন বৈপরীতা
নেই। এমতাবস্থায় নির্দেশের অর্থ হবে এই যে, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা
থেকে পবিত্র আখুন এবং অন্তর ও মনকে ছাত্ত বিশ্বাস ও চিত্তাধারা থেকে এবং কুচরিত্রতা থেকে

মুক্ত রাখুন। পায়জামা অথবা লুঙ্গি পায়ের গিঁটের নীচ পর্যন্ত পরিষিত বস্ত্র নাপাক হয়ে যাওরার সমূহ আশংকা থাকে। অতএব কাপড় পবিত্র রাখার আদেশের মধ্যে এ বিষয়ও দাখিল আছে যে, এভাবে কাপড় পরিধান কর যেন নাপাকী থেকে দূরে থাকে। হারাম অর্থ দাখা পোশাক তৈরী না করা এবং নিষিদ্ধ কাট্সাটে তৈরী না করাও এই আদেশের মধ্যে দাখিল আছে। পোশাক পবিত্র রাখার এই আদেশ বিশেষভাবে নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং স্বাবিভায়ে প্রযোজ্য। তাই ফিকহ্বিদগণ বলেনঃ নামায ছাড়া অন্য অবস্থায়ও বিনা প্রয়োজনে শরীরকে নাপাক রাখা অথবা নাপাক কাপড় পরিধান করে থাকা অথবা নাপাক জায়গায় বসে থাকা জায়েয় নয়। তবে প্রয়োজনের মুহ্তগুলো ব্যতিক্রমভূক্ত।—( মাযহারী )

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্ৰতা পছন্দ করেন। এক আয়াতে আছে: إِنَّ اللهُ يُحْبِ

ভাই মুসলমানকে স্বাবস্থায় শরীর, স্থান ও পোশাককে বাহ্যিক নাপাকী থেকে এবং অন্তর্গ্রন্থ অভ্যন্তরীণ অন্তচি থেকে পবিত্র রাখার প্রতি সচেন্ট হতে হবে।

চতুর্থ নির্দেশ এই : رَجْرُ فَا هَجَوْرُ وَالْرَجْرُ فَا هَجَمَا কাতাদাহ্, যুহরী, ইবনে যায়েদ প্রমুখ এ ছলে رُجْرُ الْجَرْبُ -এর অর্থ নিয়েছেন প্রতিমা। ইবনে আকাস
(রা) এক রেওয়ায়েতে এর অর্থ নিয়েছেন গোনাহ। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রতিমা পূজা অথবা
গোনাহ্ পরিত্যাগ করুন। রসূলুলাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই ঐ সবের ধারে কাছে ছিলেন না।
এমতাবস্থায় তাঁকে এই আদেশ করার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতেও এসব বিষয় থেকে দ্রে থাকুন।
প্রকৃতপক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অতিশয় ওরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে রসূলকেই স্থোধন করে আদেশটি দেওয়া হয়েছে। এতে উম্মত বুঝতে পারবে যে, আদেশটি খুবই ওরুত্বহ ।
তাই নিক্ষাগ রসূলকেও এ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

পঞ্চম নির্দেশ ঃ وَلَا تُمْنَنُ مُعَنَّدُرُ صَالَحُهُ — অর্থাৎ বেশী পাওয়ার অভিপ্রায়ে কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না। এ থেকে জানা যায় যে, প্রতিদানে বেশী দেবে, এই আশায় কাউকে উপঢৌকন দেওয়া নিন্দনীয় ও মাকরাহ। কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য এর বৈধতা জা্না গেলেও এটা সাধারণ ভ্রতার পরিপন্থী। বিশেষত রস্লুল্লাহ্ (সা)-র জন্য এটা হারাম।

www.almodina.com

হারামকৃত বস্তসমূহ থেকে প্রর্তিকে বিরত রাখা এবং বিপদাপদে যথাসাধ্য হাহতাশ করা থেকে বেঁচে থাকাও সবরের মধ্যে দাখিল। সূত্রাং এটা একটা ব্যাপক অর্থবাধক নির্দেশ, যা গোটা দীনকে পরিব্যাপ্ত করে। এ ছলে বিশেষভাবে এই নির্দেশ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে দীনের প্রতি দাওয়াত এবং শিরক ও কুফরকে বাধা দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বলা বাহল্য, এর ফলশুনতি এই ছিল যে, অনেক মানুষ রস্লুলাহ্ (সা)-র বিরোধিতা ও শন্তুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর অনিশ্ট সাধনে উদাত হবে। তাই সবর ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তোলা তাঁর জন্য সমীচীন। রস্লুলাহ্ (সা)-কে এই কয়েকটি

নির্দেশ দেওয়ার পর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। 🧳 শব্দের

অর্থ শিংগা এবং বলে শিংগায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ বের করা বোঝানো হয়েছে। কিয়ামত দিবস সকল কাফিরের জনাই কঠিন হবে—এ কথা বর্ণনা করার পর জনৈক দুস্টমতি কাফিরের অবস্থাও তার কঠোর শাস্তি বণিত হয়েছে।

ওলীদ ইবনে মুগীরার বার্ষিক আর ছিল এক কোটি গিনিঃ এই কাফিরের নাম ওলীদ ইবনে মুগীরা। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধনৈষ্ক ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দান করেছিলেন। হযরত ইবনে আক্লাস (রা)-এর ডাষায় তার ফসলের ক্ষেত্ত ও বাগ-বাগিচা মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিজ্ত ছিল। সওরী বলেনঃ তার বাষিক আয় ছিল এক কোটি দীনার। কেউ কেউ আরও কম বলেছেন। তবে এতটুকু স্বার কাছেই শ্বীকৃত যে, তার ক্ষেতের ফসল ও বাগানের আমদানী সারা বছর তথা শীত ও গ্রীষ সব ঋতুতে অব্যাহত থাকত। তাই কোরআন পাকে

বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْتَ لَا مُولَّ وُلَا مَا لَا مُحَدِّ وَلَا مَا اللهِ وَاللهِ وَ

রস্লে করীম (সা) একদিন الله করিম (সা) একদিন الله প্রস্লে করীম (সা) একদিন

পর্যন্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করছিলেন ৷ ওলীদ ইবনে মুগীরা এই তিলা-

ওয়াত ভনে এ ক আলাহ্র কালাম মেনে নিতে এবং একথা বলতে বাধা হয় যে ঃ

والله لقد سبعت منه كلاما ما هومن كلام الانس و لامن كلام الجن وان له لحلاوة وان علية لحلاوة وان اعلام لمتمروان اسغله

www.almodina.com

### لمغرق وأنه ليعلو والايعلى عليه وما يقول هذا بشر-

— "আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁর মুখে এমন কালাম শুনেছি, যা কোন মানুষের কালাম হতে পারে না এবং কোন জিনেরও হতে পারে না। এতে রয়েছে এক অপূর্ব মাধুর্য এবং এর বিন্যাসে রয়েছে বিশেষ চাকচিক্য। এর বাহ্যিক আবরণ হাদয়গ্রাহী এবং অভ্যন্তরভাগে প্রবাহিত রয়েছে এক লিগ্ধ ফল্ডধারা। এটা নিশ্চিতই স্বার উধ্বে থাক্বে এবং এর উপর কেউ প্রবল হতে পারবে না। এটা মানুষের কালাম নয়।"

আরবের সর্বরহৎ ঐশ্বর্যশালী সরদারের মুখে একথা উচ্চারিত হওয়া মান্তই কোরাইশ-দের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের দিকে ঝুঁকতে লাগল। অপরদিকে কাফির কোরাইশ সরদাররা চিভাবিত হয়ে পড়ল। তারা পরামর্শ সভায় একঞ্জিত হল। আবু জাহল বললঃ চিভার কোন কারণ নেই। আমি এখনি যাচ্ছি, তাকে ঠিক করে আসব।

আৰু জাহল ও ওলীদের কথোঁসকখন এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র সতাতায় মতৈকাঃ আবু জাহল মুখমণ্ডলে কৃত্রিম বিষণ্ণতা ফুটিয়ে ওলীদের কাছে পৌছল (এবং ইচ্ছাকৃত-ভাবেই এমন কথা বলল, যাতে সে রাগান্বিত হয় )। ওলীদ বললঃ ব্যাপার কি, তুমি এমন বিষদ্ধ কেন ? আবূ জাহ্ল বলল ঃ বিষদ্ধ না হয়ে উপায় কি, তারা সবাই চাঁদা সংগ্রহ করে তোমাকে অর্থকড়ি দেয়। কারণ, তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছ, তোমাকে সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এখন তারা জানতে পেরেছে যে, তুমি মুহাম্মদ ও ইবনে আবী কোহাফা অর্থাৎ আব্ বকরের কাছে যাতায়াত কর, যাতে তারা তোমাকে কিছু আহার্য দেয়। তুমি খোশামোদের ছলে তাদের কালাম ওনে বাহ্বা দাও এবং উচ্ছুসিত প্রশংসা কর। [বাহাত চাঁদা করে ওলীদকে অর্থকড়ি দেওয়ার বিষয়টিও মিখ্যা ছিল, যা কেবল তাকে রাগান্বিত করার জন্যই বলা হয়েছিল। এরপর রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছ থেকে আহার্য গ্রহণের ব্যাপারটি তো মিখ্যা ছিলই ]। একথা ওনে ওনীদ তেলে-বেগুনে জলে উঠল এবং অহংকারে পাগলপারা হয়ে বলতে লাগলঃ একি বললে, আমি মুহাম্মদও তাঁর সঙ্গীদের কটির টুকরার মুখাপেক্ষী? তুমি কি আমার ধন-দওলতের প্রাচুর্য সম্পর্কে জান না? লাত ও ওয়যার শপথ, আমি কখনও তাদের মুখাপেক্ষী নই। তবে তোমরা যে মুহাম্মদকে উদ্মাদ বল, একথা মিথা। এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের কেউ তাকে কোন পাগলসুলভ কাণ্ড করতে দেখেছ কি? আবু জাহ্ল স্থীকার করে বললঃ না, আমরা তা দেখিনি। ওলীদ বললঃ তোমরা তাকে কবি বল। জিভাসা করি, তাকে কি কখনও কবিতা আর্ডি করতে ওনেছ? আব্ জাহল বললঃ না, ওনিনি। ওলীদ বললঃ তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বল। বল তো

দেখি, এ পর্যন্ত তার কোন কথা মিথ্যা পেয়েছ কি? এর জওয়াবেও আবৃ জাহ্লকে খি থু থ (না, আল্লাহ্র শপথ) বলতে হল। ওলীদ আরও বললঃ তোমরা তাকে অতীন্তিয়বাদী বল। তোমরা কি কখনও তার এমন অবস্থা ও কথাবার্তা দেখেছ বা ওনেছ, যা অতী-ভিয়বাদীদের হয়ে থাকে? আমি অতীন্তিয়বাদীদের কথাবার্তা ভালরাপেই চিনি। তার কালাম অতীন্তিয়বাদের সাথে সামজস্যশীল নয়। এ ক্ষেত্রেও আবৃ জাহ্লকে । বুলুলাহ্ (সা) সমগ্র কোরাইশ গোরের মধ্যে 'আল-আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। ওলীদের মুজিপূর্ণ কথাবার্তায় আবৃ জাহ্ল হার মানতে বাধ্য হল এবং উপরোজ কুৎসা রটনার অসারতা মর্মে মর্মে উপলিধি করল। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করতে লাগল যে, তাহলে কি কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখা যায়! তাই সে ওলীদকেই সম্বোধন করে বললঃ তা হলে তুমিই বল মুহাম্মদকে কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করল। অতঃপর আবৃ জাহ্লের দিকে চোখ তুলে তাহ্লিল্য প্রকাশার্থে মুখ ডেং-চাল। অবশেষে বললঃ মুহাম্মদকে উপ্মাদ, কবি, অতীন্তিয়বাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। হাাঁ, তাকে যাদুকর বললে তা যুৎসই হবে। এ হতভাগা খুব জানত যে, তিনি যাদুকরও নন এবং তাঁর কালামকে যাদুকরদের কালামও বলা যায় না। কিন্তু সে এভাবে তার কথাকে গাঁড় করাল যে, তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও যাদুকরদের যাদুর প্রতিক্রিয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। যাদুকররা তাদের খাদু বলে খামী-ছাঁ ও ডাই-ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ স্ভিট করে দিত। নাউযুবিলাহ্। তাঁর কালামের প্রতিক্রিয়াও তদুপ। যে-ই ঈমান আনে ক্রেই তার কাঞ্চির পিতামাতা ও আখীয়-খজনের প্রতি বীতপ্রছ হয়ে যায়। ওলীদের এই ঘটনার শেষাংশই কোরজান পাক নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছে:

ا نَّا نَكَّرُ وَ قَدَّرَ نَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قَتْلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ اَدْ بَرَ وَ اَسْتَكْبَرَ فَقًا لَ إِنْ هَذَا اللَّا سِحُرِ يَكُوْثُر إِنْ هَٰذَا اللَّقُولُ الْبَشَرَ-

কাষ্ট্রির ও মিখ্যা ভাষণে বিরত থাকত : চিন্তা করুন, সব কোরাইশ সর্নারই কাষ্ট্রির পাপাচারী এবং নানা রকম গোনাহ্ ও অল্লীল কার্যের সাথে জড়িত থাকত কিন্তু মিথ্যা ভাষণ এমন একটি দোষ, যা থেকে কাষ্ট্রিরাও পলায়ন করত। ইসলাম-পূর্বকালে রোম সম্রাটের দুরবারে আবু সুফিয়ানের ঘটনা থেকে জানা যায় যে, কাষ্ট্রিরা রসূলে করীম (সা)-এর

বিরোধিতায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত উৎসর্গ করত্রে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মিথা। বলায় প্রস্তুত ছিল না। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতির যুগে এই দোষটি যেন দোষই নয়; বরং সবচাইতে বড় নৈপুণো পরিণত হয়ে গেছে। তথু কাফির পাপিচই নয়, সৎ ও ধার্মিক মুসলমানদের মন থেকেও এর প্রতি ঘুণা দূর হয়ে গেছে। তারা অনর্গল মিখ্যা বলা ও অপরকে বলতে বাধা করাকে গবের সাথে বর্ণনা করে।—(নাউ্যুবিল্লাহ)

কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নিয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। তারা পিতামাতার চক্ষু শীতল করে এবং অন্তর্গকে শান্ত রাখে। তাদের উপস্থিতির দারা পিতা-মাতার সেবাযক্ত ও কাজকারবারে সাহায্য পাওয়া আর একটি অতিরিক্ত নিয়ামত। বর্তমান বিপরীতমুখী উন্নতি কেবল সোনারূপার মুদ্রা ও কাগজী নোটের নাম রেখেছে আরাম-আয়েশ, যার জন্য পিতামাতা অত্যন্ত গর্বের সাথে সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে নিক্ষেপ করে দেয়। তারা এতই আঅপ্রসাদ লাভ করে যে, বছরের পর বছর সন্তানের মুখ না দেখলেও সন্তানের মোটা অংকের বেতন ও অগাধ আমদানীর খবর তাদের কানে পৌছতে থাকে। তারা এই খবরের মাধ্যমে ভাতি-গোল্ঠীর কাছে নিজেদের শ্রেছত্ব প্রমাণিত করার প্রয়াস পায়। মনে হয়, তারা সুখ ও আরামের অর্থ সম্পর্কেই বেখবর হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে বিস্মৃত হওয়ার পরিণতি এটাই হওয়া স্বাভাবিক যে, তার নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের প্রকৃত সুখ ও আরামকেও বিস্মৃত হয়ে যাবে। কোরআন বলে ঃ

وما يعلم جنو د ربك الا هو \_\_\_ وما يعلم جنو د ربك الا هو \_\_\_ وما يعلم جنو د ربك الا هو

জাহলের উজির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বজব্য শুনল যে, জাহায়ামের তত্ত্বাবধারক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরাইশ যুবকদেরকে সম্বোধন করে বললঃ মুহাশমদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার
নেই। সুদ্দী বলেনঃ উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরাইশ কাফির
বলে উঠলঃ হে কোরাইশ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্য আমি একাই
যথেকট। আমি ডান বাহ ভারা দশজনকে এবং বাম বাহ ভারা নয়জনকে দূর করে দিয়ে
উনিশের ফিস্সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা
হয়ঃ আহাশ্মকের য়র্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমত, ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেকট। এখানে যে উনিশজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই
প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফিরদেরকে
আয়াব দেওয়ার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আলাহ
ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কিয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা

হয়েছে ঃ كبرى الكبر এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই ষে, তাদেরকে যে জাহায়ামে দাখিল করা হবে, সেটি সাক্ষাত গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানা রক্ষ আযাব।

- عالم قَاتُهُ مَا وَ يَنَا خُرِ - عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ

ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহালামের শান্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্য ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগা এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

- अत वर बशात أَهُم بُنَا لَا أَصْحَابَ الْهُمينِ الْهُمينِ وَهِبُنَةً إِلَّا أَصْحَابَ الْهُمِينِ

প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার গোনাহের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, 'আস্হাবুল ইয়ামীন' তথা ডানদিকের সহ লোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

এখানে জাহারামে বন্দী থাকাও অর্থ হতে পারে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহালামে বন্দী থাকবে। কিন্ত 'আস্হাবুল ইয়ামীন' বন্দী থাকবে না। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা গেল যে, আস্হাবুল ইয়ামীন তারা, মারা ঋণ পরিশোধ করেছে এবং করজ ও ফর্ম সব আদায় করেছে। অতএব তাদের বন্দী থাকার কোন কারণ নেই। এই তফসীর বাহাত নির্মল্ল ও সহজ্বোধা। পক্ষান্তরে যদি আটক থাকার অর্থ হিসাব-নিকাশ ও জানাত এবং দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে কোন স্থানে আটক থাকা নেওয়া হয়, তবে এর সারমর্ম এই হবে যে, সব লোক হিসাব-নিকাশের জন্য আটক থাকবে এবং হিসাব না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোথাও যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় আস্হাবুল ইয়ামীন তারা হতে পারে, যাদের হিসাব-নিকাশ নেই এবং নিষ্পাপ। যেমন অপ্রাণ্ড বয়ক্ক বালক-বালিকা। এটা হ্যরত আলীর উজি। অথবা তারা হতে পারে, যাদের সম্পর্কে হাদীসে আছেঃ এই উম্মতের অনেক লোককে হিসাব থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। সরা ওয়াকিয়ায় হাশরে উপস্থিত লোকদের তিন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে---১. অগ্রগামী ও নৈকট্যশীল, ২. ডানদিকস্থ লোক ও ৩. বাম দিকস্থ লোক। এই স্রায় নৈকট্যশীল-গণকে ডান দিক**ছ লোকদের অভত্তি করে ওধু 'আস্হাবুল ইয়ামীন' উল্লেখ করা হ**য়েছে। কিন্তু এই অর্থের দিক দিয়ে সকল আস্হাবুল ইয়ামীন হিসাব থেকে মুক্ত থাকবে---একথা কোন আয়াত অথবা হাদীস দারা প্রমাণিত নেই। তাই এ আয়াতের তফসীর জাহারামে আটক থাকা গ্রহণ ক**রলে সেটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়**।

বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ খীকার করেছে—১. তারা নামায় পড়ত না, ২. তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না অর্থাৎ দরিপ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, ৩. ভাত লোকেরা ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত অথবা গোনাহ্ ও অরীল কাজে লিম্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিম্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, ৪. তারা কিয়ামত অহীকার করত।

এই আয়াত দারা প্রমাণিত হল যে, যেসব জপরাধী এসব গোনাহ্ করে এবং কিয়ামত অস্থ্রীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফির। কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একরিত হয়ে জোরেসোরে সুপারিশ করে,

তাতেও উপকার হবে না। এদিকে ইনিত করার জন্যই يُفُي বলা হয়েছে।

কাফিরের জন্য কারও সুগারিশ উপকারী হবে না, মু'মিনের জন্য হবে ঃ এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্য সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়নগণ—এমনকি সাধারণ মু'মিগণও অপরের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে।

হযরত আবদুরাহ্ ইবনে মসউদ বলেন: পরকালে আরাহর ফেরেশতাগণ, পয়গঘরগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ পাপীদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাঁদের
সুপারিশের কারণে পাপীরা জাহারাম থেকে মুক্তি পাবে। তবে উপরোদ্ধিখিত চার প্রকার
লোক মুক্তি পাবে না; অর্থাৎ হারা নামায় ও হাকাত তরক করে, কাফিরদের ইসলাম
বিরোধী কথাবার্তায় শরীক থাকে এবং কিয়ামত অস্থীকার করে। এ থেকে জানা যায় য়ে,
বেনামায়ী ও যাকাত তরককারীর জন্য সুপারিশ কবৃল হবে না। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত
থেকে এ কথাই শুদ্ধ মনে হয় য়ে, যারা কিয়ামত অস্থীকার সহ উপরোক্ত চারটি অপরাধ
করবে, তাদের জন্যই সুপারিশ কবৃল হবে না। আর যারা কিয়ামত অস্থীকার ব্যতীত আলাদা
আলাদা অন্যান্য অপরাধ করবে, তাদের জন্য এই শান্তি জরুরী নয়। কিন্তু কতক হাদীসে
বিশেষ বিশেষ গোনাহগার সম্পর্কেও বলা হয়েছে য়ে, তারা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে। এক
হাদীসে আছে, য়ে ব্যক্তি সুপারিশ বা নবী-রস্লগণের শাফা'আত সত্য বলে বিশ্বাস করে না
অথবা হাউয়ে কাওসারের অন্তিত্ব অস্থীকার করে, সুপারিশ এবং হাউয়ে কাওসারে তার কোন
অংশ নেই।

তथा উপদেশ বলে কোর-

আন মজীদ বোঝানো হয়েছে। - কেননা, এর শাব্দিক অর্থ সমারক। কোরআন পাক আল্লাহ্ তা'আলার ওণাবলী, রহমত, গযব, সওয়াব ও আয়াবের অদ্বিতীয় সমারক। শেষে বলা হরেছে । ত্র্রিটা আর্থান নিন্দিতই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বর্জন করে রেখেছ। ত্রিকার অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ নিকারী। এ ছলে সাহাবায়ে কিরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

हिंदी الْمُغْفَر हिंदी الْمُغْفَر हिंदी الْمُغْفَر وَ الْمُلَا الْمُغْفَر وَ الْمُلَا الْمُغْفَر وَ الْمُغْفَر একমার তিনিই ভর করার ও তাঁর নামন্নমানী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। ولا مغفر والمنافر والمائية المنافرة المنافر

### न्त्र विद्यासङ सङ्ग्रा किग्रामङ

মকায় অবতীৰ্ণ, ৪০ আয়াত, ২ রুকুণ

# إنسيم الله الزّخلين الرّحيلي

لا ٱقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِلْيَةِ ﴿ وَلاَ ٱقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ أَيُحْسَبُ الإنسانُ النَّ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَلِيرِينَ عَلَى أَنْ نُسُوِّي بَنَانَهُ ۞ لَّ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَغْجُرَ اَمَامَهُ ۚ فَيَسْئُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيمَةِ ۚ فَإَذَا بَرِقَ لْبَصَرِ ﴿ وَخَسَفَ الْقَبَرِ فِي وَجُبِيعَ الشَّمْسُ وَالْقَبَرُ ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِذِ أَيْنَ الْمَفَدُّ قَكُلاً لَا وَزَرَهُ إِلَيْرِيكَ يَوْمَهِذِهِ الْمُسْتَقَدُّهُ يُنْبُؤُا الْإِنْسَانُ يُومَهِ إِدِيمًا قَدَّمَ وَأَخْرَهُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴿ وَلَوْ ٱلْقَى مَعَاذِيْرَةُ ۞ لَا تُعَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْمَل بِهِ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْانَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَانُهُ فَاتَّبِعُ قُوْانَهُ ۞ ثُبُّرَ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۚ كُلَّا بَلْ تَحِبُونَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَلَاُّونَ الْاَخِرَةَ ۞ وَجُونُا يُومَيِيزِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَوُجُوهُ يَّوْمَبِيزٍ بَاسِرَةً ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴿ كُلَّ إِذَا بَكَغَتِ الثَّرَاقِي ﴿ وَقِيلَ مَنْ ١٠ رَاقِ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاتُ ﴿ وَ الْتَغَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّا لَكُ رَيْكَ يُوْمَيِذِهِ الْسَاقُ أَفَا فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَّى ۗ وَلَكِنَ كُنْبُ وَتُولِّي ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اهْلِهِ يَقِيظُ اوْلِي لَكَ فَأُولِي هُ أَوْلِي ﴿ ثُمُّ أَوْلِي ﴿ أَيُحْسَبُ

# الْإِنْسَانُ اَن يُتْرَكَ سُدَّ عَهُ اَلَهْ رَكَ نُطْفَةً مِّن مِّنِيْ يُمْنَى هُ ثُمُّ كَانَ عَلَقَ الْأَوْجَانِ الدُّكَرُ وَالْأَنْثَى هُ عَلَقَ الْأَوْجَانِ الدُّكَرُ وَالْأَنْثَى هُ عَلَقَ الْأَوْجَانِ الدُّكَرُ وَالْأَنْثَى هُ عَلَقَ الْمُونِي الدُّكَرُ وَالْأَنْثَى هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمَوْنَى هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمَوْنَى هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمَوْنَى هُ اللَّهُ عَالْمَوْنَى هُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُوالِقِي اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى اللْعَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দরালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আমি শপথ ক্রি কিয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিয়ার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অছিসমূহ একলিত করব না ? (৪) পরস্তু আমি তার অংক্টরীওলো পর্যন্ত স্টিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়; (৬) সে প্রন্ন করে--কিয়ামত দিবস করে ? (৭) বখন দৃশ্টি চমকে বাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে বাবে (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একরিত করা হবে--(১০) সেই দিন মানুষ বলবে ঃ পলায়নের জায়গা কোথায় ? (১১) না, কোথাও আপ্রয়ন্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান, (১৫) যদিও সে ভার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি শুন্ত ওহী জার্ত্তি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি ছখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা জামারই দায়িত। (২০) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস (২১) এবং পরকালকে উপেক্সা কর। (২২) সেদিন জনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর -ডাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, বখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে (২৭) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (২৮) এবং সে মনে করবে ষে, বিদারের রূপ এসে গেছে (২৯) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন জাপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; (৩২) পরস্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দ**ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট** ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে ? (৩৭) সে কি স্থানিত বীর্য ছিল না ? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিও, অতঃপর আলাহ তাকে সৃল্টি করেছেন এবং স্বিনাস্ত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃদ্টি করেছেন যুগল —নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আলাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ?

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

ভামি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্ষার দেয় (অর্থাৎ সৎ কাজ করে বলেঃ আমি কি করেছি। জ্ঞামার কাজে জাঁন্ডরিকতা ছিল না, এতে অমুক দোষ ছিল। আর যদি গোনাহ্ হয়ে যায়, ভবে খুব অনুতাপ করে।— ( দুররে মনসূর ) এই অর্থের দিক দিয়ে নফসে মুতমায়িলা তথা প্রশান্ত মনও এতে দাখিল আছে। শপথের জওয়াব উহা আছে, অর্থাৎ তোমরা অবশাই পুনরুখিত হবে। উভয় শূপথ ছানোপযোগী। কেন্না, কিয়ামত হচ্ছে পুনরুখানের ছান। আর ধিকারকারী মন কার্যত কিয়ামত বিশ্বাস করে। অতঃপর যারা পুনরুখান অস্বীকার করে, তাদেরকে খণ্ডন করা হয়েছেঃ) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (এখানে মানুষ মানে কাফির। অন্থিই দেহের আসল খুঁটি, তাই বিশেষভাবে অন্থির কথা বলা হয়েছে। অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আমি অবশ্যই একন্ত্রিত করব এবং এই একন্ত্রিত করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কেননা) আমি তার অংগুলীগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সমিবেশিত করতে সক্ষম। ( দুই কারণে অংগুলী উল্লেখ করা হয়েছেঃ এক, অংগুলী দেহের অংশ এবং প্রত্যেক বস্তু তার অংশ দারা পূর্ণতা লাভ করে। আমাদের বাক -পদ্ধতিতেও এরূপ ছলে বলা হয় : আমার অংগে অংগে ব্যথা , অর্থাৎ সমস্ত দেহে ব্যথা। দুই, অংগুলী ছোট হরেও তাতে শিল্প নৈপুণা অধিক এবং স্বভাবত কঠিন। সূতরাং যে একে সুবিনাস্ত করতে সক্ষম হবে, সে সহজ কাজ আরও বেশী পারবে। কিন্তু কতক লোক আলাহ্র কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং কিয়ামতে বিশ্বাস করে না )। বরং মানুষ (কিয়ামতে অবি-বাসী হয়ে ) ভবিষ্যৎ জীবনেও (নিবিবাদে) পাপাচার করতে চায়। **তাই (অস্বীকারের** ছলে ) সে প্রন্ন করে কিয়ামত দিবস কবে ? ( অর্থাৎ সে সারা জীবন গোনাহ্ ও কুপ্রবৃতিতে অতিবাহিত করবে বলে স্থির করে নিয়েছে। তাই সে সত্যাদেবমণের চিন্তাই করে না যে, কিয়ামত হবে বলে বিশ্বাস করবে। ফলে উপর্যুপরি অন্ত্রীকারই করে)। অতএব যখন (বিসময়াতিশযো) চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, ( এই বিসময়ের কারণ হবে এই যে, যেসব বিষয়কে সে মিথাা মনে করত, সেওলো হঠাৎ চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে দেখা দেবে )। এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে (তথু চন্দ্রই কেন, বরং) সূর্য ও চন্দ্র (উভয়ই) এক রকম (অর্থাৎ জ্যোতিহীন) হয়ে যাবে, (চন্ত্রকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ সম্ভবত এই যে, চাল্ল হিসাব রাখার কারণে আরবরা এর অবস্থা অধিক ওরুত্ব সহকারে নিরীক্ষণ করত)। সেদিন মানুষ বলবেঃ এখন পলায়নের জায়গা কোথায়? (ইরশাদ হচ্ছেঃ) কখনই (পলায়ন সম্ভবপর ) নয়। (কেননা) কোথাও আত্রয়স্থল নেই। সেদিন আপনার <del>পালনকর্তার কাছেই</del> ঠাঁই হবে। ( এরপর হয় জালাতে যাবে, না হয় জাহালামে। পালনকর্তার সামনে যাওয়ার পর) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং যা পণ্চাতে রেখেছে। (মানুষের নিজ কর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া অবহিত করার উপরই নির্ভরশীল নয় ) বরং মানুষ নিজেই নিজের কর্ম সম্পর্কে (আপনা আপনি জাজ্জ্বামান হওয়ার কারণে) চক্ষুমান হবে যদিও (স্বভাবদোষে তখনও) তার অজুহাত (বাহানা) পেশ করতে চাইবে। (কাফিররা वलाव : وَاللَّهُ وَبِّنًا مَا كُنًّا مُشْوِكِهُنَ कि सात मात जानाव स्थातामी।

অতএব অবহিত করার জনা অবহিত করা হবে না।, বরং হঁশিয়ার ও নিরুত্তর করার জনা হবে । وَلَ الْإِنْسَانَ وَ وَالْمُوا ال হবে )। হে পয়গম্বর, ( يَنْبُولُونَا نَ وَ الْمُعَالِيَّةِ । থেকে দুটি বিষয় জানা যায়—এক.

আলাহ্ তা'আলা সব বিষয় সম্পর্কে পরিজাত। দুই আলাহ্ তা'আলা উপযোগিতার তাগিদে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জান মানুষের চিন্তায় উপস্থিত করে দেন যদিও তা সাধারণ অজ্যাসের বিপরীত হয়। কিয়ামতের দিন এরাপ করা হবে। সূত্রাং আপনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কিছু বিষয়বন্ত ভূলে যাবেন—এই আশংকায় এত কল্ট কেন স্থীকার করেনে যে, একাধারে ওহীও জনবেন, তা পাঠও করবেন এবং লক্ষ্যও রাখবেন; যেমন এ পর্যন্ত এই কল্ট স্থীকার করে এসেছেন। কেননা, আমি যখন আপনাকে পয়গম্বর কয়েছি এবং আপনাকে তবলীগের দায়িত্ব দিয়েছি, তখন উপযোগিতার তাগিদ এটাই যে, এতদসংক্রান্ত বিষয়বন্ত আপনার চিন্তায় উপস্থিত রাখতে হবে। আমি যে এই উপস্থিত রাখতে সক্ষম, তা বলাই বাহল্য। অতএব, এখন থেকে আপনি আর এ কল্ট স্থীকার করবেন না এবং যখন ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন) আপনি (ওহী শেষ হওয়ার পূর্বে) দ্রুত কোরআন আর্ভি করবেন না, যাতে আপনি তা তাড়াতাড়ি শিখে নেন। (কেননা) আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং (আপনার মুখে) তা গাঠ করানো আমার দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা গাঠ করি (অর্থাৎ আমার কেরেশতা গাঠ করে) তখন আপনি (সর্বান্তকরণে) সেই পাঠের অনুসরণ কক্ষন (অর্থাৎ সেদিকেই মনোনিবেশ কক্ষন এবং আরভিতে মশণ্ডল হবেন না। অন্য আয়াতে আছে :

ज्यां وَ مَنْ مَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ مَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ مَهُ اللَّهُ وَ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

মুখে মানুষের সামনে) এর বিশদ বর্ণনাও আমার দায়িছ। (অর্থাৎ আপনাকে মুখছ করানো, আপনার মুখে উচ্চারিত করা এবং তবলীগের সময়েও মনে রাখা ও মানুষের সামনে পাঠ করিরে দেওয়া, এসব আমার দায়িত। এই বিষয়বস্ত প্রসঙ্গরেমে বণিত হল। অতঃপর আবার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে —) অবিশ্বাসীরা , (কিয়ামতে অবশ্যই মানুষকে অগ্রপশ্চাতের কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তোমরা তো মনে কর কিয়ামত হবে না, ) কখনও এরূপ নয়। (তোমাদের কাছে এর না হওয়ার কোন প্রমাণ নেই )। বরং তোমরা পাথিব জীবনকে ভালবাস এবং (এতে মগ্ন হয়ে) পরকালকে (গাফেল হয়ে ) উপেক্ষা ব্দর। (সুতরাং যার ভিত্তিতে তোমরা কিয়ামত অস্থীকার কর, তা দ্রান্ত। অতএব, কিয়ামত হবে এবং প্রত্যেকেই তার কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে, যার বিবরণ এই :) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদার হয়ে পড়বে। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভারা আচরণ করা হবে। (অর্থাৎ কঠোর শান্তি দেওয়া হবে। অতঃপর শাসানো হচ্ছে ষে, তোমরা যে পাধিব জীবনকে প্রিয় এবং পরকালকে বর্জনীয় মনে করছ, ) কখনও এরূপ নয়। (কেননা, দুনিয়ার সাথে একদিন বিচ্ছেদ হবেই এবং সবশেষে পরকালে যেতে হবে )। বখন প্রাণ কভাগত হয় এবং (খুব পরিতাপ সহকারে) বলা হয় (অর্থাৎ ওলুষা-**করি বলেঃ) কোন ঝাড়ফুককারী আছে কি? (উদ্দেশ্য যে কোন চিকিৎসক। আরবে** 

কাড়ফুকের প্রচলন বেশী ছিল বলে উট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে ) এবং তখ্য সে ( মরণো-শ্ব বাজি ) বিশ্বাস করে যে, (দুনিয়া থেকে ) বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। এবং (তীত্র মৃত্যু ষত্রপার কারণে) গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে খায়। (অর্থাৎ মৃত্যু যত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠে। দৃল্টাভস্বরূপ গোছার কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় ) সেদিন তোমার পালনকর্তার নিকট নীত হবে। ( এমতাবস্থায় দুনিয়াপ্রীতি ও পরকাল বর্জন খুবই মূর্খতা। আলাহ্র কাছে পৌছার পর যদি সে কাফির হয়, তবে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হবে। কেননা,) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাষ পড়েনি, কিন্ত (আলাহ্ ও রস্লুকে) মিথ্যারোপ করেছে এবং (বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (তদুপরি সত্যের প্রতি আহবান-কারীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তজ্জন্য ) দন্তভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। ( উদ্দেশ্য এই যে, কুষ্ণর এবং অবাধ্যতা করে তজ্জনা অনুতাপও করেনি, বরং উন্টা গর্ব করত এবং চাকর-নওকর ও পরিবার-পরিজনের কাছে যেয়ে আরও বেশী অহংকারী হয়ে যেত। এরাপ ব্যক্তিকে বলা হবেঃ) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ (আবার শোন) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (এক বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় অধিক পরিমাণ জানা গেল এবং বহু বচনকে পুনঃ পুনঃ বলায় ওণের আধিক্য জানা গেল। মানুষের আদিস্ট হওয়া ও পুনরুজীবিত হওয়ার উপর উপরোজ এতিদান নির্ভরশীল। তাই অতঃপর এই দুটি বিষয়বস্ত বণিত হয়েছে)। মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (বিধানাবলী আরোপ করা হবে না এবং তার হিসাব নিকাশও হবে না? বরং উভয় বিষয় নিশ্চিত। পুনরুখানকে অসম্ভব মনে করাও তার নির্বৃদ্ধিতা)। সে কি (প্রথমে নিছক ুমায়ের গর্ভাশয়ে ) স্থলিত বীর্ষ ছিল না ? অতঃপর সে রক্তাপিও হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে (মানবরূপে) সৃষ্টি করেছেন ও অল-প্রত্যুল সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তা থেকে স্পিট করেছেন যুগল---নর ও নারী। (অতএব, যে আল্লাহ্ প্রথমে সীয় কুদরত বারা এসব করেছেন, ) সেই আল্লাহ্ কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন ? ( অথচ পুনরায় সৃষ্টি করা প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর )।

#### আনুষ্টিক ভাত্ৰা বিষয়

আতিরিজ। কারও বিরোধী মনোডাব খওন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিজ । কারও বিরোধী মনোডাব খওন করার জন্য শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিজ । ব্যবহাত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদ্যোগ্য বিষয়বস্ত বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় 'না'. এরপর ছীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল অবিষাসীদেরকে হঁ নিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জ্ওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কিয়ামত দিবস পরে 'নফসে-লাওয়ামা' তথা ধিকারকারী মনের শপথ করে সূরা ওক্ত করা হয়েছে। শপথের জ্ওয়াব ছানের ইপিতে উহ্য আছে; অর্থাৎ কিয়ামত অবশাস্থাবী। কিয়ামতের শপথ যে স্থানোপ্রোগী

হয়েছে, তা বর্ণনা সাপেক নর। এখনিভাবে নক্সি-লাওয়ামার শপথেও তার মাহাত্ম্য এবং আলাহ্র কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। 'নক্স' শব্দের অর্থ প্রাণ ও শব্দটি واسك থেকে উদ্তৃত। অর্থ তিরক্কার ও ধিক্কার দেওয়া। আত্মা সুরিদিত। 'নফ্সে-লাওয়ামা' বলে এমন নফ্স বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিকার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে রুটির কারণে নিজেকে ভর্থ সনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সহ কর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তির্ভার করে যে, আরও বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামিল মু'মিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সহ ও অসহ কাজের জন্য নিজেকে তির্বহীরই করে। গোনাহ্ অথবা ওয়াজিব কর্মে ছুটির কারণে তির্কার করার হেতু বর্ণনা সাপেক নয়। সৎ কাজে তির্কার করার কারণ এই যে, নফ্স ইচ্ছা করনে আরও বেশী সৎ কাজ করতে পারত। সে বেশী সৎ কাজ করন না কেন ? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও জন্যান্য তরুসীরবিদ থেকে বণিত আছে।—( ইবর্নে কাসীর ) এই অর্থের ভিত্তিতেই হ্যরত হাসনি বসরী (র) নক্সে লাওয়ামার তফসীর করেছেন নক্সে-মু'মিনা।' তিনি বলৈছেন : আল্লাইর কসম, মুমিন তো সবঁদা সবাবস্থায় নিজেকে ধিলারই দেয়। সৎ কর্ম-সমূহিও সে আল্লাহ্র শানের মুকাবিলায় আপন কর্মে অভাব ও লুটি অনুভব করে। কেননা, আলাহ্র হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে এটি থাকে এবং তজ্জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়।

হ্যরত ইবনে আকাস (রা) হাসান বসরী (র) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নক্সে লাওয়ামার শপ্ত করার উদ্দেশ্য আলাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সন্ত্রম প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজ কর্ম হিসাব করে লুটির জন্য অনুতণ্ত হয় ও নিজেদেরকে তির্কার করে।

নক্সে লাওয়ামার এই তক্সীরে 'নক্সে মুতমারিরাও' দাখিল আছে। এগুলো 'নক্সে মুডাকীরই' উপাধি।

নক্সে আস্মারা, লাওয়ামা ও মৃত্যায়িলা । সূফী বুযুর্গগণ বলেন । নক্স মজ্জাগত ও বছাবগতভাবে ত্রু ৬ ১ ০ । হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জারদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎ কর্ম ও সাধনার বলে সে নক্সে লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও গ্রুটির কারণে অনুতপত হতে জুরু করে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সন্দূর্ণ বিচ্ছিম হয় না। অতঃপর সৎ কর্মে উমতি ও আল্লাহুর নৈক্টা লাভে চেল্টা করতে করতে যখন শ্রীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শ্রীয়ত্বিরোধী কাজের প্রতি বভাবগত ঘূলা অনুভব ক্রতে থাকে, তখন এই নক্সই মৃতমায়িলা উপাধি প্রাণ্ড হয়।

অতঃপুর কিয়ামত-অবিশাসীদের একটি সাধারণ প্রশের জওয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে, ৮১মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিপভ হবে। তার অছিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্লিণ্ড হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সেওলোকে পুনরায় একর করে কিরুপে জীবিত করা হবে । জওয়াবে বলা হয়েছে : بُلَى قَا دِ رِيْنَ مَلَى ٱنْ نُصُوِّى بَنَا نَكُ هَا عَلَى الْمُ

চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিণত অছিসমূহকে একর করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হছে: অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছ যে, দুনিয়াতে পালিত ও বর্ধিত প্রত্যেক মানুষ বিষের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতাশালী সভা প্রথমবার সারা বিষে বিক্ষিণ্ড কণাসমূহকে একজন মানুষের অভিছে একর করেছেন, এখন পুনরায় সেওলোকে একরিত করা তাঁর পক্ষে কিরাপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আছা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরাপ করলে তা বিসময়ের ব্যাপার হবে কেন?

দেহ পুনরুখানে কুদরতের জভাবনীর কর্ম ঃ চিন্তার বিষয় এটা যে, একজুন মানুষ যে দেহাবরব ও আকার-আকৃতিতে প্রথমে স্ভিত হয়েছিল, আলাহ্র কুদরত পুনর্বারও তার অন্তিছে সে সব বিষয় চুল পরিমাণ পার্থক্য ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত করে দেবেন। অথচ স্পিটর আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কতে বিচিন্ন আকার-আকৃতির মানুষ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কার সাধ্য যে, তাদের স্বার আকার-আকৃতি ও দৈহিক গঠনের ওণাওণ আলাদা আলাদাভাবে সমরণও রাখতে পারে—পুনরায় তদ্রুপ স্পিট করা তো দ্রের কথা। কিন্তু আলাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন যে, আমি কেবল মৃত ব্যক্তির বড় ও প্রধান প্রধান অল-প্রত্যঙ্গকেই পূর্ববৎ স্পিট করতে সক্ষম নই বরং মানব অন্তিজ্বে কুদ্রতম অলকেও সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় স্পিট করতে সক্ষম। আয়াতে বিশেষভাবে অংওলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই মানুষের কুদ্রতম অল। এই ছোট অলের পুনঃ স্পিট-তেই যখন কোন পার্থক্য হবে না, তখন হাত পা ইত্যাদি বড় বড় অলের তো কথাই নেই।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষভাবে অংগুলীর অপ্রভাগ উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গেই বৈশিষ্ট্য রেখেছেন । এসর বৈশিষ্ট্য দারা সে আলাদাভাবে পরিচিত হয় । বিশেষত মানুষের যে মুখমগুল কয়েক বর্গ ইঞ্চির বেশী নয়, তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব বাত্তা রেখেছেন, যার কলে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একের মুখমগুল অপরের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিল খায় না। মানুষের জিহ্বা ও কঠনালী সম্পূর্ণ একই রকম হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে স্বত্ত । কলে, বালক, রক্ষ এবং নারী ও পুরুষের কঠন্ত্রর আলাদা-আলাদাভাবে চিনা যায় এবং প্রত্যেক মানুষের কঠন্ত্রর পৃথকরূপে প্রতিভাত হয়। আরও বেশী বিসময়কর বস্তু হচ্ছে মানুষের রন্ধাঙ্গুলি ও অংগুলীর অগ্রভাগ। এগুলোর উপর যে সব রেখা ও কারুকার্যের জাল বিভূত আছে, তা কখনও একে অপরের সাথে মিলে না। অথচ মাল্ল অর্থ ইঞ্চি পরিসরের মধ্যে এসব পারস্পরিক সামঞ্জসাবিহীন স্বাত্তা নিহিত আছে । প্রাচীন ও আধুনিক প্রতি যুগে রন্ধান্ত্রনির টিপকে একটি স্বাত্তায়নুলক বস্তুরূপে গণ্য করে এর ভিত্তিতেই আদালতের ফল্পরালা হয়ে থাকে। বৈক্তানিক গবেষণার কলে জানা সেছে যে, এটা কেবল বন্ধান্ত্রীর বিশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক অংগুলীর অগ্রভাগের রেখাও এমনিভাবে স্বত্ত্র।

একথা বুঝে নেওয়ার পর বিশেষভাবে অংওলীর অগ্রভাগ উল্লেখ করার কারণ আগনাআগনি হাদরসম হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো এ বিষয়ে বিসময় প্রকাশ কর য়ে,
এই মানুষ পুনরায় কিরুপে জীবিত হবে! আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিভা কর য়ে, কেবল
জীবিতই হবে না বরং তার পূর্বের আকার-আকৃতিও প্রত্যেক ঘাতয়্রসূলক বৈশিত্য সহকারে
জীবিত হবে। এমনকি, পূর্বের স্তিটিতে তার র্জালুলি ও অসুলীসমূহের রেখা যেভাবে
ছিল, পুনঃ স্তিটতেও তল্পই থাকবে।

শালের অর্থ সম্মুখ ও ডবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই বে, কাফির ও গাফিল মানুষ আলাহ্ তা'আলার কুদরতের এসব চাচ্চুষ বিষয় নিয়ে চিডা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অ্যীকারের দক্ষন অনুত ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শিরক, অ্যীকার ও মিথাারোপে অটল থাকতে চায়।

سرق الْعَمْرُ وَ حَمْعَ الْقَمْسُ وَ الْعَمْرُ وَ حَمْعَ الْقَمْسُ وَ الْعُمْرُ وَ حَمْعَ الْقَمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ الشَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ الشَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ الشَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ السَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ الْمُحْمِعُ الشَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ الْمُحْمِعُ السَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ السَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمِ السَّمْسُ وَ الْعُمُو بِهِمَ السَّمْسُ وَ الْعُمُو الْعُمُوا الْعُمُو الْعُمُونُ الْعُمُ الْعُمُونُ الْعُمُ الْعُمُونُ الْعُمُونُ الْعُمُونُ الْعُمُونُ الْعُمُونُ الْعُمُ الْعُمُونُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُونُ الْعُمُو

না বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিভানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত।
চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আলাহ্ তা'আলা বলেন: কিয়ামতের দিন
সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একর করা হবে এবং উভয়েই জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে।
কেউ কেউ কলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একর করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল
থেকে উদিত হবে। কোন কোন রেগুয়ায়েতে তাই বণিত আছে ।

করা হবে, য়া সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আমদুলাহ্ ইবনে মসউদ ও ইবনে আকাস (রা) বলেন ঃ মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎ কাজ করে নেয়, তা সে অপ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে ( এর সওয়াব অথবা শান্তি সে পেতে থাকবে)। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন ঃ

বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবন্দশায় করে নেয় এবং

বলে এমন সৎ কাজ বোঝানো হয়েছে, য়া সে করতে পারত কিব্র করেনি এবং সুযোগ নল্ট করে দিয়েছে।

#### www.almodina.com

পক্ষান্তরে है بهوا এর অর্থ প্রমাণ হলে আরাতের অর্থ হবে এই যে, মানুর নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্থরাপ হবে। সে অধীকার করনেও তার অস-প্রত্যুদ্ধ স্থাকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও ব্রুটি-বিচ্নুতি জানা সম্বেও বাহানাবাজি ত্যাগ করবে না। সে তার কৃতকর্মের অজুহাত পেশ করতেই থাকবে। وَلَوْ ٱلْقَى مَعَا ذَيْرِ وَ الْقَى مَعَا ذَيْرٍ وَ الْقَى مَعَا ذَيْرٍ وَ الْقَالَةِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِي مَعَا ذَيْرٍ وَ الْقَالَةِ عَلَيْهِ الْمُعَالِقِ الْعَلَيْكِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْعَلَيْكُونِ اللّهُ الْمُعَالِقِ الْعَلَيْكُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْم

এ পর্যন্ত কিয়ামতের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার অয়াতে রসূলুলাহ্ (সা)-কে একটি বিলেশ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, য়া ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতওলো সম্পক্তিও। নির্দেশ এই য়ে, য়খন জিররাঈল (আ) কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রসূলুলাহ্ (সা) দিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। এক. কোথাও এর কান বাল্য সমৃতি থেকে উধাও না হয়ে য়য়। এই চিন্তার কারণে য়খন জিবরাঈল (আ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রস্লুলাহ্ (সা) সাম্বে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে শুতে আরুন্তি ক্রতেন, য়াতে বারবার পড়েতা মুখছ করে নেন। রসূলুলাহ্ (য়)-র এই পরিশ্রম ও কল্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আলাহ তা আলা কোরআন বিওজ পাঠ করানো, মুখছ করেনো ও মুসলমানদের কাছে হ-বহু তা সেল করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেনে। এবং রস্লুলাহ্ (য়া)-কে বলে দিয়েছেন য়ে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে শুতে নাড়া দেওয়ার কল্ট করবেন না।

আগনার বারা পাঠ করিয়ে দেওয়া আমার দায়িছ। কাজেই আপনি এ চিত্তা পরিত্যাগ করুম। এরশর বলা হরেছে ঃ ঠি টি টি টি টি টি টি এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ এই বে, যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরালল (আ) কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না বরং চুপ করে লোনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাললের পাঠ ব্রবণ করা। সকল তফ্সীরবিদেই এতে এক্ষত।

ইমামের পিছনে মুকালীর কিরাজাত না করার একটি প্রমাণ ঃ সহীত্ হালীসে আছে অনুকরণ ও অনুসরণের জন্যই নামায়ে ইমাম নিযুক্ত হয়। অতএব, মুকালীদের উচিত ইমামের অনুসরণ করা। যখন সে রুক্তু করে, তখন সব মুকালী রুকু করবে এবং যখন সিজদা করে তখন সবাই সিজদা করবে। মুসলিমের রেওয়ায়েতে তৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে—যখন ইমাম কিরাজাত করে, তখন তোমরা চুপ করে ত্রবণ কর। اذا قرآ فا أوا أوا فا أوا فا أوا أوا أوا

না যে, অবতীর্ণ আরাজসন্ত্রের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেওয়াও আমার দায়িছ, আমি কোরজানের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আগনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। এই চার আয়াতে কোরআন ও তার তিলাওয়াত সম্পক্ষিত বিধানাবলী বর্ণনা করার পর আবার কিয়ায়তের পরিছিতি ও ভয়াবহভারই অবশিষ্ট আলোচনা করা হছে। এখানে গ্রন্থ যে, এই চার আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক কি? তক্ষসীরের মার-সংক্ষেপে বণিত সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে, আয়াহ্ বীয় অসীম কুদরতের বলে প্রত্যেক মানুষকে পূর্বে যে আকার-আকৃতিতে স্টিট করেছিলেন, সেই আকারে পুনর্বার স্থিটি করেনে। এমনকি, তার অংগুলীর অগ্রভাগ এবং তাতে অংকিত রেখা ও চিহ্মসমূহকেও হবহ পূর্বের ন্যায়্ল করে দেবেন। এতে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য হবে না। এটা তখনই হতে পারে, যখন আয়াহ্ তা'আলার ভানও অসীম হয় এরং তথাবলী সংরক্ষণের পদ্ধতিও অধিতীয় হয়। এর সাথে মিল রেখে রস্লুয়াহ্ (সা)-কে এই চার আয়াতে সাম্প্রনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তো ডুলেও যেতে পারেন এবং বর্ণনায় ভূলি করায়ও আশংকা আছে কিন্তু আলাহ্ তা'আলা

কোর আনের বাক্যাবলী সংরক্ষিত রাখা অথবা এওলোর অর্থ বোঝার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার কল্ট ছেড়ে দিন। এসৰ কাজ আছাত্ তা'আলাই সম্পন্ন করবেন। অতঃপর কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ৰঙ্গা হয়েছে:

খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তালের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জায়াতীগণ চর্মচক্ষে জায়াহ্ তা'জালার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুয়ত ওয়াল-জমাজাতের সকল জালিম ও ফিক্হবিদ এ বিষয়ে একমত। কেবল মুতাজিলা ও খারেজী সম্পুদায় এটা স্বীকার করে না। তাদের অস্বীকারের ক্ষার্থ দার্শনিক সন্দেহ। তাদের ভাষা এই যে, চর্মচক্ষে দেখার জন্য দর্শক এবং যাকে দেখা হয় উভয়ের মধ্যবতী দূরত্বের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সেওলো সৃচিট ও স্রুচ্টার মধ্যে অনুপন্থিত। আহলে সুয়ত-ওয়াল-জমাজাতের বক্তব্য এই যে, পরকালে আলাহ্র দীদার ও সাক্ষাৎ এসব শর্তের উধর্ব থাকবে। না কোন দিক ও পার্ম্বের সাথে এর সম্পর্ক থাকবে এবং না কোন বিশেষ আকার-আকৃত্রির সাথে। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পন্টভাবে প্রমাণিত আহে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জালাতিগণের বিভিন্ন স্ক্র থাকবে। কেউ স্ক্রানে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষা-ভেই থাকবে।— (মাহহারী)

সমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জালাতী ও জাহালামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার ধর এই আ্লোডে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃশ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসালে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাধার উপর মৃত্যু এসে দেখায়মান হয় এবং আজা কর্চনালীতে এসে ঠেকে। শুলুষাকারীরা চিকিৎসায় বার্থ হয়ে ঝাড়কু কলারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আয়াহ্র কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা আয় না। কাজেই বৃদ্ধিয়ানের উচিত এর আসেই সংশোধনের

তেল্টা করা। ভূ । । । । । । । এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা।

গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অন্থিরতার কারণে এক গোছা দারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বজ্ঞতার আতিশহ্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

্ হযর্ড ইবনে আকাস (রা) বলেন ঃ এখানে দুই গোছা বলে দুই জগ্ৎ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং প্রকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তার প্রেক্তার থাকবে।

# नक ویل असल اولی ۔ آولی لک مَا ولی لک مَا ولی لک مَا ولی لک مَا ولی

অপরংশ। অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিখ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধনসন্দদে মত থাকে ও তদবছায় মারা যায়, তার জন্য এখানে চারবার 👪 ০থা দুর্ভোগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহায়ামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভোগই তোমার প্রাপ্য।

سَوْنَى الْمَوْنَى الْمُوْنَى الْمُونَى الْمُونِي الْمُونَى الْمُونِي ا

ا كَيْسَ اللهُ بِمَا حُكُمِ ا لَحَا كِمِهُنَ वात्रिक अब क्रक्स जाकी ، जुदा कीत्मद लम वाबार وَاللَّهُ بِمَا حُكُمِ ا

পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা

हाबाद : य बाकि जुना मूनजानाएव र् के के के के के के के बाताल शार्ठ

करत जान बना उठिएं 📲 🗘 🕌

The state of the s

to the way of the second

# महा मास्त

মদীনায় অবতীৰ্ণ, ৩১ আয়াত, ২ কুকু

# النسيراللوالزعلين الزجسيو

مَلْ آَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّهِرِ لَرْيَكُنْ شَيِيًّا مَّنْكُورًا ٥ رِانًا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَعُ أَمْشَاحِ وَنَبْتَلِيهِ فَتَعَلَّنَهُ سَمِيعًا بَعِنيًا ۞ إِنَّا هَدَيْنِهُ الشِّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَالْمَا كَغُورًا ۞ إِنَّا آغتَدُنَّا لِلْكُفِينِ سَلْسِلاً وَأَغْلُلاً وَسَعِنْرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَتَّرَبُونَ مِنْ كَأْمِس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرًا أَعَيْنًا يُغْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ٥ وَ بُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَ يَتِّيمًا وَاسْيُرًا وَإِنَّمُا ظُعِ كُوْرُلُوجُهُ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وُلا شَكُورًا ﴿ إِنَّا فَنَاكُ مِنْ رَّبِّنَا يُومَّا عَبُوسًا قَبْطَرِيرًا ۞ فَوَقْعُهُمُ اللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقُنُّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزْنَهُمْ بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَّحَرِبُوا ﴿ مُثْكِينَ فِيهَا عَلَى لَارَابِكِ ، لَا يَرُوْنَ فِيْهَا شَبْسًا وَلَا زَمْهَ رِبْرًا وْ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ وَلِللَّهَا وَدُلِّلَتْ قُطُوْ فَهَا تَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَّافُ مَلِيْهِمْ بِالنِيَةِ مِنْ فِضَةٍ وَ أَكْوَا بِ كَانَتُ قَوَارِئِيزًا ﴿ قُوَارِئِيزًا مِنْ فِصَّةٍ قَلَّارُوْهَا تَقُن يُرَّا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسَّاكَانَ مِزَاجُهَ

اَنَ تَغْزِيْلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِحُكْمِرِ رَبِّكَ وَلَا أَوْكَفُورًا ﴿ وَاذْكُرُ السَّمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَ آصِيهُ الْسُجُلُ لَهُ وَ سَيِبَحُهُ لِنَالُاكِلُولِيَالًا ۞ إِنَّ آهُؤُكُمْ عِنِهُ يَّذَرُوْنَ وَرَآءُهُمْ يَوْمًا ثُوِيْلًا ﴿ نَحْنُ ٱسْرَهُن وَإِذَا شِئْنَا رَبُّ لِنَّا أَمْنَا لَهُمْ تَبّ كِرَةً ، فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَّى لَا تَشَاءُونَ لِلْآنَ يَشَاءُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلِيبًا لُ مَن يُشَا وِ فِي رَخْمَتِهِ م وَ الظَّلِمِ أَيْ أَعُدُّ لَهُمُّ عَدُاتًا ٱلنَّا

#### পর্ম করুণীময় ও জসীম দয়ালু জালাহর নামে ওরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে—এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতভ হয়, না হয় অকৃতভ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বৈজি ও প্রস্থানিত অগ্নি। (৫) নিশ্বরই সৎ কর্ম-শীলরা গান করবে কাফুর মিশ্রিত পানগার। (৬) এটা ঝরনা, যা থেকে আল্লাহ্র বান্দাগণ

পান করবে—ভারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভূম করে, যেদিনের জনিল্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আলাহ্র প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (১) তারা বলে ঃ কেবল আলাহ্র সন্তুল্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান্ করি এবং ছোমাদের কাছে ধুকোন প্রতিদান ও কৃতভাতা কামনা ব্দরি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকৈ এক ভীতিগ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাষি ৷ (১১) স্বতঃপর জালাহ্ আদেরুকে সে দিনের স্থানিট্ট থেকে ব্রহ্মা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও জানন্দ। (১২) এবং তাদের স্বরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জালাত ও রেশমী গোলাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার ছক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকি থাকবে এবং ভার ফলসমূহ তাদের জায়ভাধীন রাখা হবে। (১৫) ভাদেরকে পরিবেশন ক্রা হবে রূপার পারে এবং স্ফটিকের মত পানপার (১৬) ্রূপালী স্ফটিক পারে---পরি-বেশুরুকারীরা হা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭)্তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'বানজাৰীল' মিল্লিত সানসার। (১৮) এটা জালাতত্বিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা রুরবে চির কিশোরগণ। জাগনি তাদেরকে দেখে মনে ক্রবেন যেন বিক্লিণ্ড মণিমুকা। (২০) জাগনি যখন সেখানে দেখবেুন, তখন নিয়ামত-রাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নিমিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন (শরাবান-তহরা'। (২২) এটা ডোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা चীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি জ্বাপনার প্রতি পর্যায়-ক্রমে, কোরজান নাবিল করেছি। (২৪) অভ্রব আপ্রি, আগনার প্রালনকতার আদেশের জ্না ধৈর্য সূহকারে অপেক্সাক্রম এবং ওদের মধ্যেকার কোন পাপিচ ও কাফিরের আনুষ্ঠা করকে না। (২৫)- এবং স্কাল-সন্ধায় ভাপন প্রেনকর্তার নাম সমরণ করুন। (২৬) ্রাটির কিছু জ্বংশে তার উদ্দেশে সিজদা করুন এবং রাটির দীর্ঘ সময় তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পাথিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিব দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) জামি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুড় করেছি তাদের পঠন। আমি বখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলঘন করুক। (৩০) **আলাহ্র অভিপ্রায় ব্যত্তিরেকে** তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আলাহ্ সর্বজ, প্রজামর। (৩১) তিনি ধাকে ইচ্ছা জার রহমতে দাখিল করেন। আর জালিমদের জন্য তো প্রস্তুত্র রেখেছেন মর্মস্তুদ শাস্তি।

5.00

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিকুম সানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখ্যাগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না—বীর্ষ ছিল্প এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুচ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিশ্র বীর্য থেকে স্টিট করেছি। (অর্থাৎ

নর ও নারী উভয়ের বীর্ষ থেকে। কেননা, নারীর বীর্যও ভিতরে ভিতরে তার সর্ভাশয়ে স্থানিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশরের সুখ দিয়ে নির্গত হয়ে বিনস্ট হয়ে যায় এবং কখনও ভিতরে থেকে যায়। মিত্র বীর্যের আরেক অর্থ এই যে, এই বীর্য বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে আব্দে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি ) এডাবে মে; তাকে আদিল্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে প্রবণ ও দৃশ্টিশন্তিসম্পন্ন (সমঝদার) ক্ষরে দিয়েছি। (বাক্সদ্ধতিতে সমঝদার বৃদ্ধিমানকেই বিশেষভাবে প্রোতা ও চক্ষুমান বলা হয়। তাই আদিস্ট হওয়ার যে ভিডি সমবাদার হওয়া; তা এখানে উল্লিখিত না হলেও বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিল্ট হওয়ার ভণাবলীসহ স্লিট করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দারা আদিস্ট হওয়ার সময় আসল, তখন আমি তাকে (ভালমন্দ ভাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতর্ভ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অঞ্চতত (ও কার্ফির) হয়েছে অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে। পক্ষীন্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলৈর প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে ঃ আমি কাফিরদের জন্য প্রকৃত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি। (আর) যারা সংকর্মশীল তারা এমন পানপার (অর্থাৎ পানপার থেকে শরাব ) পান করবে যার মিশ্রণ হবে কাফুর অথবা এমন ঝরনা থেকে (পান করবে ) যা থেকে আলাহ্র বিশেষ বান্দাগণ পান করবে এবং যাকে (তারা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে। ( জারাতের ঝরনাসমূহ জারাতীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কারামত। দুররে ্মনসূরে বণিত আছে যে, জানাতীদের হাতে স্থপের ছড়ি থাকবে। তারা এসব ছড়ি ধারা ষে দিক্ষে ইশারা করবে, সে দিকে বরনা প্রবাহিত হবে। জান্নাতের কাফূর ওম্রতা, শীতনতা, চিত্তরিনোদন ও বলবীর্য বর্ধনে অতুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক উপৰুক্ত বস্ত বিভিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জারাতের শরাবে কাফূর মিল্রিত করা হবে। নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য নিদিল্ট বারনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতএব এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই বাহলা। এতে করে সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও জোরদার হয়ে যায়। যদি ابرار ও عبا د الله হয়ে বলে একই শ্রেণীর লোক বোঝানো হয়ে থাকে, তবে দুই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জায়গায় মিত্রণ বর্ণনা করা **উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জায়গায় তার আধিক্য ও আয়**ত্তাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা **উদ্দেশ্য**। কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়তাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও আজিরে তোলা। অতঃপর সৎকর্মশীলদের ওণাবলী উরেধ করা হয়েছেঃ) তারা মানত পূর্ণ করে (আন্তরিক্রতা সহকারে, কেননা) তারা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা ছবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতায় পড়বে। এখানে কিয়া-মতের দিন ৰোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আর্থিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ আভরিকতা কম থাকে—তারা আভরিক। সেমতে ) তারা আল্লাহ্র প্রেমে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে ওভ কাজ, তা বর্ণনা-**সাপেক্স দর। প্রকান্তরে -অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহা**য্য

সে**ও্যাও∷ভডকাজ।** তার্ট-আহার্য দিয়ে মুখে অথবা অন্তরে বলেঃ)কেবল আলাহ্র সন্ত-্ষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য দেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (মৌখিক) কুত্ততা কামনা করি না। (কেননা) আমরা আমাদের পালমকর্তার তর্ফ থেকে এক ভয়ংকর ও ডিক্ত দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের বদৌরতে সেদিনের তিজ্ঞতা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকব। এ থেকে: জানা গেল যে, পরকালের ভয়ে কোন কাভু করা আভরিকতা ও আলাহ্র সভুল্টি কামনার পরিশহী নম )। অভঃপর জালাহ্ তাদেরকে (এই আনুগত্যও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের <mark>অনিক্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং ভাদেরকে দিরেন সজীবতা ও আনন্দ। ( অর্থাৎ মুখ-</mark> ুমুগুলে সুজীবছা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং ভাদের দুক্তার প্রভিদানে তাদেরকে দিবেন জালাত ও রেশুমী পোশাক। ভারা তথার (অর্থাৎ জালাতে) আরাফ্রক্দারায় (আরামে ও সস্ত্যানে ) হেরান দিয়ে বসবে। তারা তথায় রৌদ্র<del>ভাগ</del> ও লৈত্য অনুভব ব্রবে না ( বরং আনন্দায়ক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হবে )। সেখানুকার ( অর্থাৎ জানাড়ের )ুরক্ষ-ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে। ছায়া অন্যতম বিলাস উপকরণ। জান্তাতে চল্ল-সূর্য নেই। অতএর, হায়ার মানে কি ? জ্ওয়াব এই যে, সম্ভবত জন্যান্য ্জোতিম্ম বস্তু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। : অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই ুবোধ হয় ছায়ার উপকারিতা। ্কেন্না, এক অবস্থা অতই আরামগ্রদ হোকানা কেন, অব-শেষে তা থেকে মন ভরে যায় )। এবং জানাতের ফলমূল তাদের আয়তাধীন রাখা হবে। ্ ফলে স্ব্জণ স্ব্ভাৰে অনায়াসে তা গ্ৰহণ করতে পারবে ) তাদের কাছে (পানাহারের বস্ত পৌছানোর জন্য ) রূপার পার পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপরে। এটা হবে রূপানী স্ফটিক পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরি-্মাণ করে ভতি করা হবে যে, অভূপিত না থাকে এবং উদ্বত্তনা হয় ৷ কারণ, উভয়ের মধ্যেই-বিতৃষ্ণা রয়েছে ্রপালী স্ফটিকের অর্থ:এই ষে, রাপার মত গুরু এবং স্ফটিকের মত বৃদ্ধ। পাথিব রাপা বৃদ্ধ নয় এবং স্ফটিক গুলু নয়। সুত্রাং এটা এক অভ্তপূর্ব বস্তু হবে। তথার ভাদেরকে (উদ্লিখিত কাফুর মিক্রিত শরাব ব্যতীত আরও) এমন পার-পান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীলের মি্লণ থাকবে। (উভেজ্না স্ভিট ও মুখের িষাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন ঝরনা ্থেকে (ভাদেরকৈ পান করানো হবে) হার নাম (সেখানে) সালসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। ( অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ঝরনার শরাবে কাফ্রের এবং এই আয়াতে বণিত ঝরনার শরাবে যান-জাবীরের মিত্রপ থাকবে। এর রহস্য আলাহ্ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব ্রন্ত নিয়ে ) চির কিশোর বালকরা ঘোরাফেরা করবে (তারা এমন সুশ্রী যে ) হে পাঠক, তুমি:ভানেরকে দেখে মনে করবে যেন ৰিক্ষিণ্ড মণিমুক্তা । (পরিক্ষেতা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে ভূলনা করা হয়েছে এবং চলাফেরার দিক দিয়ে বিক্লিণ্ড বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উদ্ধিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য এত অধিক ও উচ্চমানের প্রকবে যে ) হে পাঠক, যদি ভূমি সেই ছানটি দেখ, তুকে তুমি অগাধ নিয়ামভ ভাৰিশাল সামাজ্য দেখতে পাবে। তাদের ( অর্থাৎ জান্নাতীদের ) আছরণ হবে-চিক্তন সবুজ রেশনী বস্ত ও

মোটা রেশমী বর । (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আনন্দ রয়েছে)। তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নিমিত কংকুন। ( এই স্রার তিন ভায়গার রূপার আসবাব-প্রের্জকথা উল্লেখ করা হয়েছে 🕩 জন্যান্য জারাতে স্বর্ণের আসবাবপরের বর্ণনা আছে 🕆 কিন্ত উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীতা মেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপর থাকবে। এর রহস্য বিলাসবাসনে বৈচিন্তা হৃতিট করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণভার প্রতি নযর রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দূষণীয় বলে প্রন্ন তোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দূরণীয়; সরকালেও তা দূরণীয় হবে—এটা জরুরী নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবেন; তা দুনিয়ার শরাবের ন্যার অপবিত্র, বিবেকবৃদ্ধি বিলোপকারী ও নেশাসুক্ত হবে না বরং আলাহ্ তা'আলা) তার্দেরকে শরবোন-তহরা ( পবিত্র শরবি ) সান করাবেন। এতে নাপাকী ও ময়লা থাকবে না, ষেমন অনা আয়াতে আছে ঃ لَا يُصِدُ عُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِ فُونَ সুরার তিন জায়গায় শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক জারগার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম জারগার ान्य धें धें क्षेत्र वायगाय يشون विकीय वायगाय يشربون ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম জায়গার সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় জায়গায় সসম্মানে পান এবং তৃতীয় জারগায় চূড়াভ সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়-বন্তর বারবার উল্লেখ হয়নি। এসব নিয়ামত দিয়ে আছিক সুখ রুদ্ধি করার জন্য জালাতী-গণকে বলা হবে: এটা ভোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে কৃত) ভোমাদের প্রচেষ্টা সকল হরিছে। [ অতঃপর রসূলুলাহ্ (সা)-কে সাম্থনা দেওরা হল্পে যে, শলুদের শাস্তি আপনি ওনলেন। অতএব, এ শন্তুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও জন্মরকার্ফে মন্ডল থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অভরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই : ] আমি আপনার প্রতি অন্ধ জন্ধ করে কোরআন নাষিল করেছি ( মাতে অল্প অল্প করে মানুষের কাছে পৌছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে Mr. Brigh পারে যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে: —४ টে ত ্তির। তাতএব আপনি আপুনার পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিচ ও কাফিরের আনুগত্য করবেন না। [ অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য ভক্তছ প্রকাশ করা। নতুবা রস্লুলাহ্ (সা) তাদের কথা মেনে চলবেন-এরাপ সভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধায় আপন পালনকতার নাম সমর্মণ করুন। রার্ট্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সিজ্ঞদা করুন (অর্থাৎ করুৰ নামায পড়ুন) এবং রাম্লির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিছতা বর্ণনা করেন। ( অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অউঃপর সাম্মনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাফিরদেরর নিশাও রয়েছে ি অর্থাৎ কাফিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে ) ভারা পাঞ্চিব জীবনকে ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে আগমনকারী এক কঠিন দিবসকে প্রচাতে বঁকলে রাখে। 🖰 ( সুভরাং পুনিয়াপ্রীতি ভাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই ভারা সভ্যের

দশমন হয়ে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসভাব্যতা নিরসন করার জন্য বলা হয়েছেঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (অতএব, উভয় বিষয় থেকে আলাহ্র কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়বস্তর নির্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতএব, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করকে। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নর যে, ক্রেউ কেউ তো কোরজান থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন ব্রহানে উপদেশ ও যথেকট হিদায়ত, কিন্তু) আলাহ্র অভিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অভিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আলাহ্র অভিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আলাহ্ সর্বজ, প্রভাময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুফর ও পাপাচারে ভূবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিম দের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তদ শান্তি।

#### আনুষ্ঠিক ভাত্য্য বিষয়

সূরা দাহ্রের অপর নাম সূরা 'ইনসাম' ও সূরা 'আবরার'।—(রাহল মা'আনী) এতে খানব স্লিটর আদি-অভ, কর্মের প্রতিদান ও শান্তি, কিয়ামত, জালাত ও জাহালামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিশুদ্ধ ও সাবলীল ভরিতে আলোকগাত করা হয়েছে।

অবারটি আসলে প্রশ্নবাধকরাপে ব্যবহাত হয়। মাঝে মাঝে কোন জাজন্যমান ও প্রকাশন বিষয়কে প্রয়ের আকারে ব্যক্ত করা বায়, মাতে তার প্রকাশনতা আরও জোরদায় হয়ে বায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিভাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সন্ধাবনাই মেই। উদাহরণত কেউ দুপ্রের সময় কাউকে জিভাসা করে—এখন কি দিন নয়? এটা দুশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চর্ম জাজন্যমান, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের হানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, তি অবায়টি এখানে তি (বাত্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, জালোচনা পর্যন্ত ছিল না। তি শক্ষটিকে তি তি সময় মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অতিবাহিত হয়েছে—একখা বলা দুরভ হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ নায়ের কেটে গর্ভ সঞ্চারের কর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যাং সাধারণত বন্ধ মানু হয়ে আয়ায়ের পেটে গর্ভ সঞ্চারের কর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যাং সাধারণত বন্ধ মানু হয়ে আয়ায়ের সেটে গর্ভ সঞ্চারের কর থেকে জন্মগ্রহণ পর্যন্ত সময়, যাং সাধারণত বন্ধ মানু হয়ে আয়ায় এতে মানব সৃষ্টির যত বন্ধ অতিবাহিত হয়—নীর্য মেক্তে দেহ, জনম্বত্যক,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দা<del>গ্রিল জাহে</del>। এই সম্পূর্ণ সমূরে এক পর্যায়ে তার অ**ন্তিত্** প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলো-চনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্য থেকে মানব স্ভিটর সূচনা, সেই বীর্ষও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আলাহ্ তা'আলা মানুষের দৃশ্টি এক নিগ্ঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য ভানবুদ্ধিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিভা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে স্রস্টার অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপার শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সভর বছর বয়ক্ষ ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাভর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ভুজিতেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না-ু পিতামাতা ও দাদা-ুদাদীর মনেও তা্র বিশেষ অভিজের কোেন আশংকা পর্যত ছিল না, তখন কি বস্তু আরু আবিষ্কার ও স্লিটর কারণ হয়েছে এবং কোন্ বিসময়কর অপার শুক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কুণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হঁশিয়ার, ভানী, প্রোতা ও চক্ষুমান মানুষে রূপান্তরিত করেছে , তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বরতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود یم و تقاضا ما نبود ــ لطف تو نا گفته ما می شُنود .... ا نَّا خَلَقْنَا ا لَا نُمَا نَ : बत्रशत मानव श्विष्ठेत সূচনা এভাবে বণিত হয়েছে

শব্দতি করিছ। তুল্পাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি। তুলি ।
শব্দতি করিছ অথবা করিব - এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর
মিশ্র বীর্ষ বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফ্রসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন ঃ
এখানে তুলি বলে রক্ত, রেছা, অম্লন, পিত্ত--এই শারীরিক উপাদান চতুল্টয় বোঝানো
হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্ষ গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃতিট্তে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে ঃ চিভা করলে দেখা যায় উপরোজ শারীরিক উপাদান চতুল্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অজিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিভা করলেও দেখা যায় এতে দৃর-দৃরাভ দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের কর্মান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সম্ভিট, যা বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিক্লিণত ছিল। স্বশিক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেওলোকে

বিসমুক্তর তাবে তার শরীরে একন্তিত ক্রেছে। ट कि - এর এই শেষোজ অর্থ অনুষায়ী এর দারা কিয়ামত-অবিশ্বাসীদের সর্বর্হৎ সন্দেহের অবসানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীশ্বরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্বর্হৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃতিকায় পরিণত হয়, এরপর তা ধূনিকালা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কলাকে পুনরায় একর করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসভব।

ত —এর তফসীরে তাদের এই সন্দেহের সুস্পত্ট জওয়াব রয়েছে। কার্ণ, মানুষের প্রথম স্তিতিতও তো সারা বিষের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম স্থাতি যার জনা কঠিন হল না, পুনর্বার স্তিট তার জন্য কঠিন হবে কেন?

عَلَيْ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ

তো তাদের স্রন্টা ও নিয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতভাতা স্থাকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃতভা হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়দলের প্রতিক্ষণ্ণ ও পরিপাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহাল্লাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত। সর্ব প্রথম পানীয় বন্তর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাল্ল দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন ঃ কাফুর জাল্লাতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্থাদ ও গুণ রুদ্ধি করার জন্য তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জক্ররী নয় যে, জাল্লাতের কাফ্র দুনিয়ার কাফ্রের নায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফ্রের বৈশিল্টা ভিল্ল হবে।

এমতাবস্থায় এটা নিদিল্ট যে, আয়াতে কাফ্র বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে।

এমতাবস্থায় এটা নিদিল্ট যে, আয়াতে কাফ্র বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে।

এমতাবস্থায় এটা নিদিল্ট যে, আয়াতে কাফ্র বলে জান্নাতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে।

বলে আল্লাহ্র সে সব নেক বান্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে

বলা হয়েছিল। পক্ষাভারে যদি ابرار এন এর অথ হবে এটা

আন্য কোন ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় এটা ও দ্ব এর অথ হবে সিদ্ধি

থাকে নিশ্নভারের অন্য কোন দল।

#### www.almodina.com

নিরামত কিসের ভিডিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র ওয়ান্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। ১১–এর শাক্ষিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, ষা শরীয়তের তরক থেকে তার দায়িছে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জায়াতীদের মহান প্রতিদান ও অক্ষুরন্ত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যন্ত করা হয়েছে। এতে ইলিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজেদের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যম্ববান, তখন যে সব কর্মব-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্ম করে দেওয়া হয়েছে, সেওলো পালনে আরও উত্তমরূপে যম্ববান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও কর্ময় কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জায়াতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং কর্ময় ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও গুল্লমপূর্ণ, তা এই বাক্য ভারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'জালা : কারেকটি শর্তসাপেকে মানত হরে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েষ ও হালাল হওয়া চাই এবং গোনাহ্ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েষ কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবছায় কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আলাহ্র পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি করব নামাষ অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইমাম আষম আবৃ হানীকা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীরতে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত করতে হবে, যেমন নামায-রোষা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদ্ত শরীয়তে উদ্দিল্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না; যেমন কোন রুয় ব্যাজিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানাযায় পশ্চাৎগমন ইত্যাদি। এওলো ইবাদত হলেও উদ্দিল্ট ইবাদত নয়।

তীদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবহান্ত, ইয়াতীম ও বল্লীদেরকে আহার্য দান করত। ملى حبّه এর মর্মার্থ এই যে, তারা ওধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজেদের প্রয়োজন সন্তেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহার্য দেওয়া যে ইবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এয়ন বন্দী বোঝানো হয়েছে, য়াকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাস্ত্রের দায়িছ।

কেউ বন্দীকে আহার্য দিলে সে যেন সরকার ও বায়তুল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাষ্ট্রির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক মুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফাযতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর ব-টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

দুনিয়ার রৌগা-পাত্র ঘাড় মোটা হয়ে থাকে—আয়নার ﴿ وَيُوْمِنُ فَفُنَّ

মত বৃদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নিমিত পাত্র রৌপ্যের মত শুদ্র হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীতা আছে। কিন্তু জালাতের বৈশিষ্টা এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত বৃদ্ধ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ জালাতের সব বস্তুর নযীর দুনিয়াতেও পাওয়াযায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নিমিত গ্লাস ও পাত্র জালাতের পাত্রের ন্যায় বৃদ্ধ নয়।

प्रदेशकों दें الْجَهَا وَ ا नूठं। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জালাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন ঃ জাল্লাতের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন । বৈশিক্টো উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শূঁঠের আলোকে জাল্লাতের শূঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

अत वहबहन । खर्थ करकन. سو أ ر अवि اسا و ر و حلوا ا سا و ر من فقة

যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকন এবং অন্য এক আয়াতে ব্রর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উডয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় ব্রর্ণের কংকন ব্যবহাত হতে পারে অথবা কেউ রূপায় এবং কেউ ব্রর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই য়ে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দূষণীয়। জওয়াব এই য়ে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নিদিল্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দৃষণীয় হওয়া—এটা সর্বতোভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দৃষণীয়, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পায়স্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুকে ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিল্টা ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে ধনভাগুরে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে মখন এরাপ হতে পারে, তখন জায়াতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জায়াতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উত্তম বিবেচিত হবে।

बर्धार जानाजीना वसन اَنَّ هَنَّ اَ كَا نَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَّكَا نَ سَعَيْكُمْ مَشْكُو رَا — वर्धार जानाजीना वसन जानाज भीहर यात, जसन जानार्त्र जनक श्थाक वना राव : जानाजिन अनव विस्मनकन অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেল্টা আল্লাহ্র কাছে খীকৃতি পেয়েছে। এসব বাক্য মোবারকবাদ হিসাবে বলা হবে। আশেক ও
প্রেমিকদেরকে জিজেস করে দেখুন, জালাতের সব নিয়ামত একদিকে এবং রক্ল আলামীনের এই উজি একদিকে, নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় নিয়ামত। কারণ, এতে
আলাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তল্টির সনদ বিতরণ করছেন। সাধারণ জালাতীদের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করার পর অতঃপর রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে প্রদন্ত বিশেষ নিয়ামতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। তম্বধ্যে সর্বর্হৎ নিয়ামত হচ্ছে কোরআন অবতরণ। এই মহান
নিয়ামত উল্লেখ করার পর প্রথমে রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী
কাফিররা যে অস্বীকার, হঠকারিতা ও নানাভাবে আগনাকে হয়রানি করে, তজ্জন্য আপনি
সবর করেন। এছাড়া দিবারাল্লি আলাহ্র ইবাদতে মশওল থাকুন। এর মাধ্যমেই কাফিরদের হয়রানিরও অবসান হবে।

পরিশেষে কাফিরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পাথিব ধ্বংসদীল ভোগ-বিলাসে মন্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অন্তিছে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের স্ভিটকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে ঃ

মানবদেহের প্রস্থিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা ঃ এই আয়াতে ইলিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রন্থি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আরামের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রন্থির এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষমপ্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল, বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এগুলে দিবারান্ধ নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষমপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিন্তাবে দেহের গ্রন্থিসমূহকে বেঁধে রেখেছে। এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঞ্জ্ঞলীর গ্রন্থিগুলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং ক্ষেমন ক্ষমন জোর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্তর-আদি বছর চালু থাকার পরও এগুলো সগর্বে অক্ষত আছে।

## ण्ड वित्यायाः सङ्गा सूत्रभासाङ

মক্কায় অবতীৰ্ণঃ ৫০ আয়াত, ২ রুকু

# بِسُرِاللهِ الرَّحْلِين الرَّحِبِيْرِ

مُرْسَلْتِ عُـرْقًا ﴿ فَالْعَصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّهِرْتِ نَفْرُاهُ قَالْفُرِفْتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيْتِ ذِكُرًا فَعُذَرًا أَوْ نُذَرًا فَ إِنَّمَا تُوْعَدُ وَنَ لَوَاقِعُ ﴿ فَإِذَا النَّجُوْمُ طُبِسَت ﴿ وَإِذَا السَّمَا مُ فُرِجَتُ ﴿ وَلَاذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۚ ۚ لِاَيِّ يَوْمِ مِّلُتُ أَ لِيَوْمِ الْفَصْلِ قَوْمَ الْدُرْمِكُ مَا يُؤْمُرُ الْفَصْلِ قُ لُ يُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۞الَوْنُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّرَ نُتُبِعُهُمُ الْاخِرِيْنَ @ كُذٰلِكَ نَفْعَ لُ بِالْمُجْرِمِيْنَ @ وَيُلَّ يُومَيِدٍ لِلْنُكَذِّبِينَ ۞ اَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِّنْ مِّآءٍ مَّهِيٰنِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي رَارِدَمْكِيْنِ فَإِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ فَقَدَرُنَا ﷺ فَنِعْمَ الْقَدِرُونَ وَ وَيْلُ يُوْمِينِهِ لِلْمُكَنِّبِينَ۞ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَحْيَاءً وَامُوا تُنَاهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِخْتٍ وَاسْقَيْنَكُمُ مُنَاجً فُرَاتًا هُونِلُ يُوْمِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمُ بِهِ نُكَذِّبُونَ ﴿ اِنْطَلِقُوٓا اِلْظِلِّ ذِى ثُلْثِ شُعَبٍ ﴿ لَا ظَلِيْ إِ وَكُمْ يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ أَوْلَتُهَا تُرْمِي بِشَرَي كَالْقَصْرِ أَ

كَانَّهُ عِلْتُ صُغَرُ فَ وَيُلُ يَّنِ مَيْ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لاَ يَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### পরম করুণাময় ও জসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) কল্যাগের জন্য প্রেরিত বায়ূর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (৬) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ূর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরপকারী বায়ূর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরপকারী ফেরেশতাগণের শপথ—(৬) ওয়য়-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদন্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষরসমূহ নির্বাগিত হবে, (১) যখন আকাশ ছিয়্রফুল্ল হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিয়য় কোন্ দিবসের জন্য ছগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্য (১৪) আগনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববতীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুল্লু পানি থেকে সৃতিই করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছ এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিন্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃতিই করেছি, আমি কত সক্ষম প্রভটা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

(২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে, (২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে ছাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিছেছি তোমাদেরকে ভৃষ্ণা নিবারপকারী সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে! (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিখ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন কুওলীবিশিল্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং জন্নির উতাপ থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ রহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে (৩৩) বেন সে পীতবর্ণ উক্ট্রপ্রেণী। (৩৪) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, ষেদিন কেউ কথা বলবে না (৩৬) এবং কাউকে তওৰা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং ভোমাদের পূর্ববতীদেরকে একর করেছি। (৩১) স্বতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০). সেদিন মিখ্যারোপকরৌদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চর আলাহ ভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্তবণসমূহে—(৪২) এবং তাদের বাছিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার বিনিমরে তৃষ্ঠির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সংকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্জোগ হবে। (৪৬) কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন খেরে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে । (৫০) এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে ?

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (যাতে বিপদাশংকা থাকে) মেঘ বিজ্তকারী বায়ুর শপথ (যার পরে র্লিট আরম্ভ হয়) মেঘপুঞ্জকে বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ (র্লিটর পর এরপ হয়ে থাকে) এবং সেই বায়ুর শপথ মে, (অন্তরে) আল্লাহ্র সমর্গ অর্থাৎ (তওবা অথবা সতর্কবাণী) জাগরিত করে। (অর্থাৎ উপরোজ্ বায়ুসমূহ আল্লাহ্র অপার কুদরত জাপন করার কারণে আল্লাহ্র দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই মনোযোগ দিবিধ হয়ে থাকে—(১) এ সব বায়ু ভীতিপ্রদ হলে ভয় সহকারে এবং (২) তওবা ওযরখাহী সহকারে। এটা ভয় ও আশা উভয় অবস্থাতে হতে পারে। বায়ু কল্যাণবাহী হলে আল্লাহ্র নিয়ামত সমরণ করে তাঁর কৃতজ্বতা প্রকাশ করা হয় এবং নিজ ব্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে। পক্ষান্তরে বায়ু ভয়াবহ হলে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে গোনাহের জন্য তওবা করা হয়। অতঃপর শপথের জওয়াব বিণিত হয়েছে) তোমাদেরকে প্রদন্ত ওয়াদা অবশাই বাস্ভবায়িত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব শপথ কিয়ামতের খুবই উপমুজ। কেননা, প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর বিশ্বজগতের ধ্বংসপ্রাণ্ডির ঘটনা ঝঞ্ঝাবায়ুর সমতুল্য এবং দিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার পরবতী ঘটনাবলী তথা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি কল্যাণবাহী বায়ুর

সাথে সামজস্যশীল, যদ্ধারা রুল্টি এবং রুল্টি দারা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিপ্রুড হয়ে যাবে, যখন আকাশ বিদীপ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রস্লগণকে নিদিল্ট সময়ে একর করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি ) পয়গম্বরগণের ব্যাপার কোন্দিব-সের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে ) বিচার দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, কাফিররা স্বসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। এখনও তারা রসূলুলাহ্ (সা)-কে মিথ্যারোপ করছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরকালের ভয় প্রদর্শন করা হলে তারা পরকালকেও অস্বীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল । কারণ, একে স্থগিত রাখার ফলে কাফিররা আরও অস্থীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলমান-রাও এব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আলাহ্ তা'আলা একে স্থগিত রেখেছেন কিন্ত একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিচার সংঘটিত হবে )। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন ? ( অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অস্থীকার করে, তাদের বোঝা উচিত যে ) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অতীত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে )। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ( আযাব **দারা ) ধ্বংস করিনি ? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও ( আযাবে ) একর করব।** ( অর্থাৎ আপনার উম্মতের কাফিরদের উপরও ধ্বংসের শান্তি নাযিল করব। বদর, ওহদ ইত্যাদি যুদ্ধে তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। অর্থাৎ কুষ্ণরের শান্তি দেই—উভয় জাহানে কিংবা পরকালে । যারা কুষ্ণরের কারণে আযাবের

যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে ) সেদিন মিথ্যারোপ-কারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও মৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বীর্য ) থেকে হিণ্টি করিনি? (অর্থাৎ প্রথমে তোমরা বীর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী! (এ থেকে প্রমাণিত হয় য়ে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্রমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্জোগ হবে। (অতঃপর আনুগত্য ও ঈমানে উৎসাহিত করার জন্য কতক নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃতদেরকে ধারণকারীরূপে হিল্টি করিনি? (জীবন এর উপরই অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পর দাক্ষন, নিমজ্জিত ও প্রস্থলিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরও ভূমি নিয়ামত। কেননা, মৃতরা মাটিনা হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুবিষহ হয়ে যেত, তারা পৃথিবীতে বসবাস এমনকি, চলাফেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা (ফাছারা অনেক উকপার সাধিত হয়)। এবং

তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে শ্বতন্ত নিয়ামতও বলা যায় এবং ভূমি সম্প্রকিত নিয়ামতও বলা যায়। কেননা, পানির কেন্দ্রছন ভূমিই। এসব নিয়ামত তওহী-দকে জরুরী করে। সুতরাং যারা এই সত্য বিষয়কে অর্থাৎ তও**হীদ জরুরী হওয়াকে** মিখ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে ) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের কতক শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কি<mark>য়ামতের দিন কাফিরদেরকে</mark> বলা হবেঃ) তোমরা সেই আযাবের দিকে চল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। ( এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে---) চল, তোমরা তিন কুওলীবিশিল্ট ছায়ার দিকে--যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উত্তাপ থেকে রক্ষাও করে না। [ এখানে **জাহাল্লাম থেকে নির্গত** একটি ধূমকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিক্যের কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ণ **হয়ে যাবে** এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।—(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাণ্ড না হওয়া প<del>র্যন্ত</del> কাফিররা এই ধূমকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষাভরে নেক বান্দাগণ আরণের হায়া-তলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূমকুওলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ]। এটা অট্রালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উক্ট্র শ্রেণীর ন্যায় সফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অগ্নি থেকে স্ফুলির উত্থিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উত্থিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্রুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সুতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অ**বস্থার দিক** দিয়ে এবং দিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।—( রাহল মা'আনী ) অতঃপর যারা এই সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, ] সেদিন মি্থ্যা-রোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকে ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওযর থাকবেই না। যারা এই সত্য ঘটনা-কেও মিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) এক**র করেছি**। অতএব অদ্যকার ফলাফল ও বিচার থেকে আত্মরক্ষার কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে ) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাষ্কির-দের মুকাবিলায় মু'মিনদের পুরস্কার বণিত হয়েছে )। আল্লাহ্ভীরুগণ থাকবে ছায়ায়, প্রস্তবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্চিত ফলমূলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবেঃ)। আপন (সৎ) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃণ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (কাফিররা জান্নাতের নিয়ামতসমূহকেও মিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে ) সেদিন মিখ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবার কাষ্ট্রির-দেরকে হঁশিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা ) তোমরা (দুনিয়াতে ) কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্বরই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিশ্চিতই অপরাধী। (অপরাধী-দের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শান্তিকে মিথ্যারোপ্ করে, তারা বুঝে নিক ষে ) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) **যখন তাদেরকে** বলা হয় : নত হও, ( অর্থাৎ ঈমান ও দাসত্ব অবলম্বন কর ) তখন তারা নত হয় না। ( এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হবে। তারা এই অপরাধকেও মিথ্যা মনে করে। অতএব তারা বুঝে নিক ষে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কোরআনের এসব বর্ণনা শোনা–মার্রই ভয়ে ঈমান আনা উচিত ছিল। এর পরও যখন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তখন) এরপর (অ্র্থাৎ প্রাঞ্চলভাষী, সতর্ককারী কোরআনের পর) তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস ছাপন করবে? (এতে কাফিরদেরকে শাসানো হয়েছে এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে রস্লু–
ছাহ (সা)-কে নিরাশ করা হয়েছে)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা মিনার এক ওহায় রস্লুলাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাভ অবতীর্ণ হল। রস্লুলাহ্ (সা) সূরাটি আর্ডি, করতেন আর আমি তা ওনে ওনে মুখ্য করতাম। সূরার মিল্টতায় তাঁর মুখ্যখল সতেজ দেখাছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রস্লুলাহ্ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্ত সে পালিয়ে গেল। রস্লুলাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা যেমন তার অনিল্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিল্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।—(ইবনে কাসীর)

এই স্রায় আলাহ্তা আলা কয়েকটি বস্তর শগথ করে কিয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তওলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাবে সেওলোর স্থান এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে : عا صفات صر سلات ملقها ت الذكر الح

— শুরি নিদিল্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ শ্বয়ং পয়গয়রগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। একারণেই ইবনে জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেনঃ সবই হতে পারে কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিশ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতা-গণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আত্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া ওদ্ধ হয় না। তাই এ ছলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম

**78—** 

মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা, এতে এই মত অবলঘন করেই তফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এণ্ডলৈকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য - مرسلات এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রম নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতানুষায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এই: প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। 🗡 -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহল্য, রুল্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। 🖰 –এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও র্ন্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। ৺ শ্বনটি শুশ্র –থেকে উদ্ত । অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। 🛎 —বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা রুল্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 😃 😃 🕹 —এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ য়ারা ওহী নাযিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ब्रेहिरत राजात । الذكر अठाउ रक्तित्र राजाता واقلي الذكر अठाउ रक्तित्र राजाता والمنافئة الذكر अविरत्न राजाता । কোরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিখ্যার পার্থক্য সুস্পত্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গছরগণের নিকট ওহী ও কোরআন নাষিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন रुम्न ना ।

এখন প্রন্ন দেখা দের যে, এই তফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতা-গলের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্র কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে—এক. র্লিটবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণ-কর। এগুলো ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

وَنَوْ رَا اَ وَنَوْ رَا وَقَا وَالْحَالَةُ وَمَا اللّهُ اللّهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

वासू, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শগথ করে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ نَمَا تُوْ صُدُ وْنَ ।

অর্থাৎ তোমাদেরকে পরগম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতি-দান ও শান্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহুর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিক হয়ে বাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দিতীয় অব্স্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এইঃ থেকে উভ্ত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আলামা যমখণরী বলেনঃ এর অর্থ কোন সময় নিদিস্ট সময়ে পৌছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একর করা হবে। অতঃপর وَيُلْ يَوْمَنُذُ لَلْهَاكُو بَيْنَ वाल ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। ريل শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে كار ال জাহারামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহারামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলা হয়েছে ﴿ لَهُنَ الْالْوَ لَهُنَا اللَّهُ لَهُلَكِ الْالْوَ لَهُنَا আমি ক্লি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামৃদ, क्षा न्य, क्षा किताजन हैजानित नित्क हैतिज कता हाराह। ثم نتبعهم الأخرين এক কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাব্ছায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাণ্ড হয়েছে। অপর কিরাআত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাষ্কির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যৎ আযাবের খবর দেওয়া। এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে 👔

#### www.almodina.com

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আযাব নায়িল হত, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসভূপে পরিপত হত আর বর্তমান কাফিরদের উপর রসূলুভাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আসমানী আযাব আসে না বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আযাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংস্যক্ত হয় না—কেবল প্রধান অপরাধীরাই নিহত হয়।

জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য শু ঠে করিনি ? শু ধার শব্দটি শ্রুই থেকে উভূত এর অর্থ মিলানো। শু ঠে সেই বন্ত, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পূর্চে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

खर्थार त्रिप्त त्कि ... هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَ لَا يُؤْذَ نَ لَهُمْ فَيَعْتَذِ رُوْنَ

কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপছী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন ছান আসবে। কোন ছানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাককে এবং কোন ছানে অনুমতি দেওয়া হবে—(রাহল মা'আনী)

चर्थाए किष्ट्रित स्थात-स्यत

নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পরগম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে।
—( আবৃ হাইয়ান )

هم ا و كُول اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم ال ক কুর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে ষধন তাদেরকে আলাহুর বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ কেউ রুক্র পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকু বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।——( রাছল মা'আনী )

অর্থাৎ তারা যখন কোরজানের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্তপূর্ণ ও সুস্পত্ট প্রমাণাদিমন্তিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথার বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য বাস্তুকরা। হাদীসে আছে যখন এই সূরা তিলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার এট ৬ টি বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আলাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নকল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। করম ও সূরত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস ঘারা প্রমাণিত আছে।

# मद्भा नावा

মন্নায় অবতীর্ণ ঃ ৪০ আয়াত, ২ রুকু

# إبنسيرالله الزخلين الزجيني وُنَ عَنِ النَّبِ العَظِيمِ فَ الَّذِي هُم فِيكِ مُنْتَلَقُونَ فَكُلَّا غُلَمُوْنَ ۗ ثُوْكِلاَسَيْغِلَمُوْنَ ۗ اَلَوْنَجُعَيلِ ۚ الْأَرْضَ مِثْمَالٌ ۚ وَٱلْحِبَالَ اَوْتَادًا ۗ لَقُنْكُمُ أَزُواجًا فَوْجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا فَوْجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا فَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاشًا ٥ وَبُنَيْنَا فَوْكُنُوسَبُعَّاشِكَ ادًّا ۞ وَجَعَلْنَاكِمَ إِيَّا وَهَاجًا ﴿ وَأُنْزَلْنَا ڝؘٵڵؙؙڡٚڝڒٮؚڡٵؙؙڎ۫ؾٛڿٵڲؙٛ؋ۜٳؽڂ۫ڔڿؠ؋ڂؠؖٵۊؙڹٵڗٞٵٚۏٚڗۼڹؾٵڶڡٚٵڡؙٵ۞ٳڽؽۏ**ؖ**ڡ الْفَصْلِ كَانَ مِنِقَاتًا ﴿ يُوْمِ لِنِفَحُ فِي الصُّورِفَتَ النَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبْوَابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْحِبَالُ فَكَا نَتْ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَيْمُ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ ٱلطَّاغِيْنَ مَا اللَّهُ لِبِينِينَ فِيُهَالَحْهَا بَّا ﴿ لَا يَذُنُّونُ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ اِلْآجِيْمُ أَوْعَسَاقًا ﴿ جَالَا وَاقَا هُ انْهُمْ كَانُوالَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكُذَّبُوا ؠٵۑؾؚڹؙٵڮۮ۫ٳڲ۪ٵۿٷڲؙڷۺؘؠۦٳڂڝؽڹ۬ۿؙڮؿٵۿٚۏؘؽؙڎؙٷڗٳڡؘڶؽؙڹۧۯؽۣؽػڎٳڷؖۘٚٚٚٚ۠ػڡؙٵؠۜٵۿ ٳۛۊڸڶؙؠؙؾٛۊڹڹؘڡؘڡؙٵڒؙٳڿڂڵٳۣؾؘۅٳۼڬٳٵٚڿٛٷڰٳڝؚڹٲڗؙڔٳٵۿٷػٳڛٳۮڡٵڰٵۿ لاَيْنِمُعُونَ فِيهَالْغُواْوَلَاكِذٌ بَّا ﴿جَزَاءُ مِنْ يَكَ عَطَاءُ حِسَايًا ﴿ رَبِّ السَّمَوٰتِ الْرَضِ مَأ يَيْنَهُ﴾ الرَّحْمِن لاَ يُمْلِكُوُ نَامِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ نَقُوٰمُ الزُّوْجُ وَالْمَلِيكَةُ صُفَّا أَلَا يَتُكُلُّوُنَ الْأَمَنُ أَذِنَ لَهُ الرَّحُنُ فَا كَا صَوَايًا ﴿ ذَٰلِكَ أَيُومُ الْحُقُّ ، فَمَنْ شَاءَ الْخَذَ الْحَالِيهِ

# مُابًا ﴿ إِنَّا أَنْكُ نَكُمُ عَلَا بًا قِرِيْبًا فَيُؤْمِنِ فَلْدُ الْمَرْءُ مَا فَتَعَتْ يَلَا وَيَعُولُ لَكُفِي

# يْلَيْتَنِيٰ كُنْتُ تُرْبًا هَٰ

#### পরম করুণাময় ও জসীম দয়ালু জারাহ্র নামে ওরু

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিঞ্জাসাবাদ করবে? (২) মহাসংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমা-দের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তিদূরকারী, (১০) রাত্রিকে করেছি আবরণ, (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাধার উপর মজবুত সণ্ত আকাশ, (১৩) এবং একটি উচ্ছল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর রুল্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীণ হয়ে তাতে বহু দরজা সুন্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহালাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়ন্ত্রনরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল বস্তু এবং পানীয় আশ্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ জাশা করত না। (২৮) এবং আমার আয়াতসমূহতে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব তোমরা আশ্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেষগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য (৩২) উদ্যান, আঙ্গুর (৩৩) সমবয়কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য ওনবে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তার সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রূহ ও ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আলাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বল্তে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা,সে তার পালন-কর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, ষেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে ঃ হার, আফসোস--জামি যদি মাটি হয়ে যেতাম!

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

তারা (কিয়ামত অন্বীকারকারীরা) কি বিষয়ে জিজাসাবাদ করে? তারা সেই

মহা ঘটনার অবছা জিভাসা করে, যে বিষয়ে তারা (সত্যপন্থীদের সাথে) মতবিরোধ করে। (অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে। জিভাসা করার অর্থ অবীকারের ছলে জিভাসা করা। এই প্রন্ন ও জওরাবের উদ্দেশ্য বিষয়টির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করা এবং শুরুত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে অস্পল্ট রেখে পরে তফসীর করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে ষে, তাদের এই মতবিরোধ লাভ। তারা যে মনে করে—কিয়ামত আসবে না ) কখনও এরাপ নয় (বরং ক্রিয়ামত আসবে এবং) তারা সম্বরই জানতে পারবে। (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর যখন তারা আযাবে পতিত হবে, তখন প্রকৃত সত্য এবং কিয়ামতের সত্যতা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। আমি পুনশ্চ বলছি তারা যে মনে করে— কিয়ামত আসবে না) কখনও এরাপ নয় (বরং আসবে এবং) সত্বরই তারা জানতে পারবে। (কাষ্কিররা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাই অতঃপর তার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, একে অসম্ভব মনে করলে আমার কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের অস্বীকৃতি জরুরী হয়ে পড়ে। আমার কুদরতকে অস্বীকার করা বিস্ময়কর বটে। কেননা) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে (ভূমির) পেরেক ? (অর্থাৎ পেরেকের মত করেছি। কোন কিছুতে পেরেক মেরে দিলে যেমন তা ছানচ্যুত হয় না, তেমনি ভূমিকে পর্বতমালার মাধ্যমে ছিতিশীল করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমি কুদরতের আরও নিদর্শন প্রকাশ করেছি। সেমতে) আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ নর ও নারী) স্পট করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিভ্রামের বস্তু। আমিই রাষ্ট্রিকে আবরণ করেছি। আমিই দিবসকে জীবিকার সময় করেছি। আমিই তোমাদের উধের্য মজবুত সণ্ড আকাশ নির্মাণ করেছি। আমিই (আকাশে) এক উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি

করেছি (অর্থাৎ সূর্য। জন্য জায়াতের আছে وُجُعَلُ الشَّمْسُ سُواْ جُاً ) জামিই জনধর

মঘমালা থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করি, যাতে তম্বারা শস্য, উদ্ভিদ, পাতাঘন উদ্যান উৎপন্ন করি। (এগুলো থেকে আমার অপার শক্তি-সামর্থ্য প্রকাশ পায়। অতএব, কিয়ামতের ব্যাপারে আমার শক্তিকে কেন অস্থীকার করা হয়? অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা বণিত হচ্ছে:) নিশ্চর বিচার দিবস নির্ধারিত আছে। (অর্থাৎ) যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের পৃথক পৃথক দল হবে। এরপর মু'মিন, কাফির, সৎ কর্মপরায়ণ, অসৎ কর্মপরায়ণ সবাই পৃথক পৃথক দলে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে)। আকাশ বিদীণ হয়ে তাতে অনেক দরজা হয়ে যাবে (অর্থাৎ অনেক দরজা খুলে দিলে যেমন অনেক জায়গা খুলে যায়, তেমনি আকাশের অনেক জায়গা খুলে যাবে। সুতরাং কথাটি তুলনা হিসেবে বলা হয়েছে। বস্তুত দরজা তো আকাশে এখনও আছে—একথা বলে আরু আপত্তি তোলা যাবে না। এই খোলা ফেরে-

শতাদের অবতরণের জন্য হবে। সূরা ফোরকানে একেই তি বিল ব্যক্ত করা হয়েছে)। এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে (যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। এসবঘটনা দিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার সময় সংঘটিত ਨੂੰ **ਦਾ**,

হবে। তবে পর্বতমালা চালনার ঘটনাটি যে জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, স্বশানেই উচ্টুটিখ সভাবনা রয়েছে—ছিতীয় বার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে এবং প্রথমবার ফুঁক দেওয়ার পরেও হতে পারে। দিতীয় ফুঁকের পর দুনিয়ার সবকিছু পুনরায় নিজয় আরুতি ধারণ করবে। হিসাবের সময় হলে পর্বতমালাকে ভূমির সমান করে দেওয়া হবে, যাতে ভূমির উপর কোন আড়াল না থাকে এবং একই সমতল ভূমি দৃল্টিগোচর হয়। প্রথম ফুকের মূল উদ্দেশ্যই সবকিছু ধ্বংস করা। প্রথম ফুঁক থেকে দিতীয় ফুঁক পর্যন্ত সময়কে একই দিন ধরে নিয়ে সেই দিনকে সব ঘটনার সময় বলা হয়েছে। অতঃপর এই বিচার দিবসের কিচার বর্ণনা করা হয়েছে) নিশ্চয় জাহালাম প্রতীক্ষায় থাকবে (অর্থাৎ আযাবের ফেরেশতা-পপ ওঁত পেতে থাকবে যে, কাঞ্চির আসলেই ভাকে ধরে আয়াব দৈওয়া ওক করবে। এটা ) অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল । তারা তথায় অশেষকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। তারা তথায় কোন শীতলবন্ত (অর্থাৎ আরামদায়ক বন্ত) এবং পানীয় আশ্বাদন করবে না (কলে তৃষ্ণা নিবারিত হবে না ) কিন্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁ<del>জ</del> পাবে। এটা (তাদের ) পুরোপুরি প্রতিফল। (যে সর কাজের এটা প্রতিফল তা এই যে) তারা (কিয়ামতের) হিসাব-নিকাশ আশা করত না এবং (হিসার-নিকাশ ও অন্যান্য স্ত্য বিষয়' সম্বান্ত ) আমার আল্লাতসমূহতে মিথ্যা-রোগ কর্ত্। আমি (তাদের কর্মসমূহের মধ্যে) সবকিছুই (আমলমাধার) লিপিবদ্ধ করে সংব্রক্ষিত করেছি। অতএব (এসব কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বলা হবে ঃ এখন এসৰ কর্মের) স্থাদ আস্থাদন কর; আফিকেবল তোমাদের শান্তিই র্ছি করব। (অতঃপর মু'মিনদের ফরসালা উল্লেখ করা হয়েছে।) নিশ্চয় আলাহ্ডীরুলের জন্য রয়েছে সাফল্য অর্থাৎ (আহার ও ভ্রমণের জন্য) উদ্যান (তাতেও নানারক্তম ফলমূল থাকবে), আসুর ( শুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মনোরজনের জন্য) সম-বয়কা পূর্ণ যৌবনা তরাণী এবং (পান-করার জন্য) পরিপূর্ণ পানপার। তারা তথার অসার ও মিখ্যা বাক্য ওনবে না। (কেননা তথায় এওলো থাকবে না)। এটা প্রতিদান, ষা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে রথেন্ট পুরকার —বিনি নডোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদ্ভয়ের মধ্যবতী সবকিছুর মানিক,(খিনি) দয়াময়। কেউ (স্বেচ্ছায়)তাঁর সাথে কথা বলার অধিকারী হবে না। বেদিন সকল রাত্ধারী ও ফেরেশতা ( অলাত্র সামনে ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, (সেদিন ) দয়া-ময় জালাহ্ যাকে (কথা বলার) অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে ঠিক কথা বলবে। (ঠিক কথার অর্থ ষে, যে কথার অনুমতি দেওয়া হবে, তাই বলবে অর্থাৎ কথা বলাও সীমিত হবে—বা ইচ্ছা, তা বলতে পারবে না। অতঃপর উল্লিখিত সব বিষয়-বস্তুর সার্ম্ম বলা হয়েছে )। এ দিবস নিশ্চিত। অতএব ষার ইচ্ছা সে তার পাল্নকর্তার কাছে ( নিজের ) ঠিকানা তৈরী করুক ( অর্থাৎ ভার ঠিকানা পেতে হরে ভার কাজ করুক। লোকসকল ) জামি তোমাদেরকে আসম শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। ( এই শান্তি এমন দিনে সংঘটিত হবে ) ষেদিন প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম (সামনে উপস্থিত ) দেখে নিবে এবং কাঞ্চির (পরিতাপ করে) বলবে ঃ হায়, আমি হদি মাটি হয়ে ষেতাম। (তাহলে আহাব থেকে বেঁচে ক্ষেত্রাম। চতুম্পদ জন্তদেরকে এখন মৃত্তিকায় পরিণত করে দেওয়া হবে, তখন কাহ্নিররা একথা বলবে )। X. .

•

আপুর্তিক আড়ব্য বিষয়

وَ عَمْ الْمُونِ وَ عَمْ الْمُونِ وَ عَمْ الْمُونِ وَالْمُوا الْمُونِ وَالْمُوا الْمُونِ وَالْمُوا الْمُوا ال

হ্য়রত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে, কোরআনের অবতরণ ওক হলে
মঞ্জার কাক্ষিররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত বাজ করত। কোরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক ওরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই
অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে
করত এবং কেউ অবীকার করত। তাই আলোচা সূরার ওরুতে কাফ্ষিরদের অবস্থা উল্লেখ
করে কিয়ামতের সভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কিয়ামত সম্পর্কে কাফ্ষিররা খেসব
অটকাও আপত্তি উত্থাপন করত, মেওলোর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। কোন কোন তক্ষসীরকারক বলেন যে, কাফ্ষিরদের এই সওয়ালও জওয়াব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয় বরং
ঠাট্রা-বিদ্যুপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরজনে পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য

पुरात উল্লেখ করেছে— তুলি আৰু এই অধ্যাহ কিয়ামভের

বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে অদয়সম হবে না বরং এটা বখন সামনে উপছিত হবে, তখনই এর বরুপ জানা বাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রয় ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসম্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তসমূহ দৃশ্টিতে ডেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়ার্হ দৃশ্যাবলী দৃশ্টিগোচর হয়ে বাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আলাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রভা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, সম্ভারা প্রমাণিত হয় য়ে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্পই সৃশ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃশ্টি এবং নর ও নারীর মৃগলের আকারে মানব সৃশ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপমুক্ত পরিবেশ সৃশ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই ষে,

খেকে উৰুত। এর অর্থ ক্ষমানো, কর্তন করা। নিপ্তা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মন্তিক্ষকে এমন হৃদ্ধি ও শান্তি

www.almodina.com

দান করে, খার বিকল্প দুনিরার কোন শান্তি হতে পারে সা। একারণেই কেউ কেউ শু কু কুর্বির অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামতঃ এখানে আলাহ্ তা'আলা মানুমকে যুগলাকারে সুলিট করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্য থেকে বিশেষভাবে নিদার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা হায় এটি এক বিরাট নিয়ামত। নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিডি। এই নিয়ামতটি আলাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিল, পণ্ডিত-মুর্গ, রাজা-প্রস্থা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে গ্লাপ্ত হয় বরং বিষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পরীব ও লমজীবী মানুষ এই নিয়ামত ছে পরিমাণে লাভ করে, ধনান্ত্য ও ঐত্তর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সাম্ভ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্তিত কক্ষ, নরম তোষক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসক তোষক, বালিশ অথবা প্রাসাদ-বাংলের অনুগামী নর। এটা তো আলাহ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, বা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আছে। মাঝে মাঝে নিঃস্থ সমল্হীন ব্যক্তিকে কোন শ্ব্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত ্জাকানের নিচে এই নিয়ামত প্রচুর প্রিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তার। নিদার বটিকা সেবন করে এই নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায়শ এই বটিকাও নিলা আনয়নে বার্থ হয়। । চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই ষে, এই নিলা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিভ্রমেই মানুষ, জন্ত নিবিশেষে স্বাইকে দান করা হয়নি বরং আলাহ্ তা'আলা সীয় অপার অনুষ্ঠাহ এই নিয়ামতটি বাধাতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দক্ষন সারারান্ত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিও আলাহ্র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সার। দিনের ক্লান্তি দর হয়ে যায় এবং সে িজারও জমিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারাপী মহা অবদানের পরিশিস্ট

বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভিন্তাব্য মানুষের নিলা তখন আসে, যখন আলা অধিক না থাকে, চতুদিকে নীরবভা বিরাজ করে এবং হটুগোল না থাকে। আলাহ লা আলা রান্তিকে আবরণ বালে ঈশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিলাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিলার উপস্কুত পরিপ্রবশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রান্তির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারকে একই সময়ে নিলা দিয়েছেন। বলা বাহনা, সবাই এক-ছোগে নিলা পেলেই চারদিকে পূর্ণ নিভাশতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের নাায় নিলার সময়ও বনি বিভিন্ন মানুষের জনা বিভিন্নরূপ হত, তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিলা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে النّهَا رُمُعًا هُا بِهِ মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য ক্লয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিতাত জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাঞ্চাৎ মৃত্যু হয়ে বাবে। । বিদি সারাক্ষণ রান্নিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিম্নাই বেত, তবে এসব দ্ববা কিরাপে অজিত হত। এর জন্য চেল্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জক্ররী, বা আনোকোজ্বল পরিবেশে সভবপর। তাই বলা হয়েছে: তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রান্নি ও তার অক্ষকার সৃতিট করিনি বরং একটি আলোকোজ্বল দিনও দিয়েছি, বাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তেমধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বন্ধ হল্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে: এই ক্রিক্রি বন্ধার্মির সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে হজিত বন্ধসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বন্ধ মেদ্রমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃত্তি বিষিত হয়। কোন কোন আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শ্নামণ্ডল। এই অর্থে দক্ষি শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ খেকেও বৃত্তি বিষত হতে পারে। এটা অ্যাকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগারি ও্রিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বন্ত কিয়ামতের প্রস্কু আনা হয়েছে।

আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুক্ত হয়ে যাবে এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসভাক্ত হবে এবং বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আলাহ্র সকালে উপন্থিত হবে। হয়রত আবু য়য় গিফায়ী (রা)-র রেওয়ায়েতে রস্বুলয়হ্ (সাঁ) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরস্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ায়ীতে সওয়ায় হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে।— (মায়হারী) কোনি কিলি কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

سَّمِرَتِ الْجِبَا لُ نَكَانَتُ سُراً باً وَسَّمِرَتِ الْجِبَا لُ نَكَانَتُ سُراً باً وَالْجَبَا لُ نَكَانَتُ سُراً باً صَالَة وَالْجَبَا لُ نَكَانَتُ سُراً باً

www.almodina.com

হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। শুলাল্-এর শাব্দিক অর্থ চলে বাওয়া। মুলালুমির যে বালুকাজুগস্থ থেকে পানির ন্যায় খালমল করতে থাকে তাকেও শুলি কলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে বায়।——( সেহাহ্, রাগিব )

ا ن جُهُلُم كَا نَتِ مِرْ صًا اللهِ إلى جُهُلُم كَا نَتِ مِرْ صًا اللهِ السَّالِي مِرْ صًا اللهِ الله

অপেকা করা হয়, তাকে তিত্র করা হয়। এখানে জাহায়ামের অর্থ জাহায়ামের পুর তথা পুরসিরাত। সওয়াবদাতা ও শান্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেকা করবে। জাহায়ামীদেরকে শান্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জায়াতীদেরকে সওয়াবদাতা ফেরেশতারা তাদের গভবা ছানে নিয়ে হাবে। (মারহারী)

হমরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগপের। টৌকি থাকবে। যার কাছে জালাতের হাড়পন্ত থাকবে, তাকে অস্ত্রে মেতে দেওয়া হবে এবং বারঃকাছে এই ছাড়পন্ত থাকবে না ভাকে আটকিয়ে রাখা হবে।—( কুরতুবী )

বাকোর অর্থ এই যে, প্রত্যেক সহ ও অসহকে জাহালামের পুলের উপর দিয়ে বেতে হবে এবং জাহালাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। এই ৬ এর বহুবচন এবং ভারাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। এই ৬ এমন লোককে বলা হয়। বে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে বায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে এই ৬ ক্লাফার সীমা ছাড়িয়ে বায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে এই ৬ ক্লাফার না ক্লাফার দিরের। ক্লাফার স্ক্রাহ্র সীমা ডিলিয়ে বায়। বিদেও প্রকাশ্যভাবে ক্লাফ্র অবলম্বন করে না বেমন রাফেরী, থারেজীও মূভাবিলা সম্প্রদায়।—(মাহুহারী)

لا يعترج أحد كم من الناراتي يمكث فيه احقاً باؤ الحقب بضع و ثما نون سنة كل سنة ثلثما 8 وستون أبو ما مما تعدون - ভিনিদের বাকে গোনাহের সাজার জাহারামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে করেক ইক্ধা জাহারামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হক্বা জালি বছরের কিছু বেলী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুবায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—( মাবহারী)

এই হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর না হলেও এডে ্ত্রা শব্দের অর্থ বিণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বণিত আছে। মদি এটাও রস্বালাহ (সা)-রই উজি হয়, তবে এর অর্থ এই য়ে হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবছায় কোন এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া য়য়না। তবে উভয় হাদীসের অভিয় বিষয়বন্ত এই য়ে, হক্বা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইয়য় রায়য়াভী ্ত্রি বিন্তিত বির্ধান আর্থি উপর্মুপরি বহু বছর।

ভাহারাৰে চিরকাল ক্ষবাস সম্পর্কে আগত্তি ও অওরাৰ ৪ হক্বার পরিমাণ হত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ খেকে বোঝা হার হে, এই সূদীর্ঘ সমরের পর কাফির ভাহারামীরাও ভাহারাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কোরআনের অনান্য সুস্পত্ট আয়াতের পরিপন্থী। যে সব আয়াতে المرابع বিলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উশ্মতের ইজ্মা হয়েছে যে, ভাহারাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফিররা কখনও ভাহারাম থেকে বের হবে না।

সুদী হষরত মুররা ইবনে আবদুলাহ্ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। যদি জাহালামী-দেরকৈ সংবাদ দেওয়া হয় য়ে, জাহালামে তাদের অবস্থান সারা বিষের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারপ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সামিত। কলে একদিন না অকদিন আমাব থেকে নিত্তৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জালাতী-দেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ অত দীঘ্ই হোক না কেন, সেই মেয়াদের প্র তারা জালাত থেকে বহিত্ত হবে।—(মারহারী)

সার কথা, আলোচ্য আয়াতের ৬০০ শত্রে শব্দ থেকে বোঝা য়ায় য়ে, কয়েক হক্বা অতিবাহিত হলে পরে জাহায়ামীরা জাহায়াম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হালীস ও ইজমার পরিপন্থী হওয়ার কারলে ধত্ব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হক্বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে ওধু উল্লেখ আছে য়ে, তারা কয়েক হক্বা পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে ওধু উল্লেখ আছে য়ে, তারা কয়েক হক্বা জাহায়াম থাকবে। এ থেকে জয়নী হয় না য়ে, কয়েক হক্বার পর জাহায়াম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহায়াম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারলেই হয়রত হাসান (রা) এই জায়াতের তক্সীরে বলেন ঃ আয়াতে আয়াহ্ তা আয়া জাহায়ামীদের জনা কোন সময় ও মেয়াদ নিদিন্ট কয়েননি, য়ল্য়ারা তাদের জাহায়াম থেকে বের হওয়া ঝেঝা বেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই য়ে, য়খন সময়ের এক অংশ জাতিবাহিত হয়ে য়াবে, তখন অন্য অংশ ওরু হয়ে য়াবে, তখন অন্য অংশ ওরু হয়ে য়াবে, তখন অন্য অংশ ওরু হয়ে য়াবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ কয়ে অনভকাল পর্যত্ব তা অবাহিত থাকবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (য়) কাতাদাহ্ থেকেও এই তফসীরই

কর্ণনা করেছেন যে, 😛 🙇 িএর অর্থ জনস্তকাল অর্থাৎ এক হক্কা শেষ হলে দিতীয় হক্বা স্তক্ষ হবে এবং এই ধারা জনস্তকাল পর্যন্ত জব্যাহত থাকবে।——(ইবনে কান্ট্রির)

ইবনে কাসীর এখানে তার্থিক বালের একটি সন্তাবনা বর্ণনা করেছেন।
তা এই যে, তার তার কারিল প্রথমিন কারিল প্রথমিন না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো,
নারা বাতিল আকীদার কারিল প্রথমিত দল বলে গণ্য হয়া হাদীদবিদসণের পরিভাষায়
তাদেরকৈ প্রকৃতিবাদী বলা হয়। এমতাবছার আয়াতের সার্মমর্ম হবে এই যে, সে সব কালেমা
উল্লেক্কারী তওহীদ পছী লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুক্ররের সীমা পর্যন্ত
পৌছে গিয়েছে কিন্ত প্রকাশ্য কাফির নয়, তারা ক্রেক্ক হক্বা পর্যন্ত জাহানামে থাকার
পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহানাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে
সন্তব্পর আখ্যা দিয়েছেন এবং মায়হারী এই ব্যাখ্যাই পছল করেছেন। তিনি এর সমর্থনে
মসনদে বার্লার বণিত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন,
নাতে রস্লুল্লাহ (সা) ব্লেছেন যে, কয়েক হক্বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহানাম
থেকে নিছতি পাবে।

এর অর্থ এখানে তওহীদ পছী রাজদেন হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অন্ধীকার এবং আয়াতসমূহকে মিখ্যারোপ করার কথা পরিজার বণিত আছে। এমনিভাবে, আবৃ হাইয়ান মুকাজিলের এই উজিই প্রভাখান করেছেন যে, এই আয়াতটি মনসূখ বাব্রহিত।

একদল তৃষ্ণসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তৃষ্ণসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা

वर्णना करताहन। जा अहे स्त्र, अहे जाशालित भतवणी وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّ

জায়াতের অর্থ এই হবে যে, স্দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোন দীতল্পরয় ও পানীয় আর্মদন করবে না ফুটন্ড পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর স্দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবন্থার পরিবর্তমহতে পারে এবং জন্য প্রকার আবাব হতে পারে। দুর্ভক পানি, বা মুখের কাছে আনা হলে পোন্ত জলে বাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়ীভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবে। শুলি জাহায়ামীদের ক্ষতন্থান থেকে নিগত রজ, পুঁজি ইত্যাদি।

जर्थार जारामात्म जोत्मत्क त्व नानि त्व क्षा रहते, जो नाम

ও ইনসাক্ষের দৃশ্টিতে ভাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

चर्बार लामजा प्रतिज्ञाल समन कुकत ... वर्षार लामजा प्रतिज्ञाल समन कुकत

ও জ্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলেরআরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ জালাহ তা'আলা তোমাদের আবাব কেবল রুছিই করবেন। জ্বতঃপর কাফিরদের বিপরীতে মু'মিন মুভাকীদের:সঙ্গাব ও জালাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে।

्र ا عصار (بك عطاء حما با با عصار الا عطاء حما با

প্রমাজনের জন্য ষথেপট, এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য ষথেপট। বিভীয় অর্থ মুকাবিলা করণ। তফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং কেউ কেউ বিভীয় অর্থ নিয়েছেন। হষরত মুজাহিদ (র) বিভীয় অর্থ নিয়েছেন। হষরত মুজাহিদ (র) বিভীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ ক্রেছ্ন—এই দান জায়াতীদেরকে তাদের আমলের হিসাব দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌশ্রের হিসাবে এই দানের তার নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মুকাবিলায় সাহাবায়ে কিরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরাপিত হয়েছে যে, সাহাবী আদ্লাত্র পথে একমুদ (প্রায় এক সের) বায় করলে তা অন্যের ওহদ পর্বত স্থান বায়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

वाकात नार्थं के के ने के बाका श्रावित के ने के बाकात नार्थं

সম্পর্কমুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ তা আলা হাকে ষেরাপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না হে, অমুক্তে কম এবং অমুক্তে বেশি কেন দেওয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যক্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়-দানে আলাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

्यें विशेष्ट्रिक विशेष्ट्य विशेष्ट्रिक विशेष्ट्रिक विशेष्ट्रिक विशेष्ट्रिक विशेष्ट्रिक विश

'রাহ্' বলে এখানে জিবরাসল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাম্মা প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তার কথা উদ্ধেশ করা হয়েছে। কেনে কোন রেওরায়েতে আছে, রাহ্ আলাহ্ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, বারা ফেরেশতা নয় তাদের মাধা
ও হত্তারে আছে। এই তক্ষসীর অনুষায়ী দুটি সারি হবে—একটি রাহের ও অপরটি ফেরেশ্তাগণের।

्रें विश्व कर्ष किसामाण्य मिन।

হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফারে দেখবে, নাক্ষ কাজকর্ম সব সদরীরী হয়ে সামনে এসে বাবে। কোন কোন হাদীস দারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরষধে হতে পারে।—(মাক্ষারী)

एवन्सल जावन्नार् देवीन अमन (जा) و يُقُو لَ ا لَكَا فِر يَا فَيْمَلَى كُنْتُ تُرا با

থেকে বলিত আছে, কিয়ানতের দিন সমায় ভূগৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মনিব, জিন, গৃহপালিত জন্ত ও বনা জন্ত স্বাইকে একল করা হবে। জন্তদের দধ্যে কেউ দুনিমাতে জন্ম জন্তর উপর জুলুম করে, থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিলোধ নেওয়া হরে। এমনিক কোন শিংবিশিক্ট ছাগল কোন শিংবিশীন ছাগলকে মেরে থাকলে সে দিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কুর্ম সমাপত হলে সব জন্তকে আদেশ করা হবে । মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফিররা আকাশ্যা করবে—হার। জামরাও বদি মাটি হয়ে যোবে। এই দৃশ্য দেখে কাফিররা আকাশ্যা করবে—হার। জামরাও বদি মাটি হয়ে যোবা। এরাপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহালামের জালাব থেকে বেঁচে বেতাম।

The second secon

## ्राह्य है। अद्भा नारिशाङ्

মন্ধায় অবতীর্ণ, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু'

# بشروالله الزخلين الرحبي

Til

وَالنَّزِعْتِ عَنْقًا ﴿ قُوالنَّشِطْتِ نَشُطًّا ﴿ قُاللَّهِحْتِ سَبُعًا ﴿ فَالسِّيقَةِ سَيْقًا ﴿ فَٱلْمُنَّا بِرِتِ أَمْرًا ۞ يُومُ تَرْجُهُ ۖ الرَّاحِفَةُ ۞ تَثْبُعُهَا الرَّادِ فَيْهُ ۞ لُوْبُ يُومَهِذٍ وَاجِفَةً ﴿ أَبُصَارُهُا خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُو كَءَانَالُمُ إِ رِدُوْنَ فِي اَكَافِرَةِ ۞ءَاِذَاكُنَّا عِظَامًا تَخِرَةً ۞ قَالُوٰا تِلْكَ إِذًا كَرَّةً خَاسِرَةً ۞ فَإِنْهَا هِي زَجْرَةُ وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلْ ٱللَّكَ خَدِيْثُ مُوْسِا اذ ناديه ريه بالواد المقدّس طوّعة اذهب الى فرعون وأنه طغي فَقُلْ هَلَ آكَ إِلَّى أَنْ تَزَكُّ فَوَاهْدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتُمَى ۚ فَأَرْبُهُ الْأَيْ لْكُبْرِكُ فَ قَالَدُّبُ وَعِلْمُ قُوْرًا ذَبُرُ يَسْعَى اللهِ فَصَدَرَفَنَا ذِي أَفَقَالَ أَنَا كِكُوْ الْاَعْلَىٰ ﴿ فَالْخَذَةُ اللَّهُ تَكَالَ لَا حِرَةً وَالْأُولِ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهُ لِعِيْرَا شَى ۚ ﴿ وَا أَنْكُو اَشَالُ خَلْقًا آمِرِ التَّكَايُو بَنْهَا ﴿ وَهُرَفَعَ سَنَكُهُ طُشُ لَيْلُهَا وَأَخْرَجُ ضُعُهَا ﴿ وَالْأَرْضُ بِعِنْ ذِلِكَ دَحْمَا أَاخْرَجُ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعِنِهَا ﴿ وَأَيْجِبَالَ ارْسِيهَا فَمَتَاعًا لَكُهُ وَلِانْعَامِكُمُ ۗ فَإِذَا آءَتِ الطَّا لَيْهُ الكُبُرِي ﴿ يَوْمَ بَتِذَكُّوا لِإِنْسَانُ مَا يَسَعُ ﴿ وَبُرْزَتِ الْجَعِيْمُ ڹؾڒؠ٥فَا ثَامَنُ طَغَيْ ﴿ وَاثْرَالْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّا الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوَى ۗ

# وَأَمْنَا مَنْ خَافَ مَقَاءَرَتِهِ وَنَكَى النَّفْسَ عَنِ الْمُؤَى فَوَاتُلَاثَنَهُ مِي الْمُأْوَعُ فَامْنَا مَنْ مَعْلَوْنَكُ عَنِ الْمُأْوَلِينَ السَّاعَةِ اللَّانَ مُرْسَمُ الْمُوفِيمَ أَنْتَ مِنْ وَحُدْرِهَا فَ إِلَى رَبِكَ مُنْتَهُم اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِ

#### পরম করণাময় ও জসীম দরালু জারাহর নামে ওরা

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে জাল্পা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাধন খুলে দেয় মুদুভাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সভরণ করে দ্রুতস্তিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতস্তিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের, ষারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—কিয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃগর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী; (৮) সেদিন অনেক জানর ভীত-বিহৰল হবে। (১) তাদের দল্টি নত হবে। (১০) তারা বলেঃ আইরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই—(১১) পলিত ছান্তি হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! (১৩) জতএব এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা মরদানে আবিভূত হবে। (১৫) মুসার রভাত আপনার কাছে পৌছেছে কি? (১৬) যখন তার পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুরা উপত্যকার আহশন করেছিলন, (১৭) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চর সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল ঃ তোমার পবিষ্ণ হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিখ্যারোগ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেচ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহশন করল (২৪) এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আরাহ্ তাকে পরকালের ও ইইকালের শান্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশাই এতে শিক্ষা র্মের্ছ । (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিনাম্ভ করেছেন। (২৯) তিনি এর রান্তিকে করেছেম জন-কারাচ্ছন এবং এর সুর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নিগত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) অর্থাৎ ষেদিন মানুর্য তার কৃতকর্ম সমর্গ করবে (৩৬) এবং দশকদের জন্য জাইলিম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৮) এবং পাথিব জীবনকে অপ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহালাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পাণ্যনক্তার সামনে দ্বায়মান

হওরাকে ভর করেছে এবং খেরাল-খুশী থেকে নিজেকে নির্ভ রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে ভারাত ৭ (৪৪) তারা ভাগনাকে জিভাসা করে, ক্রিয়ামত কখন হবে ? (৪৬) এর বর্ণনার সাথে ভাগনার কি সম্পর্ক ? (৪৪) এর চরম ভান ভাগনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভর করে, ভাগনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করেছেন। (৪৬) বিদিন তারা এক দেখবে, স্টেদন মনে হবে ফেন তারা দুনিয়াতে মার এক সভায় ভথবা এক স্কাল ভব-ভান করেছে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই ফেরেশতাপণের সারা (কাফিরদের) প্রাণ নির্মমন্তাবে বের করে। শপথ ভাদের, স্থারা (মুসলমানদের আছা মৃদুভাবে বের করে স্থেন) বাঁধন খুলে দেয়। সপথ ভাদের, স্বারা (আত্মাকে নিয়ে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দ্রুত্যতিতে ধাবমান হয় যেন) সম্ভব্নদ করে। জতঃপর (বখন আন্ধাকে নিয়ে পৌছে, তখন আত্মা সম্পর্কে <mark>আরাই</mark>র আদেশ পালনার্থে) দ্রুত অগ্রসর হয়, অতঃপর (এই আছা সম্পর্কে স্ওয়াবের আদেশ হোক অথবা स्राचात्क्र, উভয়) কার্য নির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বল্নে যে) কিয়ামত অবশ্যই হবে, রেদিন প্রকৃষ্ণিত করবে প্রকৃষ্ণিতকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুক)। অতঃপুর প্রসূত্রতে আসবে পশ্চাৎগামী (অর্থাৎ শিংগার দিতীয় ফুঁক)। অনেক হাদয় সেদিন ভীত-বিহ্বল হবে, তাদের দৃষ্টি ( অনুভাপের ভারে ) নত হবে। (কিন্ত তারা এখন কিয়ুামত অস্বীকার ৰূরে এবং ) বলেঃ আমরা ক্রি পূর্বাবন্ধায় প্রজাবতিত হব 🚬 ( অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার পুনরক্ষীকন হবে কি ? উদ্দেশ্য, এটা কিব্লুগে হতে পারে ? ) গলিত অন্থি হয়ে খাওয়ার পরও কি? (উদ্দেশ্য, এটা শুবই কঠিন। যদি এরাগ হয়) তবে তো এ প্রত্যাব্রুর্তন্ (আমাদের জন্য) স্বনাশা হবে। (কার্ণ, আমরা তো এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ ক্রিনি। উদ্দেশ্য মুস্লু-মানদের বিশ্বাসের প্রতি বিদুপ্ করা ষে, তাদের বিশ্বাস অনুষায়ী আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে । উপাহরণত একজন জনাজনকে ওভেচ্ছার বশবতী হয়ে সতর্ক করে বলেঃ এ পথে ষেয়ো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি অস্থীকারের ছলে কাউকে বলেঃ ভাই, সে দিকে সেয়ো না, সিংহ খেরে ফেলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন কুরা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করে ) অত্এব, ( তারা বুরো নিক ষে, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয় , বরং ) এটা তো কেবুল এক মহানাদ হবে, যার ফলে তারা চৎক্ষণাৎ ময়দানে আরিষ্ট্রত হবে। [ অতঃপর রস্বুদ্ধাতু (সা)-কে সাম্প্রনা দেওয়ার জন্য মুসা (জা) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে: ] আপুনার কাছে মুসা (জা)-র বৃত্তাত পৌছেছে কি ? সখন তার পাল্নকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আত্বান করেন ৰে, তুনি ফিরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। তার কাছে যেয়ে বল : তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (তোয়ার সংশোধনের নিমিত) জ্মি তোমাকে তোমার পালনকর্তার ( সভা ড়ু ভণাবলীর ) দিকে পথ দেখাব, যাতে (ত্রাঁর সূতা ও ভণাব্লী ভুনে ) তুমি তাঁকে ভর কর। [ এই ভ্রের ফল্মুডিতে তোমার সংশোধন হয়ে স্থাবে। এই আদেশ জুনে মুসা (আ) ভার কাছে গেলেন এবং গ্রগাম পৌছালেন] অভঃপ্র (সে যখন নবুয়তের নিদর্শন

চাইন, ভ্ৰষন) তিনি তাকে মহানিদৰ্শন ( নবুয়তের) দেখালেন ( অর্থাৎ নাঠি অথবা নাঠিও সুগুর হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ফিরাউন) মিখ্যারোপ করন ও অমান্য করন। অভঃপর [মূসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রছান করন এবং (ভাঁর রিক্লছে) চেল্টা করন। সে(সকনকে) সমবেত করল এবং ( তাদের সামনে ) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। ('সেরা' ক্থাটি এমনিতেই প্রশংসার্থে যোগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য অন্থিও পালনকর্তা আছে )। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শান্তি দিলেন ( ইহকালের শান্তি নিমজ্জিত করা এবং পরকালের শান্তি জাহান্নামে: প্রস্থানিত করা )। নিশ্চয় এতে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা র্য়েছে। ( অতঃপর কিয়া-মতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করার যুক্তিগত জওয়াব দেওয়া হয়েছে )। তোমাদের (পুনর্বার ) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আর্কাশের ? ( এটা অন্যের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র পক্ষে সবঃসৃষ্টিই সমান। বলা বাহল্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই স্থমন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অ্তঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে )। আল্লাহ্ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন, ( যাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিদ্র ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রান্ত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (আকান্দের রান্ত্রি ও আকাশের সূর্যালোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দারা দিবারান্ত্রি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ত )। এর পদ্ধে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর ) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও ডোমাদের চতুপ্সদা জন্তদের উপকারার্যে। (**আসল প্রমাণ ছিল** আকাশ সৃষ্টি কিন্ত পৃথিবী সর্বদা দৃষ্টির সামনে থ।কে বলে সন্তবত এর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কৃঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সার্মর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন ভোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন ? অতঃপর পুনরুখানের পর দান প্রতিদানের বস্তু ষখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছ )। অতঃপর ষখন মহাসংকট এসে স্থাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম সমরণ কর্বে এবং দর্শকদের জন্য জাহালাম প্রকাশ কর্ যুৱে, তন্ত্রনায়ে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং (পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে ) পার্থিব জীবনকে অপ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহাদ্বাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে থাকাকানে) তার পালনকর্তার সামনে দশুায়ুমান হওয়া ভয় করেছে (ফলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে, ্অর্থাৎ বিশ্বদ্ধ বিশ্বাসসহ সৎ কর্মও সম্পাদ্ন করেছে ) তার ঠিকানা হবে জাল্লাত। ( সৎ কর্ম জান্নাতের পথ। এর উপর জান্নাত নির্ভরশীল নয়। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামতের সময় জিভাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আপনাকে জিভাসা করে কিয়ামতু কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক ? (কেননা, জানা থাকলেই বর্ণনা করা যায়। অথচ আমি এর নিদিল্ট সময় কাউকে বলিনি; বরং ) এর চরম ভান ওধু ভাপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। ভাপনি তো কেবল

(সংক্ষিণত শবরের ভিন্তিতে) এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেম, যে একে ভয় করে ( এবং ভয় করে সমান ভানে। মারা কিয়ামতের বাগারে তড়িঘড়ি করছে, তাদের বুবো নেওয়া উচিত ছে.) মেদিন তারা একে দেখবে সেদিন (ভাদের) মনে হবে ষেন তারা দুনিয়াতে মার্ক্তিক শিলার শেষাংশ অথবা এক দিনের প্রথমাংশ অবস্থান করেছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্মজীবন খাটো মনে হবে। তারা মনে করেবে জামাব বড় তাড়াভাড়ি এসে সৈছে। সার কথা এই যে, তড়িঘড়ি কর কেন? মধন জাসবে, তখন মনে করবে যে, দুত এসে সেছে। তোমরা এখন যাকে বিলম্ব মনে করছ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না)।

#### আনুষ্টিক ভাতৰ্য বিষয়

نوع النّا وَ عَ نَ عَ وَ النّا وَ عَ نَ عَ وَ النّا وَ عَ تَ عَوْلَ النّا وَ عَ الْعَ الْحَ الْحَ الْحَ الْحَ ا তি পাটন করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয় ३ عنى القوس — অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে
পদ্ধতিতে বলা হয় ३ عنى القوس — অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে
পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে
তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা ইয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশরনশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিষের কাজকর্ম ও শৃশ্বলা বিধানে নিয়োজিত
রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন খখন বন্তনির্চু কারণাদি নিক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ
পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের
কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এছলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আছা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দারা এই বর্ণনা গুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ

—অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্মসভাবে বের করে। আহাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফিরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। অহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জক্লরী নয়। এ কারণেই কাফিরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাভ সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আত্মাহ্র উভি থেকেই ভানা বায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের ভাত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দিতীয় বিশেষণ দিল্লা ত কৰিব বাধন বুলে দেওয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভতি থাকলে বদি তার বাধন বুলে দেওয়া

www.almodina.com

হর, তবে সেই গানি বা ৰাভাস সহজে বের হয়ে হার। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে বে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রাহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রাহ কবজ করে—কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আছিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সহ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মুত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ হলে একথা বলা মায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে—য়িও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থত কারণ এই যে, কাফ্রিরের আ্লা বের করার সময় থেকেই বর্ষপ্রের আ্লাব সামনে এসে বায়। এতে তার আ্লা অছির হয়ে দেহে অল্লগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচ্ডা করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রাহের সামনে বর্ষধ্রের সওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে প্রতেবেগে সে দিকে স্বতে চায়।

করা। এখানে উদ্দেশ্য শুন্তবৈগে চলা। নদীপথে কোন বাধা-বিদ্ধ থাকৈ না। সভ্রেপকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গভবা ছানের দিকে ধাবিত হয়। এই সভরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশভাগণের সাথে সম্পর্কষুক্ত। মানুষের রাহ্ কবজ করার পর ভারা শুন্ত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ ত্র্নিশ্ন শু ত্রিশ্নীর্ড শুদ্দেশ্য এই ষে, ষে আন্ধা ফেরেশতাগণের

হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দুত্তার একে অপরকে ডিলিয়ে হায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জায়াতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাষ্টিরের জাহায়ামের আবহাওয়ায় ও আহাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্ম বিশেষণ أَوْلَ يَرا تِ اَمْراً بِ اِمْراً بِ اَمْراً بِ اِمْراً بِ الْمِدْ بِرَا بِ الْمِدْ اِمْراً بِ الْمِدْ الْمُدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمُدْ الْمِدْ الْمُدْ الْمِدْ الْمُدْ الْمُدُاءِ الْمُدْدُ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدْ الْمُدُودُ الْمُدْ الْمُدُودُ الْمُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُعْدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُدُودُ الْمُعْدُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْدُودُ الْمُعُمُ الْمُعُودُ ال

বে, বে আত্মাকে সওরাব ও আরাম দেওরার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং মাকে আহাব ও কল্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আহাব ও কল্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াব ও আবাব ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেলতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রাহ্ কবজ করে আকালের দিকে নিয়ে আয়, ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় শুততবেগে পৌছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াব অথবা আয়াব এবং কল্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আয়াব ও সওয়াব কবরে অর্থাৎ বরষথে হবে। হাশরের আয়াব ও সওয়াব এর পরে হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হয়রত বারা ইবনে আমেব (রা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বণিত আছে।

নক্স ও রাহ্ সম্পর্কে কাষী সানাউরাহ্ (র)-র উপাদের বক্তব্যঃ তফসীরে মাধ-হারীর বরাত দিয়ে নক্স ও রাহের স্বরাপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের জায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাষী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) এ ছলে লিগিবদ্ধা করেছেন। এসৰ তথ্যের মধ্যে অনেক প্ররের সমাধান পাওয়া বায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

হ্রুরত বারা ইবনে আহেব (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নক্স উপাদান চতুস্ট্র দারা গঠিত একটি সূক্ষ দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রাহ্ বলে থাকেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মানুষের রাহ্ একটি অশরীরী আলাহর নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভর্-শীল। ফলে এটা যেন রাছের রাহ্। কারণ, দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নঙ্ক্সের সাথে এই রাহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রন্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নক্সকে আলাহ্ তা'আলা খীয় কুদরত দারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, শ্বাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো তাতে প্রতিক্ষনিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় জালো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুষায়ী সাধনা ৩ পরিভ্রম করে তবে সে নিজেও আনৌকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব ৰারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নক্ষসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে **খায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে ধ**দি সে আলোকিত হয়ে থাকে.। নতুবা তার জন্য **আকাশের দার দুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ** সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দারাই সৃষ্টি করব। এই সৃষ্ণা দেহই স**ৎ কর্ম সম্পাদ**-নের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ষায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রাহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধামে ছাপিত হয়। অশরীরী রাহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আষাব এবং সওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রাহ্ ইল্লিয়াীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের সওয়াব এবং আষাব দারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রাহ্ কবরে থাকে কথাটি নক্স কবরে থাকে অর্থে বিভদ্ধ এবং নফ্স রাহ্ জগতের অথবা ইলিয়াীনে থাকে কথা**টি রুত্ থাকে অর্থে নির্ভুল।** এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্চস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাণ্ডি, দিতীয় ফুঁৎকার দারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফ্রিরদের আপত্তি ও তার জওয়াব

जिल्ल कता राताह । अवरनाय वना राताह : हैं के भू के हैं हैं — के बार का का

অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে জুপৃষ্ঠ সৃল্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই ১০০ বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শলুতার ফলে রস্লুলাহ (সা) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হয়রত মূসা (জা) ও ফিরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শলুরা কেবল আপনাকেই কল্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী

পরগম্বরগণও শন্তুদের পক্ষ থেকে দারুপ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

न्यत्यत जर्य प्रकाडम्बक نكا ل فَاخَذَ है विक نكا لَ ا لا خَرَة وَ اللَّا وُلَى বান্তি, ষা দেখে অন্যরাও আত্তহিত হয়ে যায়। 🏻 ই خُر হল ফিরাউনের পরকালীন আষাব এবং نكال الأولى -দরিরায় নিমজ্জিত হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মান্টিতে পরিপত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন ফিরাপে হবে! কাফিরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমওল, ভূমওল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হাঁশিয়ার করা হয়েছে মে, যে মহান সভা কোনক্রপ উপকরণ ও হাতি-য়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাস্তিটকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এণ্ডলোর ধ্বংসপ্রাশ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জালাতী ও জাহালামী-দের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহালামী ও জালাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, ফুলারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই ষে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা স্বায় হে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আল্লাহর রহমতে কোন কোন জাহালামীকে জালাতে পৌছানো হবে। কারও বেলায় এরাপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, রা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে।

পুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলমন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া খায় কিন্ত পরকালে তার জন্য আহাব নির্দিন্ট আছে, সে ক্ষেব্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া খায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে:

অর্থাৎ জাহালামই তার ঠিকানা। এরপর জালাতীদেরও দুটি

#### www.almodina.com

এক. পুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সমর এরাপ ভয় করা বে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হরে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুই: অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। বে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি ভণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় : وَالْمَا وَ وَالْمَا وَ وَالْمَا وَ وَالْمَا وَ وَالْمَا وَ وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَلْمَا وَالْمَا وَالْمَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمُلْعِلَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَال

ষেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিন ভর: আলোচ্য আয়াতে জায়াত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাষী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) ভফসীরে মারহারীতে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিনটি ভর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর এই যে, যেসব দ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোন গোনাছ্ করার সময় আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন জারের কাজে লিগ্ত হওয়ার আলংকা দেখা দিলে সেই জায়ের কাজে থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিলিক্ট। হররত নোমান ইবনে বলীর (রা)-এর হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিগ্ত হয়, সে পরিলেষে হারাম কাজে লিগ্ত হয়ে বাবে। যে কাজে জায়ের ও নাজায়ের উভয়বিধ সন্তাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংলিক্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় য়ে, কাজটি তার জন্য জায়ের না নাজায়ের। উদাহরণত জনৈক রুয় ব্যক্তি অরু করতে সক্ষম কিন্তু অযু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবছায় তায়াম্ম্ম করা জায়ের কিনা, তা সন্দেহমুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামান্ব পড়তে পারে কিন্তু খুব বেলী কল্ট হয়। এমভাবছায় বসে নামান্ব পড়া জায়ের কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরাপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়ের কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুলীর বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নক্ষসের চক্রান্ত ঃ বেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করার চেণ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু বিছু খেয়াল-খুশী এমনও রয়েছে, যেওলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল ছয়ে খায়। রিয়া, নাম-খশ, আজ্প্রীতি এমন সৃদ্ধ গোনাহ্ ও খেয়াল-খুশী, বাতে মানুষ প্রায়শই খোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে

সঠিক ও বিওছ মনে করতে থাকে। বলা বাহুলা, এই খেরাল-খুনীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও স্বাধিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আছারক্ষা করার একটি মার অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপর আছে। তা এই মে, এমন শার্মেশ-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আছাসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুষায়ী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নক্ষসের দোষভুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর ভান অর্জন করেছেন।

লায়ৰ-ইমাম ইয়াকুৰ কারবী (র) বলেনঃ আমি প্রথম বয়সে কাঠমিন্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও জন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোষা রাখার ইক্**লাকরলাম, মাতে এই অন্ধ**কার ও শৈথিলা দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোষা রাখা অবছায় আমি একদিন শায়বে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে **উপস্থিত হলাম। তিনি মেহ্ মানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার** আদেশ দিলেন। অভঃপর বললেন: যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীর বান্দা, সে অভান্ত মন্দ ৰাকা। এই ৰেয়াল-বুনী তাকে পথরত করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেনঃ খেয়াল-খুনীর **অনুসামী হয়ে যে রোমা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে** নেওয়াই উক্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম বে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে তখন আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, ষিক্র-আষকার ও নফল ইবাদতে কোন লারবে-কারেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা, শারখে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুৰেন। যে নঞ্চল ইবাদতে নঞ্চসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শীরবের নিকট আর্থৰ করলাম, হ্যরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও ৰাকাবিলাৰ ৰজা হয়, একাপ শাক্ষৰ পাওৱা না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন ঃ এরপ পরিছিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়ান্তের নামাষের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইভেসফার করা উচিত। কেননা, রঙ্গলে করীম (সা) বলেনঃ আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মনিনতা অনুভৰ করি। তখন আমি প্রত্যন্থ একশ বার ইন্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেরাল-খুশীর বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক যিক্র, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধামে নক্সকে এমন পবিত্র করা, খাতে খেরাল-খুশীর চিহ্নটুকুও অবশিল্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীক্ষের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিলাহ্ ও বাকাবিলাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণীর ওলীগণের সম্পর্কেই কোরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

े عِبًا دِ فَي لَهُسَ لَكَ مَلَهُمُ مُلْقًا لَ إِنَّ عِبًا دِ فَي لَهُسَ لَكَ مَلَهُمُ مُلْقًا لَ

উপর ভার কোন ক্ষরতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَ يُو اللهُ ال

কাঞ্চিররা রসূলুরাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের নিদিস্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই ষে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জান নিজের জনাই নিদিস্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতা অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবী অসার।

### ्रम्हा आ**रामा** महा आरामा

ম্বায় অবতীর্ণঃ ৪২ আয়াত, ১ রুকু'

# الله الرَّحْلِين الرَّحِسنيو لَيْ أَنْ جَاءَهُ الْرَغْمُ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يُزِّكُمْ إِذَا لَهُ اللَّهُ عَرَّبُكُمْ إِذَا لَهُ فَعُهُ الذُّكُلِكِ أَمَّا مَنِ اسْتَغُنَّى ۚ فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى ٥ وَمَاعَلَيْكَ ٱلَّا زِكَ ٥ وَامَّا مَن جَآرِكُ كِسُعِ فَ وَهُو يَغْفُ فَ فَانْتَ عَنْهُ تَلَعَىٰ أَكُ إِنَّهُ تَڬٛڮۯة۠۞۫ فَنَن شَاءُ ذُكُرُهُ۞**ڹ**ؙڞؙۼؗڣۣٵؙڡڰڗؖڝٚٚڴۯ۫ڡؙؾۭ۞ٚڴڗڣؙۯۼڎ۪۪۩ڟۿڔڗۣ۞ۣؠٳؽۑڔؽ سَفَرَةٍ هَكِرَامِرِ بَرُرَةٍ ٥ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱكْفُرُة ٥ مِنْ أَيْشَى عِخَلَقَهُ ٥ مِنْ تُطْفَةِ \* خَلَقَهُ فَعَكَرُهُ أَنْ ثُوَ السِّمِيْلَ يَتُرُونُ ثُوْرَاكَاتُهُ فَأَقَارُوا أَنْ ثُو إِذَا شَأَءُ ٱنْشُرُهُ ۗ كُلُالْتَايِعُضِ مَا آمُرُهُ ۗ فَلْيَنْعُلُدِ الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَايِبَهُ ﴿ ٳٵڝؠڹٵڶڶؖٲ؞ٙڝؾؖٳڞٚؿؘڗۺؘقڤڹٵڶڒۻۺڤؖٵڞٚٵٚۺؙؿٵڿؽٳڿ ٳٵڝؠڹٵڶڷؖٳ؞ڝؾٳڞؿ۫ڗۺؘڡؘڤڹٵڶڒۻۺڠؖٵڞٵؽڹڹٵڣۣڝٵڿڲٳ۞ۨڰۼڹۘٵ وَّقَضْبًا ﴾ وَزُنِيُونًا وَنَغُلَا أَوْ فَكُلَا إِن عُلْمًا ﴿ وَفَاكِهَ ۚ وَالْبَا ﴾ مُتَاعًا لْكُوْوَلِا نَعْلُوكُمْ ﴿ وَإِذَا جَاءَ رِسَالِطَّا خَنْهُ ﴿ يُوْمِ يَفِيُّ الْهَزُهُ أَيِّهِ وَأَبِيْهِ فَ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ٥ لِكُلِّ امْرِئُ مِّنْهُمْ يُوْمَهِ زْنِيْهِ ۞ رُجُونًا يَوْمَبِينِ مُسْفِرَةً ۞ ضَاحِكَةً مُسْتَنْشِرَةً ۞ وَرَجُونًا اَعَبُرُ قُلْ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً أُولِلِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ فَ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ওঞ্চ

(১) তিনি জকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিছে নিলেন। (২) কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আগনি কি জানেন, সে হয়তো পরিওছ হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরস্তু যে বেশরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশন্তল। (৭) সে গুদ্ধ না হলে জাপনার কোন দোব নেই। (৮) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো (৯) এমতাবদ্বায় যে, সে ডয় করে, (১০) আপনি ডাকে অবভা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাধী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে কবূল করবে। (১৩—১৪) এটা জিখিত আছে সম্মানিত,উচ্চ,পৰিত্র প্রসমূহ, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) বারা মহত, পূতঃ চরিত্র। (১৭) বানুৰ ধাংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? (১১) ওক্ত খেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুপরিমিত করেছেন তাকে (২০) অতঃপর তার পথ মহল করেছেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরত্ব করেন তাকে। (২২) এরপর দখন **ইছা কর**বেন, তখন তাকে পুনরুজীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতত বৃহ্বনি, ভিনি ভয়ত বা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাল্যের প্রতি মানুষ তার বি আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি। (২৬) এরপর **আনি ভূত্তিক কিনীর্থ করেছি**। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) **আবুর, শাক্ত মনজি, (২১) বছরুন, বর্জুর**, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও ভোমাদের চতুস্পদ অন্তদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ **আহ্নবে, (৩৪) ছেদিন পৰায়ন করেব** মানুষ তার জাতার কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পজী ও ভার সভানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিডা থাকবে, বা ডাকে ব্যতিবাস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জাল, (৩৯) সহাস্য ও প্রফুর। (৪০) এবং জনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধুসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফির দার্গিছের দর।

#### তফসীরের সার–সংক্ষেপ

শানে-নুৰূল: এসব আয়াত অবতরণের কাহিনী এই যে, একৰাত রস্কুলাব্ (সা)
মজলিসে বসে কিছু মুশরিক সরদারকে উপদেশ দিছিলেন। কোন কোন রেওয়ারেতে
তাদের এই নামও বণিত আছে—আবু জাহ্ন ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে হুবীয়া, উত্তই
ইবনে খল্ফ, উনাইয়া ইবনে খল্ফ। ইতিমধ্যে অছ সাহাৰী আবদুলাব্ ইবনে উল্মে মকতুম
(রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রস্কুলাব্ (সা)-কে কিছু জিভেস করলেন। এই বাক্য
বিরতিতে তিনি বিরজিবোধ করলেন এবং তার দিকে ভাকালেন না। ভাঁর চোধে-মুখে
বিরজিব রেখা ফুটে উঠল। যখন তিনি মজলিস ভাগ করে পুথে রওহানা হলেন, ভখন
গুহীর লক্ষণাদি ফুটে উঠল এবং আলোচা আয়াভসমূব অবভাব হল। এই ঘটনার পর
যখনই এই অন্ধ সাহাবী রস্কুলাব্ (সা)-র কাছে আয়ভেন, ভখনই ভিনি ভাঁর কভি
সম্মান প্রদর্শন করতেন।—( দুররে মনসূর) আয়াতে এই ঘটনা স্বার্থে বলা করেছেঃ

পরসম্বর (সা) জাকুঞ্চিত করনেনে এবং তাকালেন না। কারণ, তাঁর কাছে এক জন্ধ আসমন করল। (এখানে অনুপছিত পদবাচ্যে বলা হয়েছে। এতে বজার চরম দয়া ও অনুকম্পা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে। কারণ, এতে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখি দোষারোপ করা হয়নি। অতঃপর বিমুখতার সন্দেহ দূরীকরণার্থে উপস্থিত পদবাচ্যে বলা হছেঃ) আপনি কি জানেন সে (জর্মাৎ আরু সাহাবী আপনার শিক্ষা দারা) হয়তো (পুরোপুরি) শুদ্ধ হত অথবা (কমপক্ষে কোন বিশেষ ব্যাপারে) উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার (কিছু না কিছু) উপকার হত। পরন্ত যে ব্যক্তি (ধর্ম থেকে) বেপরোয়া আপনি তার চিন্তায় মশগুল হন। অথচ সে ওছা না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (তার বেপরোয়া ভাব উল্লেখ করে তার প্রতি বেশী মনোষোগী না হওয়ার নি**র্দেশ দেওয়া হয়েছে)। যে ব্যক্তি আপনার কাছে (দীনের আগ্রহে)** দৌড়ে আসে এবং সে **আরাব্**কে ভয় করে, আপনি তার প্রতি অবভা প্রদর্শন করেন। [এসব আয়াতে রসূলু**রাহ্ (সা)-কে তাঁর ইজ**তিহাদী **ল্লান্ড** সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এই ইজতিহাদের উৎস ছিল এই যে, ওরুত্বপূর্ণ কাজ আগে সম্পাদন করাই সর্বজনস্বীকৃত। রস্লুল্লাহ্ (সা) <del>কুফারের তীব্রতাকে ওরুত্বের</del> কারণ মনে করেছেন। উদাহরণত যদি ভাজারের কাছে একজন কলেরা রোগী ও একজন সর্দিরোগী একই সময়ে উপস্থিত হয়, তবে কলেরা রোলীর চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। পক্ষান্তরে আক্লাহ্ তা আলার উভিন্র সারমর্ম এই যে, রোগের তীব্রতা তখনই ওরুত্বের কারণ হবে, যখন উভয় রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী হয়। কিন্ত ওক্লতর রোগী যদি চিকিৎসা প্রত্যাশীই না হয় বরং চিকিৎসার বিরোধিতা করে, তবে ষে রোগী চিকিৎসা প্রত্যাশী সে-ই অগ্রাধিকার পাবে যদিও তার রোগ খুব হাল্কা হয়। অতঃপর মুশরিকদের প্রতি এত বেশী মনোহোগী না হওয়ার কথা বলা *হচ্ছে* ঃ আপনি ভবিষ্যতে ] কখনও এরূপ করবেন না। (কেননা) কোরআন (নিছক একটি) উপদেশবাণী। (আপনার দায়িত্ব কেবল প্রচার করা)। অতএব, যে ইচ্ছা করবে সে একে কবৃল করবে। (ষে কবৃল করবেনা, তার কারণে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। এমতা-বস্থায় আপনি এত ওরুত্ব দিচ্ছেনকেন? অতঃপর কোরআনের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ষে) এটা (অর্থাৎ কোরআন লওহে মাহ্ফুযের) সম্মানিত, (অর্থাৎ পছন্দনীয় ও মকবুল) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (কেননা, লওহে মাহ্ফুর আরশের নিচে অবস্থিত) পবিল্ল সহীফাসমূহে লিখিত আছে (দুর্মতি শয়তান সেখানে পৌছতে পারে না। আরাহ্ বলেনঃ ১৯৯১ ট

মহৎ ও পূতঃ চরিত্র লিপিকারদের ( অর্থাৎ ফেরেশতাগণের ) হন্তে।

[ এসব ওণ ভাপন করে ষে, কোরআন আলাহ্র কিতাব। লওহে-মাহফুষে একই বস্ত। কিন্ত এর অংশসমূহকে সুহফ (সহীফাসমূহ) বলে বাজ করা হয়েছে। ফেরেশতাগণকে লিপিকার বলা হয়েছে। কারণ, তারা আলাহ্র আদেশে লওহে মাহ্ফুষ থেকে লিপিবদ্ধ করে। আলাত্সমূহের সারমর্ম এই ষে, কোরআন আলাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশবাণী। আপনি উপদেশ শুনিয়ে দারিছমুজ হয়ে কাবেন—কেউ সমান আনুক বা না আনুক। সুতরাং এ ধরনের

অপ্রাধিকার দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর কাষ্কিরদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে ষে ] মানুষ (অর্থাৎ কাঞ্চির মানুষ, যারা এত্নে উপদেশবাণী দারা উপকৃত হয় না, যেমন আৰু জাহ্ন প্ৰমুখ। তারা) ধাংস হোক। সে কত অকৃতভ! (সে দেখে নাষে) আঁছাহ্ তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, ( অর্থাৎ তুচ্ছ বস্তু ) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) সুপরিমিত করেছেন, অতঃপর তার (বের হওয়ার) পথ সহজ করেছেন। (সেমতে এমন অপ্রশস্ত জায়গা দিয়ে এমন সুঠাম শিশুর নিবিল্পে বের হয়ে আসা আল্লাহ্র ক্ষমতা ও শক্তিমভাই ভাপন করে)। অতঃপর (বয়স শেষ হলে) তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরছ করেন। এরপর যখন আল্লাত্ ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুচ্ছী-বিত করবেন। (উদ্দেশ্য এই ষে, জাল্লাহ্র এসব কর্ম প্রমাণ করে যে. মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের অধীন এবং তাঁর নিয়ামত ভোগ করে। স্তরাং তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা জরুরী ছিল। কিন্তু) সে কখনও কৃতত হয়নি এবং তিনি বে আদেশ করেছিলেন, তা পূর্ণ করেনি। অতএব, মানুষ ( তার স্পিটর প্রাথমিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার পর বেঁচে থাকা ও আরাম-আয়েশ করার উপকরণাদির প্রতি লক্ষ্য করুক। উদা-হরণত সে) তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক,(যাতে তা কৃতভতা, আনুগত্য ও ঈমান আনার কারণ হয়। অতঃপর লক্ষ্য করার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে যে) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, এরপর ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আবুর, শাক-সবজি, ষয়তুন, খর্জুর, ঘন উদ্যান, ফল ও ঘাস। (কিছু) ভোমাদের ও (কিছু) তোমাদের চতুব্দদ জন্তদের উপকারার্থে। (এওলো নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণ। এ-খলোর প্রত্যেকটি কৃতভতা ও ঈমান দাবী করে, অতঃপর উপদেশ কবুল না করার শাস্তি ও কবূল করার সওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ এখন তো তারা অক্তভতা ও কুফর করে) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে, (অর্বাৎ কিয়ামত গুরু হবে, তখন সব অকৃতভতার মজা টের পেয়ে কাবে। ভাতঃপর সেদিনের ভাবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ষে) সেদিন (উপরে বণিত) মানুষ পলায়ন করবে তার লাতা, মাতা, পিতা, লীও সভানদের কাছ থেকে। ( অর্থাৎ কেউ কারও প্রতি দরদ দেখাবে না, স্বেমন অন্য আয়াতে আছে কারণ ) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে অপর থেকে নিনিশ্ত রাধবে। (অতঃপর মু'মিনদের ও কাঙ্কিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন (ঈমানের কারণে) উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল হবে এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন কুফরের কারণে, ধূলি ধূসরিত হবে। তাদেরকে কালিমা

আনুষঙ্গিক ভাতব্য বিষয়

শানে নুযুলে বণিত আদ সাহাষী আবদুলাহ্ ইবনে উপ্নে-মক্তুম (রা)-এর ঘটনার ইমাম বগভী (র) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হয়রত আবদুলাহ্ (রা) ওল হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রস্লুরাহ্ (সা) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন।

আচ্ছন করে রাখবে। তারাই কাষ্ণির, পাপাচারীর দল। (কাষ্ণির বলে ভ্রান্ত বিশ্বাসী এবং

পাপাচারী বলে ভ্রান্ত কর্মী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে )।

তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রস্লুলাহ্ (সা)-কে আওয়াষ দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওরাষ দেন।—( মাস্হারী ) ইবনে কাসীরের এক রেওরায়েতে জারও আছে যে, তিনি রসূলুরাহ্ (সা)-কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিভেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রস্লুলাহ্ (সা) তখন মন্ধার কাফির নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশওল ছিলেন। এই নেতৃবৰ্গ হিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহল ইবনে হিশাম এবং রস্লুলাহ (সা)-র পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুলাহ ইবনে উম্মে মকত্ম (রা)-র এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামূলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রস্লুবুরাহ্ (সা)-র কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুলাহ (রা) পাক্সা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না। এর বিপরীত কোরায়েশ নেতৃবর্গ সব সময় মন্তলিসে আগমন করতো না এবং ষে কোন সময় তাদের কাছে তবলীগও করা খেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ স্ত্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদুরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিছিতির কারণে রসলুবাহ (সা) আবদুলাহ ইবনে উদ্দেম মকত্ম (রা)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাহ্নির নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাবিল হয় এবং রস্লুলাহ্ (সা)-র কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রস্বুল্লাহ (সা)-র এই কর্মপদ্ধতি নিজম্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পদ্ম অবল-ম্বন করে, তাকে কিছু হ'লিয়ার করা দরকার, স্বাতে সে ভবিষ্যতে মজনিসের রীতিনীতির প্রতি জক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ্র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহাত সর্বর্হৎ গোনাহ। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আবদুলাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই ষে, ষে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জওয়াবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদী, কথা খনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরাপে অগ্রাধিকার দেওয়া ষায়? এটা সত্যি যে, আবদুরাত্ ইবনে উল্মে মকতুম রো) ুক্ত । শব্দ ব্যবহার মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কোরআন করে তাঁর ওখর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না বে, রস্লুলাহ্ (সা) এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সূতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পার ছিলেন না। এ থেকে জানা ষায় ৰে, কোন অগারক ব্যক্তির দারা অভাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে ভা নিন্দার্হ হবে না।

अथम मास्मत्र अर्थ सम्पेष्ठा खरतप्रन कत्रा अरा कार्य-मूर्थ و تو لی

বিরক্তি প্রকাশ করা। দিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরজান পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ডর্থ সনার স্থলেও রস্লুম্নাহ্ (সা)-র সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইসিত আছে যে, এরপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী

وَمَا يَدُويُكُ (আপনি কি জানেন ?) বাকো রসূলুরাহ্ (সা)-র ওষরের দিকে

ইলিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোষোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফিরদের সাথে জালোচনার উপকারিতা জনিশ্চিত। এ বাকো অনুপছিত পদবাচার পরিবর্তে উপছিত পদবাচা অবলম্বন করার মধ্যেও
রস্লুলাহ্ (সা)–র সম্মান ও মনোরজন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপছিত পদবাচা বাবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার
কারণেই মুখোমুখি সম্মোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রস্লুলাহ্ (সা)–র জনা অসহনীয়
কল্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাকো অনুপছিত পদবাচা বাবহার করা এবং দিতীয়
বাকো উপছিত পদবাচা বাবহার করা—উভয়টির মধ্যে রস্লুলাহ্ (সা)–র সম্মান ও
মনোরজন রয়েছে।

আহাবী হা জিভাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্দারা পরিস্তদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আলাহ্কে সমরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذ كرى أدرى ويذكر وي

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহাত হয়েছে— پِذُ کُو اِ پُرُکِی — প্রথমটির অর্থ পাক-পবিব্ধ হওয়া এবং দিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। ধারা নফ্সকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ, যে আল্লাহ্র পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহ্র সমরণে নিয়োজিত করা হয়— -ফাতে আল্লাহ্র মাহান্মা ও ভ্রয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতই—প্রথমটি, না হয় দিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। —(মারহারী) প্রচার ও বিকার একটি শুরুষপূর্ণ কোরজানী মূলনীতি: একেরে রস্কুরাহ্ (সা)-র সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপন্থিত হয়—১. একজন মুসলমানকে বিকা দান ও তার মনস্থতিট বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হিদায়তের দিকে মনোয়োর। কোরজান পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ন করা অথবা চুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা সেল যে, মুসলমানদের বিজ্ঞা ও সংশোধনের চিল্লা জমু-সলমানকে ইসলামে অন্তর্জুক্ত করার চিল্লা থেকে অধিক ওরজ্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য শুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, খারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃত্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, ফল্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃত্টি হয়ে ছায়। তাদের উচিত এই কোরআনী দিক নির্দেশ অনুষায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আক্রবর এলাহাবাদী মরহম চমৎকার বলেছেনঃ

ہے و فا سمجھیں تبھیں اهل عرم اس سے بچو دیروالے کم ادا کہدین یہ بدنا می بھنی

পরবতী আয়াতসমূহে কোরআন পাক এ বিষয়টিই পরিক্ষারভাবে বর্ণনা করেছে। বর্ণনি করেছে। কর্মান ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে অপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জান অব্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আছাহ্কে জয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পভ্টভাবে রস্বুরাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোজ মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক ভরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চমর্যাদাসন্তর্ম, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

হারছে। এটা বলিও এক বন্ত কিন্ত সমন্ত এলী সহীকা এতে লিখিত আছে বলে একে বহ-বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। তুঁ কিন্ত সমন্ত এলী সহীকা এতে লিখিত আছে বলে একে বহ-বচনে প্রকাশ করা হয়েছে। তুঁ কিন্ত সমন্ত এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং বলে বোঝানো হয়েছে এবং বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাগাক মানুষ, হায়েষ ও নেকাসওয়ালী নারী এবং অষ্থীন ব্যক্তি একে শর্মা করতে পারে না।

बत्र वहवठन दर्छ शास्त । अर्थ فر अस्म سفر السبا يد ي سَفَرَ لا كِرَامٍ بَرَرَ ا

ছবে লিপিকার। এমতাবছায় এই শব্দ দারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গমরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হঙ্গরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)-এর তফসীর।

এর বহবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবন্ধার এর দারা দূত ক্ষেরেশতা, পরগদ্ধরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবারে কিরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রস্লুল্লাহ্ (সা)ও উত্থতের মধ্যবতী দূত। এক হাদীসে রস্লুল্লাহ্ (সা)বলেনঃ কিরাতাতে বিশেষক্ত কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বলিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষক্ত নয় কিন্ত কতেই-স্তেট কিরাতাত ওদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিত্বণ সওয়াব পাবে, কিরাতাতের সওয়াবও কত্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা পেল যে, বিশেষক্ত ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মাহহারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ষেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুজ্ত বিষয়। সামান্য চেতনাদীল বাজিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে

বলে প্রন্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ্ তোমাকে কি বন্ত থেকে স্পিট করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নিদিস্ট—জন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না।
তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেনঃ

করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অল -প্রত্যাদের দৈর্ঘ-প্রস্থান্থ করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অল -প্রত্যাদের দৈর্ঘ-প্রস্থান্থ, চন্দু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে স্পিট করেছেন মে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে ষেত এবং কাজকর্ম দুরাহ হয়ে ষেত।

শাবের এরপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। ১. সে কি কি কাজ করবে এবং কিরাপে করবে, ২. তার বয়স কত হবে, ৩. কি পরিমাণ রিষিক পারে এবং ৪. পরিগামে ভাগাবান হবে, না হতভাগা হবে।——(বুখারী, মুসলিম)

ত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্থীর রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন আল্লকার প্রকোঠে এবং সংরক্ষিত জারগার মানুষকে স্টিট করেন। স্থার গর্ভে এই স্টিটকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরসর আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্জ থেকে বাইরে জাসার পথ সহজ করে দেয়। চার-পাঁচ পাউও ওজনের দেহটি সহীসালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।

পর পরিপতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নিয়ামত। রসূলুয়াহ্ (সা) বলেন : ইইইটি মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপটোকনস্বরূপ। এর মধ্যে জনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। তর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরন্থ করেছেন। বলা বাহলা, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্ত-জানোয়ারের ন্যায় স্থেখানে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল স্বে, মৃত্যু মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

এতে অবিশ্বাসী মানুষকে ছালিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র উপরোক্ত নিদর্শনাবলী ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এওলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্ত হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবস্থিটির সূচনা ও পরিসমাধিতর মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেওলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিষিক কিভাবে স্থিট করা হয়ং কিভাবে আকাল থেকে পানি বিষত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হয়েক রকমের শস্যা, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা স্থিট হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসন্ধ জানা হয়েছে।

এমন কঠোর নাদ, ষার ফলে মানুষ প্রবণ আজি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হটুগোল তথা শিংগার ফুকৈ বোঝানো হয়েছে।

وْمَ يَعُو الْمَرْءُ مِنَ أَخَهُمْ وَالْمَرْءُ مِنَ أَخَهُمْ وَالْمَرْءُ مِنَ أَخَهُمْ وَالْمَرْءُ مِنَ أَخَهُمْ

দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে বেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত হয় না, হানরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার প্রাতার কাছ থেকে—পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেলী পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং খভাবগত কারণে এর চেয়েও বেলী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক খথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মুখনি ও কাফিরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

## न्त्र । । अक्टी स

মন্ত্রায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ১ রুকু

# بنسيراللوالزعلن الزيديو

#### পরম করুণামর ও জসীম দরালু জারাহ্য নামে ওরু

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্ত মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্যতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উট্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে, (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমূহকে উভাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আজাসমূহকে যুগল করা হবে, (৮) যখন জীবত প্রোধিত কন্যাকে জিজেস করা হবে, (১) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল ? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) ষখন আকাশের আবরণ অগসারিত হবে, (১২) যখন জাহারামে অগ্নি প্রক্ষানিত করা হবে (১৩) এবং যখন জারাত, সর্নিকটবতী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষরগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমনকালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগতে দেখেত্বন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে রূপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাজ্তি শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাছে? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আয়াহ্ রক্ষল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

#### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

ব্যন্ত সূৰ্য জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, বখন নক্ষয় খসিত হবে, বখন প্ৰতিমালা চালিত হবে বখন দশ মাসের গর্ভবতী উক্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে, বখন বন্য জন্তরা (অছির হয়ে) একরিত হবে, ষখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (এই ছয়টি ঘটনা প্রথমবার দিংগায় ফুঁক দেওয়ার সময় হবে। তখন দুনিয়া জনবস্তিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুঁকের ফুলে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উ**ন্ট্রী ই**ত্যাদিও খ-খ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং **কতকণ্ডনো** উক্ট্রী বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হবে। এ ধরনের উক্ট্রী আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তারা সর্বক্ষণ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হল্লোড়ের মধ্যে করিও কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য থাকবে না। বন্য জন্তুরাও অস্থির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে মিত্রিত হয়ে বাবে । সমুদ্রে প্রথমে জলোচ্ছাস দেখা দেবে এবং ভূমিতে ফাটল *স্*ন্টি হবে । <sup>্</sup>ফলে সব মিল্ট ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে বাবে। وُ إِذَا الْبِحَا رُنْجِرُتْ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উত্তাপের আতিশয়ে সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সম্ভবত প্রথমে বারু হয়ে পরে অন্নি হয়ে হাবে। এরপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে হাবে। অতঃপর হৈ ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দিতীয়বার লিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাওলো এই) খখন এক এক ত্রেণীর লোককে একর করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার লোক আলাদা আলাদা )। বখন জীবত প্রোথিত কন্যাকে জিভেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (এই জিভাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা) বখন আমলনামা খোলা হবে (খাতে সবাই নিজ নিজ আমল দেখে নেয় , ষেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ يَلْقًا كَا مَنْشُو وَا ) রখন আকাশ খুলে রাবে, (ফলে আকাশের উপরিছিত বস্তসমূহ লুভিগোচর হবে। এছাড়া আকাল খুলে যাওয়ার ফলে ধুমরালি বষিত হতে থাকবে 🕝 يوم تشقق السها – আয়াতে বার উল্লেখ করা হয়েছে)। ধ্রধন জাহালাম (আরও বেশী) প্রস্থানিত করা হবে এবং জানাতকৈ নিক্টৰতী করা হবে (প্রথম ফুকিও বিতীয় ফুকের এসব ঘটনা বখন সংঘটিত হয়ে বাবে, তখন) প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। (এই হাদয়বিদারক ঘটনা বখন হবে, তখন আমি অবিশ্বাসীদেরকে এর বরাগ বলে দিচ্ছি এবং বিশ্বাসীদেরকে এর জনা প্রবৃত করছি। কোরজান মেনে নিলে এবং তদনুবায়ী কাজকর্ম করলে এই উভয় উদ্দেশ্য অজিত হয়। কোরআনে এর প্রমাণ এবং মুক্তির পদ্ম আছে। তাই) আমি শপথ করি সেসব নক্ষমের, ষেওলো (সোজা চলতে চলতে ) পশ্চাতে সরে যায় (অতঃপর) পশ্চাতেই (চলমান হয় এবং পশ্চাতে চলতে চলতে এক সময় উপয়াচলে) অসুশ্য হয়ে ষায়। (পাঁচটি নক্ষর এরাপ করে। এখনো কখনও সোজা চলে, কখনও পশ্চাতে চলে। এরা হচ্ছে শনি, রহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও গুব্ধ গ্রহ)। শপথ নিশা অবসান ও প্রভাত আসমন কালের, (অতঃপর জওয়াব কর্না করা হয়েছে) এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর আনীত কালাম, যিনি শক্তিশালী, আর্রুলের মালিকের কাছে মর্ষাদাশীল, সেখানে (অর্থাৎ আকাশে) তাঁর কথা মান্য করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা তাঁকে মানে। মি'রাজের হাদীস থেকেও একথা জানা হায়। তাঁর জাদেশেই ফেরেশতাগণ আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং তিনি) বিশ্বাসভাজন (তাই বিভজ-ভাবে ওহী পৌছিরে দেন। অতঃপর ষার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ) তোমাদের সাধী [ অর্থাৎ মুহাস্মদ (সা) ধার অবস্থা তোমরা জান ] উপ্মাদ লম: ( নবুরত জন্মকার কারীরা তাই বলত )। তিনি ফেরেশতাকে ( আসল আকৃতিতে আকাশের) পরিকার দিগতে দেখেছেনও (পরিকার দিগত অর্থ উর্ধাদিগত, যা স্পত্ট দুভিটগোচর হয়। সূরা নজমে আছে وَهُوْ بِا لَا فَيْ الْا عَلَى )। তিনি অদুশ্য ( खুর্থাৎ ওহীর) বিষয়াদিতে কুপণতা করেন না (অতীন্দ্রিয়াবাদীরা তাই করত। তারা অর্থের বিনি-ময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করত। এতে করে খেন বলা হয়েছে তিনি অতীন্তিয়বাদী নন এবং নিজের কাজের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না)। এটা (অর্থাৎ কোরজান) কোন বিতাড়িত শক্ষতানের উজি নয়। [এতে পূর্বোজ 'অতীন্দ্রিয়বাদী' নন কথাটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। সারকথা এই যে, মুহাত্মদ (সা) উত্মাদ নন, অতীন্তিমবাদী নন এবং অর্থনোডীও নন। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে চিনেনও। এই ফেরেশতাও অনুরূপ ওণ-সম্পন্ন। সূত্রাং এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহ্র কালাম এবং তিনি আল্লাহ্র রসূল (সা) উপরোক্ত শপথওলো উদ্দিল্ট বিষয়ের সাথে খুবই সামজস্যশীল। নক্ষরসমূহের সোজা চলা, পশ্চাৎপামী হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া ফেরেশতার আগমন-নির্সমন ও উর্ধলোকে অনৃশ্য হওয়ার সাথে মিল রাখে এবং নিশার অবসান ও প্রভাতের আসমন কোরজানৈর কারণে কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া এবং হিদায়ত জ্যোতির আগমনের অনুরূপ**্র।** অতএব তোমরা (এ ব্যাপারে) কোখায় চলে যাচ্ছ (এবং কেন নবুয়ত অধীকার কেনছ)? এটা ভো (সাধারণভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (এবং বিশেষভাবে) এমন ব্যক্তির জন্য, ষে তোমাদের মধ্যে সোজা চলার ইচ্ছা করে। (কোরআন সোজা পথ বলে দেয়, এদিক দিয়ে কোরআন সাধারণ লোকদের জন্য হিদায়ত এবং মুমিনদের জন্য হিদায়ত এহ অর্থে মে, তাদেরকে গন্তবাছলে পৌছিয়ে দের। কেউ কেউ কোরআনের উপদেশ প্রহণ করে না, এতে কোরআন উপদেশবাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা হায় না। কেননা) রাক্ল আলামীন অল্লাহ্র অভিপ্রায়ের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপদেশবাণী ঠিকই কিন্তু এর কার্মকারিতা আলাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কতকের জন্য হয় এবং কতকের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

রে) এই তফ্সীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (র) এই তফ্সীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই য়ে, সূর্থকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিপত হবে। এই দুই তক্ষসীরের মধ্যে কোনি বিরোধ নেই। কেননা, এটা সভবপর য়ে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওরা হবে, অভঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে আবৃ হোরায়রা (রা)-র রেওয়া-মেতরুমে রস্বুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিণ্ড হবে। মসনদে আহমদে আছে জাহায়ামে নিক্ষিণ্ড হবে। এই আয়াত প্রসক্ষে করেওকান তক্ষসীরবিদ বর্ণনা করেন য়ে, কিয়ামতের দিন আয়াহ্ ভাত্মালা সূর্য, চন্দ্র ও সমন্ত নক্ষরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অভঃপর এর উপর প্রবন বাভাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে বাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিণ্ড হবে এবং জাহায়ামে নিক্ষিণ্ড হবে—এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহায়াম হয়ে যাবে।—(মাবহারী, কুরত্বী)

এই তফসীরই বণিত হয়েছ। আকাশের সব নক্ষর সমূদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওরা-রেতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

আরিত অনুবারী দৃশ্টাভ্রন্তর বলা বলা হরেছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সন্থোধন করা হরেছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উন্ত্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দৃশ্ধ ও বাদার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃশ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

अत्र अर्थ अक्षित्रश्यात्र क्या ७ अवित्र क्या । ألبصار سجّرت

www.almodina.com

হবরত ইবনে তাকাস (রা) এই অর্থই নিরেছেন। কোন কোন তফাসীরবিদ এর অর্থ নিরেছেন মিলিত করা। এতদুভরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমূদ্র ও মিঠা সমূদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমূদ্রের পানি মিলিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্ত্র ও নক্ষরসমূহকে এতে নিক্ষেপ-করে সমন্ত পানিকে অগ্নি তথা ভাহালামে পরিণত করা হবে।— (মাহহারী)

अर्थाए वसन शनात अग्रात्क क्षित्र विकिस

দলে দলবন্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবন্ধকরণ সমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাঞ্চির এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাঞ্চির এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং জাজাসের পার্থকা থাকে। এদিক দিয়ে কাঞ্চিরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিন-দেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করেবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদ-কারী গায়ীগণ এক জায়গায় এবং সদ্কা-খয়রাতে বৈশিপ্টোর অধিকারিগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচা-রীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রস্কুলাই (সা) বলেন ঃ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্ত এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক

হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরাগ হাঁতি বিশ্ব নি তিনি এর প্রমাণস্বরাগ

অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

अत अर्थ जीवन स्थिति कना। و و د 8 سُوْم و د 8 سُلُثُ

মুর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবস্তুই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিভাসা করা হবে। ভাষাদৃতেট জানা হায় যে, হায়ং কন্যাকেই জিভেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহ্র কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া য়ায়। এটাও সন্তব্পর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিভেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রর থেকে বায় বে, কিয়ামতের নামই তো يُوم الحساب (হিসাব দিবস), دوم الدين (প্রতিদান দিবস) يوم الدين (বিচার দিবস)। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিভাসিত হবে। এ ছলে বিশেষভাবে জীবন্ধ প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত শুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিভা করলে জানা বায় ষে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে ছয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই, বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের জাদানত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীতৃনকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, বার কোন সাক্ষ্য নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর পর্তপাত করা হত্যার শামিলঃ শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোধিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর পর্তপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্জন্থ জাল প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্জবতী নারীর পেটে অংঘাত করে, ফলে গর্জপাত হয়ে যায়, উশ্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবন্থায় গর্জপাত হয়, এরপর মারা বায়, তবে বয়ক লোকের সমান রজপণ দিতে হবে। একান্ত অপারকতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্জপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।—(মাযহারী)

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পছা অবলম্বন করা হয়, সাতে পর্ত সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিদ্ধৃত হয়ে গেছে। রস্বুদ্ধাহ্ (সা) একেও

وال خفى — অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিরেছেন।—
(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আখল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্ষ গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রসূলুয়াহ্ (সা) থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বিণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেক্তে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে ছায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি নাহয়ে বায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্তপের নামে প্রচলিত ঔষধপত্ত ও ব্যবহাপত্তের মধ্যে কতভলো এমন, ক্র্যারা সন্তান জন্মদান ছায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরীয়তে কোনক্রমেই এয় জনুমতি নেই।

বাহাত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবছা, বা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্ব সূর্ব, চন্দ্র ও নক্ষরসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিণ্ড হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে বাবে। এই অবছাকে ত্রি লাকালের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের নায় বিস্তৃত এই আকাশকে ওছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের নায় বিস্তৃত এই আকাশকে ওছিয়ে নেওয়া হবে।

वर्षार किम्नामालत एनताक निर्तिष्ठिएक वर्षार किम्नामालत एनताक निर्तिष्ठिएक

প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম—সব তার দৃশ্টির সামনে এসে যাবে—আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পদায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা ষায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আলাহ্ তা'আলা কয়েকটি নক্ষান্তর শপথ করে বলেছেন যে, এই কোরআন সত্য এবং আ**লাহ্র প্রক্ল থেকে খুব হিষ্ণাখ**ত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষরের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিভানীদের ভাষায় এণ্ডলোকে 🔠 🚓 🗕 ( অভুত পঞ্চ মঙ্কর ) বলা হয়। এরাপ বলার কারণ এগুলোর অভুত পতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চ**লে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে প**শ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উল্ভি রয়েছে। আধু-নিক দশিনিকদের গবেষণা সেসব উজির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যা– খ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ দ্রুল্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। স্বাই অনুমান্ডিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, ওছও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

দতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মানাবর এবং আল্লাহ্র বিশ্বাসভাজন। পরগাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার আশংকা নেই। এখানে দুর্ভিট্ট বলে বাহ্যত জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পরগছরগণের নায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রসূল' শব্দ ব্যবহাত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্য বিনাদিধায় প্রয়োজা। তিনি ষে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিক্ষার উল্লেখ আছে: তিনি ষে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিক্ষার উল্লেখ আছে: তিনি রে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মিশ্রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে সেঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি ষে তিনি বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাল সাপেক্ষ নয়। কোন কোন তক্ষসীরবিদ তিনি কৈ তাঁর জন্য প্রয়োজ্য করেছেন। অতঃপর রস্লুল্লাহ্ (সা)-র মাহাজ্য এবং কাফিরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

المعاد و المعدد و المعلق المعلق

তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশাদিগতে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে : قَا سُتُو يَ وَهُو اللهِ कि कि विद्यां के ल

এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমন-কারী জিবরাঈল (আ)–এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখে-ছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরাপ সন্দেহ-সংশরের অবকাশ নেই।

## न्या देवकिछात

মন্ধায় অবতীৰ্ণ, ১৯ আয়াত রুকু

# إِنْ التَّمَاءُ انْفَطَرَت فَوَاذَا الْكُوْكِبُ انْتَكُرُتُ فَوَاذَا الْمَارُ فَجِّرَتُ فَوَاذَا الْمُعُورُ وَالْمَالُ فَجِّرَتُ فَوَاذَا الْمَارُ فَجِّرَتُ فَوَاذَا الْمُعُورُ وَالْمَادُ فَجِّرَتُ فَا فَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَبُ وَعَلَيْكُمْ الْمُعْرَبُ وَالْمَاكُ فَيَ الْمِنْ الْمُعْرَبُ وَاللَّهُ الْمُعْرَبُ وَاللَّهُ الْمُعْرَبُ وَاللَّهُ الْمُعْرَبُ وَاللَّهُ الْمُعْرَبُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلِي اللَّهُ ال

#### পর্ম করুণাময় ও জসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওক

(১) যখন জাকাশ বিদীর্গ হবে, (২) যখন নক্ষরসমূহ করে পড়বে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উদ্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নেবে সে কি অপ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পণ্চাতে ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিদ্ধান্ত করেল? (৭) যিনি তোমাকে সৃতিট করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিনান্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত জাক্তাতিতে গঠন করেছেন। (১) কখনও বিদ্ধান্ত হয়ো না বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিখ্যা মনে কর। (১০) জবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত জাছে (১১) সম্মানিত জামল লেখকর্ক। (১২) তারা জানে যা তোমরা কর। (১৩) সংকর্মনীলগণ থাকবে জারাতে (১৪) এবং দুক্সীরা থাকবে

জাহাল্লামে; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আগনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আগনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে গারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আলাহ্র।

#### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

ষখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষরসমূহ (খসে) ঝরে পড়বে, বখন (মিঠা ও লোনা ) সম্দ্র উদ্বেলিত হবে ( এবং একাকার হয়ে যাবে; যেমন পূর্বের সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনাল্রয় প্রথম ফুঁকের সময়কার। অতঃপর দিতীয় ফুঁকের পরবর্তী ঘটনাবলী বণিত হচ্ছেঃ) বখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে (অর্থাৎ ভিত্তর থেকে মৃতরা বের হয়ে অসিবে, তখন) প্রত্যেকেই তার আগে পিছের কর্ম জেনেনেবে। (এসব ঘটনার পরিম্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল পাঞ্চিলভির নিপ্রা পরিহার করা। কিন্তু মানুষ ভা করেনি। তাই অতঃপর এ সম্পর্কে সাবধান করা হচ্ছেঃ) হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহানুভৰ পালনকর্ভা থেকে বিদ্রান্ত করল, খিনি ভোমাকে (মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমার অল-প্রত্যন্ত সুবিনাম্ভ করেছেন এবং তোমাকে সুষম করেছেন অর্থাৎ অঙ্গ-প্রস্তালের মধ্যে সমতা রেখেছেন) তিনি তোমাকে ইচ্ছামত অকৃতিতে গঠন করেছেন। কখনও বিপ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, (কিন্ত তোমরা বিরত হচ্ছ না) বরং (এতটুকু অগ্রসর হর্মেছ বে) তোলরা প্রতিদান ও শান্তিকে মিখ্যা বলহ। (অথচ এর মাধ্যমেই বিল্লান্তি দূর হতে পারত। তোমাদের এই মিথ্যা বলাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না বরং আমার পক্ষ থেকে) ভোমাদের উপর ভত্তাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে (ভোমাদের ক্রিয়াকর্ম সমরণ রাখার জন্য। তারা আমার কাছে) সম্মানিত, (তোমাদের কর্মসমূহ) লেখকরুদ। তোমরা ষা কর, তারা তা জানে (এবং লেখে। স্তরাং কিয়ামতে এসব কর্ম পেশ করা হবে---তোমাদের কুফর ও মিখ্যা মনে করাও এতে থাকবে। জ্ঞাগর উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। ফলে) সংকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুরুমীরা (অর্থাৎ কাফ্রিররা) থাকবে জাহান্নামে। তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে (এবং প্রবেশ করে) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না (বরং চিরকাল থাকবে)। আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? অতঃপর (আবার বলি) আপনি জানেন, প্রতিফল দিবস কি? (এর উদ্দেশ্য ভয়া-বহুতা প্রকাশ করা।)। যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং স্ব কর্তৃত্ব আলাহ্রই হবে।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

- अर्थार आकान विनीर्ग रुखा, नकत-

সমূহ বারে মিঠা ও লোনা সমূদ্র একাকার হারে বাওয়া, কবর খেকে মৃতদের বের হারে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা বধন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পণ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক আর্থ কাজ করা এবং পণ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুভরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যাকেই জেনে নেবে সে সং অসং কি কর্ম করেছে এবং সং অসং কি কর্ম করেনি। দিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পণ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তিও প্রথা ছাপন করে এসেছে। কাজটি সং হলে তার সওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসং হলে তার গোনাই আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুম্মত ও নিয়ম চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কু-প্রথা জথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন তার আমলনামায় এর পোনাই লিখিত হতে থাকবে।

কাজ-কারবার উদ্ধিতিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের স্পিটর প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এওলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আলাহ্ ও রসূল (সা)-র প্রভি বিশ্বাস হাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণ্ড বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ হে মানুষ ভুল-ভান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সভ্তেতামাকে কিসে বিভ্রান্ত করল ষে, আলাহ্র নাকরমানী শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারন্তিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: আর্থাৎ জালাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমন্ত জন-প্রত্যন্তকে সৃবিন্যন্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে

অর্থাৎ তোমার জন্তিছকে বিশেষ সমতা দান করেছেন ষা জন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবস্থিতিতে ষদিও রক্ত, লেখা, জন্লন, পিত ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্ত জালাহ্র রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সৃষ্ম মেষাজ তৈরী করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ وَالْعَلَيْ الْكِيْكَ وَالْكِيْكَ وَالْكِيْكَ وَالْكِيْكَ وَالْكِيْكِ وَلِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْلِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْكِيْكِ وَالْك

স্পিটর এসব প্রারন্তিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে: 🕡 الْمِيْنَا ﴾ الْهِيْدَ الْمِيْدَا الْمِيْدَا

ত্র পদ্তিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরাপে ধোঁকা খেলে বে, তাঁকে জুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি প্রছিই তো তোমাকে আলাহ্র কথা সমরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মথেল্ট ছিল। এমতাবছায় এই বিরাছি কিরাপে হল? এখানে ত্রাক্র মধ্যে ইলিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ায় কায়ণ এই যে, আলাহ্ মহানুজব। তিনি দয়া ও কুপার কারণে মানুষের গোলাহের তাহজ্ঞনিক লাভি দেননা, এমনকি তার রিষিক, ছাছা ও পাথিব সুখ-শাভিতেও কোন বিল্ল ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বৃদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কুপা বিয়াছির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে খলী হয়ে আরও বেশী আনুপত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হষ্রত হাসান বসরী (র) বলেন: كم من مغرور تحت الستروهو আবাহ কান্ত্র দোষর্টি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা কেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্চ করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধৌকার পড়ে গেছে।

ভারাতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শান্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জালাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরসানরা জাহালামে থাকবে।

ضَفَا بِغَا لَهِمْ عَنْهَا بِعَا لَهِمْ عَنْهَا بِعَا لَهِمْ عَنْهَا بِعَا لَهِمْ عَنْهَا بِعَا لَهِمْ عَنْهَا وَكُوبَ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَا لَهِمْ وَمَا اللهِ अथि कारावाचीता कार्य कार्य

করতে পারবে না এবং কারও কল্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরপ বোঝা বায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, স্থে পর্যন্ত কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্থীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবৃল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

### न्द्रा छाश्कीक

মক্কায় অবতীৰ্ণঃ ৩৬ আয়াত

#### بنسيراللوالتخفين الرجيلو

فِينُ ﴿ الَّذِينَ إِذَا الْتَالُواعِكَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالْوُهُمُ أَوْ وَزُنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞اكَا يَظُنُ اوْلِيكَ أَنَّهُمُ مَبُعُوثُونَ ۞لِيَا مَطِيْرِ فَ يُوْمَرِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلِمِينَ قُكُلَّا إِنَّ كِتْبُ الْفَهَّالِ فِيْ سِيتِيْنِ ٥ وَمِمَّا أَذُرْنَكُ مَا سِعِيْنُ ٥ كِتْبُ مَرْقُوْمُ وَنِيلٌ يُومَيِنِ لِلْمُكَاذِّرِينِينَ۞الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمُ الدِّينِينَ۞وَمَا يُكَاذِّبُ بِهَ الْأَكُلَّ مُعْتَدٍ أَثِيْمِ فَإِذَا تُنْظُ مَلَيْهِ النِّنَا قَالَ اَسَاطِئْدُ الْأَوْلِينَ ۗ كُلَّا بِلْ سَرَانَ عَلْقُلُوبِهِمْ مَنَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ زَيِّهِمْ يَوْمَبِنِ لَمُحْجُوبُونَ هُ مُ النَّهُمُ لَصَالُوا الْجَيِنِيرِهُ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنُتُمُ بِهِ كُلُوْبُونَ ٥ كُلْدُ إِنَّ كِثْبُ الْدِيْرَارِ لَغِيْءِلِّتِينَ أَهُ وَمَا آدُرْنِكُ مَا حِلْيُونَ أَرُرُانِكُ نُرْقُونُرُ ﴿ يَشْهُدُ الْمُكَرِّبُونَ أَنِ الْأَبْرَارِ لَهِ نَعِيْمِ ﴿ عَلَى الْأَزَابِكِ يُنظُرُونَ ﴿ تَعُرِفُ فِي وَجُوهِم نَضَرَةُ النَّوِيْمِ ﴿ يُسْقُونَ مِنْ لُحِيْقِ كَتُكُومِ فَي خِنْهُ مِسْكُ كَنِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فِسَ الْمُتَنَافِسُونَ ٥ُومِرَاجُهُ مِنَ بَمْ فَيْنَا يُشْرَبُ بِهِا الْمُقَرَّبُونَ أَنْ الْإِنْ الْجُرَمُوا كَانُوامِنَ الَّذِينَ مْ بِتَغَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَلُبُواْ إِلَّا آهُلِهِ

# انْقَكُنُوا فِكُهِيْنَ فَى وَإِذَا رَاؤِهُمْ قَالُوَا اِنَ هَوُلَا إِلَى اَلْمُؤَاكِمِ لِلْمَا الْوَنَ وَمَا الْمُؤَامِنَ الْكُفَّارِيَضَعَكُوْنَ فَعَلَمُ الْارَابِكِ حَفِظِيْنَ فَعَالَيُوْمَ الَّذِينَ امْنُوامِنَ الْكُفَّارِيَضَعَكُوْنَ فَعَلُوْنَ فَالْمُؤَامِنَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَ فَلَ الْمُؤْتِ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَ فَلَ الْمُؤْتِ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়াল আলাহর নামে ওক

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ থেকে ষখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কর্ম করে দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না বে, তারা পুনরুবিত হবে (৫) সেই মহাদিবসে, (৬) ষেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকতার সামনে ! (৭) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। (৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিগিবছ খাতা। (১০) সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথা-রোপকারীদের, (১১) যারা প্রতিষ্ণল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমা-লংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিখ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াত-সমূহ পাঠ করা হলে সে বলেঃ পুরাকালের উপকথা! (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হাদয়ে মরিচা ধয়িয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাঁকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহাল্লামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপুর বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিখ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিশ্চয় সংলোকদের আমলনামা আছে ইরিক্সীনে। (১৯) আপনি জানেন ইন্নিয়ীন কি ? (২০) এটা নিপিবন্ধ খাতা। (২১) **জালাহ্র নৈক্টা**প্রাণ্ড ফেরেল্ডাপণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিশ্চয় সংলোকপণ থাকবে পরম জারামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আগনি তাদের মুখমগুলে ছাচ্ছল্যের সজীবতা দেখতে পাৰেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে ৰুমুরি। এবিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিল্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্য-শীলগণ। (২৯) বারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত (৩০) এবং তারা যখন তাদের কার্ছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা ষম্বন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) ভার য়খন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভার। (৩৩) অথক তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধারকরুগে প্রেরিত হয়নি। (৩৪) আজ বারা বিশ্বাসী, তারা कांकितरमञ्जल উপহাস कताइ (७৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে खबातांकन कताइ, (৩৬) কাক্ষিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বারা মাপে কম করে, তাদের জনা বড় দুর্ভোগ, তারা বখন লোকের কাছ থেকে (নিজেদের প্রাপ্য) যেপে নেয়, তখন পূর্ণমান্তায় নেয় এবং বখন লোকদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। (অবশ্য লোকদের কাছ খেকে নিজের ब्रांशा शृर्वप्राद्वीय त्रिक्षा निष्मनीय नय किंख अ कार्जिय निष्मा कर्ता अत উष्प्रमा नय वर्तर কম দেওয়ার নিন্দাকে জোরদার করার জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্ধাৎ কম দেওয়া র্যদিও এমনিতে নিন্দনীয় কিন্ত এর সাথে অপরের এতটুকুও খাতির না করা আরও বেশী নিন্দনীয়। বে অপরের খাতির করে, তার মধ্যে কম দেওয়ার দোষ থাকলেও একটি ওণও রয়েছে। তাই প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষ শুরুতর। এখানে আসল উদ্দেশ্য কম দেওয়ার নিন্দা করা, তাই মাপ ও ওজন উভয়টিই উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ণমাল্লায় নেওয়া এমনিতে দৃষণীয় নয়; তাই এক্ষেৱে মাপ ও ওজন উভয়টি উল্লেখ করা হয়নি বরং মাপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। মাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই ষে, জারবে মাপের প্রচলনই বেশী ছিল, বিশেষত আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হলে—বেমন, রাহল মা'আনী বর্ণনা করেছেন-এই করিণ, আরও সুস্পত্ট। কেননা, মদীনায় মাপের প্রচলন মক্সার চেয়ে বেশী ছিল; অতঃপর বারা এরাপ করে তাদেরকৈ সতর্ক করা হয়েছে) তারা কি চিন্তা করে না হে, তারা এক মহাদিবসে পুনরুবিত হবে, যেশিন সব মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দশুয়েমান হবে? (অর্থাৎ সেদিনকে ভয় করা উচিত এবং মানুষের হক নত্ট করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এই পুনরুখান ও প্রতিদানের কথা খনে মু'মিন-গণ ভীত হয়ে গেল এবং কাফিররা অস্বীকার করতে লাগল। অতঃপর কাফিরদেরকে হশিয়ার করে উভয়পক্ষের প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কাঞ্চিররা ষেমন প্রতি-দান ও শান্তিকে অশ্বীকার করে) কখনও (এরূপ) নয়; (বরং প্রতিদান ও শান্তি অবশ্য-ভাবী এবং ষেপ্রব কর্মের কারণে প্রতিদান ও শান্তি হবে তাও সুনিদিল্ট। এর বিবরণ এই ষে) পাপাচারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) আমলনামা সিজ্জীনে থাকবে [ এটা সম্তম ষমীনে অর্বান্থত একটি স্থানের নাম। এটা কাফিরদের আত্মারও স্থান।—(ইবনে কাসীর, দুররে মনসূর) অতঃপর সতর্ক করার পর প্রন্ন করা হয়েছেঃ] আপনি জানেন সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা এক চিহ্নিত খাতা। [চিহ্নিত মানে মোহরক্ত—(দুররে মনসূর) উদ্দেশ্য এই ষে, এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সারকথা এই ষে, কর্মসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হল ষে, প্রতিদান সত্য। প্রতিদান এই ষে] সেদিন ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)মিথ্যারোপকারীদের বড়ই দুর্ভোপ হবে। বারা প্রতিষ্ণন দিবসকে মিখ্যা-রোপ করে। একে তারাই মিখ্যারোপ করে, যারা সীমালংঘনকারী পাপিছ। তার কাছে বখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেবলেঃ এওলো সেকালের উপকথা। (উদ্দেশ্য একথা বলা ষে, ষে ব্যক্তি কিয়ামত দিবসকে মিথ্যারোপ করে, সে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ এবং কোরজান অস্থীকারকারী। তারা একে মিখ্যা বলছে) কখনও এরাপ নয়, (তাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই) বরং (আসল করিণ এই ষে) তারা যা করে, তাই তাদের হাদরে মরিচা ধরিয়েছে। (এর কারণে সত্য প্রহণের যোগ্যতা নত্ট হয়ে পেছে। ফলে অবীকার করছে। তারা বেমন মনে করছে) কখনও এরূপ নয়। (তাদের দুর্ভোগ

এই ষে ) তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (ওধু তাই নয়; বরং) তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর তাদেরকে বলা হবে: একেই তো তোমরা মিখ্যারোপ করতে। (তারা নিজেদের শান্তিকে ষেমম মিখ্যা মনে করত। তেম্নি মু'মিন-গপের প্রতিদানকেও মিখ্যা মনে করত। তাই হ'দিয়ার করা হয়েছে) কখনও এরাপ নয়। (বরং তাদের প্রতিদান অবশ্যই হবে। তা এরপছে) সংলোকদের বামলনামা ইলিয়ীনে থাকবে। [এটা সপ্তম আকাশে অবহিত একটি ছানের নাম। এখানে মুমিনগণের আছা থাকে।---(ইবনে কাসীর) অতঃপর বোঝাবার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছেঃ] আপনি জানেন ইব্লিফ্রীনে রক্ষিত আমলনামা কি? এটা একটা চিহ্নিত খাতা। আলাহর নৈকট্যপ্রাণ্ড ফেরেশতাগণ একে (আগ্রহভরে ) দেখে। (এটা মু'মিনের বিরাট সম্মান। রাহল মা'আনীতে বণিত আছে যখন ফেরেশভাগণ মু'মিনদের রাত্ কবজ করে নিয়ে যায়, তখন প্রত্যেক আঁকা-শের নৈকট্যনীল ফেরেশতাগণ তার সাথী হয়ে যায়। অবশেষে সণ্ডম আকাশে পৌছে রাহ্টি রেখে দেওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার আমলনামা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর আমলনামা খুলে দেখানো হয়)। সৎলোকসণ খুব স্বাচ্ছদ্যে থাকবে। সিংহাসনে বসে-(জান্নাতের দৃশ্যাবলী) অবলোকন করবে। (হে পাঠক) তুমি তাদের মুখমওলে স্বাচ্ছন্দোর সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব পান ু করানো হবে, যার মোহর হবে ক্তরি। আকাজ্যাকারীদের এমন বিষয়ের আকাজ্যা করা উচিত। (অর্থাৎ শরাব হোক কিংবা জান্নাতের নিয়ামতরাজি হোক, আকাৎকা করার জিনিস এগুলোই—দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল সুখ-যাচ্ছন্দা নয়। সৎকর্ম ধারাই সেসব নিয়ামত অজিত হয়। অতএব, এ ব্যাপারে চেল্টিত হওয়া দরকার) এই শরাবের মিদ্রপ্র হবে তস্নীমের পানি। (আরবরা সাধারণত শরাবে পানি মিশিয়ে পান করত। জানাতের শরাবে তসনীমের পানি মিশানো হবে)। তসনীম এমন একটি ঝরনা, বার ুপানি নৈকটাশীলগণ পান করবে। [উদ্দেশ্য এই যে, নৈকটাশীলগণ তো এর পানি পান করার জন্যই পাবে এবং আসহাবুল ইয়ামীন অর্থাৎ সৎকর্মনীলগণ শরাবে মিলিত অবস্থায় এর পানি পাবে।—( দুররে মনসূর ) শরাবে মোহর করা সম্মানের আলামত। নতুবা জারাতে এ ধরনের হিকাষতের প্রয়োজন নেই। জারাতে শরাবের পারের মুখে গালার পরিবর্তে কন্তরি লাগিয়ে মোহর করা হবে। উভয়পক্ষের পৃথক পৃথক প্রতিদান বর্ণনা করার পর এখন উভয়পক্ষের মোটামূটি অবস্থা বণিত হয়েছে ]। যারা অপরাধী (অর্থাৎ কাঙ্কির ছিল), তারা বিশ্বাসীদেরকে (দুনিয়াতে ঘূণা প্রকাশার্থে) উপহাস করত এবং বিশ্বা-সীরা বখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পরে চোখ ট্রিপে ইশারা করত। বখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও উপহাস করতে করতে ফিরত। (উদ্দেশ্য এই যে, সামনে-পশ্চাতে সর্বাবস্থায় ঠাট্টাবিদুপই করত। তবে সামনে ইশারা করত এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় বিদূপ করত)। আর বখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চিত্ই এরা পথরতে। (কারণ, কাফিররা ইসলামকে পথরতেতা মনে করত)। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। (অর্থাৎ নিজেদের চিন্তা করাই তাদের কর্তব্য ছিল্ । তারা বিশ্বাসীদের চিন্তায় মূল্পল হল কেন 🏞 অক্সএব তারা দ্বিবিধ দ্রান্তিতে পতিত ছিল—এক. সত্যপন্থীদেরকে উপহাস করা এবং দুই. ওদ্রি

চিন্তা না করা।) অতএব, আজ বারা বিশ্বাসী, তারা কাফিরদেরকে উপহাস কর্বে, সিংহা-সনে বসে তাদের অবহা নিরীক্ষণ করবে।—[ দুররে-মনসূরে কাতাদাই (রা) থেকে বণিত আছে হে, কোন কোন খিড়কী ও জানালা দিয়ে জালাতীরা জাহালামীদেরকে দেখতে পাবে। তারা তাদের দুর্দশা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণের হলে তাদেরকে উপহাস করবে । বাস্তবিকই কাফিররা তাদের কৃতকর্মের প্রতিক্ষর পেয়ে গেছে।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়:

সূরা তাৎক্রীক্ হ্বরত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর মতে মন্ধার অবতীর্ণ এবং হ্বরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ (রা) মুকাতির ও ষাহ্হাক (র)-এর মতে মদীনার দ্বতীর্ণ কিন্ত মাল্ল আটাটি আরাত মন্ধার অবতীর্ণ। ইমাম নাসারী (র) হ্বরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন বে, রসূনুলাহ্ (সা) যখন মদীনার তপরীক্ষ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি কর। ও কম মাপার খুবই অত্যন্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাৎক্রীক্ অবতীর্ণ হর। হ্বরত ইবনে আব্বাস (রা) আরও বর্ণনা করেন, রসূনুলাহ্ (সা) মদীনার পৌলার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল বে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাল্লায় প্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাছিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় বে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।——(মাহহারী)

এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরপ করে, তাকে বলা হয় তিনিকালনের এই জায়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

ক্রেন্টে ক্রেন্স মাপে ক্রম করার মধ্যেই সীমিত নর বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপ্তকে প্রাপ্ত কর করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্ত আদায় হয় কি না, তা এই দুই উপায়েই নিগীত হয়। প্রভাবে প্রাপ্ত পূর্ণমাল্লায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য. একথা বলাই বাহলা। অভএব বোঝা গেল য়ে, এটা গুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মাপ ও ওজনের মধ্যেমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পহায় প্রাপককে ভার প্রাপ্য কম দিলে তা

মুয়ান্তা ইমাম মানেকে আছে, হ্ৰর্ড উমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দেখনেন বে, সে নামায়ের রুকু-সিজদা ইড্যাদি ঠিকমত করে না এবং ফ্রেড নামায় শেষ করে দেয়। তিনি ভাকে বলনেন ঃ শেষ্টি এই -জ্বাৎ ভূমি আল্লাহ্র প্রাগ্য আদায়ে শেষ্টিটি করেছ। এই উজি উদ্ধৃত করে হখরত ইমাম মালেক (র) বলেন । তিনু করিছিল তালিক করে হখরত ইমাম মালেক (র) বলেন । তিনু করা আছে, এমনকি নামায় ও অযুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আরুহের অন্যান্য হকুও ইবাদতে এবং বালার নিদিন্ট হকে রুটি ও কম করে, সেও তিনু তালিত কম অগরাধে অগরাধী। মন্ত্রুর, কর্মচারী শতকুকু সমর কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বর্ষেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েষ। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অন্বধানতা গরিদ্বিট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে রুটি করাকে পাসই পণ্য করে না।

হয়রত আবদুরাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলিত হাদীসে রস্নুরাহ্ (রা) বলেন ঃ

তেনি কর্মান করে, আরাহ্ তার উপর শর্কে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২ সে জাতি আরাহ্র
আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুষায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র ও
জভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ৩. সে জাতির মধ্যে জয়ীলতা ও ব্যভিচার
ব্যাপক হয়ে যায়, আরাহ্ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. য়য়া
মাপ ও ওজনে কম করে, আরাহ্ তাদেরকে বৃতিক্রের সাজা দেন। ৫. য়ারা যাকাত
আদায় করে না, আরাহ্ তাদেরকে বৃতি থেকে বঞ্চিত করে দেন।—(কুরতুবী)

তিবরানীর এক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) আরও বলেন ঃ যে জাতির মধ্যে যুদ্ধনক সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আলাহ্ তাদের অন্তরে শলুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আলাহ্ তাদের রিষিক বন্ধ করে দেন, যে জাতিক্যায়ের বিপরীতে কয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবী ব্যাপক হয়ে যায় এবং যায়া চুজির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আলাহ্ তাদের উপর শলুকে প্রবল করে দেন। — (মারহারী)

দারিদ্রা, দুভিক্ষ ও রিষিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপার: হাদীসে বণিত রিষিক বন্ধ করা করেক উপায়ে হতে পারে—১. রিষিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত্ত করে, ২. রিষিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না, শ্রেমন জ্রাজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরাপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান মুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ করেক প্রকারে হাতে পারে—১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুস্পাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্তে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বণিত দারিদ্রোর অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্ত না থাকা নয় বরং দারিদ্রোর আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কার্বরের অপরের প্রতি সভবনী মুখাপেক্ষী, সে তত্বেশী দরিদ্র। বর্তমান মুগের পরিছিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় শ্রে, মানুষ তার বসবাস, চলাক্ষেরা ও আকাক্ষা পূরণের ক্রেরে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্বন্ধ বিধিনিষ্টেরের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্তেও স্বেধান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে

ক্রম করতে পারে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সক্রর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজার এত বেশী যে, প্রভাকে কাজের জন্য অকিসে খাতারাত এবং জক্সিসার থেকে ডক্স করে চাপরাশীদের পর্যন্ত খোলামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পর-মুখাপেকিতারই তো অপর নাম দারিদ্রা। বিবিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত খেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দুরীজত হয়ে পের।

সিজান ও ইনিয়ান : بالفتها و لَغَيْ سِجِهُن -এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দী করা। কাম্সে জাছে- এর অর্থ চিরছায়ী কয়েদ। ছাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা হায় য়ে, আফ্রে- এর একটি বিশেষ ছানের নাম। এখানে কাফিরদের রাহ্ অবছান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর মে, এছানে এমন কোন খাড়া আছে, স্লাতে সারা বিশ্বের কাফিরদের কর্মসমূহ নিগি-বন্ধ করা হয়।

ছানটি কোথায় অবন্থিত, এসম্পর্কে বারা ইবনে আমেব (রা)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুরাক্ (সা) বলেন: সিজ্জীন সংতম নিশনন্তরে অবন্থিত এবং ইরিয়্রীন সংতম আঞ্চালে আরশের নিচে অবন্থিত।——( মামহারী ) কোন কোন হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফির ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসন্থল এবং ইরিয়্রীন মুমিন-মুডাকীপণের আত্মার আবাসন্থল।

জারাত ও জাহারামের জবস্থান হল : বারহাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জারাত আকাশে এবং জাহারাম মর্ত্যে জবস্থিত। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত করেন, রস্নুলাহ্ (সা)-কে করিন করা হলে তিনি বললেন : জাহারামকে উপস্থিত করা হবে ) জায়াত করা হবে । এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা হায় হে, জাহারাম সম্তম হমীনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অল্লিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে হারে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমশ্বয় সাধিত হয়ে হায়, হেওলোতে বলা হয়েছে য়ে, সিজ্জীন জাহারামের একটি অংশের নাম।——(মাহারী)

বগভী ও ইবনে কাসীর (র) বলেনঃ এটা সিজ্জীনের তফসীর নয় বরং পূর্ববতী এর বর্ণনা। অর্থ এই বে, কাফির এ পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসর্ছি ও পরিবর্তনের সন্তাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখানেই কাফিরদের রক্ত্ জ্মা করা হবে।

উড়্ত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে।
মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের
অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না।
হয়রত আবৃ হরায়রা (রা)-র বিশিত রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মুমিন ব্যক্তি
কোন গোনাহ্ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুত্তত হয়ে তওবা
করে এবং সংশোধিত হয়ে য়ায়. তবে এই কাল দাগ মিটে য়ায় এবং অন্তর পূর্ববং উজ্জল হয়ে য়ায়।
পক্ষান্তরে সে বদি তওবা না করে এবং গোনাহ করে য়ায়, তবে এই কাল দাগ তার সমন্ত অন্তরক

আছম করে ফেলে। একেই আয়াতে مُلَى قُلُو بِهِمُ —वता হয়েছে।—( মাৰ-

হারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফিররা কোরআনকে উপকথা বলে পরি-হাস করে। এই আয়াতের শুরুতে 🍱 -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহের জুপে পড়ে জন্তরের সেই ঔজ্জ্বলা ও যোগাতা খতম করে দিয়েছে, বন্ধারা সত্য ও মিথ্যার পার্থকা বোঝা বায়। এই যোগাতা আয়াহ্ তা আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় পচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোন প্রমাণ, জানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

তাদের পালনকর্তার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান কররে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন ঃ এই আয়াত থেকে জানা স্বায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আলাহ তা'আলার যিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফিরদেরকে পর্দার অভ্যালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষহানীয় আলিম বলেন ঃ এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রচ্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাই তা'আলাকে ভালবাসতে বাধ্য। এ কায়বেই সাধারণ কাফির ও মুশরিক হত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাইর সভা ও গুণাবলী সন্দর্কে হত লাভ বিহাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাইর মাহাত্ম ও ভালবাসা সবার অভরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিহাস অনুষায়ী তাঁরই অব্বেষণ ও সভুলিই লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। লাভ পথের কারণে তারা মন্থিলে মকসুদে পৌছতে না পারলেও অব্বেষণ সেই মন্থিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত খেকে এ বিষয়েট প্রতীয়ন্মান হয়। কেননা, কাফিরদের মধ্যে বদি আল্লাইর বিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শান্তিবরাপ একথা বলা হত না হে, তারা আল্লাইর বিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ, যে ব্যক্তি কারও বিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি বীভন্তম, তার জন্য তার বিয়ারত থেকে বঞ্চিত করা কোন শান্তি নয়।

-علو क्षात्र अरा عليمن अरा कात्र कात्र कात्र الله بُو اللهُ بُو ا و لَغَيْ عليمُنَ

এর বছবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র)-র মতে এটা এক জারগার নাম —বছবচন নয়। পূর্বোদ্রিখিত বারা ইবনে আবেব (র)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া বায় হে, ইদ্লিয়ীন সণ্ডম আকাশে আরশের নিচে এক ছানের নাম। এতে মুশ্মনদের রাহ ও আমলননামা রাখা হয়। পরবর্তী

সংলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে ুটি থিটি তা বাক্যে এই আমল-

्र رو رو رو و و و ا अर्थ ज्या - अविह ا الْمَقَرَّ بُونَ - अविह الْمُقَرِّ بُونَ

হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই য়ে, সৎকর্ম-শীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখনে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হিফারত করবে।—
(কুরত্বী) ১ ৩৫%--এর অর্থ উপন্থিত হওয়া নেওয়া হলে ১ ১৫%-এ-এর সর্বনাম দারা ইল্লিয়াীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই য়ে, নৈকট্যশীলগণের রাহ্ এই ইল্লিয়াীন নামক স্থানে উপন্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসন্থল, স্বেমন সিচ্ছাীন কাফির-দের রাহের আবাসন্থল। সহীহ্ মুসলিমে আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (য়া)-এর বণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ১ শহীদগণের রাহ্ আয়াহ্র সামিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জায়াতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে প্রমণ করবে। তাদের বাসন্থানে আরশের নিচে থাকবে এবং জায়াতে প্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্বারের ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ

ه-تِبْلَ اذْ خُلِ الْجَنَّةَ قَالَ بِمَا لَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي

থেকে জানা বার বে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জালাতে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন হাদীস ঘারাও জানা বার বে, মু"মিনদের রাহ্ জালাতে থাকবে। সবগুলোর সারমর্ম এই বে, এসব রাহের আবাসহল হবে সক্তম আকাশে আরশের নিচে। জালাতের হানও এটাই। এসব রাহ্বে জালাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওরা হয়েছে। এখানে নৈকটাশীলগণের উচ্চ বৈশিশ্ট্যও প্রেছত্বের কারণে ব্রদিও এ অবহাটি ওধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু"মিনের রাহের আবাসহল। হবরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর বিণিত এক হাদীসে রস্বুলাহ (সা) বলেন ;

#### www.almodina.com

#### انما نسمة المؤمن طا تريعلن في شجر الجنة حتى ترجع الى

শ্রীর আকারে জারাতের রক্ষে বুলন্ত শাক্ষরে এবং কিরামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বন্তরই এক রেওয়ায়েত মসনদে আহ্মদ ও তিবরানীতে বণিত হয়েছে।—( মারহারী )

মৃত্যুর পর মানবান্ধার হান কোথায়? ঃ এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ বাহাত বিভিন্ন-রাপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্রীনের তফসীর প্রসঙ্গে উপরে বণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা ষায় ষে, কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে খা সংতম ষমীনে অবস্থিত এবং মুমিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইছিয়্যীনে থাকে। উদ্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা ষায় ষে, কাষ্ণিরদের আত্মা জাহারামে এবং মুমিনদের আত্মা জারাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা ষায়ষে, মু'মিন ও কাষ্কির উভয় শ্রেণীর আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আমেব (রা)-এর বণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু<sup>\*</sup>মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে বায়, তখন আন্তাহ বলেন ঃ আমার এই বাদার আমলনামা ইল্লিয়াীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা, আমি তাকে মাটি ঘারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুখিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাঞ্চিরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (রা) এই হাদীস-কেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফির সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরোজ প্রথম ও দিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা ষায় ষে, এটা কোন বিরোধ নয়। কেননা, ইল্লিয়্টানের স্থান সংত্য আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের ছানও সেখানেই। কোরজান পাকের জন্য এক আয়াতে जारह :

ষে, জায়াত সিদরাতুল ম্নতাহার সমিকটে। সিদরাতুল ম্নতাহা যে সম্তম আকালে একথা হাদীস দারা প্রমাণিত। তাই জাদার হান ইদ্ধিরীন জায়াতের সংলয় এবং আত্মাসমূহ জায়াতের বাগিচায় প্রমাণ করে। অতএব, আত্মার হান জায়াতও বলা বায়।

এমনিভাবে কান্ধিরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন—সপতম বমীনে অবস্থিত। হাদীস ভারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপতম বমীনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কল্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কান্ধিরদের অত্মার স্থান জাহান্নাম—একথা বলে দেওরাও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় য়ে, কান্ধিরদের আত্মা ক্রবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহাত উপরোজ্জ দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তক্সীরবিদ হ্বরত কারী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তক্ষসীরে—মারহারীতে এই বিরোধের

মীমাংসা দিয়ে বলেছেন ঃ এটা মোটেই অবাত্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল ছান ইলিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরাপ, তার স্বরাপ আল্লাহ্ বাতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্ত্র ষেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্বল করে দের এবং উত্তপতও করে, তেমনিভাবে ইন্নিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মাসমূহের কোন অদৃশ্য ষোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাষী সানাউরাহ্ (র)-র সুচিত্তিত বক্তবা সূরা নাম্মাতের তক্ষসীরে বণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই মে, রাহ্ দুই প্রকার—১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বন্তনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূচ্ম খে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবন্তনিষ্ঠ অশরীরী রাত্। এই রাত্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রাত্রে রাত্বলা ৰায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রাহের সম্পর্ক আছে। কিন্ত প্রথম প্রকার রাহ্ অর্থাৎ নক্স মানবদেহের **অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে বাওয়ারই** নাম মৃত্যু। দিতীয় রুহ্ প্রথম রাহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেন্ট জানে না ৷ মৃত্যুর পর প্রথম রাহ্কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফ্রিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর ছান। আহাব ও সওয়াব এর উপরই চলে এবং দিতীয় প্রকার অশরীরী রাহ্ ইরিয়াীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিল্ট থাকে না। অতএব, অশ্রীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়ানৈ, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ তথা সূক্ষ্ম শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

बत जर्ग कान वित्नव و في ذلك فليتنا نس المتنا فسون

গছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য করেকজনের ধাবিত হওয়ার ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জালাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আলাহ্ তা'জালা গাফিল মানুষের দৃত্তি আকর্ষণ করে বলেছেনঃ আজ তোমরা ষেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অপ্রে চলে ষাওয়ার চেত্টায়রত আছ্, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসদীল নিয়ামত। এসব নিয়ামত প্রতিষোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণছায়ী সুখের সামলী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হাঁা, জালাতের নিয়ামতরাজির জনাই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরছায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহম চমংকার বলেছেনঃ

یہ کہاں کافسا نہ ہے سود و زیا ں ، جوگیا سوگیا جو ملا سوملا کہو ذھن سے فرصت عمر ہے کم ، جو د لا تو خدا ھی کی یا د د لا

वाबार का है . أَنْ يُنَ أَجْرَمُوا كَا نُوا مِنَ الَّذِينَ امَنُوا يَضْعَكُونَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

আল্লাহ্ তা'আলা সভ্যপন্থীদের সাথে মিখ্যাপন্থীদের ব্যবহারের পূর্ণ চিল্ল অংকন করেছেন। কাফ্রিররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফ্রিররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহাত সহানুভূতির সুরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলতঃ এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথগ্রচ্ট করে দিয়েছে।

আজকারকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা বার যে, যারা নব্যশিক্ষার অবজ করবরগ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোরা হয়ে প্রেছে এবং আরাহ্ ও রসূলের প্রতি নামেমারই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপ্রারণ লোকদের সাথে হবঁহ এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আরাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তদ আযাব থেকে রক্ষা কর্মন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সাম্থনার যথেক্ট বিষয়বন্ত রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন ঃ

عنیے جانے سے جب تک هم ڈرین کے + زمانہ هم پر هنستا هی ر<u>هے</u>گا

# न्ता **हैन निकास**

মক্লায় অবতীৰ্ণঃ ২৫ আয়াত

#### بسرراللوالزعمن الزحين

إِذَا النَّكَأَةُ انْشُكُّتُ أَوْ أَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَجُفَّتْ ﴿ وَإِذَا الْإِرْضُ مُدَّاتُ ٥ وَالْقَتْ مَانِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَ اَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٥ كِالَّهُا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِمُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَهُافِقِيْهِ ۞ فَأَكَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتْبَهُ بِهِمِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَبِسِ بُرُانٌ وَيَنْقَلِبُ إِلَّى ٱ صَٰلِهِ مَسْرُولًا ٥ وَامْنَا مَنْ يْنَ كِتْبُهُ وَرُلَّةَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسُوْفَ يَلْهُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَحْ سَوِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُ لِهِ مَسْهُ وَرَّا شِلْكَهُ ظُنَّ أَنْ لِّنْ يَكُورُكُّ بَلَى ۚ وَلَى رَبُّهُ كَانَ ﴾ بَصِيْرًا ۞ فَكَا ٱقْسِمُ بِالشَّغَقِ ۞ وَ الَّيْلِ وَمَا وَسَقَ۞وَالْقَهَمِ إِذَا تَشَقُ فَاتَزَكَبُنَّ طَنِقًا عَنْ طَبَقٍ فَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قَرِيُّ اللهُ عَلَيْهُمُ الْقُدُانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ يَلِ الَّذِينَ كَفُرُوا يُكَاذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الضَّلِعْت لَهُمْ أَجُرُعْ عُرُو مُمْنُونِ ۞

#### পর্ম করুণাময় ও, জসীম দ্য়ালু জারাহ্র নামে ওরু

(১) যখন জাকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার জাদেশ পালন করবে এবং জাকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভন্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছাতে কল্ট ছীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাঞ্চাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা তান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হরে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কর্মছে হাল্টচিতে ফিরে যাবে (৯০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের গণ্টাদিক থেকে দেওয়া হবে, (৯৯) সে মৃত্যুকে আহখন করবে (৯২) এবং জাহালামে প্রবেশ করবে। (৯৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (৯৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (৯৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (৯৬) আমি লগখ করি সজ্যাকালীন লাল আভার (৯৭) এবং রান্তির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (৯৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (৯৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈয়ান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (২২) বরং কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৬) তারা যা সংরক্ষণ করে, আলাহ্ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যত্রণাদারক শান্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস দ্বাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার!

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

ষখন (দিতীয় ফুঁকের সময়) আকাশ বিদীর্ণ হবে (তাতে মেল্লমানার নাায় ফেরেশতানবাহী এক বল অবতীর্ণ হয়।

এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ বিদীর্ণ হওয়ার হল্টিগত আদেশ পালন করার অর্থ, তা ঘটা)। এবং আকাশ (আলাহ্র কুদরতের অধীন হওয়ার কারণে) এরই উপযুক্ত (য়ে, আলাহ্র ইচ্ছা হওয়া মাল্লই তা অবশ্যই হবে) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (রেমন চাম্ডা অধবা রবারকে সম্প্রসারিত করা হবে। ফলে পৃথিবীর পরিধি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে লাবে, যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের তাতে ছান সংকুলান হয় , দুররে মনসূরে বণিত এক হাদীসে আছে ঃ

এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবী তার গর্জছিত বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ মৃতদেরকে) বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং (সমস্ত থেকে) খালি হয়ে বাবে এবং সে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং সে এরই উপসূক্ত। (এর ভক্ষসীর পূর্বের নায়। তখন মানুষ তার কৃতকর্মসমূহ দেখবে, বেমন ইরশাদ হয়েছেঃ) হে মানুষ, তুমি ভোমার পালনকর্তার নিকট পৌছা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত)চেল্টা করে আছে (অর্থাৎ কেউ সৎ কাজে এবং কেউ অসৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে), অতঃপর (কিয়ামতে) সেই চেল্টার (প্রতিফলের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (তখন) বার আমলনামা তার ভান হাতে দেওয়া হবে, তার কাছ থেকে

সহজ হিসাব নেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হাস্ট-চিত্তে ফিরে হাবে। (সহজ হিসাবের স্তর বিভিন্ন রূপ-এক. হিসাবের ফলে মোটেই আফাব হবে না। তারা কোনরাপ আহাব ব্যতিরেকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই, হিসাবের ফ্রে চিরছায়ী আহাব হবে না। এটা সাধারণ মু'মিনদের জন্য হবে। এক্ষেৱে অহায়ী আহাব হতে পারে। পক্ষান্তরে) ষার আমলনামা (তার বাম হাতে) পিঠের পশ্চান্দিক থেকে দেওয়া হবে [ অর্থাৎ কাষ্ণির। সে হয় আন্টেপ্চে বাঁধা থাকবে, ফলে বাম হাত পশ্চাতে থাকবে, না হর মুজাহিদের উজি অনুষায়ী তার বাম হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—( পুররে-মনসূর ], সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (ষেমন, বিপদে মৃত্যু কামনা করার অভ্যাস মানুষের আছে ) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে ( দুনিয়াতে ) তার পরিবার-পরিজনের (ও চাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয্যে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে মনে করত হে, সে কখনও (আল্লাহ্র কাছে) ফিরে **বাবে** না। ( অতঃপর এই ধারণা খন্ডন করা হয়েছে যে ) কেন ফিরে স্বাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে সমাক দেখতেন ( এবং তার কৃতকর্মের প্রতিষ্ণল দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বান্তবায়ন অবশ্যন্তাবী ছিল)। অতএব, আমি শপথ করছি, সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির এবং রাত্রি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সেসব প্রাণীর, যারা বিশ্রামের জন্য রান্ত্রিতে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে) এবং চন্দ্রের ষখন তা পূর্ণরাপ লাভ করে ( অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র হয়ে স্বায়, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি ) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌছাতে হবে। এটা وَيُكُنُا لُ وَ وَالْكُنُا لُ وَ الْكُنُا لُ وَ الْكُنُا وَالْكُ

থেকে 💃 🚾 পর্যন্ত বণিত সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা,

বরষখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। লগথের সাথে এগুলোর মিল এই ষে, রাদ্ধির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়, এরপর রাদ্ধি গভীর হলে সব নিপ্রিত হয়ে যায়। চন্দ্রালোকের আধিক্য এবং অক্তায়ও এক রাদ্ধি অন্য রাদ্ধি থেকে ভিন্ন রূপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, যেন সন্ধ্যাকালীন লাল আভা রাদ্ধির সূচনা। অতঃপর বরষখের অবস্থান মানুষের নিপ্রিত থাকার অনুরূপ এবং ক্ষয়-প্রাপ্তির পর চন্দ্রের পূর্ণ রূপ লাভ করা সবকিছু ধ্বংসের পর কিয়ামতের পুনরক্ষীবন লাভ করার সাথে সামঞ্জসাশীল)। অতএব (ভীত হওয়ার ও ঈর্মান আনার এসব কারণ থাকা সন্থেও) মানুষের কি হল যে, তারা ঈর্মান আনে না? (তাদের হঠকারিতা এতদূর যে) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাফ্রিররা (উল্টো) মিথ্যারোপ করে। তারা যা (অর্থাৎ কুকর্মের ভাণ্ডার) সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। অতএব (এসব কুফরী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে হন্ত্রণাদায়ক শান্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু স্থারা ঈ্যান

আনে ও সং কর্ম করে, তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে অফুরন্ত পুরক্কার, (সং কর্ম শর্ত নয়-কারণ)।

#### আনুবরিক ভাতব্য বিষয়

এ সূরায় কিয়ামতের অবছা, হিসাব-নিকাশ এবং সং ও অসং কর্মের প্রতিদান ও শান্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাঞ্চিল মানুষকে তার সন্তা ও পারিপাহিক অবছা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তন্দ্রারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌরুর নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছেযে, তার গর্ভে ষেসব ওপত ভাভার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরপ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বক্ষলতা—পরিকার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, য়াতে করে পূর্ববতী ও পরবতী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে! অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই য়ে, কিয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হংগছে:

অধানে কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হংগছে।

অধানে কর্তৃত্ব স্থাভিব কর্তব্য ছিল।

ভারাহর নির্দেশ দুই প্রকার ঃ এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্র নির্দেশ দুই প্রকার—১. শরীয়ত-গত নির্দেশ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধালরণের শান্তি বলে দেওরা হয় না কিন্তু প্রতিপক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে খেছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবৃদ্ধিসম্পন্ন সৃত্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে; খেমন মানব ও জিন। এই প্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃত্টি হয়। ২. সৃত্টিগত ও তকদীরগত নির্দেশ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই বে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধালরণ করে। সমগ্র সৃত্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী স্বাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دھرکا یا ہستہ تقدیہ ہے۔ زندگی کے خواب کی جامی یہی تقدیر ہے

এছনে এটা সন্তবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিল্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামান্তই তারা ফেছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে স্পিটগত নির্দেশ নেওয়া হল, বাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোন দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর।

দিতীয় অর্থ ও রাপক হিসাবে হতে পারে।

3 :

এর অর্থ টেনে নমা করা। হয়রত জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা)-র বণিত রেওয়ারেতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একল্লিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার ছান পড়বে।—(মাহারী)

করে একেবারে শূনাগর্ড হয়ে য়াবে। পৃথিবীর গর্ভে গুণ্ড ধনভাগুার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকস্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেল্টা ও শক্তি

বায় করা। الْی رَبِکّ — অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেম্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে।

জালাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনঃ এই আয়াতে আলাহ্ তা'জালা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেল্টা-চরিব্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্নয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপ্তার গ্যারান্টি। আলাহ্ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সং-অসং ও কাফির-মু'মিন নিবিদ্যের মানুষ মানুই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য দ্বির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও প্রম দ্বীকার করতে অভ্যন্ত। একজন সন্তান্ত ও সং লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবসন্ধ সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পদ্যাসমূহ জবলদ্বন করে এবং তাতে স্থীয় প্রম ও শক্তি বায় করে, তেমনি দুক্ষমী ও অসং ব্যক্তিও পরিপ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে দ্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেশুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক প্রম দ্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনষিল, যা সে অভাতসারেই

অবাহত রেখেছে। এই সকরের শেষ সীমা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যু।

বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, বা

অত্থীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্থীকার করতে বাধ্য বে,

মানুষের প্রত্যেক চেল্টা-চরিল্ল ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয়
কথা এই বলা হয়েছে বে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত
গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেল্টা চরিল্লের হিসাবনিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাক্ষের দৃল্টিতে

অবশ্যন্তাবী, বাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা স্বায়। নতুবা

ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একজন সহ লোক একমাস মেহনত
মন্ত্রেরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবশন্ত যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত

তা এক রাল্লিতে অর্জন করে ফেলে। বদি হিসাবে কোন সময় না আসে এবং প্রতিদান
ও শান্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সহ লোক এক পর্যায়ে চলে স্বাবে, যা বিবেক ও

ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছে:

এর সর্বনাম বারা ত ও ও
বোঝানো খেতে পারে। অর্থ হবে এই ষে, মানুষ এখানে ষে চেল্টা-চরিল্ল করছে, পরিশেষে
তার পালনকর্তার কাছে পৌছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর ওভ অথবা অওভ
পরিপতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম বারা
এই ত্বনাম বারা
তার সামনে উপন্থিত হবে। অতঃপর সহ ও অসহ এবং মুশ্মিন ও কাফ্রির মানুষের আলাদা
আলাদা পরিপতি উল্লেখ করা হয়েছে। তান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার
মাধ্যমে এর সূচনা হবে। তান হাতওয়ালারা আলাতে চিরছায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং
বাম হাতওয়ালারা আহায়ামের শান্তির সুঃসংবাদ পেয়ে বাবে। জীবন ধারণের য়য়োজনীয়
আসবাবপল্ল, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বন্তও সহ-অসহ উভয় য়য়ার লোকই অর্জন
করে। এভাবে পাথিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্ত উভয়ের পরিপতিতে
আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিপতি ছায়ী ও নিরবিছ্ছে সুখই সুখ এবং
অপরজনের পরিপতি অনভ আযাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিপতির কথা চিতা
করে কেন চেল্টা ও কর্মের গতিধারা আলাহ্র দিকে ফ্রিরিরে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও
তার প্রয়াজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জায়াতের চিরছায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয় ?

আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং ডাদের সঁহজ হিসাব নিয়ে জালাভের সুসংবাদ দান করা হবে। ডারা ডাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হাস্টচিডে ফিরে হাবে। হষরত আরেশা (রা)-র রেওরারেতক্রমে রস্কুরাহ্ (সা) বলেন ঃ ত্রুল তরাব তরার করেন হবে, সে আবাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা ওনে হষরত আরেশা (রা) প্রন্ন করলেন ঃ কোরআনে কি বল হরনি ? রস্কুরাহ্ (সা) বললেন ঃ এই আরাতে বাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বয়ং কেবল আরাহ্ রক্ষুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। ষে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওরা হবে, সে আবাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।—(বুখারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুমিনদের কাজকর্মণ্ড সব আল্লাহ্র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হাল্টচিতে ফিরে জাসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জালাতের হরপণ। তারাই সেখানে মুমিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই, দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর বধন মুমিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস জনুয়ায়ী সাফলার সুসংবাদ জনানের জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তফসীরকারকসণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। ——(কুরত্বী)

बर्थार बात आयलनामा जात शिरुंत निक शिरक शिर्क निक शिर्क বাম হাতে জাসবে সে মরে মাটি হয়ে ষাওয়ার আকাষ্কা করবে, যাতে আয়াব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন কাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পাথিব জীবনে কখনও নিশ্চিত্ত হয় না। সুখ-ছাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েলের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কোরভান পাক তাদের ভবস্থা বর্ণনা প্রসলে বলে ঃ انًا كُنَّا فَي ا هَلْنَا مَشْفَقَيْنِي السَّا مَشْفَقَيْنِي السَّا مَشْفَقَيْنِي السَّالِي السَّفِقَيْنِي - পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। খারা দুনিরাতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশিক্ট হয়ে বিলাস-বাসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অভিবাহিত করত, আজ ভাদের ভাগ্যে জাহাল্লামের আহাব এসেছে। পক্ষান্তরে বারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আবাবের ভয় রাখ্ড, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশী অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরছায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এথেকে বোঝা সেল বে, দুনিয়ার সুখে মত ও বিভোর হয়ে বাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোন সময় কোন অবহাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিত্ত হয় না।

अधात जाजाय जाजा ठाता वजत नगथ करत मानुसरक

आबाর لَيْكَ كَادِّحِ إِلَى رَبِّكَ वाक्षात विषठ विषद्धत প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবছার উপর ছিতিশীল থাকে না এবং তার অবহা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় খে, শপথের চারটি वत এই বিষয়বন্তর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে فُسْمُ فُ وُ এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, বা সূর্যান্তের পর পশ্চিম দিগতে দেখা বায়। এটা রারির সূচনা, বা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অদ্ধকারের সমলাব চলে আসে। এরপর স্বরং রান্তির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, ষেগুলোকে রান্ত্রির অজকার এর আসল অর্থ একর করা। 'এর ব্যাপক অর্থ নিজের মধ্যে একর করে। নেওয়া হলে এতে জীবজন্ত, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্ত-র্ভুক্ত রয়েছে, বা রান্তির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে বায়। এই অর্থও হতে পারে যে, বেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চার্নদিকে ছড়িয়ে থাকে, রান্ত্রিবেলায় সেওলো জড়োঁ হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একলিত হয়ে **ৰায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্ত নিজ নিজ গৃহে** ও বাসায় একটিত হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপর ভটিয়ে এক জায়সায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন হয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ أَذَا ٱ تَّسَعَى । গেকে উছ্ত, বার অর্থ একর করা। চল্লের একর করার অর্থ তার আলোকে একর করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রান্তিতে হয়, ৰখন চন্ত যোল কলায় পূৰ্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্তের বিভিন্ন অবছার দিকে ইলিভ রয়েছে। চল্ল প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রভাব এর আলো বৃদ্ধি পেডে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে **স্থায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের** সা**ক্ষ্যদা**ভা চারটি বন্তর उशस निर्ह শপথ করে জালাহ্ ডা'জালা বলেছেন ঃ ভরে ভরে সাজানো জিনিসগরের এক একটি ভরকে 🕹 বলা হয়। – এর জর্য আরোহণ করা। অর্থ এই ষে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক ব্তর থেকে অন্য ব্তরে আরো-হণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই বে, মানুষ সৃল্টির আদি থেকে অভ পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থার স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুবের অভিত্তে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সকর এবং তার চূড়াভ মনবিলঃ সে বীর্ষ থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্তপিও হয়েছে, অতঃপর তাতে অছি স্লিট হয়েছে, অভিন উপর গোশ্ত হয়েছে এবং অল-প্রত্যুস পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রাহ্ ভাগন করার কলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গভাশরের পূচা রক্ত। নর মাস পরে আলাহ্ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রজের বদলে মায়ের দুখ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো∹বাডাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে পেল। দুবিছয়ের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা-সহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মারের দুধ ছাড়া পেরে আরও অধিক সুৰাদু ও রকমারি খাদা আসল। খেলাধুলা ও ক্লীড়াকৌতুক তার দিবারাটির একমার কাজ হয়ে গেল। ষধন কিছু ভান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার ষাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবন-সুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এল । বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মবাস্ততায় দিবারান্তি অতিব্যহিত্ হতে লাগন। অবশেষে এ যুগেরও সমাণ্ডি ঘটন। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় গেতে লাগন। প্রায়ই অসুধ-বিসুধ দেখা দিতে লাগল। অবলেষে বার্ধকা আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনষিল কবরে বাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অম্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্ত অদূরদশী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যুও কবরই ভার সর্বশেষ, মনষিল। এরপর কিছুই নেই। আলাহ্ তা'আলা সর্বভানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পরসম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন ছে, কবর ভোমার সর্বশেষ মন্ষিত্র নয় বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজ্পৎ জাস্বে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনবিল নির্ধারিত হবে, বা হয় চির্বায়ী জারাম ও সুখের মনবিল হবে, না হয় অনভ আবাব ও বিপদের মনবিল হবে। এই সর্বশেষ মনবিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসহল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কোরআন পাক বলা হারছে الَّى رَبِّكَ الرَّجْعَى এবং

वात अरे विसम्रवस्तरे वर्गना करताह। त्र शांकित मानूमत्क अरे प्रवंतम्ब الَى رَبِّكَ الْي رَبِّكَ الْي رَبِّكَ

মনবিল সম্পর্কে অবহিত করে হঁলিয়ার করেছে য়ে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বলেষ মনবিল পর্যন্ত বাওয়ার সক্ষর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিপ্রাও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিচ্ট—সর্বাবছায় এই সক্ষরের মনবিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে সৌছে বাবে এবং সায়া জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনবিলে অবহান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিল আয়ায়, না হয় আয়াবই আয়াব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। অতএব, বুজিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপদ্ধ তৈরী ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্বরহৎ লক্ষ্য ছির করা। রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ তিরী তিরাকেই দুনিয়ার সর্বরহৎ লক্ষ্য ছির করা। রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ তিরী তার্মান স্বাক্রির কয়ের দিনের জন্য কোথাও অবহান করে অথবা কোন পথিক প্রে

চলতে চলতে বিপ্রামের জন্য থেমে বায়। উপরে বণিত টুকি তে এর তফ্সীরের বিষয়বন্ত সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবৃ নাঈম (র) জাবের ইবনে আবদুলাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুলাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ ছলে কুরতুবী আবৃ নাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাডেম (র)-এর বরাত দিয়ে বিজ্ঞা-রিত উদ্বৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার স্পিট ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উদ্বেল নির্দেশ সংগ্রেও অনেক মানুষ গাঞ্চ-

লভি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে : ﴿ كُوْ وَالْ الْهُمْ لَا يُرْ وَالْوُنِ ﴿ وَالْمُونَ ﴿ صَالَا اللَّهُ اللَّ

وَا ذَا قَرِي عَلَهُم الْقُرِ ا نَ لاَ يَصْبِعُدُ وَنَ صَالِمَةُ الْقُرِ ا لَ لاَ يَصْبَعُدُ وَنَ صَالَةً وَا সুস্পত হিদারতে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হর, তথনও তারা আল্লাহ্র দিকে নত হর না।

এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহল্য, এখানে পারিভাষিক সিজদা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুন্সন্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ নেই বরং নির্দেশটি সমগ্র কোরজান সম্পকিত। সূতরাং এই আয়াতে পারিভাষিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরজানের প্রত্যেক জায়াতে সিজ্পা করা অপরিহার্য হবে, বা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের**ামধ্যে কেউ এর প্রবন্তা।** এখন প্রন্ন থাকে বে, এই আয়াত পাঠ করনে ও জননে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাছলা, কিঞ্চিৎ সদর্যের আত্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশু করা সায়। কোন কোন হানাফী ফিকাহ্বিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এখানে বলে সমগ্র কোরআন বোঝানো হয়নি বরং الغب لام مهدى হওয়ার ভিভিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্ত এটা এক প্রকার সদর্থই, বাকে সভাব– নার পর্যায়ে গুদ্ধ বলা খেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভায়াদৃল্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ক্ষয়সালা হাদীস এবং রস্লুলাহ্ (সা)ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপন্ধতি দারা হতে পারে। তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বণিত আছে। ফলে মুক্ততাহিদ জালিমগণও বিষয়ন্তিতে মত্বিরোধ করেছেন। ইমাম জাকম আবু হানীফা (র)-র মডে এই আয়াতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিশ্নোজ্বত হাদীস-সমহকে এর প্রথাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হ্যরত আবৃ রাফে' (রা) বলেন ঃ আমি একদিন ইশার নামায় হ্যরত আবৃ হুরায়রার পিছনে পড়লাম। ভিনি নামায়ে সুরা ইন্শিকাক পাঠ করনেন এবং এই আয়াতে সিজদা করনেন। নামারাতে আমি হবরত আবৃ ছরাররা।
(রা)-কে জিভেস করনামঃ এ কেমন সিজদা? তিনি বলনেনঃ আমি রস্লুছাহ্ (সা)-র গণ্চাতে এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হালরের ময়দানে তাঁর সাথে সাজাহ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হালরের ময়দানে তাঁর সাথে সাজাহ হওয়া পর্যন্ত আমে এই আয়াতে সিজদা করে হাব। সহীত্ মুসলিম আবৃ ছরায়রা (রা) থেকে বলিত আছে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইন্দিকাক ও সূরা ইকরায় সিজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ এটাই ঠিক যে, এই আয়াততিও সিজদার আয়াত। যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা তনে তার উপর সিজদা ওয়াজিব।——(কুরতুবী) কিন্ত ইবনে আরাবী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সিজদা করায় প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকালিদ (জনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র) বলেনঃ আমি হবন কোথাও ইমাম হয়ে নামায পড়াভাম তথন সূরা ইন্লিকাক পাঠ করতাম না। কারম, আমার মতে এই সূরায় সিজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সিজদা না করি, তবে পোনাহপায় হব। জায় বদি করি, তবে পোটা জামাআত আমার এই কাজকে অগছল করবে। কাজেই আহেতুক মতাননৈক্য স্তিট করার প্রয়োজন নেই।

# स्त्रा स्त्राख

মকার অবতীর্ণঃ আয়াত ২২॥

#### بشروالله الرّحمن الرّحين

وَالسَّكَاءِ ذَاتِ إِلْبُرُوجِ ﴿ وَالْيُؤْمِ الْمُوعُودِ ﴿ وَشَّاهِدٍ وَمَشْهُوا اَصْعَبُ الْأَخَٰلُ وَدِنَ النَّارِ ذَ اتِ الْوَنُودِنَ إِذَهُمْ عَلَيْهَا تُعُوَدً فَكُوهُمْ عَلَا مَا يَفْعَلُونَ إِبِالْمُؤْمِنِينَ شُهُوْدُ ٥ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنَ يُؤْمِنُوا ا بِاللهِ الْعَنْ يْزِ الْحَبْبِينَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءُ هِنِيكُ إِنَّ الَّذِينَ فَتَغُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ ثُمُّ لَمُ يَتُوْبُوا فَلَامُمْ عَدُابُ مُنْمُ وَلَهُمْ عَنَا ابُ الْحَرِيْقِ أِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعَلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْاَنْهُ رُقَّذْ لِكَ الْغُوزُ الْكِبْيُرُ ۞ إِنَّ بَطِّشَ رَبِّكَ كَشَدِينِكُ ڰُ إِنَّهُ هُوَيُنِدِئُ وَيُعِينُ ﴿ وَهُوالْعَفُورُ الْوَدُودُ ﴿ ذُوالْحُرْشِ الْمَجْنِيلُ ﴿ فَعَالُ لِلْمَا يُرِيْدُهُ هَلَ اللَّهَ حَدِيْثُ الْجُنُودِينَ وَزَعَوْنَ وَثَمُودَهُ مِل الَّذِينَ كُفُرُوا فِي تُكُنُونِ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَأَيْهِمْ مُنْحِينًا ﴿ بَلْ هُو قُولُ ۗ مُنجِيْدُكُونِ لَوْجِ مُنْحَفُوظِ اللَّهِ

#### পরম করুণামর ও অসীম দরালু আরাহ্র নামে ওরু

(১) শপথ প্রহ-নক্ষর শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশুন্ত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, বে উপস্থিত হয় ও বাতে উপস্থিত হয়, (৪-৫) অভিশিপ্ত হয়েছে পর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইজনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসে-ছিল, (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছি। (৮) তারা

ভাদেরকে শাক্তি দিয়েছিল ওঠু একারণে যে, ভারা প্রশংসিত, গরাক্রাভ জারাহ্র প্রতি বিশাস স্থাপন করেছিল; (১০) বিনি নভামণ্ডল ও ভূমণুলের ক্ষমতার মালিক; জারাহ্র সামনে রয়েছে সব কিছু। (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে; জতঃগর তওবা করেনি; ভাদের জন্য জাছে জাহাল্রয়ে শাক্তি, জার জাছে দহন যত্তপা। (১১) যারা উমান জানে ও সহকর্ম করে ভাদের জন্য জাছে জাহাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্মারিণী-সমূহ। এটাই মহাসাঞ্চল্য। (১২) কিন্তুর ভোমার গালনকর্তার পাকড়াও জত্যুত্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রজ্বাহার অভিত্ব দান করেন এবং পুনরার জীবিত করেন। (১৪) তিনি ক্ষমানীল, প্রেম্ময়র ; (১৫) মহান জারশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, ভাই করেন। (১৭) জাগনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইভিত্ত পৌছেছে কি, (১৮) ক্রিরাউনের এবং সামুদের ? (১৯) বরং যারা কাফির, ভারা মিখ্যারোপে রত আছে। (২০) জারাহ্ তাদেরকে চতুদিক; থেকে প্রিবেল্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহ্ ফুয়ে লিগিবছ।

#### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

7110

শামে নুষ্টাঃ এই সূরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বলিত হয়েছে। সহীত্ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, জনৈক বাদশাহর দরবারে একজন অতী– ন্দ্রিয়বাদী থাকত। (যে ব্যক্তি শয়তানদের সাহায্যে অথবা নক্ষত্রের লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের খবরাদি বলে, তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহ্বে বললঃ আমাকে একটি চালাক-চতুর বালক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বালককে মনোনীত করা হল। এই বালকের আসা-সাওয়ার পথে জনৈক খুস্টান পাদ্রী বসবাস করত। সে মুগে খুস্টধর্মই ছিল সভাধর্ম। পাদ্রী অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মশগুল থাকত। বালকটি তার কাছে আসা-খাওয়া করত এবং সে গোপনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। একদিন বালকটি দেখল ষে, একটি সিংহ পথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অছির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বালকটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করলঃ হে আল্লাহ্, যদি পাদ্রীর ধর্ম সতা হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাঘাতে মারা যাক, আর যদি অতীন্দ্রিয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগুল এবং সিংহ মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়লখে, এই বালক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক আন একথা গুনে এসে বললঃ আমার আনত মোচন করে দিন। বালক বলল ঃ তুমি আল্লাহ্র সভাধর্ম কবূল করলে আমি চেল্টা করে দেখব। আল এই শর্ত মেনে নিল। সেমতে বালকটি দোয়া করতেই অন্ধ তার চক্ষু ফিরে পেল এবং সত্যধর্ম প্রহণ করল। এসব সংবাদ বাদশাহের কানে পৌছলে সে পাদ্রী এবং বালক ও অন্ধকে প্রেঞ্চতার করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বালকের ব্যাপারে আদেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু ষারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তারাই নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বালক নিরাপদে

ফিরে এল। অভঃপর বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। সে প্রবারও বেঁচে গেল এবং বারা তাকে নিয়ে প্রিয়েছিল, তারা সজিলসমাধি লাভ করল। অভঃপর বালকটি বয়ং বাদশাহ্কে বললঃ বিস্মিল্লাহ্ বলে তীর নিজেপ করলে আমি মারাবোর। সেমতে তাই করা হল এবং বালকটি মারা গেল। এই বিসময়কর ঘটনা দেখে অকসমহি সাধারণ মানুষের মুখে উল্লারিত হলঃ আমরা স্বাই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস হাপন করলাম। বাদশাহ্ খুবই অন্থির হল এবং সভাসদদের প্রামর্শক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সেওলো অল্লিতে ভতি করে ঘোষণা দিলঃ খারা নতুন ধর্ম পরিত্যাপ করবে না তাদেরকে অল্লিতে নিজেপ করা হবে। সেমতে বহু লোক অল্লিতে নিজিপ্ত হল। এরগের বাদশাহ্ ও তার সভাসদদের উপর আল্লাহ্র গমব নাবিল হওয়ার বর্ণনা শপথ সহক্রারে এই সূরায় আছে।

শপথ প্রহ-নক্ষর শোভিত আকাশের এবং শপথ প্রতিশূচত দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের) এবং শপথ উপস্থিত দিনের এবং শপথ সেদিনের যাতে লোকেরা উপস্থিত হবে। (তিরমিষীর হাদীসে আছে ুর্ভু কুরু কিয়ামতের দিন ুর্ভু গুক্রবার দিন এবং এবং এক দিনকে مشهو ওবং এক দিনকে আৰু এবং এক দিনকে কারণ সম্ভবত এই যে, গুক্রবার দিন সব মানুষ নিজ নিজ জারগায় থাকে। তাই দিনটি ষেন নিজেই উপস্থিত এবং আরাফাতের দিন হাজীগণ নিজ নিজ জারগা থেকে সক্ষর করে জারাফাতের ময়দানে এই দিনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাই দিন খেন উদ্দিল্ট এবং উপস্থিতির কাম এবং লোকেরা উপস্থিত। শপথের স্বওয়াব এইঃ) অভিশশ্ত হয়েছে পর্তওরালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অন্নি সংযোগকারীরা বন্ধন তারা সেই অন্নির আশে-পাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যে জুলুম করছিল, তাদেখে যাছিল। (বলা বাহল্য, তাদের অভিশশ্ত হওয়ার সংবাদে মু'মিনগণ আশ্বন্ত হবে। কারণ, এতে বোঝা হায় হে, বর্তমানে হেসব কাফির মুসলমানদের উপর ভুলুম করেছে, তারাও অভিশণ্ড হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও প্রকাশ পেতে পারে। স্বেমন বদর যুদ্ধে জার্নিমরানিহত ও লাছিত হয়েছে কিংবা ওধু পরকালে প্রকাশ পাবে, যেমন সাধারণ কাঞ্চিরদের জন্য এটা নিশ্চিত। তারা জুলুমের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল। 🛥 🛎 শব্দের মধ্যে তত্ত্বাবধান ছাড়াও তাদের নির্চুরতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দেখে গুনেও তাদের মনে দরার উপক্রম হত না। অভিশৃত হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টির বিশেষ প্রভাব আছে)। কাঞ্চিররা মৃশ্মিনদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করেছিল, মিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, মিনি নভোমগুল ও ভূমগুলের রাজ্ত্বের মালিক। ( অর্থাৎ ঈমান আনার অপরাধে এই ব্যবহার করেছে। ঈমান আনা আসলে কোন অপরাধ নয়। সূতরাং নিরপরাধ লোকদের উপর তারা ভুলুম করেছে। তাই তারা অভিশৃত হয়েছে। অতঃপর জালিমদের জন্য সাধারণ শান্তিবাণী এবং মজলুমদের জন্য সাধারণ ওয়াদা বণিত হরেছে)। আরাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ। (মজলুমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে সাহাষ্য করবেন এবং জালিমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে শাস্তি দিবেন ইহকালে অথবা পরকালে) বারা মুসলমান নর ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি,

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, আর (জাহান্নামের বিশেষভাবে) তাদের জন্য আছে দহন ষত্রপা। (আষাবে সর্প, বিচ্ছু, বেড়ী, শিকল, ফুটছ পানি, পুঁজ ইত্যাদি সবরকম কল্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন ষত্রণা আছে। তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজলুমসহ মুমিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) নিশ্চয় বারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জারাত, বার তলদেশে নির্বন্নিণীসমূহ প্রবাহিত। এটা মহাসাফল্য। আপনার পালনকর্তার প্রকড়াও অত্যন্ত কঠোর। (কাজেই বোরা ষায় ষে, তিনি কাফিরদেরকে কঠোর শান্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও সৃল্টি করবেন। (সূত্রাং পাকড়াওয়ের সময় যে কিয়ামত, তা সংঘটিত না হওয়ার সন্দেহ রইল না)। তিনি ক্ষমাদীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। (গৃতরাং মু'মিনদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে প্রিয় করে নিবেন। आরলের অধিপতি হওয়া ও মহত্ত্ব থেকে আষাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোঝা বায় কিন্তু এখানে মুকাবিলার ইলিতে একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আয়াবদান ও সওয়াবদান উভয়টি প্রমাণ করার জন্য একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে ) তিনি যা চান, তাই করেন। (অতঃপর মু'মিনদেরকে আরও সাম্ম্বনা এবং কাষ্কিরদেরকে আরও হঁশিয়ার করার জন্য কতক বিশেষ অভিশপ্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতির্ভ পৌছেছে কি অর্থাৎ ফ্লিরাউন (ও ফ্লিরাউন বংশধর) এবং সাম্দের? (তারা কিভাবে কুষ্ণর করেছে এবং কিভাবে আহাবে গ্রেহ্ণতার হয়েছে? এতে মু'মিনদের আশ্বন্ত এবং কাফিরদের ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা মোটেই ভীত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) মিখ্যারোপে রত আছে। (পরিপামে তারা এর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা) আদ্রাহ্ তাদেরকে চতুদিক খেকে পরিবেল্টন করে রেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। তারা যে কোরআনকে মিখ্যারোপ করে এটা এক নির্কৃত্বিতা। কেননা, কোরখান মিখ্যারোপের ষোগ্য নয় ) বরং এটা মহান কোরআন—লওহে মাহফুষে নিপিব**র্জা। (এতে কোন পরিবর্তনের সম্ভা**বনা নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরাধীনে পয়গম্বরের কাছে পৌছানো হয়; স্বেখন সূরা জিনে न्यूजतार कात्रवानतक وانه يسلك من بين يد يه و من خلفه و صدا

আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

अंतर्ग ७ पूर्त । जना जांबार्क कार कि के के के कि मान अधान बर

অৰ্থই বেশোলে হয়েছে। এর সূল থাড়ু 👵

মিখ্যারোগ করা নিঃসলেহে মূর্খতা ও শান্তির কারণ)।

ह हो-अत व्यक्तियानिक वर्ष वाधित इस्ता।

温泉 譯 化原物 一座

बत वर्थ विभर्गा चालाचूनि हनात्क्तां कता। अक बाहार बाह وَ لَا تَهُوَّ جَيَ

ত্রস্বারের সার-সংক্রেপে তিরমিষীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে য়ে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, এইটি বরুর অর্থ গুরুবার দিন এবং এর অর্থ আরাফাতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আয়াত্ ভাগ্রালা চারটি বন্ধর শপথ করেছেন। এক. বুরাজবিশিন্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন গুরুবারের এবং চার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই য়ে, এগুলো আয়াত্ তাতোলার পরিপূর্ণ শন্তি, কিয়ামতের হিসাম-নিকাশ এবং শান্তি ও প্রতিদানের দলীল। গুরুবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জগুরাবে সেই কাফিরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, য়ারা মুসলমানদেরকে সমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মুমিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

লত্ওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ ঃ এই ঘটনাই সূরা অব্তর্গের কারণ।
তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারমর্ম বলিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে
অতীন্তিয়বাদীর পরিবর্তে মাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ ছিল ইয়ামেন দেশের
বাদশাহ্। হবর্ত ইবলৈ আব্বাস (য়া)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রসুলে করীম (সা)-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। তা বালককে
অভীন্তিয়বাদী অধনা নামুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আক্রম

কাজেছিল, তার্যনাম আবদুলাত্ ইবনে তালের। উপাল্লী খুস্টধর্মের আবেদ ও খাতেদ ছিল। তখন খুস্টধর্ম ছিল**াস্তাধর্ম, তাই এই পালী তখনফার**্শীটি ন্মুসলমান ছিল। বালকটি পঞ্চিমধ্যে পাট্টীর কাছে যেয়ে ভার কথাবার্ভা শুনে প্রস্তাধানিত হত এবং অবেশেরে মুঁসল-মান হয়ে গেল। আরাহ্ ডা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। কলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করতা ফলে অতীন্তিরবাদী অথবা রাদুকরের কাছে বিলমে পৌছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফ্লেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে পুরু পৌছাতে বিলম্ভ হত এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোন কিছুর পরোয়া না করে পালীর কাছে বাভারাত অব্যাহত রাখন। এরই বরকতে আলাহ তা'আলা তাকে পূর্বোদ্বিখিত কারামত তথা অনৌকিক ক্ষমতা দান করনেন্। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্যগর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভতি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল ঃ ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আলাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের ্রপ্রকৃত্বন্ত ঈয়ান ত্যাপ্র করতে সম্মত হল না এবং অগ্নিতে নিক্ষিণ্ড হওয়াকেই পছ্জ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিণ্ড হতে সামন্যে ইত্তত কর্ম্বিল। : তখন কোলের শিশু বলে উঠলঃ আম্মা, সবর করুন, আপুনি সভ্যের উপর আছেন। এই প্রজন্মিত আঙনে নিক্ষিণ্ড হয়ে য়ারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে জারও বেশী বশিত जाए। UK 1998

াবালক নিজেই বাদশাহ্কে বলেছিল ঃ আপনি আমার তুন থেকে একটি তীর নিন এবং 'রিসমিরাহি রক্ষী' বলে আমার গায়ে নিজেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ্র গোটা সম্প্রদার আরাহ আক্রবার ধ্বনিঃ দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহ্কে আরাহ্ ভাতালা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেম।

মুহাদ্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে ছানে এই বালকের ছয়ামিঃ ছিল, ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জারগা ক্ররত উমর (রা)-এর খিলাক্রিকারে খুনুন করানো হরে ভাছ লাল সম্পূর্ণ অক্রত অবছায় নির্গত হয়। লালটি উপ্লিটি অবছায় ছিল এবং য়াজ ভার হালক্রিকারির দিলে কর্ডছান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের নায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে তেত্রী (আলাহ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলীফা হয়রত উমর (রা)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেনঃ তাকে আংটিসহ পূর্ববিছায় রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ অরিকুণ্ডের ঘটনা দুনিরাতে একটি নর—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—এক. ইয়ামেনের অগ্নিকুণ্ড, বার ঘটনা রসূলুলার্ (সা)-র জবের সভর বছর পূর্বে সংঘটিত হরেছিল, দুই.
সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন. পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বণিত অগ্নিকুণ্ড আর্থবের
ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজরানে ছিল।

ত্র ক্রিন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক وَلَهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ अवात অভ্যাচারী কাক্ষিরদের শান্তি যথিত হয়েছে, বারা মুমিনদেরকে কেবল সমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শান্তি প্রসঙ্গে দুষ্টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক وَلَهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ وَالْهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ وَالْهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ وَالْهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ وَالْهُمْ عَنَا بُ جَهَنَّمُ وَالْمُعْ عَنْهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَ

জন্য পরকারে জাহান্নামের জাহার রয়েছে, দুই.

তাদের জন্য দহন বরণা রয়েছে। এখানে দিতীয়াঁট প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে ষেরে তারা চিরকান দহন বরণা ভোগ করবে। এটাও সভবপর হৈ, দিতীয় বাক্যে দুনিয়ায় লাভি বণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে য়ে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্ণ করার পূর্বেই আলাহ্ তা'আলা তাদের রাহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন বরণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দেশ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেলী প্রজ-লিত হয়ে তার নেলিহান দিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হারা মুসলমানদের অগ্নিদেশ হওয়ার তামালা দেশছিল, তারাও এই আগ্রনে পুড়ে ভস্ম হয়ে হায়। কেবল বাদলাহ্ 'ইউসুক সুনওয়াস' পালিয়ে হায়। সে অগ্নি থেকে আল্বরকার জন্য সমুদ্রে বাঁপিয়ে পড়ে এবং সেন্ধানেই সলিল সমাধি লাভ করে।—(মাহহারী)

# न्त्र । विशेष अक्ता जास्त्रक

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৭ আয়াত ॥

# إنسيم الله الكفلين الرحينو

وَالتَّكُمَاءَ وَالطَّالِوَنِ وَمَنَا اَدُرلَكُ مَا الطَّارِقُ فَالنَّجُمُ الْفَاوِبُ فَإِنْ كُلُّ فَهُمِ لَنَا عَلَيْهَا عَافِظُ فَ فَلَيْنَظِرِ الْوِنْسَانُ مَمْ خُلِقَ فَخُلِقُ مِنْ مُلَهُ فَهُمِ الْفَالِمِ فَالنَّمُ الْمَانُ مُمْ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مُلَهُ وَلَا تَعْمِ اللَّهُ الْمِنْ الشَّلُو وَالتَّرَابِ فَ النَّهُ عَلَا رَجْعِهُ لَقَادِدُ فَ كَافِي فَ وَلَا تَاحِيرُ فَ وَالتَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلَا تَاحِيرُ فَ وَالنَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

### পরম করুণাময় ও জসীম দয়লে আলাহর নামে ওরু

(১) শগথ আকাশের এবং রান্তিতে আগমনকারীর! (২) আগনি আনে যে রান্তিতে আসে, সে কি? (৬) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষর। (৪) প্রত্যেকের উগর একজন তত্বাবধারক রয়েছে। (৫) অভএব মানুব দেখুক কি বস্তু থেকে সেংস্কৃতিত হয়েছে। (৬) সৈ সৃষ্টিত হয়েছে সক্ষেপ স্থালিত গানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয়ে যেরুদণ্ড ও বক্ষপঞ্চরের মধ্য থেকে (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে জিরিয়ে নিতে সক্ষম! (৯) বেদিনগোগন বিজ্ঞানি ক্রীক্সিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি আকবে না একং সাহাব্যকারীও আকবে দা। (১১) শগথ চক্রশীল আকালের (১২) এবং বিদারনশীল গৃথিবীর! (১৬) নিশ্চয় কোর্যান সত্য-মিখ্যার ক্রমনালা (১৪) এবং এটা উপহাস নর। (১৫) তারা তীঘণ চক্রাত করে, (১৬) আর আমিও কৌন্যা করি ে (১৭) অতএব কাফ্রিয়েলয়কে অবকাশ দিন, তামেন্ত্রকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্ম।

### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

শগষ আকাশের এবং সৈই বন্ধর, বা রান্লিড়ে আবিভূতি হয়। আগনি জানেন ৯৪---- রান্তিতে কি আবিভূতি হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষর। (অতঃপর শপথের জওরাব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে; (যেমন জন্য

وَ إِنَّ مَلَيْكُمْ لَحًا نِظِينَ كِرَا مَّا كَا تِبِهِنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ : आबात्त जात्ह

উদ্দেশ্য এই যে, কাজকর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নক্ষয় যেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিশেষ করে রাছিতে প্রকাশ পায় তেমনিভাবে কাজকর্ম আমলনামায় সব সময় সংরক্ষিত আছে এবই বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে)। অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে হজিত হয়েছে। সে হজিত হয়েছে সবেগে ক্থলিত পানি থেকে, সা পৃষ্ঠ ও বক্ষের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্মত হয় ৷ (এখানে পানি বলে বীর্য বোঝানো হয়েছে — তথু পুরুষের কিংবা নারী-পুরুষ উভরের। পুরুষের তুলনার ক্রম হলেও নারীর বীর্মণ সংবাদে স্থালিত হয়। পানির অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য হলে 🌱 🐸 শব্দটি একবচনে আনার কারণ এই ষে, উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়ে এক বন্তর মত হয়ে ষায়। পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেহের দুই পার্ষ। তাই সমগ্র দেহ অর্থ নেওয়া বায়। সারক্ষা এই বে, বীর্ষ থেকে মানুষ স্ভিট করা পুনর্বার স্পিট করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যুজনক কাজ। তিনি মধন এটাই করতে স্ক্রয়, তখন প্রমাণিত হালাফে) ভিনি ভাকে পুনবীর স্থৃতি করতে অবশাই সক্ষম। (সুভরাং কিরামত না হওয়ার সন্দেহ্ দূর হয়ে গেল। এই পুনঃ স্ভিট**্সেদিন হবে, স্থেদিন** স্বার ভেদ 'প্রকাল' হয়ে ধাকে া∕ অর্থাৎ বাতিল বিখাস ৩ লাভ নিয়ত ইত্যাদি সৰ গোপন বিষয় বাহির হয়ে বাবে। দুনিয়াতৈ খেমন সময়মত অপরাধ অন্তীকার করা এবং তা গোপনে করা হয়, সেখানে এরাপ সম্ভবসর হবে নাঁ)। তছন তার কোন প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহার্যকারী হবে না (মে, জালাব হ**টি**য়ে দিবে। কিয়ামভেদ বান্তবতা বেহেতু কোরআন দারা প্রস্কানিত, তাই অতঃপর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ) নপথ আকাশে**র** ব খেকে পরক্রির্ভিটণাত হয় এবং পৃথিবীর, খা (বীজের অন্নুরোদসমের সময়) বিদীর্ণ হয়। (অঞ্জর শপথের জওয়াব আছে—) নিশ্চয় কোরজন সভানিখার করসারা। এটা আমার ক্লোম নয়। ( এতে কৌরভান মে আল্লাম্র সভ্তেকালাম, একথা প্রমালিত হন ৷ কিবাএজনসত্ত্বেও তালের অবস্থা এই নেঃ) তারা (সত্তাকে উড়িরে সংগ্রার জন্য ) ्रवेसा जन्नकीनन कर्ना<del>क् अन्दर्भ जा</del>यि (जाएनताकः नार्च ७ <del>१० ए</del> एमध्यान जन्म) नाम् । नीमा ंकरत व्यक्ति। (वता वस्ता, जावात स्कोनन श्रवन क्रकः जानकिश्वधन जायात्रध्योतसम्ब ক্ষাান্তনলেন) অভএব আগনি কাফিরদেরকে (ভর করবেন নাএবং ক্ষদের জড় আমান কামনা করবেন না, বরং তাদেরকে 🎉 অব্কাশ দিন (কেনীদিন নম্ভ ক্রাং) ্তারেরক ভবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য । "('এরসর মৃত্যুর আসে অথবা পরে আমি তাদের উপর আখাৰ নাষিত্ৰ করব। শেষ শপথের শেষ বিষয়বন্তর সাথে মিত্র এই বে, ক্রেরিজান আকাশ খেকে আসে এবং কার মধ্যে হোগাত। থাকে, তাকে ধনা করে। বেমন রণ্টি जाकान थाक नाम हेर्रत हमिक जमूह करते।)

## আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আরা আকাশ ও নক্করের শপথ করে বরেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ক্রেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমন্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত হে, সে দুনিরাতে বা কিছু করছে,তা সবই কিরামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কিরামতের চিন্তা থেকে গাঞ্জিল হওরা অনুচিত। এরপর পুনকৃজ্জীবন সম্পর্কে শক্ষতান মানুষের মনে যে অসন্তাব্যালার সন্দেহ স্থিট করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ মানুষ লক্ষ্যাক্রমক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অপু, কপা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে স্ভিত হয়েছে। যিনি প্রথম স্থিটতে সারা বিষের কণাসমূহ একল করে একজন জীবিত, লোতা ও দুল্টা মানব স্থিট করতে সক্ষম হয়েছেন, ভিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তালুস স্থিট করতেও সক্ষম। এরপর কিরামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বান্তব সভা, বা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আলাব আসে না—কাফিরদের এই প্ররের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাণত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে والله পদ্ধ বোল করা হয়েছে। এর অর্থ রাজিতে আগমনকারী। নক্ষল্ল দিনের বেলায় লুক্লায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজনা নক্ষলকে দিনের বেলায় লুক্লায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজনা নক্ষলকে দিনেরছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রল্ল রিছে জওয়াব দিয়েছে ভিছাল নক্ষল। আয়াতে কোন নক্ষলকে নিদিত্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষলকে বুঝানো বায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষল্ল পুরাইয়া, যা সম্ভাষমগুলছ একটি নক্ষল কিংবা শিনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সূরাইয়া ও শনিগ্রহকে ক্রিট বলা হয়ে থাকে।

আনুমির উপর তথাবিধারক অবাহ আমলনামা লিপিবজকারী ফেরেশতা নিমুজ রয়েছে।
এখানে এখান বাহা বাহাত আছে করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত
থেকে জানা সায়। অন্য আয়াতে আছে ঃ

এই এর অপর অর্থ আপদ্ধবিদ্দ থেকে হিকাবতকারীও হরে থাকে। আল্লাহ্ ভাজালা প্রত্যৈক মানুষের হিকাবতের উদ্যা কেরেলতা নিযুক্ত করেছেন। ভারা দিনরাভ মানুষের হিকাবতে নিরোজিত থাকে। ভবে আল্লাহ্ ভাজালা বার জনা হৈ বিপদ অধ্যারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হিকাবত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা সিরকারভাবে विषठ रसार : अं केंबें केंबें

অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আলাক্র আদেশে সায়নে ও পেছনে থেকে তার হিফাষত করে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন—প্রত্যেক মুমিনের উপর আরাহ্ তা আরার পক্ষ থেকে তার হিকামতের জনা তিন শ ষাট জন কেরেশতা নিমুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অলের হিকামত করে। তথাধ্যে সাতজন কেরেশতা কেবল চোখের হিকামতের জন্য নিমুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়—এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিকামত করে, সেমন মধুর পারে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এয়প পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।—( কুরতুবী)

খেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অন্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তক্ষসীর-বিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষক্ত চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অল থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অল নারী ও পুরুষের সেই অল থেকে নির্গত বীর্য দারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মন্তিক্ষের। এ কারণেই সাধারণত দেখা স্বায়, স্বারা অভিরিক্ত স্ত্রীমৈন্থুন করে, তারা প্রায়ই মন্তিক্ষের দুর্বক্রতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অল-প্রত্যেক থেকে স্থানিত হয়ে মেরুদন্তের মাধ্যমে অন্তক্রোয়ে জ্বনা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তফসীরবিদগণের উপরোক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্ধর নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মন্তিকের। আর মন্তিকের হলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, রা মেরুদণ্ডের ডেতর দিয়ে মন্তিক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অওকোরে পৌছেছে। এরই কিছু উপাশিরা কক্ষের অন্থি-পাঁজেরে এসেছে। এটা সন্তবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্ষের এবং পুরুষ্মের বীর্ষে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্ষের প্রভাব বেশী।—(বার্যান্ডী)

কোরপান পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিশেষত্ব নেই। ভ্রমু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরাপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমন্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অক্সের নাম উল্লেখ ফরে সমন্ত দেহ বাজ্য করা হয়েছে। সশমুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাভাগে প্রচ প্রধান ভায়। এই দুই অল থেকে নির্গত হওয়া। ভ্রমুসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই তেওঁ তিন্দুলা এই বে, এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই বে, বে বিষম্রভটা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে স্ভিট করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে জারও ভালরাপে সক্ষম।

अत नाकिक खर्च भतीका कता, बाहारे कता। ومَ تَهْلَى السَّوا كُور

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ষেসব বিশ্বাস, চিদ্ধাধারা, মনন ও সংক্রম অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিরাতে কেউ জানত না, এবং ষেসব কাজকর্ম সে সোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুরাই ইবনে উমর (রা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের সব সোপন ভেদ খুলে বাবে। প্রত্যেক ভালমশ বিশ্বাস ও কর্বের আলায়ত হয় মানুষের মুখ্যখনে শোড়া পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—( কুরতুবী)

ত্র্বি ক্রিডান সভা ও মিখ্যার ক্রমনালা করে ; এতে
কোন সম্পেহ ও সংশয়ের অবকশি নেই।

হর্মত আলী (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুলাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ

كتاب نية خهر ما قهلكم و حكم ما بعد كم وهو الفعل ليس با الهزل

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উত্তমতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উজিঃ জামার মুখের কথা নয়।

# महा वा<sup>3</sup>मा

মক্কায় অবতীৰ্ণঃ ১৯ **আয়াত** ॥

# إِنْ وِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ

سَيِّ الْمُ رَبِّكَ الْأَعُلَى ۚ الْذِي عَلَى النَّيْ الْمُوَى فَ وَالَّذِي عَنَارُ فَهَلَى فَ وَالْذِي وَالْمَ الْمُ وَالْمُوعِ فَا الْمُوعِ فَا الْمُوعِ فَا الْمُوعِ فَا الْمُوعِ فَا الْمُعْمِ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمَعْمِ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمَعْمِ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمَعْمِ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمُعْمِ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمَعْمُ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَمَا يَغْفَلُ وَالْمُوعِ وَالْمُعْمُ وَالْمُوعِ وَالْمُعْمُ وَمَا يَغْفِلُ وَالْمُوعِ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### পরম করুণামর ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আগনি আগনার মহান পালনকর্তার নামের পবিস্থতা বর্ণনা করুন, (২) বিনি সৃতিট করেছেন ও সুবিন্যন্ত করেছেন (৩) এবং বিনি সুগরিমিত করেছেন ও প্রথমেদর্শন করেছেন (৪) এবং বিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হকেন না—
(৭) আয়াহ্ যা ইছো করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।
(৮) আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজ্বতর করে দেবো। (১) উপদেশ করের স্কলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভর করে, সে উপদেশ প্রহণ করেব। (১৬) আর বে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করের, (১২) সে মহা-জরিতে প্রবেশ করেব। (১৬) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে ওছ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম সমরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বন্তত ভোমরা গাছিব জীবনকে অয়াধিকার দাও. (১৭) অথচ পরকালের

中国 (AE)等。

জীবন উৎকৃষ্ট ও ছারী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। ্তিন্ত্রী কর্তাবসমূহে।

12 mg 18

5.4747

### তফসীরের সরে-সংক্রেপ

(হে পর্যাঘর) আপনি (এবং হারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, স্লাই) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিব্রতা বর্ণনা করুন, হিনি (হাবতীয় বন্তানচরকে) স্পিট করেছেন ও স্বিনান্ত করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বন্ত উপযুক্তরাপে স্পিট করেছেন) এবং হিনি প্রাণীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বন্ত ) নির্গন্ধ করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বন্তর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বন্তর চাহিদা স্পিট করে দিয়েক্ছন) এবং হিনি (সবুজ সদৃশ) ভ্রণাদি (মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (প্রথমে সাধারণ স্পিটকর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত স্পিটকর্ম ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্পিটকর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের প্রন্তাত নেওয়া দরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিদান ও শান্তি হবে। এই আর্মুগত্যের পছা বলার জন্যই আমি কোরআন নাষিল করেছি এবং আপনাকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমার প্রতিশূন্ত এই যে) আমি (বাত্টুকু) কোরআন (নাষিল করব, তত্টুকু) আপনাকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখছ করিয়ে দিব) ফলে আপনি (তার কোন অংশ) বিস্মৃত হবেন না আলাহ্ স্বতটুকু (বিস্মৃত করতে) চান, তত্টুকু বাতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পছা। আলাহ্

বলেন । बिंगों के विक्रिक्त के के के के के कि अज्ञान आनाज जवाज सन थाक

ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এই মুখস্থ করানো ও বিস্মৃত করানো সবই রহস্যোগযোগী হবে। কেননা) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। (তাই কোনকিছুর উপযোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। যখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপযুক্ত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখন এবং যখন বিস্মৃত করা উপযুক্ত মনে করেন, বিস্মৃত করে দেন। আমি ষেমন আপনার জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আপনাকে সহজ শরীয়তের জাদেশ অনুষায়ী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বোঝাতে পারবেন, সহজে আমল করতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করতে পারবেন। সকল বাধাবিগতি অপসারিত করে দেব। শরীয়তকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে য়ে, এটা সহজ হওয়ায় কারণ। ওহা সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ রখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আপনি (নিজে য়েমন পবিল্লতা বর্ণনা করেন তেমনি অপরক্ষেও) উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (বলা বাছলা, উপদেশ উপ-

कातीर शत थात्क। त्यमन जाहार् वत्तन : فَا لَا لَوْ كُرِى تَنْفَعُ الْمُؤُ سِنِينَ — कात्तर जातन जातार जिसन जिस । এত্য अल्लाहर जाशन अवात जनार उपकाती नम ،

বরং) উপদেশ সে ব্যক্তি প্রহণ করে, যে (আলাহ্কে) ভয় করে। (পক্ষাভরে) যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ফানে) সে (অবশেষে) মহা জন্মিতে (অর্থাৎ জাহা-মাথে) প্রবেশ করবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুখে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ ষেখানে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ ব্যর্থ হলেও <mark>উপদেশ অততই উপকারী বটে। উপদেশ দান আপনার দায়িছে ওয়াজিব হওয়ার</mark> জন্য এতটুকুট ব্যাহতী। এ পর্যন্ত সার্ম্মর্ম এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন ওনে বাতিল বিশ্বাস ও হীন চরিব্র থেকে) সে ব্যক্তি সাঞ্চন্য লাভ করে খে ওদ্ধ হয় এবং তার পালন-কর্তার নাম সমরণ করে, অভঃপর নামাম আদায় করে। (কিন্তু হে অবিদ্বাসীরা, ভোমরা কোরজান স্থান কোরজানকে মান্য কর না এবং পরকালের প্রস্তৃতি প্রহণ কর না ; বস্তুত ভোমরা পাষিব জীবনকে অপ্রাধিকার দাও, অথচ পরকান দুনিয়া অপেক্ষা) উৎকৃষ্ট ও ছায়ী। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও (লিখিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আ)-র কিতাব-সমূহে ৷—[ রহল মা'আনীতে বণিত আছে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি সহীকা এবং মূসা (আ)–র প্রতি তওরাত অবতরণের পূর্বে দলটি সহীক্ষা তথা ছোট কিতাব নাষিল হয়েছিল ]।

# আনুবলিক ভাতব্য বিষয়

মাস'জালা ঃ জালিমগণ বলেন ঃ নামাষের বাইরে للأعلى স্থালিমগণ বলেন ঃ নামাষের বাইরে

তিলাওয়াত করলে ﴿ ﴿ وَإِنْ الْأَكُلَى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কিরাম এই সূরা তিলাওয়াত শুরু করলে এরাপ বলতেন।—(কুরতুবী)

০ ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আলা নাষিল
হয়, তখন রস্লুরাহ্ (সা) বললেন : وَجَعَلُو هَا فِي سَجِّهُ وَرَكُمْ

রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّمِ أَسُمْ وَبِكُ এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নল্লতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয়—এমন বাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পৰিৱ রাখুন। এর এক অর্থ এর পও হতে পারে যে, আরাহ্ স্বয়ং নিজের ষেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েষ নয়।

০ এর অপর অর্থ এই ষে. ষেসব নাম আল্লাহ্র জন্য বিশেষভাবে নিদিন্ট, সেগুলো কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিল্লতার পরিপন্থী, তাই নাজায়েয়। ষেমন রহমান, রাষ্যাক, গাফফার, কুদুস ইত্যাদি।—(কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে জলানতার অস্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রাষ্যাককে রাষ্যাক এবং আবদুর গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরাপ বলে এবং যে স্থনে উভরই গোনাহ্গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাল্লি অহেতুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে কিন্তের অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার সন্তা। আরবী ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও শুলি শুলি এ অর্থে ব্যবহাত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রস্লুল্লাহ্ (সা) যে কালেমাটি নামাযের সিজদায় পাঠ করার আনেশ দিয়েছেন, সেটি এ বিকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সন্তা উদ্দেশ্য।

—এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সন্তা উদ্দেশ্য।

वित्र जुल्हित निशृष्ठ छा९ शर्य : केंट्रें केंट्रें केंट्रें केंट्रें वित्र जुल्हित निशृष्ठ छा९ शर्य :

—এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্প্রকিত গুণাবলী। প্রথম গুণ —এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নান্তি থেকে আন্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্যনেই, একমাল্ল আল্লাহ্ তা আলার অপার কুদরতই কোন পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে রখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নান্তি থেকে আন্তিতে আনয়ন করে। বিতীয় গুণ ভূত এটা আল্লাহ্র আল্লাহ্র অপার করে। বিতীয় গুণ ভূত এটা আল্লাহ্র আল্লাহ্র আল্লাহ্র করে সামজস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বন্তর দৈহিক পঠন, আকার-আকৃতি ও অল্ল-প্রত্যালের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অন্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামজস্যশীল অল্ল-প্রত্যেল দিয়েছেন। হন্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক দিপ্তং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এখলোকে চতুদিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রম্ভীর রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য রথেকট।

ত্তীরগুণ ্ট্র এর অর্থ কোন বস্তকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি ৯৫—

করা। শক্ষি ক্ষয়সালা অর্থেও ব্যবহাত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র ক্ষয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বস্তসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়েজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়—সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকৈই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়েজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্মারিত দায়িত্ব পালন করে ফাছে। আকাশ, নক্ষয়, বিদ্যুৎ, রুষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্ত, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ স্বাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায়ঃ

— गांं कांना क्रियो वालाहन :

خاک و با دو آب و آتش بند ۱ اند بامی و تو سرد ۱ با حق زند ۱ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ্ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে হাছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছেঃ

> ھریکے را بہرکارے ساختند میل اور آدر دلش انداختند

চতুর্থ গুণ এ এই—অর্থাৎ প্রকটা যে কাজের জন্য যাকে স্পিট করেছেন, তাকে সাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় স্পিটতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। জন্য আয়াতে আছে: তা আলা প্রত্যেক বস্তকে আছে: তা আলা প্রত্যেক বস্তকে আছে: তা আলা প্রত্যেক বস্তকে আছে কিরেছেন, জাতঃপর তার সংগ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষন্ত, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী স্পিটর আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিল্ট হয়েছে, দে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরাপ দুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা বায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণী বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাহ্ তা আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ত অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সুদ্ধা নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্ত-জন্ত, পশু-পক্ষী ও কীট-পতসকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককৈ নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রভটার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন জুল-কলেজ থেকে কিংবা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহ্র পথনির্দেশেরই ফলশুনতি স্থা

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে জারাহ্র দান ঃ আরাহ্ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে স্পিটর সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এওলোতে স্পট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য স্জিত হয়েছে কিন্তু এওলোর দারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস স্পিট করা জত্যধিক জান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আরাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন স্তীক্ষ জান-বৃদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সেপর্বক্ত খনন করে এবং সাগর পর্ভে তুবে পিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইদ্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ জান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্দ্ধরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আরাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শান্তীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আরাহ্ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে শিশ্বিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিদ্ধার সামনে আসছে এবং আল্লাহ্ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহল্য, এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি মাল্ল শব্দ এ এই –এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অভ্যই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাছেছ।

-स्वत अर्थ नर

চারণ ভূমি এবং 🔑 🚟 শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে।

www.almodina.com

তি শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাড় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা আলা উদ্ভিদ সম্পকিত স্থীয় কুদরত ও হিক্মত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ—শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূতি ও চাতুর্য আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই মিঃশেষিত হয়ে যাবে।

পূর্ববতী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা سَنْقُو تُکُ فَلَا تَنْسَى اللَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

ষীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এছনে রসূলুলাহ্ (সা)-কে নব্য়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আ) রসূলুলাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আলাহ্ তাংআলা কোরআন মুখন্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো প্রবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে

ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আলাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে,কোরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিক্ষার দিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুলাহ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া।

এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : أَيُّةَ أَوْ نُنْسِهَا क्यांए আমি কোন

আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ 🛍 🗓 🗓

শুনি - এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত সামরিকভাবে রস্লুলাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা সমরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রস্লুলাহ্ (সা) কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিভাসার জওয়াবে রস্লুলাহ্ (সা) বললেনঃ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা সমরণে আসা বলিত প্রতিশুক্তির পরিপন্থী নয়।

www.almodina.com

করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরাপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরজান বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এরাপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

ত الدّ كران نفعت الذّ كر ي পরবতী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আলাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রস্লুলাহ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে,উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি য়ে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই য়ে, উপদেশ ও প্রচার য়ে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাপ করবেন না।

 প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চির্ন্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ্ তা'জালা জালাহ্র কিতাবও রস্কাণনের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওরা হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্তিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংস্থীল। এরাপ বস্তুতে মজে যাওয়াও তার জন্য স্থীয় শক্তি বায় করা বৃদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সতাকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে:

बर्थार लामता याता मुनिश्चात्क अत्रकालत उनत श्राधाना माछ.

একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্ত ছেড়ে কি বস্ত অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জনা তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার রহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কল্ট ও পরিপ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দিতীয়ত তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ডিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারারি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃল্টই উৎকৃল্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন

তুলনা হয় না। তদুপরি তা প্রত্তি পুত আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা বারতীয় বিলাসসামগ্রী দারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদেগিম বাংলো প্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য—এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরছায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রয় এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্টিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নান্তরেরও হত, তবুও চিরছায়ী হওয়ার কারণে তাই অপ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুকাবিলার উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরছায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করের দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

الله المُعنى المُعنى المُعنى الأولى مُعنى إ بُوا هِيمَ وَمُوسَى اللهِ اللهِ مَعنى المَعنى المَعنى المَعنى اللهِ م

এই সূরার সব বিষয়বস্ত অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্ত (অর্থাৎ পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরছায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও মৃসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মূসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীকার বিষয়বন্ত । হযরত আব্যর গিকারী (র।) রস্লুলাহ (সা)-কে প্রস্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীকা কিরাপ ছিল । রস্লুলাহ (সা) বলেন । এসব সহীকায় শিক্ষণীয় দৃশ্টান্ত বণিত হয়েছিল। তথাধ্যে এক দৃশ্টান্ত অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে । হে ভুইকোঁড় গবিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈখৰ্ষ

জ্পীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোরা আমা পর্যন্ত পৌছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোরা প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকৈ সমোধন করে বলা হয়েছে ঃ বৃদ্ধিমানের কাল হল, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আলাহ্র মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও যাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

জারও বলা হয়েছেঃ বুজিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক প্রিছিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদিল্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহবার হিফাষত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

সূসা (জা)-র সহীকার বিষয়বন্ত ঃ হয়রত আব্যর (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি মূসা (জা)-র সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রস্লুছাহ্ (সা) বললেন ঃ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বন্তই ছিল। তল্পধ্যে কয়েকটি বাক্য নিশ্নরূপ ঃ

ভামি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিসময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃচ্ বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরাপে ভানন্দিত থাকে! ভামি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আন্তর্মবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরাপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আন্তর্মবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উপান-পতন দেখে, সে কিরাপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিত্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরাপে কর্ম পরিত্যাস করে বসে থাকে? হয়রত আব্ য়র (রা) বলেনঃ অতঃপর আমি প্রশ্ন করলামঃ এসব সহীফার কোন বিশ্বয়বন্ত আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেনঃ হে আব্ য়র, এ আয়াতওলো স্রার শেষপর্যন্ত পাঠ কর—

( क्राण्ये ) .... و ذَ كَوَ ا شُمْ وَ بَنَّا فَصَلَّى

-17

# ्यू धो। १<sub>७००</sub> जूडा शाणिशा

মকায় অবভীর্ণঃ ২৬ আয়াত ।

# اِلْيَنَا اِيَابَهُمْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿

# পরম করুণামর ও অসীম দয়ালু আরাহ্র নামে ওরু

(১) আপনার কাছে আজ্মকারী কিয়ামতের বুডাড পৌছেছে কি? (২) জনেক মুখ-মণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্চিত, (৩) ক্লিচ্ট, ক্লাড। (৪) তারা ভলত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটড নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুচ্ট করবে না এবং ক্লুধায়ও উপকার করবে না। (৮) জনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব. (৯) তাদের কর্মের কারণে সম্ভূচ্ট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে (১১) তথায় গুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথার থাকবে প্রবাহিত ব্যরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানগার (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেট। (১৭) তারা কি উপ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থানন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফির হয়ে যায়, (২৪) আলাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচ্ছন্নকারী সে ঘটনার কিছু সংবাদ পৌছেছে কি? ( অর্থাৎ কিয়ামূতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়াবের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অনেক মুখমওল সেদিন লাঞ্চিত, क्रिण्ट ও क्रांड হবে। তারা জ্বান্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটভ ঝরুনা থেকে পানি পান করানো হবে। কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদেরকে পুল্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য হওয়ার এবং ক্ষুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। क्লিস্ট হওয়ার অর্থ হাশরে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করা, জাহান্নামে শিকল ও বেড়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুটন্ত ঝরনাকেই অন্য **আয়াতে 🚓 বলা হয়েছে**। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাহান্নামে ফুটন্ত পানিরও ঝরনা হবে। মরী বাতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুযাদু খাদ্য হবে না। সুতরাং ষাক্সুম, গিসলীন ইত্যাদি খাদ্য থাকা এর পরিপ্রস্থী নয়। মুখমণ্ডল বলে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর জাহালামী-দের অবস্থা বণিত হচ্ছেঃ) অনেক মুখমগুল সেদিন উজ্জ্বল এবং তাদের সৎ কর্মের কারণে প্রফুল হবে। তারা সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে। তথায় তারা কোন অসার কথা ন্তনবে না। তথায় প্রবাহিত ঝরনা থাকবে। জান্নাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিহানো আছে এবং রক্ষিত পানপার আছে। (অর্থাৎ এসর সাজ-সরঞ্জাম সামনেই উপস্থিত থাকবে, ষাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেরী না হয় )। সারি সারি গালিচা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট আছে। (ফলে যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আরাম করতে পার্বে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও হবে না। এসব বিষয়বন্ত শুনে যারা কিয়ামত অস্থীকার করে তারা ভুল করে। কেন্না) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃজিত হয়েছে (এর আকৃতি ও স্বভাব অন্যান্য জীবজন্তর তুলনার আমুর্যজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে,

তা ছাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (জর্মাৎ এসব বস্তু দেখে আল্লাহ্র কুদরত বাঝে না কেন যাতে কিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত। বিশেষভাবে এই চারটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রান্তরে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রমাণাদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তায় পড়বেন না। বয়ং) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি ভাদের শাসক নন—(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয়ও কুফর করে, আল্লাহ্ তাকে পরকালে মহাশান্তি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আমারই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

### আনুষরিক জাতব্য বিষয়

আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাষ্ণিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বণিত হয়েছে যে, তা আর্থাৎ হেয় হবে। ক্রমানত কাষ্ণিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বণিত হয়েছে যে, তা আর্থাৎ হেয় হবে। ক্রমানত শব্দের অর্থ নত হওয়াও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাষে শুন্তর অর্থ আল্লাহ্র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র সামনে শুন্ত অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শান্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্চিত ও অপ্যানিত হবে।

দিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : ত্রিক এ এবং লাভ ও লিকট ব্যক্তিকে বলা হয় এ এবং বলা বাহল্য, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্চিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মুশ্রিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খৃস্টান পাল্লী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিক্তা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুলিইর জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্থীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশ্রিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্র কাছে সওয়াব ও পুরক্ষার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও লাভ-পরিশ্রাভ রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাভ্না ও অপ্যানের অক্ষকার আচ্ছন করে রাখবে।

হ্যরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, খলীফা হ্যরত উমর ফারুক (রা) যখন

www.almodina.com

শাম দেশে সকরে গমন করেন, তখন জনৈক খৃস্টান র্দ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আদ্ধনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিপ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ কুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন প্রীছিল না। খলীফা তাকে দেখে অণু সংবরণ করতে গায়লেন না। ক্রন্দনের কারণ জিক্তাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ এই য়দ্ধের করুণ অবহা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা খ্রীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিপ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্র সন্তিট অর্জন করতে গায়েনি। অতঃপর খলীফা হয়য়ত উমর (য়া)

্ عَلَيْ تُا مَلِكُ ... আয়াত তিলাওয়াত করলেন।---( কুরতুবী )

এর সাথে উত্ত॰ত বিশেষণ মুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবানিঃশেষ হয় না বরং এটা চির্ভন উভ্ত॰ত।

অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহালামীরা কোন অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহালামীরা কোন আদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার ক-উকবিশিল্ট ঘাস যা মাটিতেই হড়ায়। দুর্গক্ষমুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্ত-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহালামে মাস, বৃক্ষ কিরাপে হবে? এখানে প্রস্ন হয় যে, ঘাস-র্ক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহালামে এগুলো কিরাপে থাকবে? জওয়াব এই যে, আলাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দারা লালন করেছেন। তিনি জাহালামে এগুলোকে অন্তিতে পরিপত করতেও সক্ষম, ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলত হবে।

কোরআনে জাহারামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহারামীরা কোন সুয়াদু ও পুল্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মত কল্টদায়ক বন্ত খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্জুজ। কুরতুবী বলেনঃ সম্ভবত জাহারামীদের বিভিন্ন স্বর থাকবে এবং বিভিন্ন স্থান্য হবে—কোখাও যরী, কোখাও যাক্কুম এবং কোখাও গিসলীন।

কেন কোন কাফির বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেরে খুব মোটাতাজা হরে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিরার ষরী ভারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেম্চা করো না। জাহালামের বরী খেরে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে কুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

কথাবার্তা ত্তনতে পাবে না। মিখা, কুফরী কথাবার্তা, পারিগারাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুজ । অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

শুনা ত্রি শুনা ভারা ভারা ভারাতে কোন অনর্থক ও শোষারোপের কথা ভানবে না। ভারও কভিপয় আয়াতে এ বিষয়বন্ত উদ্ধিখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গের যে, দোষারোপ ও জনারীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জারাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

শুর সামাজিক রীডিনীতি: ﴿ وَ مُو مُو مُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপার পানির কাছে নির্দিশ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কল্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বন্ধ—বেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিশ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যদ্রবান হওয়া উচিত যাতে জনদের কল্টনা হয়। জায়াতীদের পানপার পানির কাছে রক্ষিত থাকবে —একখা উল্লেখ করে আল্লাহ তাভালা উপরোজ নীতির প্রতি ইমিত করেছেন।

وَلَا يَنْظُرُونَ ا لَى اللَّا بِلِ كَيْفَ عَلَقَتَ — किয়ाমতের অবছা এবং মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শান্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিছাসী হঠকারীদের পথ

প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের করেকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবহার সাথে সামজস্সশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সকর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অন্ত-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বন্ত সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বন্ত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র অপার কুদরত চাক্র্য দেখা যাবে।

जड़ामल माथा उत्हेत अमन किंदू विनिष्ठां त्राताह, या वित्यकार्य विकानीनामत

www.almodina.com

জন্য আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্গণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহা-বয়বের দিক দিয়ে সর্বরুহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী মেই। বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজ্ঞান্ত্য করেছেন যে, জারবের বেদুইন ও দরিপ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাটজীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ, একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেরে চলে আসে। উঁচু রুক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কল্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই রক্ষের ডাল্ল থেয়ে থেয়ে দিনাতি-পাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্ম ন্যা খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুভ্রাপ্য বন্ত। সর্বন্ধ সর্বদা পাওয়া যায় না। আলাই ডাভালা উটের পেটে একটি রিজার্ড টাংকী ছাগন করেছেন। সে সতে-জাট দিনের পানি একবারে গান করে এক টাংকীতে ভরে নের। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ড গানি ব্যর করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন হিল। কিন্ত আলাই তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে বখন সবওলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার গিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব-সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিভ্রমী যে, সৰ জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌপ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সকর করা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। আল্লাহ তা'আলা এই জীবকে সারারান্তি সকরে অভ্যন্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকারণি ধরে যেদিকে ইন্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহর কুদরতের সবক দের এমন আরও বহ বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। স্রার উপসংহারে রস্বুছাহ (সা)-র সাক্ষনার জন্য বলা अर्थार जामत ठाएत नाजक नन वा, जाएत्राक

মু'মিন করতেই হবে। আগনার কাজ ওধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিত্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শান্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

# سورة الفجر عربة عندة عربة عندة المناطقة ا

মঞ্চায় অবতীর্ণঃ ৩০ আয়াত ॥

# بنسيراللوالزخلن الزجينو وَالْفَجْرِنِ وَلَيْ إِلِ عَشْرِنَ وَالشَّفْعِ وَالْوَثِرَنِ وَالْيِيلِ إِذَا يَسَنِّ هَلْ فَي ذَلِكَ مَّنَّمُ لِن يُحِيْرِهُ ٱلْمُرْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِثْ إِرْمَ ذَاتِ الْعِنَادِثُ الَّذِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْيِلَادِنَّ وَثَهُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِإِلْوَادِنّ وَفِهُونَ ذِي الْاُوتَادِثُ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِسَادَةُ فَاكُثُرُوا فِيْهَا الْفَسَادَةُ فَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ أَنَّ رَبُّكَ لَبَالِمُصَادِفُ فَأَكَا الإنسكَانُ إِذَا مِنَا ابْتَلْمُهُ رَبُّهُ فَاكْرَمُهُ وَنَعْهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَسِنْ وَأَثَا إِذَا مَا ابْتَلْهُ فَعُدَرَ عَلَيْهِ دِنْ فَكُ هُ فَيَقُولُ لَكُ آهَانِنَ كَالْأُبِلُ لَا تُكْرِمُونَ الْيَرِيْمَ فَ وَلَا تُغَمَّنُونَ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَ وَتَأْكُلُونَ التُوَاكَ ٱكُلُالْكَاكُ وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًّاجِئًا ۞ كُلَّا إِذَا دُكَّتِ الْرَضُ دَكًّا دَكُانُ وَجَاءُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِائِي وَيُومَيِنِهِ بِجَهَنَّمُ فَيَوْمِهِ يَّتَذُكُوالْإِنْسَانُ وَأَنِّى لَهُ الذِّكُولِ صُ يَقُولُ يليُنتَنِىٰ قَلْكُمْتُ لِحَيَّالِيَّةُ صَ يَوْمَهِذِ إِلَّا يُعَذِّ بُعَدًا بُهَ آحَدُ أَحَدُ أَوْلَا يُوثِقُ وَثَاقَهَ آحَدُ هَ لِيَا يَتَهُكَ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَّةُ أَنَّ ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيةٌ مَّرْضِيَّةً ٥ فَادْخُولَ فِي

عِلِينَىٰ وَادْخُلِلُ جَنَّتِي فَ

## পরম করুণামর ও জসীম দয়ালু জারাহ্র নামে ওরু।

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় (৪) এবং শপথ রান্ধির যথন তা গত হতে থাকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোচের সাথে কি 🗆 জাচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্বস্তু ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্বে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হর্ননি (১) এবং সামুদ গোরের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে পৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিভার জনাতি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) জতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শান্তির কশা-ঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃট্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ ষে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে ঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিষিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হের করেছেন। (১৭) এটা অমূলক বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (১৮) এবং মিসকীনকৈ অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভাল-বাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালন-কর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহালামকে জানা হবে, সেদিন মানুষ সমরণ করবে কিন্তু এই সমরণ তার কি কাজে জাসবে? (২৪) সে বলবৈঃ হার, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অপ্নে প্রেরণ করতাম! সেদিন তার শান্তির মত শান্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকতার নিকট ফিরে যাও সম্ভুল্ট ও সভোষভাজন হয়ে। (২৯) জতঃপর জামার বান্দাদের অভতুঁভ হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জায়াতে প্রবেশ কর।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ফজরের সময়ের এবং (ষিলহজ্জের) দশ রান্তির (অর্থাৎ দশদিনের। এই দিনওলোর ফ্রান্ত অনেক)। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে যিলহজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, এর অর্থ নামায়। কোন নামায়ের রাক'আত জোড় এবং কোন নামায়ের রাক'আত বেজোড়। প্রথম রেওয়ায়েতকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীত্ বলা হয়েছে। কারণ, এই সূরায় সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সূত্রাং জোড় ও বেজোড়ও সময়েরই শপথ হওয়া সঙ্গত। এরাপও বলা যায় যে, জোড়ও বেজোড় বলে যা যা সম্মাননাহ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অভ্যুক্ত এবং নামায়ের রাক'আতও

দাখিল)। শপথ রাক্রির, যখন তা গত হতে থাকে (যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلُ

এর মধ্যে ভানী ব্যক্তির জন্য যথেল্ট শপথ আছে কি? [এ প্রয়ের অর্থ আরও জোরদার করা অর্থাৎ উদ্ধিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেল্ট। কোরআনে উদ্ধিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্ত গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এ শপথের ব্যেক্টিতা পরিকার বণিত হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে

শগথের উহা জওয়াব এই যে, কাফিরদের অবশাই শান্তি হবে। পরবর্তী শান্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যায়।—(জালালাইন)] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করে-ছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন ভড় ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিখের শহরসমূহে শক্তিও বলবীর্ষে যাদের সমান কোন লোক সৃজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম । আ'দ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুর । সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়,আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামূদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামৃদ আ'বে-রের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে যুক্ত ক্রার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি স্তর রয়েছে—পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে পেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, কম মধ্যস্থ্তার কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে—(রাহল মা'আনী) অতঃপর অন্যান্য ধ্বংসপ্রাণ্ড উম্মতের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]—সামূদ গোরের সাথে (কি আচরণ করেছেন ) যারা কোরা উপত্যকায় ( পাহাড়ের ) পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ('ওয়াদিউল কোরা' তাদের একটি শহরের নাম; যেমন অপর এক শহরের নাম ছিল 'হিজর'। এঙলো সবই হেজায় ও শামের মধ্যছলে অবস্থিত সামূদ গোলের বাসভান)। এবং কীলকের অধিপতি ফিরাউনের সাথে।—( দূররে মনসূরে বণিত আছে ফিরাউন যাকে শান্তি দিত তার চার হাত-পারে কীলক এঁটে দিয়ে শান্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিন্ন অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে—) যারা শহরসমূহে গবিত মন্তক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিশ্বর অশান্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শান্তির কশাঘাত করনেন। (অর্থাৎ আযাব নাষিল করনেন। এখানে আযাবকে চাবুকের সাথে এবং নাষিল করাকে আছাত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শান্তির

কারণ এবং উপস্থিত কাফিরদের শিক্ষার জন্য ইরুণাদ হক্তে ঃ ) নিশ্চর জাগনার পারনকর্তা ( অবাধ্যদের প্রতি ) সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ( করে উরিখিত সম্প্রদারগুরোকে তো ধাংক করে দিয়েছেনই এবং বর্তমান লোকদেরকেও আযাব দেবেন)। অন্তএব (এর পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আয়াব ছেকে আনে, এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল কিন্ত কাফির) মানুষ যে, (যে ক্মই ভারা জবলম্বন করে সেওলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি : সেমতে তাকে তার পালনকর্তা পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অন্ত্রহ দান করেন ( যেমন, ধনসন্দদ ও প্রভাব-প্রতিগত্তি ইত্যাদি দেন, যার উদ্দেশ্য তার কুতভতা যাচাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্য বলে মনে করে পর্বে ও অহংকারভরে) বলে, আমার পালনকর্তা আমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন ( অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পার বলৈই আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন)। এবং ষখন তাকে (অন্যভাবে) পরীকা করেন, অতঃপর রিবিক সংকূচিত করে দেন, (যার উদ্দেশ্য তার সবর ও সঙ্গিট যাচাই করা) তখন সে (অভিযোগের সুরে) বলেঃ আমার পালনকর্তা আমার সম্মান চুসি करहाइन। (वर्षार व्याप्त जण्यातिह स्थात्र रुप्ता जल्ल हेमानिश व्यापारक रुप्त करहा রেখেছেন। ফলে পাথিব নিয়ামতও হ্রাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাঞ্চির দুনিয়াকেই में ज जका मान करता। करता अत बांक्न्मारक शिव्रशांत श्रुवांत श्रुवांत श्रुवां अवर निरक्रांक अत যোগ্য পার বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে এর দুংখকস্টকে বিতাড়িত হওরার দলীল এবং निर्द्धारक अत्र शाह नम्र वर्रत मान करत्र। जुणजार कार्कित व्यक्ति पृष्ठ करत्र अक. पृतिग्रां म्या উप्पना मत्न क्या। अध्यक भवकात खिवाम स्वतास क्या है. যোগ্যপান্ন ইওয়ার দাবী করা। এথেকে গর্ব, অহংকার অকৃতভূতা, বিসদে ইতাশা এবং विश्वसीमरा/जग्रतास करता। असला जन सामस्यित कातम )। कथाने अतान महानि (कथाने দুনিয়া যাত্ৰ হুছা নয় এবং দুনিয়া থাকা না থাকা বিশ্বপাৰ অথবা অভিনপাৰ তথকা দলীল নয়। কেউ কোন সম্মানের বোগ্যানর এবছ সবর ও কুল্লভতা ওরাজিব হওয়ার গণ্ডি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অভাগের অলা হয়ে**ছে নে**ু তোমন্ত্রণর মধ্যে কেবল এসর কর্মই আয়াবের কারণ নয় ) বরং (তোমাদের মধ্যে আরও অনেক কর্ম নিন্দনীয়, অগছলনীর ও আযাবের কারণ রয়েছে। সেমতে) তোমরা এডীরকে সালান কর ন (অর্থাৎ এতীমকে লাঞ্চিত কর এবং ভুলুম করে তার ধনসন্দদ কুন্ধিগত করে ফেল) এবাং সিলাকীনকে অমদানে পর্যুপরকে-উৎসাহিত কর না ৷ ( অর্থাৎ অপরের রাধ্য: নিজে-রাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বল না। বন্তত ওয়াজিব কাজ না করা কার্কিরের জন্য আযাব রাজির করিণ হরে থাকে। তবে কুজর ও শির্কি জনিত আযাবের ডিবি হরে থাফে)। তোমরা মতের ভাজে সন্দবি সন্দবি ক্রিগত করে কেন। (অর্থাৎ অপরের হকও খেরে ফেল। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তথন উভনাবিকার সন্মার প্রচলিত না থাকলেও ইবরাহিনী এবং ইসন্টেকী শরীয়তের উভরাগিলার প্রকা নভায় বিদ্যমান বিভা । সেমতে পূর্বতাবুলে শিশু ডঃসন্মানেরেকে উজ্ঞাধিকারের যোগা সুনে, বাং करा अ क्लिस्टर श्रमण त्य, डेस्ट्रांबिकास अब्ध पूर्व स्थाप क्लिमान बिल । अन्तर-विरोध ঞ সান্দর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ) এবং ভোময়া ধনসন্দদকে খুলই ভালবাদ। (উপয়োজ

কুকর্মসমূহ এরই ফলনুটি। কেননা, দুনিয়াপ্রীতিই সব পাপের মূল কারণ। সারকথা, এপৰ ক্রিমাক্রিই শান্তির কারণ। অতঃপর যারা এসব কর্মকে শান্তির কারণ মনে করে না, তাদেরকে শাসানো ইয়েছে—) কখনও এরপ নয়। (এসব কর্ম শান্তির কারণ অবশাই হবে। অতঃপর শান্তি ও প্রতিদানের সময় বর্ণনা করা হয়েছে—) যখন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সুউচ্চ অংশ, যথা পাহাড়িন্স্বর্যত ইত্যাদি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (ফলে ভূপ্চ সমান্তরার

श्रह बारव, श्रवम बाना बानाए जाह لا أمنا ) बवर जानुनात

পাল্নকর্তা ও কেরেশতায়ণ (হাশরের ময়দানে) সারিবছভাবে উপস্থিত হবে। (হিসাবনিকালের সময় এটা হবে। আলাহ্ তা'আলার উপস্থিত হওয়ার বিষয়ট আলাহ্ ব্যতীত
কেউ জারেনা)। এরং সেদিন জাহায়ামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ ব্যবে এবং
এই বোঝা তার কি কাজে আসবে? (অর্থাৎ এখন ব্রুলে তার কোন উপকার হবে না।
কারণ, সেটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়)। সে বল্লবেঃ হায়, এ জীরনের জন্য য়দি
ভামি কিছু অর্থে প্রেরণ করতাম। সেদিন তাঁর শান্তির মত শান্তি কেউ দেবে না এবং
তার ব্রুনের মত বছন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এমন কঠোর শান্তি ও বছন দেবেন, যা
দুনিয়াতে কেউ কাউকে দেয়নি। অতঃপ্রর আলাহ্র বাধ্য বালাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ)
হে প্রশাদ্ধ রাহ্, (অর্থাৎ য়ে রাজি সত্যে বিশাসী ছিল্ল এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও
আল্লীকার করত না। রাহ্ সেরা অল্ল, তাই রাহ্ বলে ব্যুজিকে বোঝানো হয়েছে)। তুনি
তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে য়াও এমতাবস্থায় য়ে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তই এরং
তিনি রতামান্ত প্রতি সন্তই। অতঃপর জালার বালাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে য়ও। (ক্রিক্রিক্র
কর্মকান্তরের বিবরণ লামের ক্রেক্রা সন্তরত এই য়য়, এখানে মন্ত্রাবানীদেরকে লোকন
মেন্তর ক্রিক্রের বিবরণ লামের ক্রেক্রাত সন্তরত এই য়য়, এখানে মন্ত্রাবানীদেরকে লোকন
মেন্তর ক্রিকেন তিলেন। তেলমান মন্তর্জ্বার সন্তর্জার সন্তর্বত এই য়য়, এখানে মন্ত্রাবানীদেরকে লোকন
মেন্তর ক্রিকর বিবরণ লামের ক্রেক্রাত্র স্বর্জার ক্রেক্র লোক বেলী ছিল্)।

**আনুষ্ঠিক-ভাতব্যবিষ্ট্**ড ক্লি ৮৪০০ - ৩৪ সংগ্ৰহণ চ্বাইন্ড

ायकार पर्यं . इस मानक क्यां निकाति,

বজ্ব করা হারছে। অর্থাৎ এ দুনিমাতে তোমরা মা ক্রিছু করছ, তার শান্তি ও প্রতিদান অপ্রিমার্ক জনিক্তি। তোমাদের প্রালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সভর্ম দৃশ্টি রাখছেন।

7.

ি শপ্তথের লীড়টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম নিমর হচ্ছে ফজর জর্মাৎ সোবছেল্সানেকের সমীয়। এখানে প্রভাকে দিয়ের প্রভাকনারও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রারে । কার্যপ, প্রভাকনার বিশ্লে এক মহাবিশ্ববি জ্ঞানরত করেও জালাহ্ ভাল্জান্ত জপার কুল্যান্তের দিকে পথ প্রদর্শন জরেও এখামে বিশেষ দিলের প্রভাক্তনালও বোঝানো যেতে পারে। তক্তসীরবিদঃ সাহাবী জ্বরত জালী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক

1

রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে দিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চাল্ল বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজুাহিদ (র) ও ইকরিমা (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ
এই যে, আলাহ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রালি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী
নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাল 'ইয়াওমুন্বহর' তথা যিলহজ্জের দশম্ তারিখ
প্রমন একটি দিন, যার সাথে ক্যেন রালি নেই। কারণ, এর পূর্বের রালি এদিনের রালি নয়
বরং আইনত তা আরাফারই রালি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা'
তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে সিছিতে না পারে এবং রালিতে
সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় সৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ
ক্তম হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবরের রালি দেই। এদিক দিয়ে এ
কাটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্বহর' তথা দশম তারিখের কোন রালি নেই। এদিক দিয়ে এ
দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।—( কুরতুবী )

শপথের দিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রান্তি। ইযরত ইবনে আব্যাস (রা) ও শাতাদাহ্
এবং মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এতে যিলহজ্জের প্রথম দশ রান্তি বোঝানো
হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রান্তির ফ্যীলত বণিত রয়েছে। রস্লুলাহ্ (সা) বলেন ঃ
ইবাদত ক্রার জন্য আলাহ্র কাছে যিলহজ্জের স্পদিন স্বর্বান্তম ক্রিয়। এর প্রত্যেক্ষ
দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রান্তির ইবাদত শবে কদরের
ইবাদতের সমত্লা।—(মাযহারী) হয়রত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রস্লুলাহ্ (সা)

चरार केंद्र हैं कि केंद्र कि केंद्र

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইযরত মুসা (আ)-র কাহিনীতে ক্রিক্তির বলেন এই দশ রান্ধিকেই বোঝানো হয়েছে। ক্রুরতুবী বলেন ঃ হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস প্রেক্তি জানা পেল যে, যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোদ্ধ্য দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুসা (আ)-র জন্যও এই দশ দিনই নিধারিত ক্রুয়া হয়েছিল।

এ দুটি শব্দের আডিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও
বিজ্ঞান জারুও ফেলোড় সালে আছলে কি বোনাটনো হয়েছে, জায়াত থেকে নিদিন্ট্র ভাকে তাইজানা যায় না। তাই এ বার্গেরে ড্রুক্সীরক্তার্গণের উল্লিড অসংবা। ক্রিড হয়ক্রক্র জারের (রা) ঘণিত হাদীসে রস্কুলাহ্ (সা) বলেন ह

দিবস, ( যিলহজ্জের নবম তারিখ ) এবং শুরু -এর অর্থ ইয়াওমুন্নহর ( যিলহজ্জের দশম তারিখ )।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্বৃত করে বলেন ঃ এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হসাইন (রা) বৃণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আকাস, ইকরিমা (রা) প্রমুখ তক্ষসীরবিদ প্রথমোজ তক্ষসীরই অবলয়ন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ ব্রেনঃ জোড় বরে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আলাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বরেনঃ

অর্থাৎ আলি সবক্ষিত্ব জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি
করেছি, যথা কুফর ও সমান, সৌডাগ্র্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও জন্ধকার, রান্তি ও দিন, শীত ও
লীম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপ্রবাতে বেজোড়
একমান্ত আলাহ্ তা'আলা সভার—

...

षर्भ ज्ञाबिरा ठना। वर्भार ताबित मंगथ, यथन रा ठनाउ عبر يحو اللهل أذا يم থাকে তথা এতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল सानुबक्क क्रिडा-डाक्सा कन्नात क्रना समाहन है के के के के के क्रिडा-डाक्स क्रिडा-डाक्स क्रिडा-डाक्स क्रिडा-डाक्स -এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে ှ 🗝 -এর অর্থ বিবেকও হরে থাকে। এখানে তাই বোঝানো বাধাদান করে। তাই হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপর্যও ষথেস্ট কি না ? এই প্রর প্রকৃত পক্ষে মানুষকে পাফলতি থেকে জাপ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ ভা'আলার সামাজ্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের विষয়সমহের মাহাত্ম সম্পর্কে সামান্য চিত্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়. তার নি-চরতা প্রমাণিত হয়ে বাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হরেছে, তা এই বে. মান্যের প্রত্যিক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শান্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্চ্চে। শপথের এই জওরার পরিক্রারভাবে উরোর করা হয়নি কিন্তু পর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কান্ধিরটের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুষ্কর ও গোনাহের শ্রান্তি পরকালে হওয়া তো ছিরীকৃত বিষয়ই। মাবে মাবে দুনিয়াভেও তাদের এতি আমাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্র তিনটি জাতির আয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-এক. আদ বংশ, দুই সংস্কৃত পোর এবং তিন, ফিরাউন সম্পদায়। অ'দ্ ও সামূদ অন্তিবয়ের বংশহাজিকা উপ্সের্ড দিকে ইরামে প্রিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আদি 😘 সামুদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে তথু আদ-এর সাথে ইরাম উল্লেখ করার কারণ তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে বণিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলীরেওরায়েওসমূহে ডাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অডুত ধরনের কথাবার্তা বণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকাতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বণিত আছে। বলা বাহল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃত্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নিমিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ১ ১ ৬ ১ — কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু অন্তের উপর দখায়মান এবং স্বর্ণরৌগ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নিমিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহুর পক্ষ থেকে আষাব নাষিল হল। ফলে স্বাই ধ্বংস এবং কুরিম বেহেশতও ধুলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক্ষ দিয়ে আয়াতে আ'দ গ্লোজের একটি বিশেষ আষাব বণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাষিল হয়েছে। প্রথম তক্ষসীর অনুষায়ী এতে আ'দ গোজের সমন্ত আষাবের কথাই বণিত হয়েছে।

थे। وقا د असिन । वसिन अं वस्तान । असे वस्तान । असे

অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওরালা বলার বিভিন্ন কারণ তক্ষসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তক্ষসীরের সার-সংক্রেপে বণিত হরেছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার ছুবুম-নির্নীড়ন ড শান্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তক্ষসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন বার প্রতি কুলিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকৈ বেঁখে অধবা চার হাতপায়ে কীলক কেরে রৌয়ে তইরে

ধারণায় লিগ্ত থাকে।

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের ক্রীজাছিয়ার ঈমানপ্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—( মাযহারী )

আ'দ, সামূদ ও ফিরাউন গোতের

অপকীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

े व्या न्या वर्ष प्रवर्ष मुण्डि ताशात कर कर निष्ठे ताशात

ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আরাহ্ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃশ্টি রাখুছেন এবং স্বাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফ্সীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

পুনিয়াতে জীবনোপ্করপের বাহল্য ও স্বল্ধতা আজাহ্র কাছে প্রির্পান্ত ও প্রত্যাখ্যাত হওরার আলামত নর : ১ ১ ১ ১ ত আরাতে আসলে কাফির ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিড ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিশ্নরাপ

আলাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছদ্যা, ধনসম্পদ ও সুবাদ্ধ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি প্রান্ধ ধারণায় লিশ্ত করে দেয়—এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, সুপগরিষা ও কর্ম প্রচেশ্টারই অক্যাঞ্ডাবী ফলুন্টি, যা আমার লাভ করাই সমত। আমি এর যোগাগার। দুই. আমি আলাহ্র কাছেও প্রিরপার। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিরামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্রোর সম্মুখীন হলে একে আলাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত ইওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে কুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পার ছিল কিছু তাকে অহেতুক লাঞ্চিত ও হের করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যানা ছিল এবং কোরআন গাক কয়েক জারগায় তা উল্লেখ্য করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিল্লান্তিতে লিশ্ত পরেছে। আলাহ তা আলা আলোচ্য আরাতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবহাই উল্লেখ করেছেন ঃ মির্কিন অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ প্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিরাতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছম্যা সং ও আলাহ্র হিরপার হওয়ার জারামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিল্র প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্চিত হওয়ার জ্বীল নয় বরং অধিকাংশ ক্রেরে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। ধ্রেনারী দাবী করে লাজেও ফিরাউনের কোনদিন

多路 注意

মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বকে শন্তুরা করাত দিয়ে চিরে বিশ্বভিত করে দিয়েছে। রসুলে করীম (সা) বলেছেন, মুহাজিরসপের মধ্যে মারা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেকা চলিশ বছর আগে জালাতে যাবে ।—
(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আলাহ্ তা আলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ ।—
(মাযহারী)

ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করাই যথেত্ট নর, তাকে সম্মান করাও জরুরী । এরপর কাফিরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। ﴿ الْهَائِمُ مَنْ الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ مَالِمُ الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ مِنْ الْهَائِمُ اللّهِ الْهَائِمُ مَا الْهَائِمُ الْهَائِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللل

তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীম্দরে প্রাপ্ত আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্ত 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইনিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্ত আদায় এবং তাদের ব্যয়-ভার বহন করলেই তোমাদের যৌজিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতভাতা সম্পাকিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ্যাত্মদের সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহাত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোম্রা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয়যে, তোমরা ইয়াতীমের নায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্ত আদায়

क्त ना। जात्मत्र विजीय मन्न अखान रतः ﴿ الْمُعْكَيْنِ عَلَى طُعًا مِ الْمُعْكَيْنِ وَلَا تَحْمُونَ عَلَى طُعًا مِ الْمُعْكِيْنِ

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকৈ অর্মদান করই না, পরন্ত অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইরিত রয়েছে যে, ধনী ও বিডলালীদের উপর কেমন পরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি স্বারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম ওয়ারিশী সভাতি একর করে খেয়ে কেল এবং নিজের অংশের সাথে অগরের অংশও ছিনিরে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসভাদ একর করা নাজারেয় কিও এখনে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সভাতির কথা উল্লেখ করার কারণ সঙ্গন্ত এই যে, ওয়ারিশী সভাতির দিকে বেশী দৃশ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃভভোজী জন্তদের মতই তাকিরে খাকে, করে সভাতির মালিক মরুবে এবং তারা সভাতি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুষোল পারো। যারা কৃতী পুরুষ, ভারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তল্ট থাকে এবং মৃতদের সভাতির প্রতি লোলুপদৃশ্টি নিক্ষেপ করে নাঙ্

চনুর্থ দল অভ্যাস হচ্ছে : وَتَصِبُونِ الْمَا لَ حَهَا جَمَا وَ وَتَصِبُونِ الْمَا لَ حَهَا جَمَا صَالَا اللهِ وَالْمَا لَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ

আরবিদ্ধভাবে হালরের মরাদানে আসমন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি বাতীত কেউ লানে না। ত্রিক্তার এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে লাহালামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপন্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে লাহালামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তার বাহাত বোঝা যায় যে, সম্তম পৃথিবীর গভীরে অব্দ্বিত লাহালাম তখন দাউ দাউ করে করে উঠবে এবং সব সমৃদ্র অল্লিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে লাহালাম হাশরের আভিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

বুরে আসা। অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিন বুরতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুরে আসা নিক্ষল হবে। কেননা পরকাল কর্মজগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে ﴿ وَمَا لَكُمْ مُنْ لَكُمْ اللّهُ وَمُ مُنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِ اللّهُ وَمُؤْمِ وَمُوا اللّهُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُونُ وَمُونُونُ وَمُواللّهُ وَمُؤْمِونُ وَمُؤْمِونُ وَمُونُونُ وَمُؤْمِونُونُ وَمُونُ

www.almodina.com

# نفس مطمئنة अर्था النفس المطمئنة — अशात मूं मिनामत त्राष्ट्र

( প্রশান্ত আত্মা ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আত্মাহ্র সমরণ ও আনু-গত্যের ঘারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যব-সায়ের মাধ্যমে মন্দবভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই তার অর্জন করা যায়। আত্মাহ্র আনুগত্য, যিকির ও শরীয়ত এরাপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে

वता स्राहं : اَرْجِعِیُ اِلٰی رَبِّکِ اِسْتِهِ اللهِ ता क्राहं : اِرْجِعِیُ اِلْی رَبِّکِ اِسْتِهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل

কৈরে যাওয়া বাক্সের দারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসছানও পালনকর্তার কাছে ছিল।
সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে,
মু'মিনগণের আছা তাদের আমলনামাসহ সংতম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবছিত
ইলিয়্রীনে ধাকবে। সমস্ত আছার আসল বাসছান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে
প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

—অর্থাৎ এ আন্ধা আন্নাহ্র প্রতি তাঁর হল্টিগত ও আইনগত

বিধি-বিধানে সন্তুল্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুল্ট। কেননা, বান্দার সন্তুল্টির আরাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুল্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্র ক্ষরসালার সন্তুল্ট হওয়ার তওকীকই পায় না। এমনি আন্দা মৃত্যুক্তেও সন্তুল্ট ও আনন্দিত হয়। হয়রত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বণিত এক হাদীসে রস্কুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

مي احب لقاء الله احب الله لقائة و من كرة لقاء الله كرة الله لقائة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলাই তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আলাই তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকৈ পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আলাই তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকৈ অপছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হয়ত আরেশা (রা) বললেনঃ আলাইর সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারও পছন্দনীয় নয়। রসূলুলাই (সা) বললেনঃ আসল বাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কেরেশতাদের লাধ্যমে আলাইর সন্তুলিইও জালাতের সুসংবাদ দেওলা হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক ব্রির বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফিরের সামনে আযাব ও শান্তি উপছিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোন বিষয় মনে হয় না।—( মাযহারী ) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমান্তই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আলা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আলাহ্র সাথে সাক্ষাতে সন্তুল্ট থাকে, আলাই তা'আলাও তার প্রতি সন্তুল্ট থাকেন।

े عباً د عُلَى فَي عباً د ي

वित्मस वाम्नाप्तत्र काठात्रज्ञ रहा या७ এवং আমার জাল্লাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাল্লাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বাদ্দাদের অন্তর্জু জ হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জাল্লাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যায়া দুনিয়াতে ধামিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জাল্লাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হয়রত সোলায়য়ান (আ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

(আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَالْحَقَنِيُ بِالْصَالِحِيْنَ مِالْحِيْنَ مِن বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পরগম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَ ا دُخُلِي جُنْتِي — এতে আল্লাফ তা'আলা জালাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জালাত' বলেছেন। এতে ইসিত পাওয়া যায় যে, জালাত কেবল চিরত্তন সুখ-শাত্তির ভারায়ত্ব সম্বরং সর্বোপরি এটা আ্লাহ্র সন্তুল্টির ছান।

আলোচ্য আরাতসমূহে বণিত মু'মিনগণকে আলাহ তা'আলার সম্মানসূচক এ সন্থাধন কথন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তক্ষসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকালের পর এ সন্থোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার থারাও এর সন্থান হর। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সন্থোধনিও তথনই হবে। কেউ কৈউ বলেনঃ এ সন্থোধন মৃত্যুর সময় পুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেনঃ উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সন্থোধন করা হবে—মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

ব্যালিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবৃ হরাছরা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বলিত আছে, যাতে রস্লুছাছ (সা) বলেন ঃ যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেলতা সাদা রেশমী বল্ল সামনে রেখে তার আছাকে সম্বোধন করে الحر جي رافية سر فية الله و يحال الله আছি স্বভট—এমতাবছায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আছাহ্র রহমত এবং জায়াতের চিরন্তন স্থের দিকে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রস্লুছাছ্ (সা)-র সামনে ত্ত্তি সামন ত্ত্তি স্বভটি এবং আয়াত্রালি

( 3K)

পাঠ ক্রবলাম। হযরত আবু বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুরাহ্! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রসূলুরাহ্ (সা) বললেনঃ শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে।—( ইবনে কাসীর)

করেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ হয়রত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেনঃ তায়েক নগরে হয়রত ইবনে আকাস (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রবৃত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হল যার অনুরূপ পাখী কখনও দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে চুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদুশা কঠ

ত্রি ক্রিক্টা—আয়াতখানি পাঠ করন। সবাই জালাশ করন কিন্ত কে পাঠ করন, তার কোন হদিস পাঁওয়া সেল না।——( ইবনে কাসীর )

আইআম হাফেষ তিবরানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থ কাজান ইবনে রুষাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাজান ইবনে রুষাইন বলেন ঃ একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখায়কার আদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফ্রির বাদশাহ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদন্তি চালাল। সে বলল ঃ যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্থীকার করেবে, তার গদাম উদ্ধিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মজ্ঞালী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। লে তার ধর্ম অবলম্বন করল। সেমতে তার গদান কেটে মন্তক্তি নিকটবতী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হল। তথ্বন মন্তক্তি পানির গড়ীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপরে জেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যক্তর নাম নিয়ে বলতে লাগল, আরাহ্ তা'আলা কলেছেন ঃ

स्तनन र بيكِ رَافِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ نَادُ خُلِي فِي مِبَادِي وَ وَ دُخُلِي جَاتِي وَ

মন্তকটি আবার পানিতে ভূবে পেল।

উপস্থিত স্বাই এই বিসময়কর ঘটনা দেখল ও গুনল। সেখানকার খুস্টানরা এ ঘটনা দেখে গ্রায় স্বাই শুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্ম-ভাঙী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবু স্থাকর মনসূর আমা-দেরকে বাদশাহের কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।—(ইবনে কাসীর)

. ....

### न्त्र शिक्षा अज्ञा वासाम

মন্ত্ৰায় অবভীৰ্ণঃ ২০ আহাত।

# بسيراللو الرّعمن الرّحين

#### পরম করুণামর ও অসীম দরালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আমি এই নগরীর শপশ করি (২) এবং এই নগরীতে আগনার উপর কোন প্রতিবছকতা নেই। (৩) শপশ জনকের ও যা জন্ম দেয়, (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে প্রমানির্ভারমণে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্রমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ বার করেছি। (৭) সে কি মনে করে বে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্রুছয়, (২) জিহশ ও ওত্ঠছয়? (১০) বন্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) জতঃপর সে ধর্মের ঘাঁউতে প্রকেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে সাসমুক্তি (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে জনদান (১৫) এতীম আজীয়ুকে (১৬) জথবা ধূলি-ধূসরিত মিসুকীনক্রে (১৭) জড়ঃগর তাদের অভজু হওরা, যারা ইমান জানে এবং পরস্করক উপদেশ দের সবরের ও উপদেশ দের দরার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) জার যারী আমার জারাতসমূহ জলীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা জন্মিদরিবিটিত জবদ্বার বন্দী থাকবে।

#### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

ু জামি এই (মন্ত্রা) নগরীর শপথ করি এবং [ শপথের জওয়াব বলার পূর্বে রস্লুলাহ্ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে ] আপনার জন্য এ নগরীতে যুদ্ধবিশ্রহ জায়েষ হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য যুদ্ধ হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অপ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকেরু এবং যা জুন্ম দেয় তার। [সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে ] আমি মানুষকে খুব ত্রমনির্ভর করে হতিট করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কল্টে ও চিভাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফরে তার মধ্যে জ্জ্পমতা ও অপারক মনোভাব থাকা উচিত ছিল। সে নিজ্ফে বিধি-লিপির বেড়াজালে আব্দ মনে করত এবং আলাহ্র আদেশের অনুসারী হত। কিন্ত কাফির মানুষ সম্পূর্ণ প্রান্তিতে পড়ে রুয়েছে। অতএব ) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্রমতাবান হবে না ? ( অর্থাৎ সে কি নিজেকে আল্লাহ্র কুদরতের বাইরে মনে করিই এমন প্রান্তিতে পড়ে রয়েছে ?) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসন্দাদ বীয় করিছি। ( অর্থাৎ একে তোঁ স্পর্ধা দেখার, তার উপর রসূলের শন্তুতা ও ইসলামের বিরোধিতার ধন-मुमान् बाह्य क्यां कि गर्वित विवय मान् करत । अवश्रद श्राप्त धनम्मान्य वास मिशाम् वास )। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি ? [ অর্থাৎ আলাহ্ অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন মে, পাপ ক্লাজে ব্যয় করেছে। সুভুরাং এজনা শান্তি-দেবেন। এছাড়া পার্মণিঞ দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাফিরের অবস্থা। তখন রস্থুলাই (সা)-র শরুরা তাই বলত এবং করত। মোট কথা, ক্রাফির নাজি দুঃখ কলেটর দারা এভাবান্বিত হয়নি এবং অনুশ্রহ ও নিয়ামতের দারাও হয়নি, যা অতঃপর বণিত হ্যেছে ]। আমি কি তাকে চক্ষুদ্বর, জিত্বা ও এইঠছয় দেইনি ? জতঃপর তাকে ভাল ও য়াপ দু'টি পথুই বলে দিয়েছি যাতে কতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহ্র বিধানাবলীর व्यनुजानी रथकी उठिए दिन किए जि राजित चौछिए अस्मिन करतेन । ( शर्मन कार्ज কল্টবাধ্য বিধায় একে বাঁটি বলা করেছে । আগনি কি কানেন, সে বাঁটি কি ? তা হলেই দাস মুক্তি অংশের দূড়িকের দিনে অমদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-গুলরিত মিমাকীনকে। (অর্থাৎ আলাহ্র এসব বিধান মেনে চলা উচিত ছিল)। অতঃপর ( সর্বোপরি: তাদের অভছুজি হওয়া উচিত ছিল) যারা ঈশান জানে এবং পরক্ষারকে উপদেশ দুদ্র স্কল स्तत अवर ( উপদেশ দের ) <u>प्रमात । ( अर्था</u> एक्क्रम ना क्यात । हेमान मुतात **ज्या**त, अत्रप्रह

44

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে

শেক ক্রিনি পর্যন্ত বিষয়াদির তার। অতএক ক্রিয়ার মূলনীতি ও শাখাওলো মেনে
চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বণিত হয়েছে। তারাই তানদিক্ষম্ব লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বভরের
মু'মিনই অন্তর্জুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অধীকার করে (অর্থাৎ শাখা তো পুরের
কথা মূলনীতিই মানে না)। তারাই বামপার্যন্ত লোক। তারা অন্ত্রিপরিবেল্টিত অবস্থায়
বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ জাইায়ামীদেরকে জাহায়ামে ভতি করে দর্মজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
ফলে চিন্নকাল সেখানে থাকবৈ এবং বের হতে পারবে না।)

আনুৰ্তিক ভাতব্য বিষয়

बक्रतांह जिल्लिक अवर जातवी वाकश्वांतर وَ أَ قُسمُ بَهْدُا الْبَلَدِ

200

এর অতিরিক্ত শ্ববহার সুবিদিত। অধিক বিশুল উক্তি এই যে; প্রতিপক্ষের লাভ ধারণা শতন করার জনা এই এ শপথ বাকোর ওরতে ব্যবহাত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বান্তব সত্য।

( নুগুরী ) বুলে এখানে মন্ধা নগুরীকে বোঝানো হায়ছে। সূরা ছীনেও এমনিভাবে মন্ধা নগুরীর শপ্ত করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে ।

নার্কা নাগরীর শগথ এ কথা ভাগন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনীর এটা আভিজাত ও লেরা নগরীর তুলনীর এটা আভিজাত ও লেরা নগরী। হয়রত আরদুলাই ইবনে আ'দী থেকে বঁপিত আছে যে, রস্কুলাই (গা) হিজরতের সময় মলা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন । আলাহ্র কসম, তুমি গোটা ভূপ্তেঠ আলাহ্র কাছে অধিক প্রশ্নি আমাকে যদি এখান খেকে বের ইতি বাধ্য করা না হত, তবে আমি ভোমাকে পরিভাগ করতাম না ।—(আফারী )

থেকে উছ্ত। অর্থ কোন কিছুতে অবহান নেওয়া, থাকা ও অবতরগ করা। অর্ক্তরে, একি এক অর্থ বিশ্ব বিশ্ব

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মন্ধা নগরীতে কোন শিকারকেই ইলিলি মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কত্টুকু রে, তারা আলাহ্র রস্লের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অগর অর্থ এই ষে, আপনার জন্য মন্ধার হৈরেম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওরা হবে। বস্তুত মন্ধা বিজেরের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার্থ-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মামহারীতে সন্ধার্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

বলে মানব পিতা হষরত আদম (আ) আর
বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হয়রত আদম ও দুনিয়ার
আদি থেকে অভ পর্যন্ত সব বনী-আদমের শৃপঞ্জারা হয়েছে চিকতঃপর শৃপথের জওয়াবে
বলা হয়েছেঃ

وَيُونِ مُنْ الْا نُسَانَ فِي كَبِدِ الْقَدْ خُلَقْنَا إِلَّا نُسَانَ فِي كَبِدِ اللَّهِ الْمُعَالَى فِي كَبِد

মানুষ স্থিতিগতভাবে আজীবন প্রম ও কল্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আকাস (রা) বলেন ঃ মানুষ গর্ভাদয়ে আবদ্ধ থাকে । জন্মলয়ে প্রম ও কল্ট দ্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর প্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কল্ট, বার্ধক্যের কল্ট, মৃত্যু, কবর ও হালর এবং তাতে আলাহ্র সামনে জবাবিদিহৈ, প্রতিদান ও লাজি—এসমুদয় প্রমের বিভিন্ন পর্যার, বা মানুষের উপর দিয়ে জতিবাহিত হয়। ও প্রমার ও কল্ট ওধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিল্টা নয়, অনান্য জীব-জানোয়ারও জাভ শরীক রারেছে। কিন্ত এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ স্বর জীব-জানোয়ার অপেকা অধিক চেতনা ও উপরাধির অধিকারী। পরিত্রিদয় কল্ট চেতনাভেদে ক্যম-বেশী হয়ে থাকে। ঘিতীয়ত সর্বশেষ ও পর্বরহৎ প্রম হচ্ছে হালরের মার্চে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়ি। এটা জন্য জীব-জানোয়াররের্ক্টবেলার নেই।

কণ্ট দ্বীকারের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিতঃ এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোঁমরা দুনিয়াতে জনাবিল সুঁছই কামনা কর এবং কোন ক্লেট্র

<sup>ু</sup>কোন কোন আলিম বলেন ঃ মানুষের ন্যায় অন্য কোন স্টেজীব কটে সহা করে না অথুচু সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল । কিন্তু মানুষের মন্তিজ্বলাজ অত্যন্ত বেশী । একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মন্ত্রা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শর্পথ করে আলাহ্ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কটে ও ভ্রমনিউরশীলরাণেই স্টিট করেছি । এটা এ বিষয়ের জ্মাণ যে, মানুষ আসমাজাসনি স্টিত হয়নি অথবা অনা কোন মানুষ তাকে জন্ম প্রেমিন বরং তার স্টিটকর্তা এক স্বশাজিমান, যিনি প্রত্যেক স্টিটজীববৈ বিশেষ বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকমের যোগাতা দিয়ে স্টিট করেছেন যান্ব-স্টিটতে যদি মানকের কোন প্রভাব থাকিত, তবে সে নিজের জন্ম কথনও এরাপ ভ্রম ও কটে সম্ভাব করাত না ।— (কুরতুবী')

ञ्चण्डा अविकच्चर प्रथक्त ।

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই কামনা একটি দুঃস্থা, যা কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কল্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন প্রম ও কল্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হল্ল, এমন বিষয়ে কল্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলা বাহলা, এটা কেবল ঈমান ও আলাহ্র আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কৃতিপয় মূর্বতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে:

চক্ষু ও জিহ্ৰা সৃষ্টির করেকটি মহস্য: اَلَمْ نَجُعَلُ لَكَ عَيْنَيْنَ وَلَا نَا اللَّهِ الْمَا الْمَعْلَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে য়ে, তার উপর আলাহ্ তা'আয়ারও কোন ক্ষমতা নেই এবং তার দুক্ষর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণা ও রহস্য সন্দর্কে চিন্তা করলে আলাহ্ তা'আলার অতুলনীয় ছিক্ষতে ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চক্ষুরয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবছান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অল। এর হিমামতের বাবছা এর স্কিটর পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্যা রাখা হয়েছে, যা য়য়ংকিয় সেলনের মত কোন ক্ষতিকর বন্ধ সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে য়য়। এই পর্যার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম ছাপন করা হয়েছে। মাধার দিক থেকে পতিত বন্ধ যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজনা জর চুল রাখা হয়েছে। মুখমওলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে জর শক্ত হাড় এবং নিচে গঙ্গদেরের শক্ত হাড় রয়েছে। কলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমওলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অছিদয় চক্ষুক্ত অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

ভিতীয় নিয়াযত হচ্ছে জিহ্ন। এর কারিগরিও বিশ্ময়কর। এই রহস্মেন হরংক্রিয় দ্বেনিরে মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিশ্বয়কর কর্মপছতি কছা করন—মনের মাঝে কোন একটি বিষয়কর টুঁকি দিল, মন্তিফ সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা হৈরী করক। অভঃপর সে ভাষা জিহ্নর মেদিন দিয়ে বের হতে ক্রাপ্তক্র। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে, সম্পন্ন হয়। ফলে হোতা অনুভ্রও করতে পারে না মে, কতভলো মেদিনারী কুর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্নয় এসেছে। জিহ্নর কাজে ওচঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওচেঠরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওচঠই আওয়ায় ও

জন্মকে স্বতন্ত রাপ দান করে। আরও একটি কারণ, সন্তবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহণাক্ত একটি দ্রুভ কর্মসন্দাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহালাম থেকে বের করে জালাতে পৌছিরে দেয়। যেমন, সমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শল্লুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্রমা করা। এই জিহণ দারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহালামে পৌছে দেয়। যেমন, কুফরের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিল্ঠ বলুকেও তার শল্লুতে পরিপত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহণার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শল্লুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওল্ঠদেরের চাদর দারা আরত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওল্ঠদেরের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইলিতও থাকতে পারে যে, যে প্রজু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওল্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওল্ঠদেরের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দের। পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখে-

हिन। यमन बक बाह्माल बाह الْهُمُهُا نَجُورُهَا وَكُورُهَا وَكُورُهَا وَكُورُهَا وَكُورُهُا وَكُورُهُمُ الْعُمْهَا نَجُورُهَا وَكُورُهُمُ اللهِ ا

মধ্যে আলাহ্ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে'দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গছরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ বিদি তার নিজের অভিছের কয়েকটি দেদীপামান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আলাহ্র কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ 
দারা আল্লাহ্র কুদরত, কিয়ামতে পুনক্লজীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া
উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই স্ল্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিল্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জালাতীদের
অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে,
যার পরিণাম জাহালামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বন্ত বণিত হয়েছে। এতে
কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাহাড়ের বিরাট প্রন্তর শগুকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শগ্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশ আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যন্ত চলে যাওয়া যায়। এশ্বলে আলাহ্র ইবাদতকে একটি মাটি রাগে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শনুর কবল থেকে রক্ষা গাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আযাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে উঠিত অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা শুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্ধদান। যে কাউকে অন্ধদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্ত কোন কোন বিশেষ প্রেণীর লোককে অন্ধ দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে:

ত্রাতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুল সওয়াব হয়। এক. ক্র্থার্তের ক্র্থা দূর করার সওয়াব এবং দূই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব। فَيْ يَوْمُ ذَى مَعْفَيْكَ — অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্র্থার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুন্ঠিত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অন্নদাতার সওয়াবও ততই র্দ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবী ঃ ﴿ يُنْ يُنْ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

# سور <sup>8</sup> الشمس **अद्भा भागज्ञ**

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ১৫ আয়াত।।

# بنسيم الله الزخلن الزيني

وَالشَّنْسِ وَضُعْهَا ثُنَّوالْقَكْمِ إِذَاتِلْهَا فَوَالنَّهَا وَإِذَا جَلَّهَا فَوَالْيُلِ الْمَا عَلَيْهَا فَوَالنَّهَا وَمَا النَّهَا فَوَالنَّهَا وَالْمَوْنِ وَمَا طَعْهَا فَوَالنَّهَا فَوَالنَّهُا فَا وَمَا النَّهِ وَمَا النَّهِ وَمَا النَّهُ وَالْمَا فَا وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَا فَا وَالنَّهُ وَالْمَا فَا وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আরাহ্র নামে ওরু

(৯) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের গণচাতে আসে,
(৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখনভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রান্তির যখন সে
সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার,
(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা
সূবিনান্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জান দান
করেছেন, (৯) যে নিজেকে গুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে
কলুষিত করে, সে বার্থ মনোরথ হয়। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ
করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আলাহ্র রসূল তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আলাহ্র উস্ক্রী ও তাকে পানি পান করানোর
ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উস্ক্রীর
পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাখিল
করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আলাহ্ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিপতির
আশংকা করেন না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দের যখন তা সূর্যের (অন্ত যাওয়ার ) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়। এখানে মধ্য-মাসের করেক রান্তির চাঁদ বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অন্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয়। একখা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময় ; যেমন বিশ্ব করিছ পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এ সময় কুদরতের দুটি নিদর্শন সূর্যান্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রান্তির যখন সে সূর্যকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রান্তি পভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবশিস্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জনা প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার, যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। এমনিভাবে বিশ্বেট ও

🍱 🗓 এর মধ্যেও বৃক্ততে হবে। স্থিটের শপথকে প্রভটার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার

কারণ এরাপ হতে পারে যে, এখানে চিন্তাকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য। স্রন্টা দাবী এবং স্পিট তার প্রমাপ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিভৃত করেছেন। শপথ ( মানুষের ) প্রাণের এবং তার, যিনি একে ( সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দারা ) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উভয়ের ) ভানদান করেছেন। ( অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা স্থল্টি হয়, তার স্রন্টা আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে ) যে নিজেকে গুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় ( অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে )। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে বার্থ হয়। (এরপর শপথের জওয়াব উহ্য আছে। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে। পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে, যেমন সামৃদ পোব্র এই অসৎ কর্মের কারণে আলাহ্র গযব ও আযাবে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এই ঃ) সামূদ সম্পূদায় অবাধাতা-বশত (সালেহ্ পয়গম্বরের প্রতি) মিখ্যারোপ করেছিল, (এটা তখনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি ( উক্ট্রী হত্যায় ) তৎপর হয়ে উঠেছিন। ( তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল )। অতঃপর আলাহ্র রসূল [ সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন ] তাদেরকে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র উক্ত্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক ( অর্থাৎ উ**ন্ট্রী**কে হত্যা করো না এবং তার পানি বন্ধ করো না। হত্যা সংকল্পের আসুল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্র উল্লী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে সৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ ছিসাবে কারেম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন জরুরী করে দিয়েছিলেন )।

আতঃপর তারা তাকে ( অর্থাৎ নবুয়তের উব্ত্রীরাপী প্রমাণকে ) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (কেননা তারা তাঁকে রসূল গণা করত না ) এবং উব্ত্রীকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে ( সমগ্র সম্পুদায়ের জন্য ) ব্যাপক করে দিলেন। আলাহ্ তা'আলা ( কারও পক্ষ থেকে ) এই ধ্বংসের কোন বিরাপ পরিণতির আশংকা করেন না ( যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্রা কোন সম্পুদায়কে শান্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দালা-হালামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামৃদ সম্পুদায় ও উব্ত্রীর বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাক্ষে বণিত হয়েছে )।

#### আনুষ্ঠিক ভতব্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বন্ধর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ

এখানে فحی শব্দটি অর্থগতভাবে شخس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ম্বেগগনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্মের উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে نسحی বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃশ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরাপে দেখাও যায়।

জিতীয় শপথ তি তিন্তিন্ত্র নির্মাণ তিন্তিন্ত্র নির্মাণ তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যান্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরাপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরাপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ম্বগগনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাগারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ তিন্তিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাগারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ তিনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইনিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ রাত্রির হখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে চেকে দেয়।

প্রথম শপথ বিশ্ব তি তি তি নির্মাণের। অব্যয়কে আর্থ নেওয়া সুস্পল্ট ষে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে তি এমনিভাবে ষল্ঠ শপথ তি তি তাক্ষের অর্থ এরাপ হবে ষে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখ্য এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ (র) প্রমুখ্য তফসীরবিদ থেকে বণিত আছে। কাশশাফ, বায়্যাবী ও কুরতুবী একেই পছল করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এম্বলে তার্যাকে তাল্যাবার পর অর্থ ধরে এর দারা আলাহ্ তাণ্আলার সভা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোজ্য বাক্যদেরর অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই স্ভটবন্তর শপথ। মাঝখানে স্রভটার শপথ এসে মাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, স্ভটবন্তর শপথ স্রভটার শপথের অগ্রে বণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ ঃ وَنَغْسَ وَمَا سَوَاهَا —এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক.
শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নফসের এবং তাঁর,
যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

نجور अं कि و عَقُوا ها - الهام - فا لهمها نجور وها و تَقُوا ها

শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সণ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নকস স্থিট করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাশ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব স্থিটিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেক্টায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইক্টায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইক্টা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আ্যাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের স্থিটির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আ্যাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর পৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রস্লুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাও রাত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গক্ছিত রেখেছেন,

কিন্ত তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবৃ হরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুলাহ্ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চেখরে নিশ্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اللهم أَنْ نَعْسِى نَعْوِهَا اَنْتَ وَلِها وَ مَوْلاً هَا وَ اَنْتَ خَهْرَ مَن زَلُها وَ اللهم ا

সণ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ مَنْ زُكُهَا و قَدْ خَابِ مَنْ إِنَّهَا وَقَدْ خَابِ مَنْ إِنَّهَا

سوا — অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تزكيئ শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগতা করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিব্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঞ্চিলে নিমজ্জিত করে দেয়। د س المهادة ا

এক আয়াতে আছে ۽ اَلْقُرَا بِ कान कान एक जी त्रविष এ আয়াতে त

অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয় ; যাকে আল্লাহ্ গুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন । এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ । অতঃপর দিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টাভয়রূপ উল্লেখ করে তাদের অগুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে । সামুদ গোল্লের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইন্সিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

বনিতা সবাইকে বেল্টন করে নেয়। ﴿ ﴿ يَبْتُ فَيْ عَلَيْهُ ﴿ وَالْمَاتُ وَالْمُعَالِمُ صَالِعًا لَا مَا الْعَالَمُ الْعَلَامُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশাধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশদা নেই।

# न्त्र । स्था न्त्रा नाज्ञन

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২১ আয়াত।।

# 

#### পর্ম করুণামর ও অসীম স্যালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) শপথ রাত্তির, যখন সে আচ্চর করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আলাহ্ডীক্র হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করে। (৮) আর যে কুপণতা করে ও বেগরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিখ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কল্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করে। (১১) যখন সে জধঃ-পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। (১৬) আর আমি মাজিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,

500<del>--</del>

( যা

আমি তোমাদেরকে প্রস্থানিত জন্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতাৰ হত-ভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিখ্যারোগ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে আলাহ্ডীর ব্যক্তিকে, (১৮) যে আছওদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুপ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুল্টি অন্বেষণ ব্যতীত। (২১) সে সম্বরই সন্তুল্টি লাভ করবে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ রান্ত্রির যখন সে (সূর্য ও পৃথিবীকে) আচ্ছন্ন করে, শপধ দিনের যখন সে আলোকিত হয় এবং (শপথ ) তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ আলাহ্ তাব্দালার। অতঃপর জওয়াব এই যে ) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেল্টা ( অর্থাৎ কর্মসমূহ ) বিভিন্ন ধরনের। ( এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও,বিভিন্ন ধরনের )। অতএব, যে (আলাহ্র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আলাহ্ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ ইসলামকৈ ) সতা মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ( 'সুখের বিষয়' বলে সৎকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জালাত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ পথের কারণ ও ছান ) এবং যে (ওয়াজিব প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে ) রুপণতা করে এবং ( আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রতি ) বেপরোয়া হয় এবং উভম বিষয়কে ( অর্থাৎ ইসলামকে ) মিখ্যা মনে করে, আমি তাকে কল্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। ('কল্টের বিষয়' বলে কুকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জাহালাম বোঝানো হয়েছে। এটাই কল্টের কারণ ও স্থান। উভয় জায়গায় সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, ভাল অথবা মন্দ কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বন্তর সমর্থন আছে। অতঃপর শেষোক্ত প্রকার লোকের অবস্থা বণিত হয়েছে যে ) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। ( অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহায়ামে যাওয়া )। নিশ্চর আমার দায়িত্ব (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা من أعطى বাক্যে

তীরিখিত হয়েছে এবং কেউ কুষ্ণর ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা من بخل বাক্যে বণিত হয়েছে। যে যেমন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি ফলপ্রাপ্ত হবে। কেননা) আমারই কম্জায় পরকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উভয় কালে আমারই রাজত্ব। তাই ইহকালে আমি বিধি-বিধান জারি করেছি এবং পরকালে মান্য ও অমান্য করার কারণে প্রতিদান ও শান্তি দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে ডোমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ণর বরে দিয়েছি, এটা এজন্য যে ) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি, বাক্য ভাগন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবলঘন করে এ অন্নি থেকে আছারক্ষা কর এবং কুষ্ণর ও গোনাহ্ অবলঘন করে জাহান্নামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে—) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করেবে, যে ( সত্য ধর্মের প্রতি ) মিথ্যারোপ করে এবং ( তা থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আছাহ্ভীক ব্যক্তিকে, যে (কেবল) আছাগুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে ( অর্থাৎ একমান্ত আছাহ্র সন্তুল্টিই যার কাম্য হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুল্টি অন্বেষণ ব্যতীত ( কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তর্রিকতার চূড়ান্ত রাপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোন্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্ত প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান প্রেচ্চ নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহে করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তর্রিকতা)। সে সত্বরই সন্তুল্টি লাভ করবে। ( উপরে ওধু বলা হয়েছিল যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুল্ট হয়ে যাবে)।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

ত্র বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ স্পিটগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেল্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যন্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিত্রম দারা চিরন্থায়ী সুখের ব্যবন্থা করে নেয়, আর কেউ কেই পরিত্রম দারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাল্লোখান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও ত্রম ও প্রচেল্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেল্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেন্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল । অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেন্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে

—প্রথমে সকলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

ভারতি আরাহ্র পথে অর্থ ব্যর করে, আরাহ্কে জর করে জীবনের প্রতি ক্লেরে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উডম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উডম কলেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইরারাহ্

বোঝানো হয়েছে।—( ইবনে আব্বাস, ষাহ্হাক ) এই কলেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অপ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সন্তবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেল্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আলাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা শ্বীকার করা। বলাবাহল্য, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

विजीय मालत्र िकर्म हिला कर्ना शाहर : وأمَّا مَنْ بَخُول وأستَغْنَى

—অর্থাৎ যে আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে ক্পণতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলেমা তথা <del>স</del>মানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে ورود و مرور و م বিষয়, যাতে কোন কল্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দিতীয় দল সম্পর্কে ورود ع روم و مرور و م روم و مرور و م روم و م روم و م روم و م روم و مروم এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেম্টা ও প্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, ( অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লা-হ্কে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেল্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহাত এরাপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্ত কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে়, শ্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কল্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শ্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

أعملواً فكل مهسر لها خلق له 1 ما من كان من أهل السعا د 9 فسنهسر

## لعمل السعا نة و أما من كان من إهل الشقار لا نسيبسر لعمل أهل الشقا و لا ـ

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে ষাও। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশুন্তিতে অজিত হয়। তাই একারণে আয়াব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহায়ামী দলকে হাঁশিয়ার করা হয়েছে ঃ

ज्यां रव धनजन्मापत्र चाित व وما يغلي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تُرَدِّي

হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কুপণতা করত, সে ধনসম্পদ আয়াব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। ५ ५ ५ ५ -এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহালামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

# वर्धार बर्ध कारामात्म निजाल للَّهُ يَمُلُهَا إِ لَّا اللَّهُ عَنَّا وَ تَوَلَّى

হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহল্য, এরাপ মিথ্যা আরোপকারী কাফিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহাল্লামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শান্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহাল্লামে থাকবে। অবশ্য শান্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্ত আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহাত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপে বণিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাঞ্চিরেরই বৈশিল্টা। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তৃক্ষসীরে মাষহারীতে আছে যে, আয়াতে । ত্রুসীর মাষহারীতে আছে যে, আয়াতে ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রস্লুলাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্তেও রসূলুলাহ্ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহাল্লামে যাবে না।

সাহাবারে কিরাম স্বাই জাহালাম থেকে মুক ঃ কারণ, প্রথমত তাঁদের ঘারা গোনাত্

শুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরীডাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকরে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলায় সংকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে:

অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাক্ষকরা হয়ে যায়। য়য়ং রস্লে করীম
(সা)-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল
বুমুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: مرافع والمنافع وا

হসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশূচতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে: اَنْ يُنْ يُنْ

জন্য আমার পক্ষ থেকে হসনা (জারাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেবকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে।——(তির্মিয়ী)

আরাহ্ভীরুদের প্রতিদান বণিত হরেছে। অর্থাৎ ষে ব্যক্তি আরাহ্র আনুগত্যে অভ্যন্ত এবং একমার গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহালামের অন্নি থেকে দুরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহালাম থেকে দৃরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুষূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে

সিদ্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হয়রত ওরওয়া (রা) থেকে বণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হয়রত আবু বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয়।—( মাযহারী )

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্ষো বলা হয়েছে ঃ ﴿ كُلُ كُلُ كُلُ اللّٰهِ ا

শুর তথাৎ ষেসব গোলামকে হযরত আবু বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রম করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরাপ করা যেত; বরং وَبَعْ الْأُعْلَى — তাঁর লক্ষ্য মহান আলাহ তা'আলার সন্তশ্টি অবেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বণিত আছে যে, হযরত আবৃ বকর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বদ্দী দেখলে তাকে ক্লয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তি-হীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবৃ কোহাফা বললেনঃ তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শলুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবৃ বকর (রা) বললেনঃ কোন মুক্ত করা মুসলমান দারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আলাহ্র সন্তিটি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।——( মাযহারী )

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুল্টি অর্জনের লক্ষ্ণেই তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং পাথিব উপকার চায়নি, আল্লাহ্ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুল্ট করবেন এবং জালাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যাটি হযরত আবৃ বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ্ তাঁকে সন্তুল্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

# **ब्ल**्ड पिकास्ट स्ट्री (वास्ट्रा

মন্ধায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১১॥

# لِنُ مِواللهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمِ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فِي الرَّحْمُ فَي الرَّحْمُ فَي الرَّحْمُ فَي الْمُورِيَّ فَي الْمُورِيُّ فَي الْمُورِيُّ فَي الْمُورِيُّ فَي الْمُورِيُّ فَي الْمُؤْلِقُ فَا الْمُورِيُّ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللِّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ الللْهُ اللِهُ ال

#### পরম করুণামর ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) শপথ পূর্বাফের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) জাপনার পালন-কর্তা জাপনাকে ত্যাগ করেননি এবং জাপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) জাপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) জাপনার পালনকর্তা সত্বরই জাপনাকে দান করবেন, অতঃপর জাপনি সন্তুল্ট হবেন। (৬) তিনি কি জাপনাকে এতীয়রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রেয় দিয়েছেন। (৭) তিনি জাপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করে-ছেন। (৮) তিনি জাপনাকে পেয়েছেন নিঃয়, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সূত্রাং জাপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং জাপনার পালনকর্তার নিয়ামতের কথা প্রকাশ করেন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহেন্দর এবং রান্তির যখন তা গভীর হয়, ( এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে— এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। কেননা, রান্তিতে অন্ধকার আন্তে আন্তে বাড়ে এবং কিছু রান্তি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাণত হয়। দুই. রাপক অর্থাৎ প্রাণীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়ায় থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে ) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরাপ কোন কাজ করেন নি। দিতীয়ত পয়গম্বগণকে আলাহ্ তা**'আলা এরাপ আচর**ণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথায় ব্যথিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে তক্ত করেছে ঃ আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রলাপোজির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সম্মান দারা ভূষিত হবেন। এ সম্মান তো আপনার জন্য ইহকালে ) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। ( সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সম্মান ও নিয়ামত পাবেন )। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুল্ট হবেন। [ শপ্থের বিষয়বন্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আলাহ্ তা'আলা যেমন বাহাত দিনের পর রান্তি এবং রান্তির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিক্মতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অভ্যন্তরীণ অবস্থাকেও তেমনি বুঝতে হবে। সূর্য-কিরপের পর রাত্রির আগমন যদি আল্লাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তল্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরাপে বোঝা যায় যে, আজ্কাল আলাহ্ তাঁর মনোনীত পয়গছরের প্রতি ক্লম্ট ও অসন্তম্ট হয়ে গেছেন। ফলে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরাপ বলার অর্থ আরাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী ভান ও অপার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পরগন্ধর ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে ( নাউযু-বিক্লাহ্ )। অতঃপর কতক নিয়ামত ধারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে ]। আলাহ্ তা'আলা কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পান নি ? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রস্লুলাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আরাহ্ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর লালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইত্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের লালন-পালনে আসেন। আত্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই ]। আলাহ্ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

(যেমন অন্য আরাতে আছে : أَن لَو يَكُ الْا يُمَا نَ أَن كُو رَ الْا يُمَا نَ : ওক্রর

পূর্বেশরীয়তের ওফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃশ্ব পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [ খাদীজা (রা)-র অর্থ দারা তিনি অংশীদারিছে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি ওক থেকেই নিয়ামত-প্রাণ্ড আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন ] আপনি (এর কৃতভাতায়) ইরাতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহাষ্যপ্রথীকে ধমক দেবন না (এটা কার্যগত কৃতভাতা।) এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোজ ) নিয়ামতের কথা প্রকাশ ক্রতে থাকুন।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুধারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুলাহ্ (রা) থেকে বণিত আছে যে, একবার রস্বুলাহ্ (সা) একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন ঃ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কণ্ট গেরেছ, তা আল্লাহ্র পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে ওরু করে বে, মুহাসমদকে তার আল্লাহ পরিত্যাপ করেছেন ও তার প্রতি রুল্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্সিতে এই সূরা যোহা অব-তীর্ণ হয়। বুখারীতে বণিত জুনদুব (রা)-এর রেওয়ারেতে দু'এক রান্তিতে তাহাচ্ছুদের জন্য না উঠার কথা আছে---ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তির্মিয়ীতে তাহাজ্জ্বের জনা না উঠার উল্লেখ নেই, তথু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহলা, উভর ঘটনাই সং**থ**-টিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রে**ওরারে**তে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উল্মে জামীল রসূলুলাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিরেছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোর**আন অবতরণের** প্রথমডাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হর। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলয়। দিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহদীরা রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে রাহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রন্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জণ্ডরাব দেবেন বলে প্রতিশুন্তি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি গুরু করল যে, মুহাদ্মদের আল্লাহ্ অসপ্তট হয়ে তাকে পরিত্যাগ ব্দরেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-গিছেও হতে পারে।

# न्यवासन । ولى १ । غر १ न्यवासन وللا غِر १ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولَى الْاُولَى

প্রসিদ্ধ অর্থ পরকান ও ইহকান নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্রেপে বণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকর আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিছি । সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিয়ামত দান করা হবে। এখানে ই কি কি শান্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবহা। যেমন المراجع অর্থ প্রথম অবহা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আয়াহ্র নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবহা থেকে পরবর্তী অবহা উত্তম ওপ্রের হবে। এতে

ভানগরিমা ও জালাহ্র নৈকটো উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পাথিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অভত্তি ।

बर्धार वात्रनात शासनकर्णा वात्रनात नासनकर्ण वात्रनात नासनकर्ण वात्रनात

এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুল্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নিদিল্ট করা হয়নি। এতে ইপিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবন্তই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রস্নুলুয়াহ্ (সা)-র কাম্যবন্তসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সায়া বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উল্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শরুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শরুদেশে ইসলামের করেমা সমুনত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নায়ল হলে পর রস্লুয়াহ্ (সা) বলরেন ঃ তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুল্ট হব না, যতক্ষণ আমার উল্মতের একটি লোকও জাহায়ামে থাকবে।—(কুরতুরী) হয়রত আলী (রা) বণিত এক রেওয়ায়েতে রস্লুয়াহ্ (সা) বলেন ঃ আয়াহ্ তা'আলা আমার উল্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন ঃ তিল্লুলাহ্ একলেন একং তামি আরম্ম করব ঃ يارب رفيد يا তিল্লুলাহ্ (সা) হয়রত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ একদিন রস্লুয়াহ্ (সা) হয়রত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

ঈসা (জা)–র উক্তি সম্বন্ধিত অপর একটি জায়াত তিলাওয়াত করনেনঃ তিলাওয়াত

এরপর তিনি দু'হাত তুলে কামা বিজড়িত কঠে বারবার বলতে লাগলেন ؛

আলাহ্ তা আলাহ্ তা আলার জিবরাসনকে কালার কারণ জিভাসা করতে প্রেরণ করলেন ঃ (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাসলের জওয়াবে তিনি বললেন ঃ আমি আমার উদ্মতের মাগফিরাত চাই। আলাহ্ তা আলা জিবরাসলকে বললেন ঃ যাও, গিয়ে বল যে, আলাহ্ তা আলা উদ্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুট কর্বন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসূলুয়াহ্ (সা)-র প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ্র নিয়ামতের সংক্ষিণত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওরা হয়েছে عَنْ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেরেছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করে-ছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, ষন্ধারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আত্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুডানিবের ও পরে পিতৃব্য আবৃ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অসাধ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যতুসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দিতীর নিয়ামত ঃ فال وَ وَ هَدُ كُ فَا لا نَهْدَى শব্দের অর্থ পথপ্রতটও হয়
এবং অনভিজ, বেখবরও হয়। এখানে দিতীর অর্থই উদ্দেশ্য। নবুরত লাভের পূর্বে তিনি
আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুরতের পদ দান করে তাঁকে
পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : وَجُدُ كُنَّ كُلُّ فَا كُنُّ فَا ضَاءِ তা'আলা
আপনাকে নিঃস্ব ও রিজহন্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হষরত
খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর
খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমন্ত সম্পত্তিই রস্লুল্লাহ্ (সা)-র জন্য উৎসঙ্গিত
হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রস্লুলাহ্ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদন্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একা-রণেই রস্লুলাহ্ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহাদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোভম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সন্থাবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসন্থাবহার করা হয়।— (মাযহারী)

ৰিতীয় নির্দেশ : نُورَ وَ أَمَّا السَّا ثِلَ فَلَا تَنْهُرُ गरमत অর্থ ধমক দেওয়া এবং

—এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত।
উভয়কে ধমক দিতে রসূলুলাহ্ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে
বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উভম। এমনিভাবে
যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা
নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক
দেওয়াও জায়েয়।

তৃতীয় নির্দেশ : نحد يث و الله المنفقة و শক্ষের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই ষে, মানুষের সামনে আলাহ্র নিরামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতভাতা প্রকাশের এটাও এক পছা। এমনকি একজন জন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আলাহ্ তা আলারও শোকর আদায় করে না।—( মাযহারী )

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুপ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুপ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আধিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা করে। কেননা, যে জনসমকে তার প্রশংসা করে, সে কৃতভাতার হক আদায় করে দেয়।—( মাষহারী )

মাস'জালা ঃ সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ান মতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে বায় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শাজিকে আল্লাহ্র ফর্য কার্য সম্পাদনে বায় করা। ভানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া।—( মাযহারী )

০ সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুমত। শারেশ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল: لَا الْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগড়ী (র) প্রত্যেক সূরার গুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।—( মাযহারী ) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রস্নুলাহ্ (সা)-র প্রতি আলাহ্ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর লেল্টছ বণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবহাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্মেণ এই বিষয়বন্ত থারাই কোরআন পাক ওরু করা হয়েছে এবং সেই সন্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা থারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

# न्ता वैन्निहाङ्

মভায় অবতীর্ণ ঃ ৮ আয়াত ॥

# بسيم الله الزّع في الرّج ينو

اَكُونَشُرَهُ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَاعَنَكَ وِزُمَ كَ ﴿ الَّذِي اَلَّذِي اَنْعَضَ ظَهُرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُولُ ﴿ اللَّهِ الْعُسْرِ لَهُ لَكُ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُسُرِ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আমি কি আগনার বন্ধ উপাক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘৰ করেছি আগনার বোঝা, (৩) যা ছিল আগনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আগনার আলো-চনাকে সমুক্ত করেছি। (৫) নিশ্চয় কল্টের সাথে ছব্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কল্টের সাথে ছব্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কল্টের সাথে ছব্তি রয়েছে। (৮) এবং আগনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

#### তফসীরের সারে-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বন্ধ (ভান ও সহিষ্ণুতা ঘারা) প্রশন্ত করে দেইনি? (অর্থাৎ ভান ও বিস্তৃতি দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শন্তুদের বাধা দানের কারণে যে কল্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।—দুরের-মনসূর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিছিল। ['বোঝা' বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রস্লুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ্ করে ফেলেছেন! আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। এরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু'বার দেওয়া হয়েছে—একবার মন্ধায় এই সূরার মাধ্যমে এবং ঘিতীয়বার মদীনায় সূরা ফাত্হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাকীদ নবায়ন

ও তক্ষসীল করা হয়েছে ]। আমি আপনার আলোচনাকে সমুক্তে দ্বাপন করেছি। ( অর্থাৎ শরীয়তের অধিকাংশ জারগায় আছাত্র নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত হয়েছে। এক हानीरज-कूनजीरा बाबार् बराबन ؛ کرت کر ک معی اندا ذکرت انجام هوناه اندا دکرت کر ک معی আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তাশাহ্-ছদে, আযানে ও ইকামতে। আলাহ্র নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক নয়। সুতরাং আল্লাহর নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মন্ধায় তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কল্ট ও বিপদাপদে গ্রেফতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কল্ট দূর করার প্রতিশুন্তি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আত্মিক সুখ দিয়েছি এবং আত্মিক কল্ট দৃর করে দিয়েছি, তখন পাথিব সুখ ও শ্রমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কম্প্টের সাথে (অর্থাৎ সম্বরই) স্বস্থি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুন-চ ওয়াদা করা হচ্ছে ) নি-চয় বর্তমান কম্পেটর সাথে স্বস্থি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে--আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিপ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপ-যুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কল্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশুনতি স্বরূপ )।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সূরা যোহার শেষে বণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুরাহ্ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাজ্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মার কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্শিরাহেও রসূলুরাহ্ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিভাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

কাছে পৌছতে পারেনি। এর ফলশুনতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আশ্লাহ্ তাঁপোলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিদ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ্ হাদীসে বণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাগণ আলাহ্র আদেশে বাহাত ও তাঁর বন্ধ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এছলে বন্ধ উষ্মুক্ত করার অর্থ সে বন্ধ বিদারণই নিয়েছেন।
——(ইবনে কাসীর)

- अत्र नानिक وزر-وَوَ ضَعْنًا عَنْكُ وِزْرَكُ الَّذِي ٱ نُقَضَ ظَهْرَكَ

অর্থ বোঝা আর نَعْمَ -এর শান্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে. তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্রেপে বণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রস্লুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধীছিল। রস্লুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চেছিল এবং তিনি আল্লাহ্র নৈকটোর বিশেষ ভরে অধিন্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ গুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রস্লুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও ওক্ষতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কৃষ্ণর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যন্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল:

তিন প্রতিত্তি করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যন্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল:
তিন প্রথমি আলাহ্র আদেশ অনুযায়ী সরলপথে আটল থাকুন। রস্লুল্লাহ্ (সা) এই ওক্লভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন:
তিন আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উজ হয়েছে। একে সরানোর পছা পরের আয়াতে এভাবে বণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কল্টের পর স্বস্তি আসবে। আয়াহ্ তা'আলা বক্ষ উশ্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুমী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

्र کُرُکّ ہے۔ अमृतुब्राह् ( जा)-त्र खालाठना उन्नल कर्ता এই या,

ইসলামের বৈশিদ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিষের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিছরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লালাহহ্'র সাথে সাথে 'আশহাদু আলা মোহাদ্মাদার রস্লুলাহ্' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিষের কোন ভানী মানুষ তাঁর নাম সদমান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এই যে, আনিফ ও লাম যুজ শব্দকে যদি পুনরায় আনিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসভা অর্থ হয়ে থাকে এবং আনিফ ও লাম বাতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসভা বোঝানো হয়ে থাকে। আনোচ্য আয়াতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাতে শ্বালাচ্য আরাত্ত আরাত্ত শ্বালাচ্য আরাত্ত আরাত্ত আরাত্ত শ্বালাচ্য তথা বন্ধি থেকে জিরা আরাত্ত শ্বালাচ্য তথা বন্ধি থেকে জিরা অতএব আরাতে শ্বালাচ্য তথা বন্ধি ওয়াদা করা হয়েছে। দু'-এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়, বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রস্লুল্লাহ্ (সা)-র একটি কল্টের সাথে তাঁকে অনেক বন্ধিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন: আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুরাহ্
(সা) সাহাবায়ে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন,
অর্থাৎ এক কল্ট দুই রম্ভির উপর প্রবল হতে পারে
না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সুক্ষ্যে দেয় যে,
যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃশ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুর্লাহ্(সা)-র জন্য সে কাজ সহজ্বের হয়ে গিয়েছিল।

निका ७ अठातकार्य निर्माणिक वाजित्तत जना अकार विकत ७ जाजार्त निरम स्तानित्यं कता जकती : بُكُ فَا رُغُبُ وَالْي رَبّكَ فَا رُغُبُ وَالْي رَبّك فَا رُغُبُ

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীপের কাজ থেকে অবসর পান, তখন জন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আলাহ্র মিকর, দোয়া ও ইজেপফারে আখনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ ড্রুফসীরই করেছেন। কেউ কেউ জন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুলাহ্ (সা)—র সর্বর্হৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং মখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আলাহ্র দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আলাহ্র যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে স্থিট করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আলাহ্র দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে বায় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আলাহ্র যিকর ও আলাহ্র দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না।

থেকে উভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইসিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কল্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওযিকা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কল্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামানাই হয়।

# न्त्रा छीन जुड़ा छीन

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৮ আয়াত ॥

# إنسيراللوالزخفن الزحايو

وَالرَّيْنِ وَالزَّيْنُونِ فَوَطُوْرِسِيْنِيْنَ فَ وَهُنَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ فَ لَقَلَ خَلَقْنَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ فَ لَقَلَ خَلَقْنَا الْإِنْكُو الْمَاكُونِ فَ لَقَلَ الْمُولِيُنَ فَ الْمُعْلَ الْمُولِيُنَ فَ الْمُعْلِيْنَ اللّهُ الْمُعْلِيْنِ فَلَهُمْ الْمُحُونَ الْمُعْلِيْنِ فَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### পরম করুণামর ও জসীম দয়ালু আরাহ্র নামে ওরু

(১) শপথ আজীর ফল (তথা ডুমুর) ও যয়ত্নের, (২) এবং তুরে সিনীনের (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে ? (৮) আয়াহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন ?

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

শপথ আজীর (ডুমুর) রক্ষের, যয়তুন রক্ষের, তুরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোয়াযযমার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক র্জ হয়ে যায়) তাকে হীনতাগ্রন্তদের মধ্যে হীনতর করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)। ফলে সেহীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ মন্দতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে আলাহ্যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে

আছে ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعُفُ ﴿ صَالِمَا وَ صَالِمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

বাকো এরই প্রতি ইপিত রয়েছে। আলোচা আয়াতের

ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব র্ছই বিশ্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম র্ছ্ম ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইয়্যত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আলাহ্ যখন স্পিট করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ যুজি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আলাহ্ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা প্রেছত্ম বিচারক নন? (পাথিব কাজকারবারে ও তামধ্যে মানবস্থিট ও বার্ধক্যে তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও —তামধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এক. তীন وَ النَّيْنِ وَ الزَّيْتُونِ وَ النَّيْنِ وَ الزَّيْتُونِ وَ الزَّيْتُونِ

অর্থাৎ আজীর তথা ডুমুর রক্ষ। দুই. যয়তূন রক্ষ। তিন. তুরে সিনীন। চার. মরা মাকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মরা নগরীর নায় ডুমুর ও য়য়তূন রক্ষও বহল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও য়য়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ রক্ষ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হছে শাম দেশ, যা পয়গয়রগণের আবাসভূমি। হয়রত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মরা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গয়রগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গয়রের আবাসভূমি। তুর পর্বত মূসা (আ)—র আয়াহ্র সাথে বাক্যা-লাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)—এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : بُنَيُ آ حُسَنِ تَقُو يَمُ الْأَنْسَا نَ فَى آ حُسَنِ تَقُو يَمُ الْعَنْدَ الْآلِائْسَا نَ فَى آ حُسَنِ تَقُو يَمُ الْعَالَةِ عَلَيْهِ -এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছু র অবয়ব ও ভিভিকেঠিক করা।

এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য স্কট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনি-য়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমন্ত সৃষ্ট বন্ধর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমন্ত সৃষ্ট বন্ধর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন । ইবনে আরাবী বলেন : আল্লাহ্র সৃষ্ট বন্ধর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জানী, শক্তিমান, বজা, লোতা, দ্রুষ্টা, কুশলী এবং প্রজাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : ত্রুত্ব করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপর গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আলাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

মানৰ সৌন্দৰ্যের একটি অভাবনীয় ঘটনাঃ কুরতুবী এছলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎরা রান্ত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন ঃ انت طالق ثلاثا إن لم تكونى احسن من القمر অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বললঃ আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিক্ষার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অন্থিরতার মধ্যে রান্তি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যুষে খলীফা আবু জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত র্ডান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ভেকে মাস'আলা জিভেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্ত ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষা আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিভাসা করলেন, আপনি নিন্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিলাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেনঃ আমিকল মু'মিনীন, আলাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাতেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিত্ত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর—
রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মন্তকে কেমন জল
কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে—মনে হয় যেন একটি ক্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সূক্ষ ও
সন্ধক্রেয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও গেটের অবস্থাও তলুগ। তার হস্তপদের গঠন ও
আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিডিশীল। এ কারণেই দার্শনিক্সপ বলেন ঃ মানুষ
একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে বেসব বস্ত ছড়িয়ে
আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।—(কুরতুবী)

সূকী বুষুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিল্লেষ্য করে তাতে জগতের সব বস্তর নমুনা দেখিয়েছেন। न्तर्तत जाज्ञाए मानुस्तक अग्रध रिष्ठित गर्धा --- रें व ا سُفَلَ سَا فَلَقِيَ

সুন্দর্ভম হল্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র হল্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও প্রেণ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিক্রণ্ট থেকে নিক্রণ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহলা, এই উৎক্রণ্টতা ও নিক্রণ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধকা এসে তাকে সন্দূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুল্রী দৃণ্টিপোচর হতে থাকে এবং কর্মক্রমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্ত এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্রম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুস্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রক্রম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্রম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সন্দূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তর উপকার হয় না। সার কথা, মানুষ যে নিক্রণ্টদের মধ্যে নিক্রণ্টতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হয়রত ষাহ্যুক প্রমুশ্ব থেকে এ তক্ষমীরই বণিত রয়েছে।—( কুরতুবী)

এ তফসীর অনুষায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্রম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই য়ে, তাদের দৈহিক বেকারত ও বৈষয়িক অকর্মন্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই বায় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরকার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত ও অপারক্তার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্য-জনিত বেকারত ও কর্ম হাস পাওয়া সত্তেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, য়া তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হয়রত আনাসের রেওয়ায়েতে রস্লুয়াহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমান অবস্থায় করত। হয়রত আনাসের রেওয়ায়েতে রস্লুয়াহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমান অসুত্ব হয়ে পড়লে আয়াহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুত্ব অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেওলো তার আমলনামায় লিপিবত্ব করতে থাক।—
(বুখারী) এছাড়া এছলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জায়াত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার

পরিবর্তে বলা হয়েছে : لهم أَجْرِ عُمْرٍ مَعْنُونِ — অর্থাৎ তাদের পুরক্ষার কখনও বিচ্ছিন্ন

ও কতিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরক্ষার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তায় প্রিয় বাদ্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যায়া শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবায়ত্ব করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে ভরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে ভরেও আল্লাহ্র প্রিয় বাদ্দাপণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তক্সীরবিদ্ আলোচ্য

আরাতের এরাপ তফসীর করেছেন যে,

মানুবের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আলাহ্ প্রদত্ত
সুন্দর অবয়ব, ভণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-সাচ্ছন্দের পেছনে বরবাদ করে
দের। এই অকৃতভাতার শান্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হবে।
এমতাবছায় الْوَالَّذِ يُنَ اَمَنُوا

বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ
যারা মুনিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিক্তটতম পর্যায়ে পৌছানো হবে না। কেননা, তাদের
প্রকার সব সময়ই অবাহত থাকবে।—( মাবহারী )

ত্রেছে বে, আল্লাহ্র কুদরতের উপরোজ দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিখ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ্ তা আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হযরত আবৃ হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা
তীনের الْهُمُ اللهُ بَا هُمُ الْعَا لَمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত

বলা। সেমতে ফিকাহ্বিদগণের মতেও এই বাকাটি পাঠ করা মোন্তাহাব।

# ण्ण १ विधिष्ट अद्भा खालाक

মন্ধায় অবতীর্ণ : ১৯ আয়াত ॥

# دِئْسِواللهِ الزَّعَلَمِ الرَّحِلِي

اِلْأَكْرُهُ وَالنّهُ عَلَمْ بِالْقَكِمِ وَ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَى وَ وَرَبُكَ الْأَكْرُهُ وَ النّهُ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَوْ يَعْلَوْ وَرَبُكَ اللّهَ الْأَكْرُهُ وَ النّهُ الْقَلَمِ وَ عَلَمْ الْإِنْسَانَ مَا لَوْ يَعْلَوْ وَ كَلّا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সাত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বাদ্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সং পথে থাকে (১২) অথবা আলাহ্ভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যায়োপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানু না যে, আলাহ্ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুল্থ ধরে হেঁচড়াবই——(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুল্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেয়কে আহ্বান করুক। (১৮) আমিও আহ্বান করুব আহায়ামের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(বিকে مَا لَمْ يَعْلَمُ পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের

সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বণিত রয়েছে যে, নব্য়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসূলুলাহ্ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিওহায় গমন করে কয়েক রান্ত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাসল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ অর্থাৎ পাঠ করুন। রসূলুলাহ্ (সা) বললেনঃ অর্থাৎ জামি যে পড়তে জামি না। জিবরাসল তাকে সজোরে চেপে ধরলেন, অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন। এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

হে পরগম্বর (এ সময়কার আয়াতভলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [ অর্থাণ যখন পাঠ করেন, তামন বিসমিলাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক আয়াতে

বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ্ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুল্লত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসূল্লাহ্ (সা)-র বিসমিল্লাহ্ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে এ সুরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বণিত আছে।

اخرجة الواحدى عن عكومة والحسى انهما قالا اول ما نزل بسم الله الرحلى الرحيم واول سورة اقرأ واخرجة ابن جريروغيرة عن ابن عباس انه قال اول ما نزل جبرا قبل علية السلام على النبى صلى الله علية وسلم قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحلي الرحيم - كذا في روح المعانى -

আলোচ্য আরাতে আরাহ্র নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি ওন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বক্তার উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নাযিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবঙলোর পাঠই আল্লাহ্র নামে হওয়া উচিত। রসূল্লাহ্ (সা) স্বতঃস্ফুর্তভাবে জানতে পেরে-ছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন ঃ পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসূলুলাহ্ (সা)-র ওযর করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নিদিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহাত নয়। তাঁর যেহেত্ অক্ষরভান ছিল না, তাই এই ওযর করেছেন। রস্লুলাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগাতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সন্তবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। رالله اعلم পালনকর্তা ( رلب) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নব্য়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি ( সবকিছু ) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রুটার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রুটার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক ওরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক স্লিটর কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ স্লিটর কথা বলা হচ্ছে— ) যিনি ( সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে ) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। ( এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্প্টিরাপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ স্প্ট বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং ভান গরিমায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বর্ষখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্য, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিও, অস্থি গঠন ও আত্মাদান । সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা-সমূহের মধ্যবতী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত

করার জন্য বলা হয়েছে : ) আপনি কোরআন পাঠ করুন। ( অর্থাৎ প্রথম আদেশ

থেকে এরাপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য তথু আল্লাহ্র নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এরং পয়গছরের

আসল কাজই তবলীগ। সুতরাং এই পুনকল্পেখ দারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসূলুলাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওযর দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাইলের কাছে পেশ করেছিলেন ষে, তিনি পড়া জানেন নাঃ বলা হয়েছেঃ) আপনার পালনকর্তা দয়ালু ( যা ইচ্ছা দান করেন ) যিনি ( লেখাপড়া জানাদেরকে ) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন ( এবং সাধারণভাবে ) মানুষকে ( অন্যান্য উপায়ে ) শিক্ষা দিয়েছেন যাসে জানত না। [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয় ---অন্যান উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায় । দিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্তভাবে ক্রিয়াশীল নয়-—প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি । সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওহার ভান সংরক্ষণের শক্তি দান করব। কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ **দিয়েছি। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। সুতরাং** এ **আ**য়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পরিপুরক বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে। যেহেতু পয়গন্ধরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্তি গহিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসূলুলাহ্ (সা)-র বিশিল্টা বিরোধিতাকারী আবু জাহ্লের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে। ফলে অন্যান্য বিরোধিতা-কারীও এতে শামিল হয়ে গেছে। এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবূ জাহ্ল রসূলুলাহ্ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল ঃ আমি আপনাকে নামায পড়তে বারবার নিষেধ করেছি। রসূলুলাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সেবললঃ মন্ধার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে। যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব ( নাউ্যুবিল্লাহ্ )। সেমতে সে একবার নামায় পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্ত হযুর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সরতে লাগল। সরে এর কারণ জিঞাসিত হলে বললঃ আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিল্ট কিছু বস্ত দৃশ্টিগোচর হয়েছে। রসূলুবাহ্ (সা) একথা স্তনে বলেনঃ তারা ছিল ফেরেশতা। যদি আৰু জাহল আরও সামনে এগোত, তবে ফেরেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত । এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে ] সত্যি সত্যি (কাফির) মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ, সে নিজেকে

(অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে। (অন্য আয়াতে আছে ঃ 🎺 –

שَبُّو وَ لَعِبًا دِ لَا لَبُّغُوا — שעם এই שאַשורא का ता निव् -

দ্ধিতা। কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু প্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। এমনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে। (কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দারা বেল্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শান্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না। সূত্রাং অক্ষম ব্যক্তি সক্ষমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতএব নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তজ্জন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে। অতঃপর জিজাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিশ্মর প্রকাশ করা হয়েছে—) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে ( আমার ) এক বান্দাকে নামায় পড়তে বারণ করে ? ( অর্থাণ্ড এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই। নামাযীকে নামায পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কুর বিষয়। অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ) হে ৰাজ্যি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা ( যাকে বারণ করা হয়েছে ) সৎ পথে থাকে ( যা নিজয় খণ ) অথবা অপরকে আল্লাহ্ভীতি শিক্ষা দেয় (ায়া পরোপকার। 'অথবা' বলে সম্ভবত ইদিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি প্লাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্টে হত। আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে )। হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে ( নিমেধকারী )-বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং ( সত্যধর্ম থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নেয় ( অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে। প্রথমে দেখ যে, নামায় পড়তে স্থারণ করা কত মদ্দা এরপর লক্ষ্য কর, বারণকারী একজন পথব্রুট এবং যাকে বারণ করছে সে একজন সৎ পথপ্রাণ্ড 📑 সুতরাং এটা কেমন বিসময়কর ব্যাপার। অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে—) সে কি জানে না ষে, আল্লাহ্ তা'আলা ( ডার অবাধ্যতা এবং তা থেকে উৎপন কার্যকলাপ ) দেখছেন ( এর জন্য ) তিনি শান্তি্দেবেন ? ( তার কখনও এরূপ করা উচিত নয়। ) যদি সে ( এই কর্মকাণ্ড থেকে ) বিরত না হয়, তবে আমি ( তাকে ) মন্তকের সামনের কেশওচ্ছ ধরে ষা, মিথ্যা ও পাপে আপুত কেশওচ্ছ (জাহান্নামের দিকে) হেঁচড়াবই। (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হমকি দেয়---) অতএব সে তার সভাসদ-দেরকে আহ্বান করুক, (সে এরূপ করলে) আহ্বিও জাহালামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব। [সে আহ্বান করেনি বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহ্বান করেন নি। এক হাদীসে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন, আবু জাহল এরাপ করলে জাহানামের প্রহরী ফেরেশতা-গণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত]। কখনও তার এরূপ করা উচিত নয়। আপনি ( এই নালায়েকের কোন পরওয়া করবেন না এবং ) তার কথা মেনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেন নি ) এবং ( পূর্বরুৎ ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকটা অর্জন করুন। [ এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আলাহ্ তা'আলা রসূলুলাহ্ (সা)-কে তাদের অনিস্ট থেকে। নিরাপদ রা**খ**বেন ]।

#### আনুষ্গিক জাতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহীঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত য়ে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত ( পর্যপ্তম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগড়ী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিওদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাস্সিরকে প্রথম সূরা বলার কার্মপ্ত এই য়ে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বদ্ধ থাকে, য়িকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রস্বুল্লাহ (সা) ভ্রমণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুদ্দীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ দ্বিরাঈল (আ) সামহেন আসেন

, ÷ ;

এবং সূরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রস্লুলাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সিবরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকৈ প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্তে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মায়হারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মুশ্মিনীন হয়রত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেনঃ সর্বপ্রথম সত্য বপ্রের মাধ্যমে রস্লুলাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্রে যা দেখতেন, বাস্তবে হবছ তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্রে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

ু এরপরু, রসূলুরাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক স্পিট হয়। এজুনা তিনি হেরা গিরিওহাকে পছ্লু করে নেন (এ ওহাটি ম**রার ক্ররহা**ন জান্নাতুল মুয়ালা থেকে একটু সামনে জাবালুন্নুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয় )। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ তিনি এ গুহায় রান্ত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার -পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে ওহায় গমন করতেন। এমনিভাবে ওহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা ওহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুঁখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেন ঃ এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা ভহার রসূলুরাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন ঃ তিনি নুহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা ষায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আলাহ্ তা'আলার কিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—( মাযহারী )

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন হৈ হযরত জিবরাঈল (আ) রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেন ঃ الْ رُولُ (পাঠ করুন্)। তিনি বলেন ঃ

আমি পড়া জানিনা। [কারণ, তিনিউশ্মী ছিলেন। জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হন্দি। তাই ওয়র পেশ করেছেন। ] রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আয়ার এ জওয়াব খনে জিবরাঈল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কল্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ ﴿ وَ رُوا لَا كُلُو اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রস্লুরাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হাদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে পাঁছে বললেন: زَمَلُو نَى زَمْلُو نَى تَمْلُو نَا تَعْلَا لَا تَعْلَالِهُ نَا تَعْلَا لَا تَعْلَا لَمْ لَا تَعْلِيْكُو نَا تَعْلَا لَا تَعْلَا لَا تَعْلَا لَا تَا

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রস্লুরাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা গুহার সমুদয় রভান্ত গুনিয়ে বললেন ঃ এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হয়রত খাদীজা (রা) বললেন ঃ না, এরাপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সভাবহার করেন, বোঝাক্লিল্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগুস্তদেরকে সাহায্য করেন। হয়রত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসনানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোজ চরিত্র-গুণে গুণ্টবিত ব্যক্তি কখনও বঞ্চিত ও বার্থ হন না। তাই এড়াবে তিনি রস্লুরাহ্ (সা)-কে সাম্প্রনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃবাপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃদ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিশু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিতা ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিশু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইজীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োহিদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃশ্টিশক্তি লুগ্তপ্রায় ছিল। হয়রত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি

তাঁর কথাবার্তা একটু ওনুন। ওয়ারাকার জিজাসার জওয়াবে রসূলুয়াহ্ (সা) হেরা গুহার সমুদয় রণ্ডান্ত বলে শোনালেন। শোনামায়ই ওয়ারাকা বলে উঠলেনঃ ইনিই সে পবির ফেরেশতা, যাঁকে আয়াহ্ তা'আলা মুসা (আ)—র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম। হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিচ্চার করবে। রসূলুয়াহ্ (সা) বিদিমত হয়ে জিজেস করলেনঃ আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিচ্চার করবে? ওয়ারাকা বললেনঃ অবশাই বহিচ্চার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহাষ্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বল হয়ে যায়।——(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, গুহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে।——(মাহারী)

नय यांश करत हे कि कता हरशास اقْرَأُ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহ্র নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দারা শুরু করবেন। এতে রস্লুলাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইলিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উল্মা, লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উল্মা ব্যক্তিকে উল্ভতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণা, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্থীয় অক্ষমতা স্থাকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ্র 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বন্ত আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উল্মা হওয়া সত্তেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহ্র ভণাবলীর মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে স্লিট্ভণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, স্লিট্ট তথা অন্তিত্ব দান করাই স্লিট্র প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে বাগিকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য

भूर्वत बाजारा সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃण्টির বর্ণনা ছিল। بَعْلَقُ الْأُنْسَا نَ مِنْ عَلَقٍ

এ আরাতে সেরা খুলিট মানব খুলিটর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিভা করলে দেখা বায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নযীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরপ্র হতে পারে যে, নবুরত, রিসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য আলাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ : المحافظة করান অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ স্লিটর বিভিন্ন ভর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুল্টর বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রজের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিও ও অস্থি ইত্যাদি স্পিট করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রজ হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করার এর পূর্বাপর অবহাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। ছিতীয় কারণ এরপও হতে পারে যে, বয়ং রসূলুলাহ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম । বলা হয়েছে এবং ছিতীয় টি তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। ি বিশেষণে ইলিত রয়েছে যে, জগৎ স্পিট ও মানব স্পিটর মধ্যে আলাহ তা আলার নিজের কোন বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফছে তিনি অমাচিতভাবে স্প্টেজগৎকে অন্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

মানব সৃষ্টির পর মানব, শিক্ষা বণিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে জন্যান্য জীবজন্ত থেকে স্বতন্ত এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দিবিধ। এক. মৌধিক শিক্ষা এবং দুই, কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার গুরুতে বর্ণনার কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও শুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখনঃ হযুরত আবু হরায়রা (রা)-র এক রেওয়ায়েতক্রমে রস্লুলাহ (সা) বলেন ঃ

ا ول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب ما يكون الى يوم القيامة فهو عند لا في الفائر فوق عرشه \_...

অর্থাও জালাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং'তাকে লেখার নির্দেশ ছাদন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাক জালাহ্র কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—( কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার ঃ আলিমগণ বলেন ঃ জগতে তিনটি কলম আছে ঃ এক. আলাহ্ তা'আলার স্বহন্তে স্থাজিত সর্বপ্রথম কলমু, যাকে তিনি তকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশভাগণের কলম, যম্মারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমাণ এবং মানুষের আমলনামা লিপিবছ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যদ্মারা তারা তাদের কথান বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীল্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ ওণ।——( কুরতুবী ) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবু আমর রো) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র স্লুট জগতে চারটি বস্তু স্থাহন্তে স্লিট করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে জন্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুল্টয় এই ঃ কলম, আরশ, জালাতে আদন ও আদম (আ)।

লিখন জান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় । কেউ কেউ বলেন—সর্ব-প্রথম এই জান মানবিপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা গুরু করেন।— (কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হয়রত ইদরীস (আ)-ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।— (যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আলাহ্র বড় নিয়ামত । হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, কলম আলাহ্ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত । কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না । হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটা আলাহ্ তা'আলার একটা বড় কুপা যে, তিনি তার বাদ্যাদেরকে অভাত বিষয়-সমূহের জান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে ভানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন । তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন । কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম । আলাহ্ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না । যাবতীয় ভান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উজি আলাহ্ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমন্তই কলমের সাহায়ে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে । কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকানের সব কাজকর্মই বিদ্বিত হবে ।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ ভর্কত্ব আরিরিপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ওরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃশ্টিগোচর হয়।

রসূলুলাত্ (সা)-কে লিখন শিক্ষা না দেওরার রহস্যঃ আল্লাই তা'আলা শেষ নবী (সা)-র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধে রাখার জন্য তাঁর জন্মখান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত স্বকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেল্টা ও শ্রম দারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মখানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও ভান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পূর্ক ছিল না। এ

কারণেই আরবের সবাই উদ্মী বন্ধে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোরের মধ্যে জনাগ্রহণের পর আরাহ্ তাণআলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জান-বিজান, অন্ধন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুরাহ্ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জনাগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ খেকে কে জান-বিজান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আরাহ্ তাণআলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জান ও প্রজার এক অশেষ ফণ্ডধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিভন্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জল মোণজেষাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব ওণ-গরিমা মানবীয় প্রচেদ্টা ও কর্মের ফলশুনতি নয় বরং আরাহ্ তাণআলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।——( কুরতুবী )

مَا لَمْ يَعْلَمُ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ وَ وَ وَمُ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْأَنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ

বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত—ওধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে—আলাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূৰ্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উলেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলাহ্ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জনালয় থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা ভান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুমের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেওলো প্রত্যক্ষ করে তার স্**ল্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহা**মের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের ভান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহ বিষয়ে ভান মানুমের মন্তিফ আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিদঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তন্যুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুংধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে ? আলাহ্ **তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার** অনেক প্রয়োজন যেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কল্টের কথা চিন্তা করে অন্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তুঞ্চা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব **ব্রুদ্দনের দারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিত্তকে এই ক্রন্দন কে শে্খাতে পারত এবং** কিভাবে শেখাত ? এওলো সবই আলাহ্পদত ভান, যা আলাহ্তা আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মন্তিকে স্থান্ট করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও

অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ভানভাঙার সমৃদ্ধ হতে থাকে। 🗘 🎝 (যা

সে জানত না) বলার বাহাত কোন প্রয়োজন ছিল না! কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

www.almodina.com

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্ত এখানে এজনা বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ্ প্রদও জান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক

আয়াতে বলা হয়েছে: اَ خُرَ جَكُمْ مِّنَ بِطُونِ امْهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْبًا । আয়াত বলা হয়েছে

আলাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাচা নয় বরং স্রুটা ও প্রভু আলাহ্ তা'আলারই দান।——(মাঘহারী) কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হ্যরত আদম (আ) অথবা রসূলে করীম (সা)। হ্যরত আদমকেই আলাহ্ তা'আলা সর্প্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছেঃ

बर नवी कतीय (সা)-हे जर्राम्य भग्नश्वत, यात — وعلم أَنَّ مَ الْأَسَمَا عَكَلَهَا — बर नवी कतीय (সা)-हे जर्राम्य भग्नश्वत, यात निकास भृत्विणी भग्नश्वत्वराणित अवर लख्ह ७ कलायत निकासिल तात्राह । वला हात्राह :

সূরা ইকরার উপরোজ পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াতসমূহ আবৃ জাহ্লের ঘটনার সাথে সম্পূজ। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রস্লুলাহ্ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবৃ জাহ্লের বিরুদ্ধাচরণ ও শগুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহল্য তখনকার, যখন রস্লুলাহ্ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাযের হকুম অবতীর্ণ হয়।

जाञ्चार (जा)-ज्ञ اللهُ أَنَّ أَنَّ وَأَلَّا اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহ্লকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিভ্নালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-বজনের সমর্থনপুল্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাচ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত হয়ে অপরক্ষে পরোয়াই করে না। আবু জাহ্লের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মন্ধার বিভ্নালীদের অন্যতম। তার গোর প্রমনকি সমগ্র শহরের লোক ভাকে সমীহ করেত। সে এমনি অহংকারে শত্ত হয়ে পরগমরকুল শিরোমণি ও স্পিটর সেরামানৰ রস্থান করিও। সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধ্রনের অ্বাধ্য লোকদের অওড পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।
---অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে

হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গবিত মানুষের গবের প্রতিকার বর্ণনা করার জনা বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্ত চিত্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আলাহ্র প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে ক্মপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আলাহ্র মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহলা, আল্লাহ্ মানুষক্রে সমাজবদ্ধ জীবরূপে স্থিট করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্ত-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশুনতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজা<mark>র মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সা</mark>ধ্য কার আছে ? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদুপ । সেওলো সরবরাত্ত্রে, পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সুবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধাতীত ব্যাপার। এস্ব বিষয়ে চিভা কুরুলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসুবাবপ্র স্রবরাহ করার বাবুছা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিষ্ফ্রছটা আলাহ্ তা'আলা তাঁর অচিত্নীয় প্রভাবলে এই পরিক্লনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি ক্রার মধ্যেই সন্তুল্টি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজা ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞামের<sup>ি</sup>বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা:করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা

একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নায়মাযের আদেশ লাভ করার পর মখন বস্তুকাক (সা) নামায় পড়াত বারণ করে এবং হমকি দেয় যে, ভবিষাতে নামায় পড়াবে ও সিজদা করনে সে তাঁর ঘাড়

পদতলে পিণ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে: ত্রান্ত করি জানে না মে, আল্লাহ্ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। জত্ত্রের ব্যাপক অর্থে তিনি নামায় প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হত্ভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

উদ্রুত দ্বিভাগের ত্র্পরিভাগের কেশগুল্ছ। বার এই কেশগুল্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে গড়ে।

এত নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবৃ জাহ্রের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকটা অর্জনের উপায়।

রিজনায় দোয়া কবুল হয় । আবু দাউদে হযরত আরু হরায়রা (রা)-র রেওয়া-য়েতক্রমে রস্লুলাহ (সা) বলেন । قرب ما يكو ن العبد من ربة و هو অর্থাৎ বান্দা যখন সিজনায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজনায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অনা এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

كم ان يستجاب لكم আর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবূল হওয়ার যোগ্য

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বণিত আছে। বণিত সে দোয়া পাঠ করাই উতম। ফর্যু-নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফর্যু নামায সংক্ষিণত হওয়াই বাঞ্চনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্
মুসলিমে, আবু হরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা) এই আয়াত
তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেনাঃ

Cara Grand Mentile

్యాం స్వక్రణనిక

### ) अधे। हैं। महा कारत

মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৫ আয়াত

ٳڬٵؖٲڹٛۯڶڹۿؙؚؽ۬ڮؽڵۊؚٳڶڡؙٞۮڔڴٙۜۅؘڡۜٵۘۮڔٮڬڡٵڮؽڬڎؙٳڶڡۜۮڔڟؽؽڷڎؙٳڵڡؙۜۮڋۿٚڂڹڔ۠ۺۜ ٲڣؿۺؠٟؖ۞ؘۘؾؙڒؙؙؙؙٛٛڮڬؠڵؠٟڮڎؙۅٳڷڗؙۏڂ ڣؽۿٳڽٳۮ۬ڹؚ؆ۺؚٚٛؗؠٞۺٚٷؚۜڵٵڣٟ۞۫ڛڵۮٞڗۿؚؽ ڪؿۜڡڟڮۄٲۼۼ۫ڕڽٝ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ওরু

(১) আমি একে নাষিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধ আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণও রাহ প্রবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপতা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাঘিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছেঃ) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছেঃ) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেকা শ্রেচ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।—(খাঘেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রাহ্ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়।[হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বিণিত আছে, শবে-কদরে হয়রত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায় ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জনা রহমতের দোয়া করেন। কোর-আনে একেই

আনে একেই

অবলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়ায়েতক্সমূহে এ রাজিতে তওবা কবল হওয়া, আকাশের দরজা উ৽মূক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মু'মিনকে

### www.almodina.com

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবাল্লা—এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে কিনার আপেক্ষা বালে বোঝানো হয়েছে। এ রাছিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে–কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

### অনুষ্ঠিক ভাতব্য বিষয়

শানে-নুযূলঃ ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, রস্লুলাহ্ (সা)
একবার বনী ইসরাসনের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আনোচনা করনেন। সে এক হাজার
মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশশুল থাকে এবং কখনও অন্ত সংবরণ করেন। মুসলমানগণ
এ কথা তনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্য তথু এক রাজির
ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।
ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইনের জনৈক
ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাজি ইবাদতে মন্ত্রন থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের
হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিম্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলাহ্ তা'আলা সূরা-কদর নামিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।
এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় য়ে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিক্টা।——(মাষহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উজি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী ময়হাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের ময়হাব বলেছেন। খাডাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ ঃ কদরের এক অর্থ মাহাত্মা ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন ঃ এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাত্রিতে তওবা–ইত্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশুও হয়ে থাকে। এ রাজিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিনিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর ক্রা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিথিক, বৃশ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নিদিশ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হয়রত ইবনে আকাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকাঈল, আযরাঈল ও জিবরাঈল (আ)।—(কুরতুরী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে ঃ

www.almodina.com

ا نَا اَ نُوْ لَنَا لَا فِي لَيْلَةً مِّبًا رَكَةً ا فَا كُنَّا مُنْدِ رِيْنَ هَ فِيْهَا يُغُرَّقُ كُلَّ اَمْرٍ حَلَيْمٍ اَ مُرَّا مِّنْ عِنْدِ نَا -

শবে-কদর কোন্ রাবিঃ কোরআন পাকের সুস্পত্ট বর্ণনা দারা একথা প্রমাণিত হয় ধে, শবে-কদর রমষান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উলি রয়েছে যা সংখ্যায় চরিশ পর্যন্ত পৌছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উল্ভিন্ন নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমষান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নিদিট্ট নেই বরং যে কোন রান্নিতে হতে পারে। প্রত্যেক রময়ানে তা পরিবৃত্তিতও হয়। সহীহ্ হাদীসদৃত্টে এই দশ দিনের বেজাড় রান্নিভলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রম্যানের শেষ দশকের বেজোড় রান্নিভলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রম্যানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্প্রকিত হাদীসস্মূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিচ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উল্ভি এই যে, শবে-কদর নিদিন্ট দিনেই হয়ে থাকে।—( ইবনে কাসীর)

সহীহ্ ব্ধারীর এক রেওয়ায়েতে রস্লুলাহ্ (সা) বলেন: تحروا ليلة القدر والمنان ومضان ومضان ومضان ومضان ومضان ومضان ومضان الله واخر من ومضان معها بعد بعد المعروب ا

শবে-কদরের কতক ফ্রানত ও তাঁর বিশেষ দোয়াঃ এ রাত্রির সর্বরহৎ ফ্যানত তো আয়াতেই বণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের ক্ষিত্মবেশী হয়। এই ত্রেচন্থ কতঙ্গ, তার কোন সীমা নেই। অতএব দিশুণ, ব্লিশুণ, দশ শুণ, শতশুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দেউায়মান থাকে, তার অতীত সব পোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হয়রত ইবনে আকাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ শবে-কদরে সিদরাতুল-মুভাহায় অবছানকারী সব ফেরেশতা জিবরাসলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শুকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরের কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্ত এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হ্যরত আয়েশা (রা) একবার রস্লুলাহ্ (সা)-কে জিড়েস করলেনঃ যদি আমি

অ এ১ শবে-কদর পাই,কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেনঃ এই দোয়া করোঃ

হে আল্লাহ, আগনি অত্যন্ত ক্ষমতানীল। ক্ষমা আগনার পহন্দনীয়। অত্তব আমার গোনাহ্সমূহ মার্জনা করুন।—(কুরতুবী)

কোরজান পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরজান লওহে-মাহকূয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রস্লুলাহ্ (সা)-র কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি জায়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিস্ট কোরজান পরবতী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাৰ রম্যানেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ হ্যরত আবূ যর গিফারী (রা) বিলিত রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রম্যানে, তওরাত ৬ই রম্যানে, ইনজীল ১৩ই রম্যানে এবং যবূর ১৮ই রম্যানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রম্যানুল-মুবারকে নাখিল হয়েছে।—( মাযহারী )

করেন এবং যত নারী -পুরুষ নামায় অথবা যিকিরে মশন্তল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।— (মাযহারী)

করা নিয়ে গৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে এর অর্থ করেছেন যে, এরান্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপ্রদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—( ইবনে কাসীর )

— অর্থাৎ এ রাত্তি শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিস্টের নামও নেই।
(কুরতুবী) কেউ কেউ একে عن کل أ ص এর বিশেষণ সাব্যন্ত করে অর্থ করেছেন—ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।—( মাষহারী)
— অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্তির কোন

জাতব্যঃ এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেট বলা হয়েছে। বলা বাহল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরাপে হবে? ভফ্সীরবিদ্যাপ বলেছেন, এখানে এমন:এক হাজার মাস বোঝানো

হয়েছে, ষাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।—( ইবনে কাসীর)

বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

উদয়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রান্ত্রি কদরের রান্ত্রি হবে, সে রান্ত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা ঃ যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামার জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রান্তির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি হত বেশী ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামার জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রান্তির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামারও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রান্তি জাগরণের সওয়াব হাসিল করে।

### سورة البينة

### म जा बारेजिंगार

মক্কায় অবতীৰ্ণ, ৮ আয়াত

### بنسيم اللوالزخفن الزجين

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আহ্লে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে বারা কাফির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, বতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পত্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আরাহ্র একজন রসূর, বিনি আর্ত্তি করতেন পবিত্র সূহীকা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাণ্ডরা বে বিভাত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পত্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি বে, তারা বাঁটি মনে একনিষ্ঠতাবে আলাহ্র ইবাদত করবে, নামায় কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে বারা কাফির, তারা জাহালামের আঞ্চনে স্থারীভাবে থাকবে। তারাই সৃতিটর অধ্য । (৭) বারা ট্রমান আনে ও সংকর্ম

করে, তারাই সৃশ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জালাত, বার তলদেশে নির্কারণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে জনভকাল। জালাত্ তাদের প্রতি সন্তুল্ট এবং তারা জালাত্র প্রতি সন্তুল্ট। এটা তার জন্য, বে তার পালনকর্তাকে ভর করে।

#### তফসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবধারী ও মুশরিকদের মধ্যে ষারা ( পরগছরের আবির্ভাবের পূর্বে ) কাঞ্চির ছিল, তারা (তাদের কুষ্ণর থেকে কখনও ) বিরত হত না, বতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পট্ট প্রমাণ আসত : (অর্থাৎ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রসূন, বিনি ( তাদেরকে ) পবিদ্ধ সহীকা পাঠ করে লোনাতেন, বাতে আছে সঠিক বিষয়বন্ত। (অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই ষে, এই কাফিরদের কুফর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্ঘতার লিম্ত ছিল রে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপরাহত। তাই আলাহ তাংখালা তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য জাপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুষোগ মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস ছাপন করা।) আর বারা কিতাব-প্রাম্ত ছিল, (স্বারা কিতাবপ্রাম্ত নর, তাদের কথা ডো বলাই বাহল্য) তারা যে বিভ্রান্ত হরেছে (দীনের ব্যাপারে) তাদের কাছে সূস্পত্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্ব থেকে যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূৰ্ব থেকেও কোন ঐশী ভান ছিল না )। অথচ তাদেরকে (পূৰ্ববৰ্তী কিতাবসমূহে ) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিচভাবে আলাহ্র ইবাদত করবে ( মিছামিছি কাউকে আল্লাহ্র অংশীদার করবে না।) নামান্ত কারেম করবে এবং বাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [ সারকখা, আত্তে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল ষে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। ইএএ نيها كتب قيونة

বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে জমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হছে আহলেকিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা ষে সত্য, তা ছীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত ষে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুজ ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। স্তরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে সেছে। এখানে বিভক্ত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, বারা ঈমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল বে, বারা বিভেদ ও বিরোধিতা করেনি, তারা ঈমানদার। অতঃপর আহলে-কিতাব, মুশরিক ও মুশমিনদের শান্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিশ্চর আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে হারা কাফির, তারা জাহানামের আন্তনে ছারীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃল্টির অধম। নিশ্চর বারা ঈমান আনে ও সং কর্ম করে, তারাই সৃল্টির সেরা। তাদের গালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জালাত, বার তলদেশে নির্বরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনজকাল থাকবে। আল্লাই তাদের

প্রতি সন্তপ্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তপ্ট থাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন গোনাহ্ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অপ্রিয় ব্যবহার করা হবে না )। এটা (অর্থাৎ জালাত ও সন্তপ্টি) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্কে ভয় করলেই ঈমান ও সৎ কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জালাত ও সন্তপ্টি লাভের চাবিকাঠি।

#### আনুষ্টিক ভাত্ব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে রস্লুলাহ্ (সা)—র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কৃষ্ণর, শিরকও মূর্থতার যোর অন্ধলারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বপ্রাসী অন্ধলার দূর করার
জন্য একজন পারদর্শী সংক্ষারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ ষেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার।
অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী
চিকিৎসকের ওণাওণ উল্লেখ প্রসদে বলা হয়েছে যে, তাঁর অন্তিত একটি 'বাইয়িরাহ্' অর্থাৎ
কৃষ্ণর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পত্ট প্রমাণ হওয়া বাস্থনীয়। এরপর
বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আয়াহ্র পক্ষ থেকে আগত একজন রস্ল, য়িনি কোরআনের সুস্পত্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি
বিষয় জানা গেল—এক. পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধ কার
বিরাজমান ছিল এবং দুই. রস্লুলায়্ব (সা) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোর—
আনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিত্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে বে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা ধার না বরং বে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদন্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তিলাওয়াত' বলা হয়। তাই
পরিভাষার সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তিলাওয়াত' শব্দ ব্যবহাত হয়।
শব্দতি উঠুক্তে এর বহবচন। ষেসব কাগজে কোন বিষয়বন্ত লিখিত থাকে সেওলোকেই
বলা হয় সহীকা। শুলি বলা ব্রুবহনন। এর অর্থ লিখিত বল । এদিক
দিরে কিতাব ও সহীকা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে।
ক্রেন, এক আয়াতে আছে

ইবলার কোন মানে থাকে না।
হয়েছে। অন্যথায় বিশ্বী বলার কোন মানে থাকে না।

আরাতের উদ্দেশ্য এই ষে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথরত্টতা চরমে পৌছে গিয়েছিল। ফলে তাদের প্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সন্তবপর ছিল না, ষে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্র কোন সূস্পত্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তা আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পত্ট প্রমাণরাপে প্রেরণ করেন। তার কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিল্প সহীক্ষা তিলাওয়াত করে গুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান গুনাতেন, যা পরে সহীকার মাধ্যমে সংবৃদ্ধিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রস্লুলাহ্ (সা) কোন সহীফা থেকে নয়—সমৃতি থেকে পাঠ করে খনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চির্ভন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

-এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রস্লুলাহ্ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইজীল রস্লুলাহ্ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবরী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুম্পান্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ স্বমানায় মুহাম্মদ মোজ্ফা (সা) আগমন কর-বেন, তাঁর প্রতি কোরআন নামিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ স্বার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

রস্লুলাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং লখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্ তা আনার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত: তোমরা তোমাদের বিক্লাছ্লে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সম্বরই একজন রসূল আসবেন, খিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রস্লুলাহ্ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্ত যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অনীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

স্তা ধর্ম অথবা কোরআন আগ্রমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বলিত হয়েছে ফে, আশ্চর্যের বিষয়, রস্প্রের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল রা, সবাই তাঁর নব্য়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু খখন সুম্পত্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগ্রমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ স্ভিট হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস শ্বাপন করে মুমন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে---মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অভ্যুক্তি করে

لَمْ يَكِي الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ

वना शतार ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপে দিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব---উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তফসীর করা হয়েছে।

ار در الله المورة ا المورة المورة

করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে, নামায় কায়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের ত্রীকাও তাই। বলা বাহল্য,

এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই ষে, মোহাত্মদী শরীয়ত প্রদন্ত বিধি-বিধানও হবহ তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

মত আল্লাহ্র সন্তুল্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হয়রত আবৃ সায়ীদ শুদরী (রা) বণিত রেওয়ায়েতে রসুলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জালাতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন ঃ

لبيك ربنار سعد يك एख काबाजीभन)। जयन जाता क्र अव्याव मित्व يا اهُلَ الْجُنَّة

و النخير كل في يد يك روي ويد يك و আমাদের পালনকর্তা ! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনু-

ভেখনও সন্তুল্ট না হওয়ার কি সন্তুল্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুল্ট না হওয়ার কি সন্তাবনা? আগনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন স্ভিট পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুল্টি নামিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুল্ট হব না।——(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জায়াতীরাও আ**রাহ্**র প্রতি সন্তুল্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আরাহ্র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুল্ট হওয়া ছাড়া কেউ জায়াতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জায়াতীদের সন্তুল্টি উল্লেখ করার তাৎপর্ম কিং? জওয়াব এই ষে, সন্তুপ্টির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্চা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুল্টি বলে এই স্তর্হ বোঝানো হয়েছে।

উদাহরণত সূরা ষোহায় রস্নুদ্ধাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে :

عَلَيْكُ وَيُكُ فَتُرْفَى अञ्चतर আजार् তা জালা আপনাকে এমন বন্ত দান করবেন,

ষাতে আপনি সম্ভুল্ট হয়ে ষাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাষিল হওয়ার পর রস্লুলাহ (সা) বল্লেন ঃ তা হলে আমি ততভ্গে সর্ভুল্ট হব না, ষতক্ষণ আমার একটি উম্মত্ও জাহান্নামে থাকবে।—( মাষহারী )

्र दें وَ لَكَ لَمَنْ خُشَى رَبُّهُ ﴿ अतात खाझार्त खाझार्त खासर अगड धर्मीय উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে ৷ কোন শলু, ্হিংস্র জন্ত অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ডয়ের সঞ্চার হয়, তাকে 🕰 🗀 বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম ও প্রতাপ থেকে **ষে ডয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই** 🛵 নরা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাঙ্গে ও সর্বাবস্থায় সংলিগ্ট সন্তার সন্তুল্টি বিধানের চেল্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিপত করে।

ಗ್ರಾಕ್ಷಣ ಪ್ರಭಾಗಿಗ

### न्या विस्थास अज्ञा विस्थास

মদীনায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

# بنسيم الله والرعفين الرجسنو

اِذَا زُلِيَ الْأَرْضُ زِلْزَاكُمَا فَ وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا فَوَكَالَ الْأَرْضُ اَثْقَالُهَا فَوَكَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا فَ كَوْمَ إِنَّ يَكُونُ الْمُعَافَ الْحَارُهُا فَ إِلَيْ وَالْمُعَافَ الْحَارُهُ فَمَن يَعْلَى مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فَمْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ

### পর্ম ক্রণামর ও জসীম দল্লালু আল্লাহ্র নামে ওক্

(১) বখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বেল করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? (৪) সেদিন সে তার হভাভ বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে; যাতে তাদেরকে তাদের ক্রতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃগর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

### তফ্সীরের সার-সংক্রেপ

3

÷...

বখন পৃথিবী তার কঠিন কম্পনে প্রকলিগত হবে এবং পৃথিবী তার রোক্ষা বাইরে নিক্ষেপ করবে, (বোকা বাল ভূসর্ভন্থ ধন-ভাঙার ও মৃত্যনেরকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা বায় ছে, পূর্বেও ভূসর্ভন্থ জনেক কিছু বাইরে চলে আসরে। কিয়ামতের পূর্বে যেসব ভূগর্ভন্থ সম্পদ বাইরে আসবে, সেওলো সভবত কালগুরাহে আমার মাটির নিচে চাপা পড়ে বাবে এবং কিয়ামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভন্থ ধনসম্পদ্ বাইরে চলে আমার তাৎপর্য সভবত এই বে, বারা ধনসম্পদ্ধে অভাধিক ভালবাসে, তারা বাতে ছচক্ষে ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেয়)। এবং (এই পরিছিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হয় (য়ে, এভাবে প্রকম্পিত হচ্ছে এবং সব ৩°ত ভাঙার বাইরে চলে আসছে)? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ ) রভান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আগনার পালনকর্তা তাকে জাদেশ করবেন। (হাদীসে এর তফ্ষসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে ফে ব্যক্তি ফ্রের্মপ কর্ম, করবে ভাল জথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের ময়দান থেকে) ফ্রিরবে (অর্থাৎ স্থাদের হিসাব সমাশ্ত হবে, তারা জায়াতী ও জাহায়ামী দলে বিভক্ত হয়ে জায়াত ও জাহায়ামের দিকে রওয়ানা হবে) স্থাতে তারা তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব ফে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অপু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং ফে ব্যক্তি অপু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (ক্ষ্মি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিত্ট থাকে। নতুবা ক্ষমি ক্ষমেরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে স্বায় অথবা স্থানা ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম নিয়ে স্বায়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা ক্ষাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ ক্র্ম নয়। তাই সামনে জাসবে না)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

ভূকস্পন বোঝানো হয়েছে, না দিতীয় ক্ষুৎকারের পরবর্তী ভূকস্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ক্ষুৎকারের পূর্বেকার ভূকস্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দিতীয় ক্ষুৎকারের পরবর্তী ভূকস্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে করর থেকে উল্লিভ হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও ভফসীরবিদগণের উল্লিভ এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ য়ে, আলোচ্য আয়াতে কোন্ ভূকস্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ য়লে দিতীয় ভূকস্পন বাঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।——( মালহারী )

বলেন ঃ পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে।
তখন স্বে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই
কি আমি এতকড় অপরাধ করেছিলাম ? স্বে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাও করেছিলাম ? চুরির কারণে আর হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম ? অতঃপর কেউ এসব স্বর্গখণ্ডের প্রতি ছুক্ষেপও করবে না — (মুসলিম)

ত্তি কর্ম বাজানো হয়েছে; বা সমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, সমান বাতীত

www.almodina.com

কোন সৎ কর্মই আল্লাহ্র কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না ব্যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণব্রমণ পেশ করা হয় বে, বার মধ্যে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহাল্লাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ জায়াতের ওয়াদা অনুষায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জক্ররী। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও ব্যাং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুশমন ব্যক্তি ষত বড় গোনাহ্গারই হোক, চিরকাল জাহাল্লাম থাকবে না। কিন্ত কাফ্রির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানেরও অভাবে তা পশুলম মান্ত। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরজান ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে বে, তওবা করলে গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রস্লুলাহ্ (সা) হয়রত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আয়রকায় সচেস্ট হও, যাকে ছোট ও তুছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আয়াহ্র পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাষা)

হম্মত আবদুলাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন: কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবাধক। হম্মত আনাস (রা) হতে বণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রস্কুলাহ্ (সা) এ আয়াতকে 

তিন্তু বিশ্ব একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হষরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) বণিত এক হাদীসে রস্বুরুরাত্ (সা) সূরা বিশ্বালকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরানকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরানকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।——( মাষহারী )

# ण्टू विश्वास्त्रास्य अ**द्भा व्यक्तिया**स्

মকায় অবতীর্ণ, ১১ আয়ত

3.3

# بِسُــِ وِاللهِ الرَّحَ فِي الرَّحِيْدِ

وَالْعٰدِيْتِ مَنْعُانَ فَالْمُولِيْتِ قَدْمًا فَ فَالْمُونِيْتِ صُبْعًا فَ فَاكُونَ يَهُ نَعُمًّا فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا فَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ قَ وَ انْهُ عَلَا ذَٰلِكَ لَشَهِيْدُ فَ وَانْهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَهُ لِينًا فَأَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْنَرُ مَا فِي الْعَبُورِ فَ وَحُصِّلُ مَا فِي الصَّدُورِ فَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْنَرُ مَا فِي الْعَبُورِ فَ وَحُصِّلُ مَا فِي الصَّدُورِ فَيَ "إِنْ رَبُّهُمْ بِهِمْ يَهُ مَهِ لَا فَيَهُمْ الْمُعَالِّيَةِ الْعَبُورِةِ وَحُصِّلُ مَا فِي الصَّدُورِ فَيَ

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) শপ্থ উর্ধেরাসে চলমান অবসমূহের, (২) অতঃপর ক্লুরাঘাতে অগ্লিনির্গত-কারী অবসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অবসমূহের (৪) ও যারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিণ্ড করে (৫) অতঃপর যারা শন্তুদলের অভ্যতরে চুকে পড়ে—(৬) নিশ্চর মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অক্ততভ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভালবাসায় মন্ত (১) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উবিত হবে (১০) এবং অভরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে ? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ ভাত।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

শপথ উর্ধ্বাসে ধাবমান জন্মস্থের, অতঃপর যারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে জন্মি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুইতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শরুদেলের অভাতরে চুকে পড়ে, ( এখানে যুদ্ধের জন্মসূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ব জাতি বিধায় যুদ্ধের জন্য জন্ম পালন করত। অন্তের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সামরিক অন্তের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হছে ঃ) নিশ্চয়

(ষেসক) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতভ । সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতভাতা অনুভব করে।) সে অবশাই খন্-সম্পদের ভালবাসায় মত । (এটাই তার অকৃতভাতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শান্তিবালী উচ্চারণ করা হয়েছেঃ) সে কি জানে না, ষখন কবরে ষা আছে, তা উন্থিত হবে এবং অন্তরে ষা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। কলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শান্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি ভাত হত, তবে অকৃতভাতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশাই বিরত হত)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

সূরা আদিরাত হবরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মন্ত্রায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্যাস, আনাস (রা), ইমাম মালিক ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ ।—( কুরতুবী )

এ সূরায় আলাত্ তা'আলা সামরিক অন্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতভ । একথা বার বার বণিত হয়েছে ষে, আল্লাহ্ তা'আলা তার স্পিটর মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আক্সাত্ তা'আলারই বৈশিত্টা। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বস্তুব্যকে বাস্তুবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক ষে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বণিত বিষয় সপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু ষেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অন্তের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতভতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই বে, তম্ম বিশেষত সামরিক অন্ত যুদ্ধক্ষেরে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কড কঠোর খেদমত্ট না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অন্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার স্জিত নয়। আল্লাহ্র স্পিট করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মান্ত। এখন জন্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্থীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দের, কঠোরতর কল্ট সহা করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আলাহ্ তা'জালা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী স্থিট করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপন্ন সহজ্বভা করে তার কাছে পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চন্তরের অনুশ্রহেরও বৃহতভাতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—এ 🛂 ১ 🗷 শব্দটি 🥍 থেকে উড়্ত। অর্থ দৌড়ানো। —ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নিৰ্গত আওয়াজকে বলা হয়। وريات শব্দটি শ্ৰিথকে উভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা, বেমন চকমিক পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি
নির্গত করা হয়। তু এ-এর অর্থ ক্লুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া
কথন প্রস্তর্থ মাটিতে ক্লুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিল নির্গত হয় ভার্কিল
শব্দিটি ট থিকে উভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। আরবদের অভ্যাস
হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্বশত রান্তির অক্ষকারে হানা
দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। তাই শব্দিটি
ট থিতে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। ভার বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ
যুদ্ধক্রেরে এত শুন্ত ধাবমান হয় য়ে, তাদের ক্লুর থেকে ধূলি উড়ে চতুদিক আছেন করে
ফলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক শুন্তগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ,
বভাবত এটা ধূলি উথিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় ঘারাই ধূলি উড়তে পারে।

ضُونَ عَلَى بِهُ جَمْعًا — অর্থাৎ এসব জন্ম শন্তু দলের অন্তান্তরে নির্ভন্নে চুকে পড়ে। হয়রত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ সমরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে বায়।

আৰু বকর ওয়াসেতী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহকে পোনাহের কাজে বায় করে, তাকে کئو ک বলা হয়। তিরমিষীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশাকরী করা।

وَانَّهُ لَحَبُ الْخَهْرِ لَشَدُ يُدُ - এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধনসম্পদকেও خَهْر বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই
উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে
দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিশতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষর
জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্ত আরবের বাকপদ্ধতি অনুষায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে
الْ تُوْكَ خَهْرًا বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। য়েমন, অন্য এক আয়াতে আছে

উপরোক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে—
এক. মানুষ অকৃতক্ত, সে বিপদাপদ ও কল্ট সমরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে ষায়।
দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিশ্বনীয়।
অকৃতক্ততা যে নিশ্বনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের
প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাফিক
ফরেষও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিশ্বনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

ভাবে মত্ত হওয়া বে, আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দিতীর কারল এই বে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরয়। কিন্ত একে ভালবাসা নিন্দনীয়। কেননা, ভালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই বে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তম্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরম ও প্রশংসনীয় কিন্ত অন্তরে তৎপ্রতি মহক্ষত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুম প্রস্লাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য মনুবান হয় কিন্ত অন্তরে এর প্রতি মহক্ষত থাকে না। অসুছ অবছায় মানুম ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্ত অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহক্ষত থাকে না বরং অপারক অবছায় এন্ডলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মুমিনের এরাপ হওয়া দরকায় বে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোগার্জন করবে, তার হিকাকত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেল্লে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্ত অন্তরেকে তার হিকাকত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেল্লে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্ত অন্তর্রকে তার মহক্ষতে মশশুল করবে না। মওলানা য়মী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ

অর্থাৎ পানি বতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্ত এই পানিই বখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে কার; তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনি-ভাবে ধনসম্পদ বতক্ষণ নৌকারাপী অভরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষপই তা উপকারী থাকে। কিন্তু বখন তা অভরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অভরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুবের এ দুটি ঘূণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শান্তিবাণী শুনানো হরেছে।

কিরামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উপ্তিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে বাবে ? এটাও সবার জানা বে, আলাহ্ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুবারী শান্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল অক্ততভাতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মন্ত না হওয়া।

ভাতৰা ঃ আলোচ্য সূরায় মানুৰ মান্তেরই দু'টি ঘৃণ্য বভাব বণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি আছেন, বাঁরা এ ঘৃণ্য বভাবৰার খেকে মুক্ত এবং আলাহ্র কৃতত বান্দা। তারা আলাহ্র পথে অর্থ বায় করার জন্য প্রক্ত থাকেন এবং হারাম ধনসন্দদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ কেতেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মান্তেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে স্বারই এরাপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাঞ্চির মানুষ বুবিরেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই মে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাঞ্চিরদের ঘভাব। আলাহ্ না করুন, বদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এওলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেন্ট হওয়া দরকার।

### हिं। विशेष हैं। महा कारत्रिश

ম্ক্রায় অবভীর্ণ, ১১ আয়াত

# بنسر اللوالرَّحُمْنِ الرَّحِيْدِ

الْقَارِعَةُ وَمَا الْقَارِعَةُ وَوَمَا الْدَرْيِكَ مَا الْقَارِعَةُ وَيُومَرِيكُونَ النَّاسُ كَالْفَرُوشِ الْمَنْفُوشِ وَكُونُ النَّاسُ كَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَاكَامَن ثَقَلَتُ كَالْفَرُوشِ الْمَنْفُوشِ فَوَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَاكَامَن ثَقَلَتُ مَوَازِينَهُ فَ فَاكْتُهُ مَوَازِينَهُ فَيْ فَاهْدُ فَا مُنْفُهُ وَمَا الْدَرْيِكُ مَا هِيهُ فَانْدُ خَلْمِيةً فَي مَوَازِينَهُ فَي وَمِنَا الدَرْيكُ مَا هِيهُ فَانْارُ خَلْمِيةً فَ

### পরম করুণাময় ও অসীম দরালু আরাহ্র নামে ওক

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে জাপনি কি জানেন ? (৪) ষেদিন মানুষ হবে বিক্রিণ্ড গডংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (৬) জতএব যার পালা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) জার যার পালা হালকা হবে, (১) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। (১০) জাপনি জানেন তা কি? (১১) প্রস্থালিত জারি।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে জাপনি কি জানেন? (অর্থাৎ কিয়ামত, যে অন্তরকে তীতি এবং কানকে তীষণ শব্দে আঘাত করবে, তার এ অবস্থা সেদিন হবে,) ষেদিন মানুষ হবে বিক্ষিণ্ড পতংগের মত ( করেকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক. সংখ্যাধিকোর জন্য সেদিন বিশ্লের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমন্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই. দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দুটি কারণ হাশেরের সব মানুষর মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া স্থাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব্ধ মানুষ জন্মির ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করবে, বা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মুন্মিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উত্থিত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশ্মের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রাপ। বেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা বাবে। সেদিন মানুষের কর্ম গুজন করা হবে) জতএব বার পালা ভারী হবে, সে সুখী জীবন বাপন করবে (সে হবে মুম্মিন। সে মুজিপেয়ে জালাতে বাবে) এবং বার (সমানের) পালা হালকা হবে (অর্থাৎ কাঞ্চির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিয়া) কি? (সেটা) এক প্রস্থানিত অগ্নি।

### আনুৰ্জিক ভাতৰ্য বিষয়

এ সূরার আমরের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহারাম অথবা: ভাষাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে 📝 আমলের ওজন সম্পর্কে বিভারিত আলোচনা সূরা আরাক্ষের গুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একখাও নিষিত্ হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আহাতের মধ্যে সমন্বয় সাধুন করে জানা ৰাত্ৰ আমনের ওজন সম্ভৱত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিনও কাফিরের মধ্যে পার্ছকা বিধান করা হবে। মু'মিনের পার্রা ভারী ও কাফিরের পারা হালকা হবে। এরপর সু<sup>শ্রিনসের মধ্যে</sup> সহ কর্ম ও অসহ কর্মের পার্যক্য বিধানের জন্য হবে দিতীয় ওজন। এ সুরার বাহাত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, স্থাতে প্রত্যেক মু'মিনের পালা ঈমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম ষেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফিরের পালা ঈ্মানের অভাবে হালকা হবে,সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তৃষ্ণসীরে মাষহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কান্ধির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শান্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে ধারা সহ ও অসহ মিত্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। একেলে একথা সমর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে—প্রণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আছরিকতা ও সুমতের সাথে সামঞ্জাের কারণে বেড়ে বায়। বার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুমতের সাথে সামজস্যপূর্ণ, সংখ্যার কম হলেও তার আমলের ওজন বেশী হবে। পৃক্ষান্তরে বে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামার, রোষা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্ত আন্ত-রিক্তা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমনের ওজন কম হবে।

# मूना छाकाहून मूना छाकाहून

মক্কায় অবভীল, ৮ আয়টি

# إِسْهِ اللهِ الدَّحَمُ فِي الرَّحِيدِ اللهِ الدَّحَمُ فِي الرَّحِيدِ اللهِ الدَّحَمُ فِي الرَّحِيدِ اللهِ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَانِينُ المُعَانِينِ المُعَانِينُ الْ

្រំ <sub>ទ</sub>ាំង្គាប់បា

تُوْكُرُونُهُا عَبْنَ الْبَعِينِ ﴾ ثُو لَتُنكُنَّ يَوْمَهِ إِعَنِ النَّعِيْرِ فَ

#### পরম করুণমিয় ও অসীম দয়ালু আরাহ্র নামে ওরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমন্কি, তোমরা কবরু-স্থানে পৌছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশাই জাহালাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশাই দেখবে দিব্য-প্রত্যায়ে, (৮) এরপর অবশাই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিঞাসিত হবে।

#### তব্দসীরের সার-সংক্ষেপ

(পাথিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে; এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও [অর্থাৎ মরে হাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পাথিব সম্পদ বড়াই করার হোগ্য নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রতায় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহাল্লাম দেখবে, ( আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিব্য প্রতায়ে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, হাতে প্রতায় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিব্য দৃশ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষ্র দেখাকে এখানে দিব্য প্রতায়ে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর ( আবার শুন) তোমরা অবশাই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিভাসিত হবে। (আল্লাই প্রদন্ত নিয়ান্মতসমূহের হক সমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছে কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

#### www.almodina.com

জানুবজিক ভাতৰা বিষয় 👙 💯 🖰 💍 🖑

## उड्छ । अर्थ अपूर्त सम्मानाव के अर्थ अपूर्त सम्मानाव

স্ক্র করা। হবরত ইবনে আকাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্ষের প্রতিরোগিতা অর্থেও ব্যবহাত হয়। কাতাদাহ (র) এ অর্থই করেছেন। ইয়নেংজাবর্টার (রা) বর্ণনা করেন, রস্লুরাহ্ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এর অর্থ অবৈধ পছায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত খাতে ব্যয় না क्ता।—(ेकूत्रव्यी)

و ﴿ وَوَ مُرَا الْمُعَا يُرِو وَ مُرَامِ الْمُعَا يُرِو الْمُ الْمُعَا يُرِو الْمُ الْمُعَا يُرِو الْمُعَا يُر

পৌছা। এক থানীসে রস্লুলাহ্ (সা) এর তর্কগুনির প্রসলে বলেছেনঃ 🗀 ڪئي يا يُنهِكُم 🗸 🛋 لْمُو تُ (ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই ষে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসন্দদ্ধ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোরের বড়াই তোমাদেরকে পাকিল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিপতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তৌমরা আফাবে গ্রেফটীর হও। একথা বাহাত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, স্বারা ধন্সস্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় নার হয়রত কাবদুরাত্ ইবনে শিখধীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসুলুরাহ্ (সা)-র নিকট পৌছে দেখলাম, ভিনি كُم النَّكَا تُر ভিলাওয়াত করে

বলছিলেন ঃ

يقول إبن ۱ دم مالي مالي لك من مالك الاما اللك فا فنهت او لبست فابلیت او تمد تبت فا مفیت رفی روایة لمسلم و ما سوی ذُ لك فذاهب وتا ركة للناس ـ

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো তত্টুকুই, ষত্টুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্পূর্ব পাঠিয়ে দাও। এছাড়া বা আছে, ডা তোমার হাত থেকে চলে বাবে—তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে বাবে।—( ইবনে কাসীর, তিরমিষী, আহমদ)

হষরত জানাস (রা) বণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুলাহ্ (সা) বলেন ঃ

لو کان لا بن آدم و اد یا می ز هب لا هب ان یکون له و اد یا ن ولي يملاء فا لا التراب ويتوب الله على من تاب - আদম সন্তানের বদি বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে। তারে সে (ভাষ্টেই স্বাক্তি হবে না, বরং) দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ ড়ো (ক্বুরের) মাটি বাতীত জন্য কিছু দারা ভতি করা সন্তব নর। কে আল্লাহ্র দিকে ক্রুছু করে, জাল্লাহ্ তাওবা কবৃল করেন—(বুখারী)

হ্বরত উবাই ইবনে কাবে (রা) বলেনঃ আমরা সূরা তাকাছুর নামিল হওরা পর্যত উপরোক্ত ছাদীসকে কোরআন মনে করভাম। মনে হর ন্রস্টুলাহ্ (সা) পঠি করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহারী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে ক্ষন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে গ্রন্থত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল ক্ষস্টীরের বাক্য।

- अतः खलतावः व चरन छेरा तरतरह। जर्गार

الها كم النك ثر ভামরা বাদ কিরামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হৃত, তবে ক্ষমণ্ড প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না

क्षेत्र क्षेत्

প্রতার, বা চাচ্চুর দর্শন থেকে অজিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ তার। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: মূসা (আ) বখন তুর পর্বতে অবস্থান কর্ছিনেন এবং তার অনুপদ্মিতিতে তার সম্প্রদায় সোবৎসের পূজা করতে তার করছিল, তখন আরাহ্ তা আলা তুর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা সোবৎসের পূজার লিভত হয়েছে। কিন্তু মূসা (আ)-র মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, বেমন ফিরে আসার পর বচক্ষে প্রতাক্ষ করার কলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্বারা হয়ে তওরাতের তিজিত্বলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাহকারী)

আরাহ্প্রদত্ত নিয়ামত সন্দর্কে জিভাসিত হবে হে, সেওলোর লোকর অদোয় করেছ কি না এবং পাপ কাজে বায় করেছ কি না । তর্মধ্য কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুক্রুত উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে ঃ

এতে মানুষের প্রবশশক্তি হাদর সন্দরিত وَالْعُوْاَ ذَكُلُ ا وَ لاَ قُكَ كَا نَ مَنْكُ مَسُلُولًا وَالْعُواَ وَلاَ লাখো নিরামত অন্তর্ভ হরে বার, ষেওলো সে প্রতি মুহুর্তে ব্যবহার করে। রসূর্রাহ্ (সা) বরেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার ছাছ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবেঃ আমি কি তোমাকে সুছাছ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাঙা পানি পান করতে দেইনি?—(ডিক্সবিশী)

অন্য এক হাদীসে রস্বুল্লাহ্ (রা) রাজন ঃ পাঁচটি প্রন্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিন-ভালা কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার সৌবনশন্তিকে কি কাজে বায় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পদ্বায়, না অবৈধ পদ্বায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ ক্রোধায় কোখায় করেছে? পাঁচা আলাব্ প্রদত্ত ইল্ম অনুস্বায়ীসে কতটুকু আমল করেছে?—(বুখারী)

তক্ষসীরবিদ ইমাম মুজারিদ (র) বলেন । কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিনাস সম্পর্কিত বেলিন বিলাস হোক কিংবা সভান-সভাতি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপতি সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক। কুরতুবী এ উজি উদ্ধৃত করে বলেন । এটা একাভ ষথার্থ যে, কোন বিশেষ নিয়ামত স্থাকে এ প্রশ্ন করা হবেনা।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফ্রান্ড : রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরামকি লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই ষে, এক হাজার জারীত পাঠ করবে। সাহাবারে কিরাম জার্ম করলেন : হাঁা, এক হাজার জারীত পাঠ করবে। সাহাবারে কিরাম জার্ম করলেন : হাঁা, এক হাজার জারাত পাঠ করার শজি করজনের জাছে! তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করার পার করার সমান।—(মাষহারী)



#### سووءة العصر

1

#### महा जाहर

মন্ত্ৰায় ভাৰতীৰ্থ, ৩ আয়াত

# بنسيراللوالزخلن الزميني

# وَالْعَصْرِقُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِيْ خُسُرِ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوا الصَّلِحْتِ وَالْعَصْرِقُ إِلَى الْمَارِقُ وَتَوَاصُوا بِالصَّارِقُ

#### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । (৩) কিন্তু তারা নত্ত্ব, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সং কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

্ৰ

কসম যুগের (যাতে দুঃখও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগুলো বিনম্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিহান্ত, কিন্ত তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে (যা আখণ্ডণ) এবং পরস্পরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয় সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকার গুণ। মোটকখা, যারা এ আখণ্ডণ অর্জন করে এবং অপরকেও গুণান্বিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিহান্ত নয় বরং লাভবান)।

#### আনুষরিক জাতব্য বিষয়

সূরা আছরের বিশেষ ক্ষরীলত ঃ হষরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে হিসন (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)–র সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন জনা-জনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম শাফেরী (র) বলেন ঃ ষদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য ষথেপট ছিল।—(ইবনে কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিণ্ড সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা ষে, ইমাম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

#### www.almodina.com

তাদের ইত্কাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য অথেন্ট হরে বার। এ সূরার আলাহ্ তা আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অগ্যন্ত ক্ষতিগ্রন্থ এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুজ, বারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—সমান, সৎ কুর্ম, অপুরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ কুরার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপরের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্প্রকিত এবং দিতীয় দুটি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্প্রকিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বন্তর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবের মধ্যে গারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বঞ্জনীয়।, অধিকাংশ তক্ষসীরবিদ বলেনঃ মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেওলোও এই মুগকালেরই দিবারান্তিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিপ্রস্তার যুগ ও কালের প্রভাব কি ? চিন্তা করলে দেখা খায়, আয়ুজালের সাল, মাস, সংতাহ, দিবারাল্ল বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমান্ত পুঁজি, ফার সাহায়ে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিসময়কর মুনাফাও অজন করতে পারে এবং প্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে খেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন ঃ

حها تك ا نغاس تعد فكلما إ مضى نغس منها ا ننقمت به جزاء

অর্থাও তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুন্তি খাস-প্রশাসের নাম। ব্যথম একটি খাস অতিবাহিত হয়ে শায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হাস পায়।

আরাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুছারের অস্ব্য পূঁজি দিয়ে একটি বাবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, খাতে সে বিকেববুদ্ধি খাটিয়ে এ পূঁজিকে ঘাঁটি লাভ-দায়ক কাজে লাগাতে পারে। খাদি সে লাভদায়ক কাজে এ পূঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোন অন্ত থাকে না। পদ্ধান্তরে খাদি সে এই পূঁজি কোন কাতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পূঁজিই বিনল্ট হয়ে হায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পূঁজি বিনল্ট হয়েই বাজার শেষ হয়ে হায় না বরং ভার উপর শত শত অপরাধের শান্তি আরোগিত হয়। কেউ খাদি এ পূঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতিতো অবশান্তারী যে, তার মুনাফা ও পূঁজি উভয়ই বিনল্ট হল। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওশা সায়। বস্বুল্লাহ্(সা) বলেন ঃ

প্রত্যক্ষ ব্যক্তি আত্মকারে এই এই আতাক্রিক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ ব্যক্তি করে। অতঃপর কেউ এ প্রক্তিকে ব্যক্তিসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধংস করে দেয়।

रवान कात्रजान क्षेत्रन क्षेत्र अर कर्माक मानूस्वत वावजाक्राल वाज करताह। वता عَلَ اَ دِيْكُمْ مَلَى تَجَا رَ 8 تَنْجِيكُمْ مِّنْ مَذَابِ اَ لَيْمِ

বখন প্ঁজি আরু মানুষ হল ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিপ্রস্থিত হওয়া সুস্পত্ট। কেননা, এই বেচারীর পুঁজি কোন আড়ত্ট পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা মাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সূচতুর হতে হবে। কারণ বহুমান বন্ধ থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ ক্ষা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরক বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আছরের যথার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনক্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃত্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আন্মর্ক্রার্থে বন্ধ চতুত্টিয় সম্বলিত ব্যবস্থাপন্ন যাবহারে সামান্যও পাফিল না হয়, ব্যুসের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে মে, যার শপশ্ব করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে খাকে। কান্তও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্প্রকিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃশ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাক্ষরা সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম—আঅ-সংশোধন সম্পকিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিম্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। শব্দটি শব্দটি তথকে উদ্ভূত। কাউকে বলিচ ডঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জার তাকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরশোশ্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জনা ষেস্ব নির্দেশ দেয়ে, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উসরোক্ত দু'রক্ষম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সজ্ঞের উপদেশ এবং বিভীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের করেক রক্ষম অর্থ হতে পারে—একঃ সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমন্টি। আরু সক্ষের অর্থ যাবতীয় পোনাহের কাজ থেকে বেঁটে খাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিল মারাফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং বিভীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নিহী আনিল্ল মুনুকার' তথা মন্দ কাজে নিষেপ্ত করা। এখন সমন্টির সারমর্ম হল 'নিহী আনিল্ল মুনুকার' তথা মন্দ কাজে নিষেপ্ত করা। এখন সমন্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং স্বান্ধরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবতা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবজের আফ্রিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবতা

Comment of the New

可称在一切基础 一件 設部

চাল প্ৰভাৱ সংক্ৰীৰ প্ৰশাস প্ৰতি

করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদ্ন এবং গোনাব্ থেকে আছরকা করা উভয়ই শামিল।

হাক্ষেয় ইবনে তাইমিয়া (র) বজেন ঃ পুঁটি বিষয় মানুষকে ঈমান ও স্থ কর্ম অবলয়ন করতে স্থভাবত বাধা দেয়—এক. সংক্র ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সথ কর্মের
ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ স্থলিট হয়ে যাওয়া, যদকেন বিশ্বাসই বিশ্বিত হয়ে যায়।
বিশ্বাসে রুটি চুকে পড়লে কর্ম ব্লুটিযুক্ত হওয়া স্থাভাবিক। দুই. খেয়ালখুলী, যা মানুষকে
কোন সময় সথ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোন সময় মন্দকাজে লিপ্ত করে দেয়।
যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সথ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জকরী মনে
করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সভের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের
উপদেশ বলে খেয়ালখুলী ত্যাস করে সথ কাজ মারুলগ্রনের নির্দেশ দেওয়া বোঝানো হয়েছে।
সংক্রেপ্সে সভ্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের
উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানুদের কর্মগ্রত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওরাই বাবেন্ট নয়, অগরের ঠিভাও জরুরী ঃ এ সূরার মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুরাহ্র অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু ওক্লছপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেন্টা করা। নত্বা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্য যথেন্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন বজু-বাজব ও আত্মীয়-শ্বজনের কুকর্ম থেকে দুন্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বজ্ব করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফর্ম করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিন্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিশ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেন্ট মনে করে বসে আছে, সন্তানসন্ততি কি করছে, সে দিকে জক্ষেপও নেই। আলাহ্ তা'আলা আমাদের স্বাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করন। আমীন।৷

30<del>0</del>

### महा **ड**मारा जड़ा डमारा

12.

5

, 5º 3.

মক্কায় অবতীৰ্ণঃ ৯ আয়াত ॥

## بنسيراللوالرعمن الرسير

وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَرَةٍ لِمُزَوِّ أَلَّنِي جَمَعُ مَا لَا وَعَلَّهُ وَصَيَّعُسُبُ أَنْ مَالُهُ أَخُلُكُ وَقَ كُلَّا لِيُنْبُلُنَّ فِي الْحُطَبُةِ فَي وَمَا أَدُرْنِكُ مَا الْحُطَبَةُ فَ نَازُاللهِ الْمُوتِيَ يُعْبُلُنَ فِي الْحُطَبُةِ فَي وَمَا أَدُرْنِكُ مَا الْحُطَبَةُ فَ نَازُاللهِ

فَعُي مُلَدُ وَقَ

#### পরম করুণামর ও অসীম দয়ালু আরাহর নামে ওরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পর্নিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সৃঞ্চিত করে ও প্রধান করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনও না, সে অবশাই নিক্ষিণত হবে পিল্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, পিল্টকারী কি? (৬) এটা আলাহ্র প্রস্থানিত অগ্নি, (৭) যা হাদয় পর্যন্ত পৌছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লঘা লঘা খুঁটিতে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

3.30

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহক্বত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে ( অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে)না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশাই নিক্ষিপ্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিন্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহ্র অগ্নি, যা (আল্লাহ্র আদেশে) প্রক্ষলিত, (আল্লাহ্র অগ্নি, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যক্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মান্তই) হায়য়ৣ, পর্যন্ত

13

পৌছবে। সেই অন্নি তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে (এডাবে যে, তারা অন্নির্ম)
বড় লঘা রাঘা ভাভে (পরিবেশ্টিত ধাঁকবে, যেমন কাউকে অন্নির সিন্দুকে পুরে দেওয়া
হয়)।

5 1.60 FF 9

#### জানুষরিক ভাতব্য বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘনা গোনাহের শান্তি ও তার তীব্রতা বণিত হয়েছে। গোনাহ্ তিনটি হচ্ছে কর্মন তিনটি জঘনা গোনাহের শান্তি ও তার তীব্রতা বণিত হয়েছে। গোনাহ্ প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহাত হয়। অধিকাংশ তক্ষসীরকারকের মতে ক্রিক্ত নএর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং কর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ্। পশ্চাতে পরনিন্দার শান্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বণ্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরাপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মন্দণ্ডল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মন্দণ্ডল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ্ রহৎ থেকে রহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরাপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ্ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিল্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপ্যানিত ও লাঞ্চিও করা হয়। এর কল্টও বেলী, ফলে শান্তিও ওরুতর। রসূলুরাহ্ (সা) বলেন :

شر ارعباد الله تعالى المشاء ون بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون لبراء العنت ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে নিকৃত্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিক্ষেদ সৃত্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে ।

যেসব বদভাসের কারণে আয়াতে শান্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিংসা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিংসার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা স্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ্ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক্ষ আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহ্মিকা লক্ষ্য হয় কিংবা শালসার কারণে দীনের জরুরী কাজ বিশ্বিত হয়।

অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হাদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ্ জলে পুজে ভসৰ হয়ে যায়। আনুষ তাতে নিক্ষিণত হলে তার অজ-প্রত্যজসহ হলেয়ও জলে যাবে। এখানে জাহালামের জায়ির এই বৈশিলটা উল্লেখ করায় কারণ এই যে, দুনিরার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হাদয় পর্যন্ত পৌহার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহালামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হাদর পর্যন্ত অগ্নি পৌহবে এবং হাদয় দহনের তীর ষত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

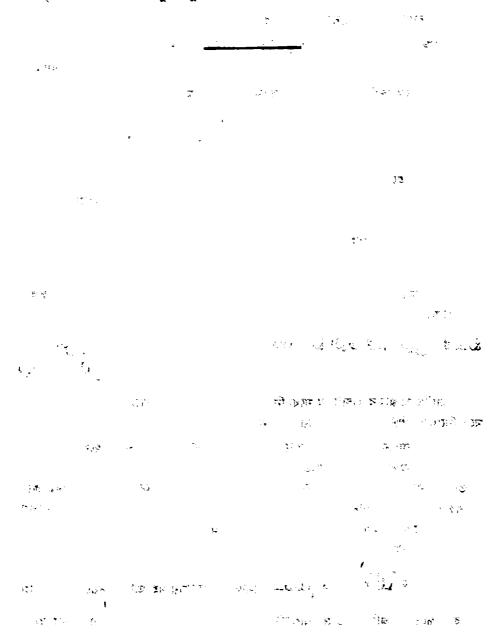

www.almodina.com

### े प्रेंबी हैं। अज्ञा कील

#### মন্ত্রীর অবতীর্ণঃ ৫ আরাত।

# فِنْ عِلْمُ الْرَحْ فِن الْرَحِ فِي الْمُعْلِقُ الْرَحْ فِي الْمُعْلِقُ الْرَحْ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### পর্ম করুণামর ও জ্জীম দরালু জালাহ্র নামে ওকু

(২) লাগনি কি দেখেন নি আগনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিয়াগ ব্যবহার। ক্রেছেম ? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি ? (৩) তিনি ভাদের উপর ক্রেছেম ক্রেছেম ক্রিকে বাঁকে প্রাথী, (৪) নারা ভাদের উপর পাধরের ক্রেকর নিক্ষেপ করছিল।
(৫) প্রভঃগর ভিনি তাদেরকে ভক্তিত প্রণস্কুদ করে দেন।

#### তক্সীরের সার-সংক্রেপ

\* **\*** 

আগুনি কি জানেন না যে, আগুনার প্রান্তনকর্তা হন্তীবাহিনীর সাথে কিরাপ ব্যবহার ক্রেছেন? (এ প্রজের উদ্দেশ্য ঘটনার ভয়াবহতা ফুটিয়ে ভোলা। অতঃপর সেই ব্যবহার বণিত হয়েছে)। ভিনি কি তাদের কোবা গৃহকে ধ্বংসভূপে পরিণত করার-) চক্রাভ নস্যাৎ করে দেন নি? (এ প্রজের উদ্দেশ্য ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণ করা)। ভিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন বাঁকে বাঁকে পাখী, যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিজেপ করেছেন আছাহ তাদেরকে ভক্তিত তুপের ন্যায় (দলিত) করে দেন। (সারক্ষা এই যে, যারা আছাহ্র নির্দেশবলীর অব্যাননা করে, তাদের এ ধ্রনের শান্তি থেকে নিশ্চিভ থাকা উচিত নয়। দুনিয়াতেই শান্তি এসে যেতে পারে; যেমন এসেছে হন্তী-বাহিনীর উপর। পরত প্রকালের শান্তি তো অব্যারিতই)।

#### আনুৰলিক ভাতব্য বিষয়

এ সূরায় হস্কীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বৰিত হরেছে। তারা কা'বা পৃহকে ভূমিসাৎ

করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মঞ্জায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আলাহ্ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিলিত করে দেন।

রস্কুলাহ্ (সা)-র জন্মের বছর ও ঘটনা ঘটেছিল: মন্ধা মোকাররমায় বাতামূলআঘিয়া (সা)-র জন্মের বছর হন্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত
ঘারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উডিং।—(ইবনে কাসীর) হাদীসবিদগণ এ
ঘটনাকে রস্কুলুলাহ্ (সা)-র এক প্রকার মো'জেযারারে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা
নব্যত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হল্পা নব্যত দাবীর পূর্বে বরং নবীর
জন্মেরও পূর্বে আলাহ্ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন,
মা আলৌকিকতাল মো'জেমার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ বরনের মিদর্শনাবলীকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব
নিদর্শন নবীর নব্যত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এওলোকে 'আরহাসাত' বলা
হয়ে থাকে। নবী করীম (সা)-এর নব্যত এমনকি, জ্যোরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার
'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানী আয়াব দারা প্রতি হত করাও এসবের
অন্যতম।

হভীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের ভাষা **এরূপ ঃ আর্বের ইয়ামেন প্রদেশ মুশরিক, "হেমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল।** তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেম 'যু-নওয়াস'। সৈ সময় খুস্টান সম্প্রদারই ছিল সত্য ধর্মবৈল্পী। রাজা 'যু-নওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ছতি করে দেন। অতঃপর যত খুস্টান পৌজনিকভার বিরুদ্ধে এক আরাহ্র ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের ক্র্ছাকাছি<u>। এই গুর্জুর</u> কথাই সূরা বুরুজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে প্রায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খুস্টামদের প্রতি রাজা যু-নওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বির্ত করে। রোমক শাসক ইয়ামেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খুস্টান সমাটের কাছে এর প্রতিশোধ প্রহণের জন্য পদ্ধ প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই. সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যু-নওয়াসের যুকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়ামেনের উপর বাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়ামেনকে হেমইয়ারীদের কবল মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজিত হল্পে প্রাপ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়ামেন আবিসিনিয়া সমাটের করতলগত হল। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হল এবং আরবাত নিহত হল। আবিসিনিয়া সম্লাষ্ট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়ামেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হল যে, সে তথায় এমন একটি

1,71

বিশাল সুর্মা পীর্জা নির্মাণ করের, মার ন্যার পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য হিল এই যে, ইয়ামেনের আরব বাসিন্দারা প্রভি বর্ণসর হল্ল করার জন্য মন্ত্রার করে করে এবং বারত্রাহ্র তওয়াফ করে। তারা এই পীর্জার মাহাল্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বারত্রাহ্র পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুর্মা পীর্জা নির্মাণ করল। নিচে-পাঁড়িরে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাণ করতে পারত না। কর্ণ-রৌপ্র ও মূল্যবান হারা-জহরত দারা কার্লকার্যপ্রচিত এই শীর্জা নির্মাণ করার প্ররু সে ঘোষণা করল এ এখন থেকে ইয়ামেনের কোন বাসিন্দা হল্লের জন্য কারাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তাক্রতার জেরে বেশ্বী ক্রিয়া কিও দীনে ইবরাহীম এবং কার্যর মাহাল্য ও মহকতে তাদের অন্তরে প্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহতাম ও কোরারেশ উপজাতি-সমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে কার্য ও অসন্তোম তীরতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রান্তির অন্ধনারে গা-চাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্তাব-পার্য্যনা করল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাদের এক যাযাবর পোন্ন নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্তিকটে অগ্নি প্রস্তাবিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্তাব্র প্রয়োজনে গীর্জার সন্তিকটে অগ্নি প্রস্তাব্র করেছিল। সেই অগ্নি গার্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রকৃত ক্রতি হয়।

ভাবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, জনৈক কোরায়ণী এই দুক্রম করেছে। তখন সে ক্রেধে অরিণমা হয়ে শপথ করলঃ আমি কোরায়েশদের কাবাগৃহ নিশ্চিক্ত না করে কান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রন্ততি ওক করল এবং আবিসিনিয়া সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হন্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এই হন্তীটি এমন বিশালকায় ছিল য়ে, এর সমত্লা সচরাচর দৃশ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরুও আটটি হাতী এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পরু খেকে প্রেরুস করা হল। এতসব হাতী প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কারাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতী ব্যবহার করা। পরিকলনা ছিল এই য়ে, কাবাগৃহহর শুভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব লিকল হাতীর গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কাবাগৃহ (নাউষুবিলাহ) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মুকাবিলার জনা তৈরী হয়ে থেলে। ইয়ামেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেড়্ত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্চনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দী করল। অতঃপর সে সম্পুধে অগ্রসর হয়ে 'খাসআম' গোব্রের কাছে উপনীত হলে গোব্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দী করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েকের নিকটবর্তী হলে তথাকার সকীফ গোগ্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে ভাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাহ

করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। বদি তায়েকে নিমিত তাদের লাত নামক মৃতির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরত তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবু রেগালকেও আবল্লাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবু রেগালকে সাথে নিয়ে মন্তার অদুরে 'মাগমাস' নামক ছানে পৌছে গেল। সেধানে কোরায়েশ সোরের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত हिन। आवबाहा जर्वश्रथम जिथाम दामना हानिता जम्म उँहै वेनी करत निता बन। अर्छ স্ক্রমূলে করীম (সা)-এর পিতামহ আবদুল মোডালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান খেকে আৰবাহা খিশেষ দৃত মারফভ মন্ধা শহরে কোরারেশ নেতাদের কাছে বলে গাঠীল যে, আমরা কোরামেশাসর সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা। আমাদের একমার লক্ষ্য হচ্ছে কাবাগৃহ ভূমিসাৎ कर्ता। अ तक्का जर्जरम वाधा मा मिरत क्यातारामपत्र काम क्रिक करा घरव मा। विस्तित দৃত 'হানাতা' এই পয়গাখ নিয়ে মন্ধায় প্রবেশ করলৈ স্বাই তাকে প্রধান কোরায়েশ নেতা আবদুর মোডালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা ভার সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পর্পাম পৌছে দিল। ইবনে ইসহাক (র)-এর বর্ণনা মতে আবদুল মোডালিব প্রত্যুভরে বললেন: আমরাও আবরাহার মুকাবিলায় বৃদ্ধে লিণ্ড হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মুকাবিলা করার যথেত্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিছি যে, এটা আল্লাহ্র ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নিমিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের **ষিদ্যাদার। আবরাহা আন্ধাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর**তে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ্ কি করেন। হানাড়া বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব 🗠

ভাকরহা আবদুল মোডালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করুল এবং জ্ঞাবদুর মোডালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোডানীর মাধ্যমে অসমনের উদ্দেশ্য জিজাসা করব। অবদূল মোডালিব বললেন: আমার প্রয়োজন এত-টুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বললঃ আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলমে, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা গুনে তা সম্পূর্ণ বিনল্ট হয়ে গেছে। আগনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না ষে, আমি আপনাদের কাবা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আগনি এ সম্পর্কে কোন কথাই বললেন না। আশ্চর্ষের বিষয় বটে। আবদুল মোভালিব জওয়াব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কাবা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সভা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরাপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বললঃ আপনার আছাহ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোডালিব বললেন ঃ ভাহলে জাপনি ষা ইচ্ছা করুন। কোন কোন রেওগ্নায়েতে আছে যে, জাবদুল মোডা-লিবের সাখে আরও কয়েকজন কোরায়েশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আরাহ্র ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্ত

আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হল না। আবদুর মোডালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি রারতুরাইর চৌকাঠ ধরে দোরার মণওল হলেন। কোরা-য়েশ গোরের বহু লোকজন দোয়ার তাঁর সাথে শরীক হল। তারা বললঃ হে আলাহ, আবরাহার বিরাট বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। আপনিই আপনার ঘরের হিষ্ণায়তের ব্যবস্থা করুন। কারুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আবদুল মোডালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দুড় বিখাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আলাহ্র প্যব পতিত হবে। প্রত্যুষে আব্রাহা কাবা ঘর আক্রমণের প্রবৃতি নিল এবং মাহমুদ নামক প্রধান হন্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দী নুক্ষায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হন্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল: তুই ষেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা, তুই এখন আলাহ্র সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতীর কান ছেড়ে দিল। হাতী একথা ভনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেল্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দারা পিটানো হল, নাক্ষের ভিতরে লোহার শিক চুকিয়ে দেওয়া হল কিন্ত কিছুতেই কিছু হল না। সে দণ্ডায়মান হল না। তখন তারা তাকে ইয়ামেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে ত**ংক্ষণাৎ উঠে পড়ন। অতঃপর সিরিয়ার দিকে** চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হল, তখন পূৰ্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহ্র কুদরতের এই নীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাধী সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলির প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্তে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র) বর্ণনা করেনঃ পাখীগুলো অভূত ধরনের ছিল, ষা ইতিপূর্বে কথনও দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেঙলি আব্রাহার বাহিনীর উপরি-ভাগ ছেয়ে ফেলন এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করন, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পারেনা। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হত, তাকে এপার-ওপার ছিল্ল করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আয়াব দেখে সব হাতী ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমার হাতী ময়দানে ছিল, যা কংকরের আহাতে নিহত হল। বাহিনীর সব মানুষ্ট অকুছলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করন এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্ত তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পচে-গলে খনে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়ামেনে নীত হল। রাজধানী 'সান'আয়' পৌছার পর তার সমস্ত শরীর ছিল-বিভিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হল। আবরাহার হস্তী মাহমূদের সাথে দু'জন চালক মক্লাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাল হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ আমি এই দু'জন

চালককে অন্ধ ও বিকলার অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা)-র ভগিনী আসমা বলেনঃ আমি এই বিকলার অন্ধয়কে ভিন্ধার্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সুরায় রস্লুলাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ

দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রস্লুলাহ্ (সা)-র জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাকুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হ্যরত আয়েলা ও আসমা (রা) দু'জন হন্তীচালককে অন্ধ, বিকলার ও ভিক্কুকরণে দেখেছিলেন।

ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরী হয়, সেই কংকরকে এলা হয়ে থাকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজয় কোন শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে ঐগুলি বন্দুকের গুলী অপেক্লা বেশী কাজ করেছিল।

তুপ। তদুপরি ষদি কোন জন্ত সেটিকে চর্বন করে, তবে এই ত্পও আর ত্ল থাকে না। কংকর নিক্ষিণত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদু পই হয়েছিল।

হন্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কোরায়শদের মাহান্ত্য আরও বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই শ্রীকার করতে লাগল যে, তারা বান্তবিকই আল্লাহ্ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আলাহ্ স্বয়ং তাদের শলুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।—( কুরতুবী)

এই মাহাস্থ্যের প্রভাবেই কোরায়েশরা বাণিজ্য ব্যাপদেশে পমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল্ল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পর বর্তী সূরা কোরায়শে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা খীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

# न्त्र काकाज्ञभ जूता काकाज्ञभ

মন্ধায় অৰ্তীৰ্ণ ঃ ৪ আয়াত ॥

# بِسُهِ التَّحَمُنِ التَّحِدِيْوِ لِإِيْلُفِ قُونُونِ فَ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالطَّيْفِ فَ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هٰلُهَا الْبَيْتِ فَ الَّذِي الْفِيمَ مِنْ جُوْجٍ فَ وَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ فَي

#### পরম করুণাময় ও জসীম দয়ালু জারাহ্র নামে ওরু

(১) কোরায়শের আসজির কারণে, (২) আসজির কারণে তাদের শীত ও প্রীয়কালীন সফরের। (৩) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার (৪) বিনি তাদেরকে কুধার আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

#### তফসীরের সার-সংক্রেপ

কোরায়শের আসন্তির কারণে, তাদের শীত ও গ্রীষকালীন সফরের আসন্তির কারণে।
(এ নিয়ামতের কৃতভাতায়) অতএব তারা যেন অবশ্যই ইবাদত করে এই ঘয়ের পালনকর্তার, যিনি তাদেরকে কুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে নিরাপদ করেন।

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বন্তর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-কীলের সাথেই সম্পৃত্য। সন্তবত এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারাপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিলাহ্ লিখিত ছিল না। কিন্ত হযরত উসমান (রা) যখন তাঁর খিলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একর করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কিরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে শ্বতম্ভ দু'টি সূরারাপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিলাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হয়রত উসমান (রা)-এর তৈরী এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

#### www.almodina.com

- عرف لام प्रें الله قريش अ- سرف لام प्रें الله قريش الله عند الل সম্পর্ক কোন পূর্ববর্তী বিষয়বস্তর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত 🦯 🖳 -এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বণিত রয়েছে। সূরা **ফীরের** সাথে **অর্থগ**ত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে উহা বাক্য হচ্ছে 💎 ان اهلكنا اصطاب অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংসু করেছি, যাতে কোরায়শদের শীত ও গ্রীন্মকালীন দুই সফরের পথে কোন, বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অভরে তাদের মাহাত্ম প্রতিনিঠত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে উহা বাক্য হুচ্ছে **্রি-কে**টা অর্থাৎ তোমরা কোরায়শদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও প্রীদ্বের সকর নিরাপদে নিবিবাদে করে। কেউ কেউ বলেন ঃ এই 🔎 -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফরণুচভিতে কোরারশদের কৃতভ হওয়া ও আল্লাহ্র ইবাদতে আন্ধনিয়োগ করা উচিত। সার কথা, এই সূরার বজবা এই ষে, কোরারশরা যেহেতু শীতকালে ইয়ামেনের দিকে ও প্রীমকালে সিরিয়ার দিকে সকরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্য-শালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আলাহ্ তা'আলা তাদের শলু হন্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে পমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও ভ্রন্ধা প্রদর্শন করে।

সমল আরবে কোরায়্রশদের প্রেচ্ছ ঃ এ সূরায় আরও ইলিত আছে যে, আরবের গোলসমূহের মধ্যে কোরায়লগণ আলাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ আলাহ্ তা'আলা ইসমাসল (আ)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাক্র মধ্যে কোরায়লক, কোরায়লের মধ্যে বনী হালিমকে এবং বনী হালিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হালীসে তিনি বলেন ঃ সব মানুষ কোরায়লের অনুগামী ভাল ও মদে। প্রথম হালীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সন্তবত এই গোলসমূহের বিশেষ নৈপুণা ও প্রতিভা। মূর্খতামুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণা অত্যন্ত উচ্চন্তরে ছিল। সত্য প্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি।ছল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম ও আলাহ্র ওলীগণের অধিকাংশই কোরায়লের মধ্য থেকে হয়েছেন।---(মাযহারী)

والميث والميث

রিষিক দান করুন। আরও বলেছিলেনঃ المَّانِي الْمُانِي الْمِانِي الْمُانِي الْمِانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمُانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِانِي الْمَانِي الْم

নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কোরায়শকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেচছ ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুন্টি উল্লেখ করা হয়েছে।

মুনাফা তিনি কোরায়শের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দরিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি

এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

या प्रतकात जा प्रमाखरे এ আয়ाত উল্লেখ করা হয়েছে। আলাহ তা আলা কোরায়শকে এভলো দান করেছিলেন। الطعمهم من جوع و أمنهم من خون على الطعمهم من جوع و أمنهم من خون على المتعادة على الم

বোঝানো হয়েছে এবং কুঁ কুঁ কুঁ বাক্যে দস্যু শহুদের থেকে নিরাপড়া এবং পরকালীন আযাব থেকে নিঞ্চি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর বলেনঃ এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শংকামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

فَرَبَ اللهُ مَثَلاً تَرْيَةً كَا نَتُ أَمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَا تِبْهَا رِزْتُهَا رَغَدًا مِّنَ كُلِّ مَكَا نَ نَكَفُر ثُ بِاللهِ فَا ذَاتَهَا اللهُ لِبَا سَ الْجُوْعِ وَ الْحُوْنِ بِهَا كُلِّ مَكَا نَ نَكَفُر ثُ بِاللهِ فَا ذَاتَهَا اللهُ لِبَا سَ الْجُوْعِ وَ الْحُوْنِ بِهَا كُلُ مُكَا نَ نَكُفُر ثُ بِاللهِ فَا ذَاتَهَا اللهُ لِبَا سَ الْجُوْعِ وَ الْحُوْنِ بِهَا كَا نُوْا يَضُنّعُوْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশংকা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়ায়া থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিয়াম ১-সমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্থাদ আস্থাদন করালেন।

আবুল হাসান কাষবিনী (র) বলেনঃ যে ব্যক্তি শক্তু অথবা বিপদের আশংকা করে তার জন্য সূরা কোরায়শের তিলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ভূত করে ইমাম জ্যরী (র) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাষী সানাউল্লাহ্ তফসীরে মাযহারীতে বলেনঃ আমাকে আমার মুশিদ 'মির্যা মাযহার জান্-জানা' বিপদাপদের সময় এই সূরা তিলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ প্রত্যেক বালামুসিবত দৃর করার জন্য এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাষী সানাউল্লাহ্ (র) আরও বলেনঃ আমি বারবার এর পরীক্ষা করেছি।

## न्त्र माउँन मूका माउँन

মন্ধায় অবতীর্ণঃ ৭ আয়াত ॥

# بشرواللوالتغمن الزحييو

اَرُوَيْتُ اللَّهِ فَ يُكُذِّبُ بِاللِّينِ أَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَكُ أَ الْيَتِيمُ فَ وَلَا يُحُضَّ عَلَىٰ طَهَامِ الْمِسْكِيْنِ أَفَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ فَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ فَ الَّذِينَ هُمْ يُرَا إُوْنَ فَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ فَى الْهَاعُونَ فَى الْمُعْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَى الْمَاعُونَ فَى الْمُونِ فَى اللَّهُ اللّ

#### পরম করুণাময় ও জসীম দয়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) আগনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিখ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধালা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে জন্ম দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) জতএব দুর্ভোগ সেসব নামাষীর, (৫) ঘারা তাদের নামাষ সম্বন্ধ বেখবর; (৬) ঘারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং ব্যবহার্য বস্তু দেওরা থেকে বিরত থাকে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

÷...<del>.</del>

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিখ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। (আপনি তার অবছা ওনতে চাইলে ওনুন) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিস্কীনকে অন্ন দিতে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নির্চুর যে, নিজে দরিপ্রকে দেওয়া তো দ্রের কথা, অপরকেও একাজে উৎসাহিত করে না। বাদ্যার হক নল্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন প্রল্টার হক নল্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়।) যারা (নামায পড়লেও) তা লোক দেখানোর জন্য করের এবং যাকাত মোটেই দেয় না ( যাকাত দেওয়ার জন্য স্বার সামনে দেওয়া শ্রীয়ত মতে জরুরী নয়। কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আপত্তি করতে গারে না। কিন্তু নামায জাযা তের সাথে প্রকাশ্যে পড়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তা স্বার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নয়)।

#### www.almodina.com

#### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

র সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় দুক্রম উল্লেখ করে তজ্জনা জাহায়ামের শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অন্থীকার করে না। সূতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুর্কুর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বণিত শান্তির বিধান তার জন্য প্রয়োজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত জন্তীকার করে। এতে অবশ্যই ইন্নিত আছে যে, বণিত দুর্কুর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি ভারা সংঘটিত হওয়া প্রায়্ম অসভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফিরই করতে পারে। বণিত দুর্কুর্ম এই ইয়াতীমের সাথে দুর্বাবহার, শক্তি থাকা সল্পেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামায় পড়া এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর ও মিধ্যারোপের ফলশুন্তিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শান্তি চিরকাল দোয়খ বাস। সূরায় (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

—এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিছের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায় পড়ে। কিন্তু নামায় যে ফর্য, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই দুক্তেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং তাই শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসুলে করীম (সা)ও মুক্ত ছিলেন না—তা এখানে বোঝানো হয়ন। কেননা, এজন্য জাহায়ামের শান্তি হতে

পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে فَى مَلَا تَهِمُ এর পরিবর্তে فَى مَلَا تَهِمُ वता হত। সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রস্লুলাহ্ (সা)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে জুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

বক্ত। এমন ব্যবহার্য বল্তসমূহকেও তুল্প বলা হয়, মা রভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেওলির পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবভারাগে গণ্য হয়, যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রালা-বালার পায়। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূর্যণীয় মনে করা হয় না। কেউ এওলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কুপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে তুল্প বলে যাকাত

বোঝানো হয়েছে! যাকাতকে ত্রিল ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হয়রত আলী ও ইবনে ওয়র (রা) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীর-বিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মায়হারী) বলাবাহল্য, বণিত শান্তি করম কাজ তরক করার কারণেই হতে গারে। ব্যবহার্য জিনিসগল অপরক্ষে দেওয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্ত ফরম ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহাল্লামের শান্তি হতে গারে। কোন হাদীসে ত্রিল করম বাহার্য জিনিস খারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা য়ে, তারা যাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই—এতেও তারা ক্রপণতা করে। অতএব শান্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরম যাকাত না দেওয়াসহ চরম কুপণতার কারণে।

## न्द्रा काउँमाइ जूड़ा काउँमाइ

মন্ধায় অবতীৰ্ণ 🕻 ৩ আয়াত ॥

# إِنْ مِواللهِ الرَّحْمُ الرَّحِدِ الْمِوالرَّحْمُ الرَّحِدِ الْمُوالرَّحِدِ الْمِوالرَّحِدِ الْمَوْدِ الْمُوالرَّحِدُ وَالْمُحَدُّ فَي الْمَانِكُ فَصَلِّلَ لِرَبِّكَ وَالْحَدُ فَي إِنَّ شَانِكَكَ وَالْحَدُ فَي إِنَّ شَانِكَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ فَي الْمُؤَالُونِ الْمُؤَالُونِ الْمُؤَالُونِ الْمُؤَالُونِ الْمُؤْمِدُ فَي الْمُؤَالُونِ الْمُؤْمِدُ فَي الْمُؤَالُونِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَالِي الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُومِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعْمِينِ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْم

#### পরম করুণাময় ও জসীম দয়ালু জালাহ্র নামে ওরু

(১) নিশ্চর আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। (২) অতএব আপনার পালন-কর্তার উদ্দেশে নামায় পড়ুন এবং কোরবানী করুন। (৩) যে আপনার শরু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আগনাকে কাউসার (জায়াতের একটি প্রস্তবণের নাম, তদুপরি সর্বপ্রকার কল্যাণও এর অর্থের মধ্যে শামিল)। দান করেছি। (এতে ইহকাল ও পরকালের সব কল্যাণ অর্থাৎ ইহকালে ইসলামের ছায়িছ ও উয়তি এবং পরকালে জায়াতের সুউচ্চ মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশে নামায় পড়ুন (কেননা সর্বরহৎ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায় সর্বরহৎ ইবাদত দরকার আর সেটা হচ্ছে নামায়) এবং কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করার জন্য শারীরিক ইবাদতের সাথে আথিক ইবাদত অর্থাৎ তারই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামায়ের সাথে আথিক ইবাদত অর্থাৎ তারই নামে) কোরবানী করুন। [অন্যান্য আয়াতে নামায়ের সাথে যাকাতের আদেশ আছে কিন্তু এখানে নামায়ের সাথে কোরবানীর আদেশের কারণ সম্ভবত এই যে, কোরবানীর মধ্যে আথিক ইবাদতের সাথে সাথে মুশরিকদের ও মুশরিকসুলড আচার—অনুষ্ঠানের কার্যত বিরোধিতাও রয়েছে। কারণ মুশরিকরা প্রতিমার নামে কোরবানী করত। রস্লুলাহ্ (সা)—র পুল কাসেমের শৈশবে ইন্তেকাল হলে কোন কোন মুশরিক দোয়ারোপ করেছিল যে, তার বংশ বিস্তৃত হবে না এবং তার ধর্মও অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতঃপর এই দোয়ারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি আলাহ্র কৃপায় নির্বংশ নন, বরং] আপনার শলুরাই নির্বংশ, লেজকাটা। (ওদের বাহ্যিক বংশ বিস্তৃত হোক বা না হোক, দুনিয়াতে ওদের গুড় আলোচনা অব্যাহত থাকবে না। কিন্তু আপনার প্রতি মহক্ষত,

আপনার স্মৃতি ও সুখ্যাতি ভক্তি সহকারে কীর্তিত হবে। এসব নিয়ামত 'কাউসার' শব্দের অর্থে দাখিল রয়েছে। পুত্র-সন্তানজাত বংশ না থাকুক কিন্তু বংশের যা উদ্দেশ্য, তা তো ইহকালের পর পরকালেও অজিত রয়েছে। আপনার শত্রু এ থেকে বঞ্চিত)।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

শানে—নুৰুল ঃ মুহাত্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বণিত আছে, যে ব্যক্তির পূল্লসভান মারা যায়, আরবে তাকে দিনিবংশ বলা হয়। রস্লুলাহ্ (সা)-র পূল্ল কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফিররা তাঁকে নিবংশ বলে দোষারোপ করতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফির 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রস্লুলাহ্ (সা)-র কোন আলোচনা হলে সে বলতঃ আরে তার কথা বাদ দাও। সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নিবংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উল্লারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে কাসীর, মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মন্নায় আগমন করলে কোরায়শরা তার কাছে যেয়ে বললঃ আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবী করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহ্র হিফাযত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বললঃ আপনারাই তদপেক্লা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—( মাযহারী )

সারকথা, পুরস্তান না থাকার কারণে কাফিররা রস্লুরাহ্ (সা)-র প্রতি দোষা-রোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুরস্তান না থাকার কারণে যারা রস্লুরাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রস্লুরাহ্ (সা)-র বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উদ্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উদ্মতের সম্পিট অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রস্লুরাহ্ (সা) যে আল্লাহ্র কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিরত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশ্রাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

كُوْ الْكُو ثُورُ وَ وَالْكُو الْكُو الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْلْكُولُ الْلَّ

অজস্ত্র কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুলাহ্ (সা)-কে দান করেছেন। কাউসার জারাতের একটি প্রস্তরবের নাম—কারও কারও এই উজি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুরায়ের (র)-কে প্রস্করা হলে তিনি বললেনঃ একথাও ইবনে আক্ষাস (রা)-এর উজির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রস্তরণটিও এই অজস্ত্র কল্যাণের মধ্যে দাখিল। তাই মুজাহিদ্ কাউসারের

তক্ষসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউসার প্রস্তবণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হাউষে কাউসারঃ হ্যরত আনাস (রা) থেকে বলিতঃ

بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اظهر تا فی المسجد اذا اغفی اغفاء ة ثم رفع راسه متبسها - قلنا ما اضحکک یا رسول الله قال لقد انرلت علی انفا سورة نقرا بسم الله الرحلی الرحیم انا اعطینا ک الکو ثر الج ثم قال ا تد رون ما الکو ثر قلنا الله و رسوله اعلم قال فانه نهرو عد نهه ربی عزو جل علیه خیر کثیر و هو حوض ترد علیه امتی یوم القیامة انیته عدد نجوم السماء نیحتلج العبد منهم ناقول رب انه می امتی فیقول ایک لا تد ری ما احدث بعد ک -

একদিন রস্লুলাই (সা) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিলা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মস্তক উভোলন করলেন। আমরা জিড়েস করলামঃ ইয়া রস্লুলাই, আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেনঃ এই মুহূতে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিলাইসহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা জান, কাউসার কি? আমরা বললামঃ আলাহ্ ও তাঁর রস্লু ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটা জালাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজন্ম কল্যাণ আছে এবং এই হাউয়ে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পার সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউষ থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলবঃ পরওয়ার-দিগার। সে তো আমার উম্মত। আলাহ্ তা'আলা বলবেনঃ আপনি জানেননা, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।—(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

উপরোক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর লিখেন ঃ

و قد و رد في صفة الحوض يوم القيامة ا نه يشخب فيه مهز أبا ن من السماء من نهر الكو ثر و ا ن ا نيته عد د نجوم السماء ـ

হাউয় সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দুটি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউসার নহরের পানি দারা হাউযকে ভতি করে দেবে। এর পাছ সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এই হাদীস দারা সূরা কাউসার অবতরণের হেতু এবং কাউসার শব্দের তফসীর (অজন্ত ক্র্যাণ) জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই অজন্ত ক্র্যাণের মধ্যে হাউয়ে কাউসারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিরারণ করবে।

এ হাদীস আরও ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউসার প্রস্রবন্ধটি জারাতে অবস্থিত এবং হাউষে কাউসার থাকবে হাশরের মরদানে। দুটি পরনালার সাহায্যে এতে কাউসার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোন কোন রেওরারেত থেকে জানা যার যে, উচ্মতে মুহা-চ্মদী জারাতে দাখিল হওরার পূর্বে হাউষে কাউসারের পানি পান করবে। এটা উপরোজ রেওরারেতের সাথে সামজস্যশীল। যারা পরবর্তীকারে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুমলমান নয়—মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউষে কাউসার থেকে হটিরে দেওরা হবে।

সহীহ্ হাদীসসমূহে হাউয়ে কাউসারের পানির বচ্ছতা মিস্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিকা থারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোন বস্তু থারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুষায়ী এই সূরা যদি কাফিরদের দোষারোপের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রস্লুলাহ্ (সা)-কে হাউয়ে কাউসারসহ কাউসার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহুকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তার আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উদ্মত অপেক্ষা বেশী হবে এবং তাদের সদ্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশী হবে।

े ا نُحَرِ - نَصَلُ لَرُبُكُ وَ ا نُحَرِ - سُور - نَصَلُ لَرُبُكُ وَ ا نُحَرُ - سُور - نَصَلُ لَرُبُكُ وَ ا نُحَر

পদ্ধতি হাত-পাবেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্ণা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। পরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ জন্তকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্য এখানে বিশ্বালিত হর বাবালিত হর করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহাত হর। সূরার প্রথম আয়াতে কাফিরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রস্বলুরাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক করাণ তাও অজন্ত পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতভাবারণ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—নামায় ও কোরবানী। নামায় শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বরহৎ ইবাদত এবং কোরবানী আথিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতয়্তর গুরুজের অধিকারী। কেননা, আরাহ্র নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করা এতিমা করত। এ কারণেই জন্য এক আয়াতেও নামায়ের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে—

जाताजा ... ! نَّ مَلَا تِيْ وَ نُسِكِيْ وَ مِحْهَا يَ وَمَمَا تِيْ اللهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ

আন্নাতে وْأَنْحُرُ –এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আতা

মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ থেকে বণিত আছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নামায়ে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচন্ধিত আছে, ইবনে কাসীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

ें عَنَّكُ هُو الْا بْتُرُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

কারী। যেসব কাফির রস্লুলাহ্ (সা)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আলাহ্ তা'আলা রস্লুলাহ্ (সা)-কে কাউসার অর্থাৎ অজস্ত্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া গয়গম্বর উদ্মতের পিতা এবং উদ্মত তাঁর আধ্যাদ্দিক সন্তান। রস্লুলাহ্ (সা)-র উদ্মত পূর্ববর্তী সকল গয়গম্বরের উদ্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শল্পরে উদ্দি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আয়ও বলা হয়েছে যে, য়ায়া আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রসূলে করীম (সা)-এর স্মৃতিকে আলাহ্ তা'আলা কিরুপ মাহাদ্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে গুরু করে আজ পর্যন্ত বিষের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক গাঁচবার করে আলাহ্র নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিন্তাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাক্ষর সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হল? য়য়ং তাদের নামও ইসলামী বর্ণনা দারা আয়াতসমূহের তফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখেনেওয়ার কেউ আছে কি?

# न्त्रा कार्फिक्तव

মকায় অবতীর্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

# لنسيع الله الرّخ فن الرّحين إ

قُلْ يَايِنْهَا الْكَلْفِرُوْنَ ﴿ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿ وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُوْنَ مَا اَعْبُدُ فَكُوْرُ اَعْبُدُونَ مَا اَعْبُدُ فَكُوْرُ لَا اَنْتُوْعِبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ فَكُوْرُ لَا اَنْتُوْعِبِدُونَ مَا اَعْبُدُ فَكُوْرُ

# دِنِنْکُوٰ وَلِیَ دِینِیٰ ہُ

#### পর্ম করুণাময় ও অসীম দ্য়ালু আরাহ্র নামে ৬ক

(১) বলুন, হে কাঞ্চিরকুল, (২) জামি ইবাদত করি না তোমরা ধার ইবাদত কর (৩) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও ধার ইবাদত জামি করি (৪) এবং জামি ইবাদতকারী নই ধার ইবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা ইবাদতকারী নও ধার ইবাদত জামি করি। (৬) তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং জামার ধর্ম জামার জন্য।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (কাঞ্চিরদেরকে) বলে দিন, হে কাফ্চিরকুল (তোমাদের ও আমার তরীকা এক হতে পারে না। বর্তমানে) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত কর না। (ডবিষ্যতেও) আমি তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করব না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, আমি একত্বাদে বিশ্বাসী হয়ে শিরক করতে পারি না—এখনও না এবং ডবিষ্যতেও না। পক্ষান্তরে তোমরা মুশরিক হয়ে একত্বাদী সাব্যস্ত হতে পার না—এখনও না, ডবিষ্যতেও না। মানে একত্বাদ ও শিরক হাত মিলাতে পারে না)। তোমরা তোমাদের প্রতিদান পাবে এবং আমি আমার প্রতিদান পাব। (এতে তাদের শিরকের কারণে শান্তির খবর ত্বনানো হল)।

#### আনুবলিক ভাতব্য বিষয়

সূরার ক্ষরীলত ও বৈশিতট্য ঃ হযরত আরেশা (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলু-কাহ (সা) বলেন ঃ ফজরের সুমত নামাযে পাঠ করার জন্য দুর্ণটি সূরা উত্তয—সূরা

#### www.almodina.com

কাফিরান ও সূরা এখলাস।—(মাষহারী) তফসীর ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুলাহ্ (সা)-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুমতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে ওনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুলাহ্ (সা)–র কাছে আর্য করলেনঃ আমাকে নিপ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাঞ্চিক্সন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুজিপর। হষরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা) বলেনঃ একবার রস্লুলাহ্ (সা) আমাকে বললেনঃ তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বচ্ছদে থাক এবং তোমার আসবাবপর বেশী হয়? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলুরাহ্ (সা) আমি অবলাই এরাপ চাই। তিনি বললেনঃ কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা— সূরা কাঞ্চিরান, নছর, এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্মিলাহ্ বলে গুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবহা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুলাহ্ (সা)-র এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সক্ষরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেনঃ একবার রসূলুলাহ্ (সা)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিল্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে চুত্ছানে পানি লাগালেন । —( মাষহারী )

লানে নুৰ্ভ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোডালিব ও উমাইয়া ইবনে খলক একবার রসূলুলাহ (সা)—র কাছে এসে বললঃ আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব।——(কুরতুবী) তিবয়ানীর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, কাফিররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্থার্থে রসূলুলাহ (সা)—র সামনে এই প্রভাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মন্ধার স্বাধিক ধনাচ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুরু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন।—(মাহহারী)

আবৃ সালেত্-এর রেওরায়েতে ইবনে আকাস (রা) বলেন ঃ মন্ধার কাফিররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে জিব-রাঈল সূরা কাফিরন নিয়ে আপমন করলেন। এতে কাফিরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্ক-ছেদ এবং আল্লাহ্র অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে—নুষুরে উদ্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সবস্তরো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবস্তরোর জওয়াবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জওয়াবের মূল লক্ষ্য।

हेतात काजोत अधात जा अकि उक्षजीत जाततहन करतहिन। जिलि अक जाशशाश्च مصد و المنابع مصد و المنابع مصد و المنابع المنابع

আমার ও তোমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন । আমি তোমাদের মত ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুলাহ্ (সা) ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধতি তাই, যা আলাহ্র পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলক্ষিত।

ইবনে কাসীর এই তক্ষসীরের পক্ষে বজ'ব্য রাখতে যেয়ে বলেন ঃ 'লা-ইলাহা ইলালাহ মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ্' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আলাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুলাহ্ (সা)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছেছে।

जाता अर जाताए فَ فَ وَ كُو بُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلَى وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ

مَا رُورُ مَا رُورُ مَا رُورُ مَا رَوْدُ مَا ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল-কোরজানে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুজির প্রকাধিকবার করেছেন।—( ইবনে কাসীর )

কাকিয়দের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার জবৈধ ঃ আলোচ্য সূরায় কাফিরদের প্রভাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ ধণ্ডন করে সম্পর্কতিদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, তিন্তু স্বয়ং

এটা বাহাত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্ত ওছ কথা এই যে, বিশ্ব করার অনুমতি অথবা কৃষ্ণরে বহাল থাকার নিশ্চরতা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তঙ্কসীর-বিদের মতে সুরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরা অবতীর্ণ

হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ হিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে।

نَا نَ جَلَعُوا

আরাত খারা এবং রস্লুরাহ্ (সা)-র চুজি খারা সে শান্তি চুজির অনুমতি বা বৈধতা জানা যার, তা সে সমর বেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধ-তার আসল কারণ হচ্ছে ছান-কাল পার এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রস্লুরাহ্ (সা)-এর করসালা দিতে যেরে বলেছেনঃ । তুলি বিধুল করালাকে হারাম করে। অখন চিন্তা করুন, কাফিরদের প্রভাবিত চুজি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহদীদের সাথে সম্পা-দিত চুজিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সন্থাবহার ও শান্তি জতেকার ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুজি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—ভারাহ্র আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দর ক্ষাক্ষির অবকাশ নেই।

# न्द्री वहत

#### মদীনায় অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

# لِنْ سِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِدِيُو إِذَا جَاءُ نَصُرُ اللهِ وَ الْفَتْحُ ﴿ وَرَايَتُ النَّاسَ يَلْ خُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّعْ بِحَنْدِرَتِكَ وَاسْتَغْفِي الْآلِيَةُ كَانَ كُوّابًا ﴿

#### পরম করুণামর ও অসীম দরালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) যখন আসবে আলাহ্র সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আলাহ্র দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্ভার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং (মক্কা) বিজয় (তার সমস্ত লক্ষণসহ) সমাগত হলো এবং (এ বিজয়ের ফলশুনতিগুলো হচ্ছে) আপনি লোকজনকে আল্লাহ্র দীনে (ইসলামে) দলে দলে যোগদান করতে দেখবেন, তখন (বুঝবেন যে, দুনিয়াতে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র দীনের পরিপূর্ণতা বিধান পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনার আখিরাতে যাল্লার সময় নিকটবর্তী, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং) আপনার পালনকর্তার তসবীহ ও প্রশংসা কীর্তন করতে থাকুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমার আকুতি বাজ্ঞ করতে থাকুন। (অর্থাৎ জীবনে যেসব ছোট-খাটো বাতিক্রমী আচরণ অনিচ্ছাক্তভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, সেওলো থেকেও ক্ষমা প্রার্থানা করুন)। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী।

#### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী'শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসূলে করীম (সা)-এর ওফাত নিকটবতী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

#### www.almodina.com

কোরজান পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ জারাত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত আছে যে, সূরা নছর কোরজানের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ায় যে কথা আছে, তা এর পরিপছী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরজানের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরায়পে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপছী নয়।

ह्यत्र हेर्यत् अपत (त्रा) वात्त : जृता नहत विपात हाक अविशे हात्र । अत्र الْيُومَ الْمُكُمْ وَ يُنْكُمُ अत्र अत अत्र الْيُومُ الْمُكُمْ وَ يُنْكُمُ आत्राठ अविशे हा । अवश्यत त्रज्ञत्र (जा)

पात जानि पिन जोविष्ठ हिलान । त्रज्ञत्रहाह (जा)-त जीवातत्र यथन मात्र अकाम पिन वाकी हिला, उथन कामानात्र आत्राठ अवशेर्ण हा । अवश्यत अत्रहा पिन वाकी शाकात अपत्र अपत्र हो है के के के विष्य के विष्य का अवश्यत् विष्य अवश्यत् विष्य अवश्यत् विष्य अवश्यत् विष्य अवश्यत् विष्य अवश्यत् विषय अवश्यत् विषय अवश्यत् अवश

একুশ দিন বাকী থাকার সময় إِنَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِهُمْ الْحِ হয়।—(কুরত্বী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নায়িল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। । । । ভাষাদৃল্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহাত মনে হয়। রাহল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রাহল মা'আনীতে হয়রত কাতাদাহ (রা)-র উজি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রস্লুললাহ (সা) দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেও-য়ায়েত থেকে জানা য়য় য়ে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নায়িল হয়েছে, সেওলার মর্মার্থ এরাপ হতে পারে যে, এছলে রস্লুললাহ (সা) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ক্লি নায়িল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উজিতে আছে যে, এ সূরায় রসূলে করীম (সা)এর ওফাত নিকটবতা হওয়ার প্রতি ইলিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে
অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ্ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুলাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের
এক সমাবেশে সূরাটি তিলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মন্ধা বিজ্য়ের
সুসংবাদ আছে। কিন্ত হয়রত ইবনে আকাস (রা) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন।
রসূলুলাহ্ (সা) ক্রন্দনের কারণ জিভেস করলে তিনি বললেনঃ এতে আপনার ওফাতের
সংবাদ লুলায়িত আছে। অতঃপর রসূলুলাহ্ (সা)ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

বুখারী হযরত ইবনে আব্দাস (রা) থেকে তাই রেওরারেত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর (রা) একথা খনে বললেনঃ এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি।—(কুরতুবী)

سَعُ النَّاسَ मका विखरसंत्र शूर्त अयन लाकरणत अश्वाध अपूत्र हिन.

যারা রস্কুরাহ্ (সা)—র রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছা-কাছি পৌছে গিরেছিল। কিন্তু কোরায়শদের ভয়ে অথবা কোন ইতন্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরতছিল। মন্ধা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে তরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরজান পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী গরিমাণে তসবীহ ও ইভেগফার করা উচিত :
حَسَيْحُ بِحَصْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفُرُ ४ – হষরত আয়েশা (রা) বলেন : এই সূরা নাষিল হওয়ার

পর রসূলুরাহ্ (সা্) প্রত্যেক নামাষের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سَبُعَا نَکَ رَبُّنَ

হযরত উল্মে সালমা (রা) বলেন ঃ এই সূরা নামিল হওয়ার পর তিনি উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন ঃ ১ ক্রিক্ট ক্রিক্টি

তিনি বলতেন: আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে।
অতঃপর প্রমাণব্ররূপ সূরাটি তিলাওয়াত করতেন।

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বলেন ঃ এই সূরা নামিল হওয়ার পর রসূলুলাহ্ (সা) আপ্রাণ চেল্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়।—— (কুরতুবী)

# न्त्री पिक्रम् ज्ञा मादाव

মক্লায় অবতীৰ্ণ, ৫ আয়াত

# لِنُسِواللهِ الرَّحْمُنِ الرَّوِيْ الرَّوِيْ الرَّوْيِ الرَّفِي الرَّوِيْ الرَّوْيِ الرَّوْيِ الرَّوْيِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي المَّا الْفَالِ الْمُولِي الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْمُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

## পরম করুণামর ও জসীম দয়ালু জারাহ্র নামে ওরু

(১) জাবু লাহাবের হস্তজন্ন ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে জাসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্তরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান জন্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও ····· হে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে শুর্কুরের রশি নিয়ে।

### তঞ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

আবৃ লাহাবের হস্তদম ধ্বংস হোক এবং সে নিজে বরবাদ হোক। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। (ধনসম্পদ মানে আসল পুঁজি এবং উপার্জন মানে মুনাফা। উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই তাকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে পারবে না। এ হচ্ছে তার দুনিয়ার অবস্থা। আর পরকালে) সম্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই) সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে আনে, [অর্থাৎ কন্টকপূর্ণ ইন্ধন, যা সে রসূলুলাহ্ (সা)-র পথে পুঁতে রাশ্বত, যাতে তিনি কন্ট পান। জাহালামে প্রবেশ করার পর ]তার গলদেশে (জাহালামের শিকল ও বেড়ী হবে, যেন সেটা) হবে এক শর্জুরের রিশ (শক্ত মজবুত হওয়ার ব্যাপারে তুলনা করা হয়েছে)।

### আনুষ্টিক ভাতব্য বিষয়

আবৃ লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্যা। সে ছিল আবদুল মোডালিবের অন্যতম সন্তান। গৌচ্বর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবৃ লাহাব। কোরআন

পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহায়ামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রস্লুল্লাহ্ (সা)-র কট্টর শরু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে কট্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত।—(ইবনে কাসীর)

আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুরাহ্ (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরায়শ গোত্রের উদ্দেশে ১৮৮৮ থু বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোডালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হত)। ডাক স্তনে কোরায়শ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসূলুরাহ্ (সা) বললেনঃ যদি আমি বলি যে, একটি শরুদল ক্রমণই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিরে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাকো বলে উঠলঃ হাা, অবশাই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আরাহ্র পদ্ধ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবুলাহাব বললঃ এই একবাকে দেবল হা একবাকে হত্ত তুমি, এজনাই কি আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর সে রসূলুরাহ্ (সা)–কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

শুন্ত দুন্ত দুন্

تبت এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تبت এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। বিতীয় বাক্যে وتب এ বদ-দোয়া

কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের জোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদ-দোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব মখন রসূলুয়াহ্ (সা)-কে বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আয়াহ্ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্রাণ্ডির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর য়ুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাফে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।—(বয়ানুল কোরআন)

जक्षे के वर्ष অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ जर्भार यानुव । کل الرجل من کسبته وان و لده من کسبته যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিদ্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপাজিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।—( কুরতুবী ) একারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এছলে এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শান্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ রসূলুরাহ্ (সা) যখন বগোরকে আরাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবু লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই লাতুল্পুরের কথা যদি সতাই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে চের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এওলোর বিনিময়ে আত্মরকা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছেঃ

سَيْمَلَى نَارَّاذَا تَ لَهُبِ — অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ উল্লেখ্য বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

১১২--

سوامر الله العطب والمراتع حمالة العطب وامر الله عمالة العطب

এর প্রতি বিঘেষ ভাবাপন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আৰু সুফ্রিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উচ্মে-জামীল বলা হত। আশ্লাতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حمالة الحطب বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ গুছকাঠ বহনকারিণী। আরবের বাক-পছতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে 🕰 🚓 (খড়িবাহক) বলা হত। গুছ কাঠ একর করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আঙন জালিয়ে দেয়। রসূলুলাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে কল্ট দেওয়ার জন্য আব্ লাহাব পদ্মী পরোক্ষে নিন্দাকার্ষের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আক্ষাস (রা) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حيالة الحطب -এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে ক-টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসূলুলাহ্ (সা)-কে কল্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন 🔾 🚓 বলে ব্যক্ত করেছে।—(কুরতুবী, ইবনে কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহারামে হবে। সে জাহারামে যারুম ইত্যাদি রুক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহারামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রস্কলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহাষ্য করে তার কুষ্ণর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত।—( ইবনে কাসীর )

সরোক্ষে নিন্দাকার মহাগাপঃ রসূলে করীম (সা) বলেনঃ জায়াতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেনঃ তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোযাদারের রোযা এবং অয়ৢওয়ালার অয়ৄ নত্ট করে দেয়—গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিখ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র) বলেনঃ আমি হয়রত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুয়াহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলামঃ আমি হয়রত শা'বী (র)-র কাছে রসূলুয়াহ্ (সা)-র এই হাদীস বর্ণনা করলামঃ অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জায়াতে প্রবেশে করবে না—অন্যায় হত্যাকারী, য়ে এখানের কথা সেখানে নিয়ে য়য় এবং য়ে ব্যবসায়ী স্দের কারবার করে। অতঃপর আমি আন্চর্মাণিবত হয়ে শা'বীকে জিভেস করলামঃ হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমত্লা কিরাপে করা হল গৈনি বললেনঃ হাঁা, কথা চালনা করা এমন ওরুতর কাজ য়ে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে য়ায়।—(কুরত্বী)

শব্দিটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতৃ।

অর্থ রালি পাকানো, রালি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রালিকে বলা হয়।—(কামুস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রাণি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হ্যরত ইবনে আক্ষাস (রা) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহালামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হ্যরত মুলাহিদ (র)ও তাই তফসীর করেছেন।—(মাযহারী)

শা'বী, মুকালিত (র) প্রমুখ তফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রিল। তাঁরা বলেন ঃ আবৃ লাহাব ও তার দ্রী ধনাচ্য এবং গোরের সরদাররূপে গণ্য হত। কিন্তু তার দ্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরী করত এবং বোঝার রিল তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মাথায় বোঝা এবং গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লাছ—অবসম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে খাসক্লছ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই তফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অন্ত পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা।—(মাযহারী) কিন্তু আবৃ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম তফসীরই পছল করেছেন।

# سور8 الاخلاص

# मङ्गा देशमाम

মকায় অবতীর্ণঃ ৪ আয়াত।।

# فنسيراللوالرّخمن الرّحيو

# قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ أَللهُ الطَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكِدُ فَ وَلَمْ يُؤَلُّ ﴿ وَلَمْ يَكُنُّ

# لَهُ كُفُوًا آحَكُا فَي

### পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু জারাহর নামে ওরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (৪) এবং তার সমত্ল্য কেউ নেই।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সূরাটি অবতরণের হেতু এই যে, একবার মুশরিকরা রস্লুল্লাহ্ (সা)-কে আলাহ্র গুণাবলী ও বংশ পরিচয় জিজেস করেছিল। আলাহ্ এ সূরা নাযিল করে তার জওয়াব দিয়েছেন)। আপনি (তাদেরকে) বলে দিনঃ তিনি (অর্থাৎ আলাহ্র সভা ও ওণে) এক, (সভার ওণ এই যে, তিনি স্বয়ন্তু অর্থাৎ চিরকাল থেকে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। সিফতের গুণ এই যে, তার জান, কুদরত ইত্যাদি চিরপ্তর ও সর্বব্যাপী)। আলাহ্ অমুখা-পেক্ষী (অর্থাৎ তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন এবং স্বাই তার মুখাপেক্ষী)। তার সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর সমতলা কেউ নেই।

### আনুষরিক ভাতব্য বিষয়

শানে-নুষ্ল ঃ তিরমিয়ী, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রস্লুরাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।——(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রন্ন করেছিল—আল্লাহ্ তা'আলা কিসের তৈরী, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর ? এর জওয়াবে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফবীলত ঃ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুলাহ্ (সা)-র কাছে এসে আর্য করল ঃ আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বলনেন ঃ এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল ক্রবে।—( ইবনে কাসীর )

হযরত আবৃ হরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, একবার রসূবুরাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই একল্লিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ ওনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সন্তব ছিল, তারা একল্লিত হয়ে গেলে তিনি আগমন করলেন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে ওনালেন। তিনি আরও বললেনঃ এই সূরাটি কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান!—(মুসলিম, তিরমিয়ী) আবৃ দাউদ, তিরমিয়ীও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রস্বুলাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সূরা ইখলাস, ফালাকও নাস পাঠ করে তা তাকে বালা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেল্ট হয়।—(ইবনে কাসীর)

ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর রেওয়ায়েতে রস্লুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আমি তোমা-দেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইজীল, যবূর, কোরআন সব কিতাবেই নাষিল হয়েছে। রান্তিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রা) বলেনঃ সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িন।—(ইবনে কাসীর)

ور و ر الا اله ا حد - 'বলুন' কথার মধ্যে রস্লুলাহ (সা)-র রিসালতের

প্রতি ইন্সিত রয়েছে। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। আল্লাহ্' শব্দটি এমন এক সভার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বপ্রণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিদ্র। এনি-ও এনি-ও তিরকাল অর্থ এক। কিন্তু নিক্রের অর্থ এক। কিন্তু নিক্রের অর্থ এক। কিন্তু নিক্রের অর্থ এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকছের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুলা নন। এটা তাদের সেই প্রন্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ্ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিণ্ড বাক্যে সন্তাও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং নিক্রের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উজি আছে।
তিবরানী এসব উজি উদ্ধৃত করে বলেনঃ এগুলো সবই নির্ভূল। এতে আমাদের
পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ৺৺-এর আসল অর্থ সেই স্তা, যাঁর
কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যাঁর সমান মহান কেউ নয়।
দার কথা এই যে, স্বাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।—(ইবনে কাসীর)

আরা আরাহ্র বংশ পরিচয় জিভেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সভান প্রজনন হল্টির বৈশিল্ট্য—প্রল্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সভান নন এবং তাঁলু কোন সভান নেই।

وَلَمْ يَكِنَ لَكُ كَفُوا اَ حَلَّ صِلَّا لَكُوا اَ حَلَّ صِلَّا لَكُوا اَ حَلَّ صِلَّا لَكُوا اَ حَلَّ صِلَّا الْعَلَى الْعَلَ

সূরা ইখলাসে তওহীদ বিরক্ষের পূর্ণ বিরোধিতা ছাছে ঃ দুনিরাতে তওহীদ জহী-কারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যামান আছে ঃ সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিক-সুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তওহীদের সবক দিয়েছে। তওহীদ বিরোধীদের একদল বয়ং জারাহ্র অভিত্বই বীকার করে না, কেউ অভিত্ব বীকার করে. কিন্ত তাকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্ত ভণাবলীর পূর্ণতা অধীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্ত ইবাদতে জন্যকে শরীক করে।

থারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্ত জন্যকে জভাব পূর্ণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে।

শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। বারা জারাহ্র সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে



# ण्ट्र १ विधिष्ठ **अङ्गा कालाक**

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ ৫ আয়াত ॥

# بِسُــِواللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِينِ

قُلْ اَعُودُ بِرَبِ الْفَكِق فِمِن شَرِّمَا فَكَقَ فَو مِن شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِن شَرِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ فَ وَمِن شَرِّعَاسِدٍ اذَا حَسَدَةً

# পর্ম করুণাময় ও জসীম দ্য়ালু আলাহ্র নামে ওরু

(১) বলুন, আমি আশ্রয় প্রহণ করছি প্রভাতের পলানকর্তার, (২) তিনি ষা স্নিষ্ট করেছেন, তার অনিন্ট থেকে, (৩) অজকার রান্তির অনিন্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) প্রছিতে ফুইংকার দিয়ে যাদুকারিণীদের অনিন্ট থেকে (৫) এবং হিংসুকের অনিন্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

### তফসীরের সার–সংক্রেপ

(আল্লাহ্র কাছে আত্রয় চাওয়া ও অপরকে তা শিক্ষা দওয়ার মূল উদ্দেশ্য তাঁর উপর তাওয়াত্রল তথা পুরোপুরি ভরসা করা ও ভরসা করার শিক্ষা দেওয়া। অতএব) আপুনি (নিজে আত্রয় চাওয়ার জন্য এবং অপরকে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরাপ) বলুন, আমি প্রভাতের মালিকের আত্রয় প্রহণ করছি সকল স্ভিটর অনিল্ট থেকে, (বিশেষত) অন্ধকার রাছির অনিল্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়, রাছিতে অনিল্ট ও বিপদাপদের সম্ভাবনা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। প্রস্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিলীদের অনিল্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিল্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। [প্রথমে সমগ্র স্লিটর অনিল্ট থেকে আত্রয় প্রহণের কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ বিশেষ বস্তর উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, অধিকাংশ যাদু রাছিতেই সম্পন্ন করা হয়, যাতে কেউ জানতে না পারে এবং নির্বিয়ে কাজ সমাধা করা যায়। কবচে ফুঁৎকারদান্ত্রী মহিলার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, রস্লুর্লাহ্ (সা)-র উপর এজাবেই যাদু করা হয়েছিল, তা কোন পুরুষে করে থাকুক্ব অথবা নারীরা তাইটে এবং নারীও এর বিশেষ্য হতে পারে। ইহদীরা রস্লুল্লাহ্ (সা)-র উপর যে যাদু করেছিল, তার

কারণ ছিল হিংসা। এডাবে যাদু সম্পকিত সবক্ষিতু থেকে আত্রয় প্রার্থনা হয়ে গেল ' অবশিষ্ট অনিষ্ট ও বিপদাপদকে শামিল করার জনা ক্রির জনা করার জনা করার জনা করার জনা করার জনা করার জনা করার তারাতে আরাহ্কে প্রভাতের মালিক বলা হয়েছে অথচ আরাহ্ সকাল-বিকাল সবকিছুরই পলানকর্তা ও মালিক। এতে সম্ভবত ইনিত আছে যে, আরাহ্ তা'আলা রান্ত্রির অন্ধকার বিদ্রিত করে যেমন প্রভাতরশিম আনয়ন করেন, তেমনি তিনি যাদুরও বিলুশ্তি ঘটাতে পারেন]।

# আনুষরিক জাতব্য বিষয়

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেষ ইবনে কাইয়্যেম (র) উভয় স্রার তফসীর একরে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাব্যারের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিচ্ট দূর করায় এ সূরা-দয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিক্স বতটুকু প্রয়োজনীয়, এ স্রাদ্ম তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মসনদে আহমদে বৰিত আছে, জনৈক ইহদী রস্লুলাহ্ (সা)-র উপর বাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহদী যাদু করেছে এবং ষে জিনিসে ষাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রস্লুলাহ্ (সা) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কৃপ থেকে উদ্ধার করে জাননেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি প্রস্থিতনো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শষ্যা ত্যাগ করেন। জিবরাসল ইহদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রস্লুলাহ্ (সা) তাকে চিনতেন। কিন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমঙলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহদী রীতিমত দরবারে হাষির হত। সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বণিত আছে, রসূন্-ল্লাছ (সা)-র উপর জনৈক ইহদী যাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেনঃ আমার রোগটা কি আল্লাহ্ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (খ্রপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকৈ বলল ঃ তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বললঃ ইনি যাদুগ্রন্ত। প্রথম ব্যক্তি জিভেস করলঃ কে যাদু করল ? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম যাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হলঃ কি বস্তুতে যাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বর্ষরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রস্লুলাহ্ (সা) সে কূপে গেলেন এবং বললেনঃ স্থপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান

। থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা) বললেনঃ আপনি ঘোষণা করলেন ্না কেন (মে, অষুক ব্যক্তি আমার উপর যাদুকরেছে)? রস্নুলাহ্ (সা) করলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কল্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কল্ট 🎙 দিত )। মসনদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুলাহ্ (সা)-র এই অসুখ ছয় মাস ছায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, কতক সাহাবায়ে কিরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুন্ধর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম 🔄 তাঁরা একদিন রসূলু-লাহ্ (সা)-র কাছে এসে আর্য করলেনঃ আমরা এই পাপিছকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র)-র রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রস্লুলাহ্ (সা)-র কাজকর্ম করত। ইহদী তার মাধ্যমে রসূলুলাহ (সা)-র চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। একটি তাঁতের তারে এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর-খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাযিল করলেন। রসূলুক্লাহ্ (সা) প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। প্রস্থি খোলা সমাণত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে।—( ইবনে কাসীর)

ষাদুষ্ট হওয়া নবুয়তের পরিপহী নয়ঃ যারা যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় য়ে, আলাহ্র রসূলের উপর যাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে! যাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরীয়ে, যাদুর ক্রিয়াও অয়ি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অয়ি দাহন করে অথবা উত্তত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিপ্রেক্ষিতে স্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গয়য়রগণ এগুলোর উর্ধেষ্ঠ নন। যাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের যাদুগুন্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফখীলতঃ প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ্ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমান্ত উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেল্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভর্যোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফ্রালত ও বরকত বণিত আছে। সহীহ্ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা)-এর বণিত হাদীসে রস্ল্লাহ্ (সা) বলেনঃ তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রান্ধিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এমন

बाबाज नायित करतिहन, यात जुबलुता बाबाज प्रभा वाब ना वर्धार قل أعون بروب

তওরাত, ইজীল, যবূর এবং কোরআনেও অনুরাপ কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুলাহ্ (সা) ওকবা ইবনে আমের (রা)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদ্বাই তিলাওয়াত করে বললেন । এই সূরাদ্বাম নিলা যাওয়ার সময় এবং নিলা থেকে গাল্লোখানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আরেশা (রা) বলেন ঃ রস্লুল্লাহ্ (সা) কোন রোগে আক্রান্ত হল্লে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে সর্বান্ধে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা রিদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বান্ধে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম।—(ইবনে কাসীর) হযরত আবদুলাহ্ ইবনে হাবীব (রা) বর্ণনা করেন, এক রাজিতে রুল্টি ও ভীষণ অন্ধক্রার ছিল। আমারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন ঃ বল। আমি আর্য করলাম, কি বলব ? তিনি বললেন ঃ সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকলে-সন্ধ্যায় এওলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কল্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মাযহারী)

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জনা রস্লুবাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম এই সূরাদ্যের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন ঃ

এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য وَرُبِّ الْغُلَقِ عَلَى الْعَلَقِ الْعُلَقِ

নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্র গুণ وَ الْاِ صُبَاعِ حَامِمَا করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্র সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রান্তির অন্ধকার প্রায়ই অনিল্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন।---(মাযহারী)

न्यकि पू'अकात कारहाग्रम (त) तिश्यत : مِنْ شُرِما خَلَق — वाक्षामा रेवान कारहाग्रम (त) तिश्यत : مِنْ شُرِما خَلَق

বিষয়বন্তকে শামিল করে—এক. প্রত্যক্ক অনিস্ট ও বিপদ, ফদ্দারা মানুষ সরাসরি কণ্ট পায়, দুই, যা মুসীষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর ও শিরক। কোরতান ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বেশ্বলা হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

জায়াতের ভাষায় সমগ্র স্থিটির অনিকটই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেক্ট ছিল কিন্তু এছলে আরও তিনটি বিষয়ু আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, ষা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছেঃ শব্দের অর্থ অন্ধন্ধারাছয় হওয়া। হয়রত ইবনে আব্রাস (রা), ছাসান ও মুজাছিদ (র) ত্র্মাভিন এর অর্থ নিয়েছেন রান্তি। ত্র্মালির প্রভ্রমান ও মুজাছিদ (র) ত্র্মাতের অর্থ এই য়ে, আমি আলাহ্র আশ্রয় চাই রান্ত্রি থেকে বখন তার অন্ধনার গভীর হয়। রান্ত্রিবেলায় ছিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীটপতর ও চোল্ল-ভাকাত বিচরণ করে এবং শলুরা আক্রমণ করে। সাদুর ক্রিয়াও রান্তিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রান্ত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। ছিতীয় বিষয় এইঃ

न्या । এই -এর অর্থ ক্র্র্টা । বারা ঝাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে যাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে এই জীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা এটা নারীর বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহাত এটা নারীর বিশেষণ। যাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশী। এছাড়া রসূলুলাহ্ (সা)-র উপর যাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসূলুলাহ্ (সা)-র উপর যাদু করেছিল। যাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিভট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ যাদুর কথা জানতে পারে না। অক্ততার কারণে তা দূর করতে সচেভট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কভট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدُ — অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসূসুলাহ (সা)-র উপর যাদু করা হয়েছিল। ইহদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দক্ষ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে যাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসূলুলাহ্ (সা)-র প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে জাত্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

শব্দের অর্থ কারও নিরামত ও সুখ দেখে দংধ হওয়া ও তাঁর অরসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকালে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গোনাহ্। আকালে ইবলীস আদম (আ)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুর কাবীল তদীয় দ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে।—(কুর-তুবী) তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে কারও নিরামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদুস নিরামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয বরং উত্তম।

প্রথম ও ত্তীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে । দিতীয় বিষয় তাতি এর সাথে ازَا رُ تَبَ এর সাথে الْمَاتِينَ এর সাথে الْمَاتِينَ এর সাথে الْمَاتِينَ এর সাথে الْمَاتِينَ এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, যাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাট্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় বরং রাট্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনিভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রন্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উর্ভেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেচ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রন্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাণ্ডলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

7 .2 h.

# سورة الناس

# महा गाम

মদীনায় অৰতীৰ্ণ ঃ ৬ আয়াত ॥

# بِسُرِواللهِ الرِّعَلَمِن الرَّحِيدِ

قُلُ آعُوذُبِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَ النَّاسِ فَمِن شَرِّ الْوَسُواسِ فَ الْخَنَّاسِ فَالْدِثُ يُوسُوسُ فِي صُدُرِ النَّاسِ فَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

# পরম করুণাময় ও অসীম দরালু আলাহ্র নামে শুরু

(১) বলুন, আমি আত্রয় প্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধি-পতির, (৩) মানুষের মাবুদের (৪) তার অনিল্ট থেকে, ফে কুমন্ত্রণা দের ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দের মানুষের অন্তরে (৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

# তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি রলুন, আমি মানুষের মালিক, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মাবুদের আলম গ্রহণ করছি তার (অর্থাৎ সেই শয়তানের) অনিস্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা দেয় ও পশ্চাতে সরে যায়, (হাদীসে আছে, আলাহ্র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান সরে যায়। এখানে উদ্দেশ্যে তাই)। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অগ্রবা মানুষের মধ্য থেকে। (অর্থাৎ আমি যেমন শয়তান জিন থেকে আলম গ্রহণ করছি, তেমনি শয়তান মানুষ থেকেও আলম গ্রহণ করছি। কোরআনের অন্যত্র আছে যে, মানুষ ও জিল উভয়ের মধ্য থেকে লয়তান হয়ে থাকেঃ

و كَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي مَدُوًّا شَيَا طِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنَّ

## জানুৰজিক ভাতব্য নিৰ্বয় 💢

্ সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আত্রয় প্রার্থদার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য

সূরা নাসে পারলোকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জাের দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কােরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় الناس এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও এর দিকে بربّ الناس এর দিকে باعد এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্ত-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ধণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে المنافقة সমন্ধন্ধ সম্বন্ধ করা হয়েছে।—(বায়্যাভী)

ساب الناس মানুষের অধিপতি, الله الناس মানুষের মাবুদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رب الد ال শব্দটি কোন বিশেষ বস্তর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহাত হয়, যথা بالد ال ক্লা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই

মাবুদ হয় না। তাই আনু বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আরাহ্ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একর করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রজ্যেকটি গুণ হিক্ষাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বন্ধর, প্রভাক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হিফাযত করে। এই গুণরুয় একমান্ত আরাহ্ তা'আলার মধ্যে একন্তিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণরুয়ের সমল্টি নন। তাই আরাহ্ তা'আলার আশ্রয় স্বাধিক বর্ত্ত আশ্রয়। হে আরাহ্, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আম্রা কৈবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি—এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবতী হবে। এখানে প্রথমে

ও বিলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার হল হওয়ার কারণে একই
শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ ি শব্দক্তি রঙ্গালতত্ত্ব বর্ণনা কল্লেছেন। তাঁরা বলেনঃ এ সুরায়

শব্দ পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তাঁবলে অল্পবয়ক্ষ বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে তার্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়ক্ষ বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দিতীয় তার করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় তারলৈ সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ্ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ তারী বালে আল্লাহ্র সৎকর্মপরায়ণ বালা বোঝানো হয়েছে। ক্রেন্টা করাই তার করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অগুরে কুমন্ত্রণা হলিট করাই তার কাজ। পঞ্চম তার্টিবল দুক্তকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিক্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

আর আয়াতে সেই বিষয় বণিত হয়েছে। سواس الْحَنَّاس শকটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণ। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদন্যন্তক কুমন্ত্রণ। আওয়াজহীন গোপন বাকোর মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগতোর আহ্বান করে। মানুষ এই বাকোর অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোন আওয়াজ ওনে না। শয়তানের এরাপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।—(কুরতুবী) শকটি শকটি তেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আয়াহ্রুনাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ আয়াহ্রুনাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হঁশিয়ার হয়ে আয়াহ্র নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে বায়। এ কার্ষধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রস্কুরাহ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষের অন্তর্মে দুটি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা লং কাজে এবং শয়তান অসং কাজে মানুষকে উছুছ করে)। যানুষ যখন আয়াহ্র যিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন যিক্রির থাকে না, তখন তার চঞ্ মানুষের অন্তরে ছাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।—(মাহহারী)

অর্থাৎ কুমত্তণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং
মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসূলকে
তার আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিস্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের
অনিস্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমত্তণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা
অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে
সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমত্তণা কিরুপে হল? জওয়াব এই য়ে, মানুষ শয়তানও

কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সম্পেত্ব ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সম্পেত্ব ও সংশয়র বিষয় সে পরিক্ষার বলে না। শায়খ ইয়য়ুদ্দীন (র) তদীয় গ্রন্থে বলেনঃ মানুষ শয়তানের অনিল্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ স্লিট করে তেমনি য়য়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রস্লুল্লাহ্ (সা) আপন নফসের অনিল্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে মানুষের নিল্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে মানুষের তিন্তু কেতা আন্তর্থান বিশ্বতি প্রার্থনিত হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিল্ট থেকেও এবং শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমরণা থেকে আত্রয় প্রার্থনার ওক্রছ অপরিসীম ঃ ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মাবুদ——আল্লাহ্ তা'আলার এই ওণয়য় উল্লেখ করে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেল্টায় ব্যাপ্ত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনল্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে স্টিট করে দেয়। বিশ্বান্ লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় স্টিটর চেল্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিল্টু থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ্ বাঁচিয়ে রাখেন।

রসূলুরাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কিরাম আর্য করলেন ঃ ইয়া রসূলারাহ্! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হল ঃ হাঁা, কিন্তু আল্লাহ্ তা আলা শয়তানের মুকা-বিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশুটিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যক্তীত কিছুবলে না।

ইযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে আছে, একবার রস্লুরাহ্ (সা) মসজিদে এতে-কাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উদ্মূল মুখিনীন হযরত সফিয়াা (রা) তাঁর সাথে সাক্ষান্তের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রস্লুরাহ্ (সা)ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দুখলন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রস্লুরাহ্ (সা) আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধমিনী সফিয়াা বিনতে-হয়াই (রা) রয়েছেন। সাহাবীদর সময়ে আর্য করলেনঃ সোবহানারাহ্ ইয়া রস্লারাহ্, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোন কুধারণা করব)। রস্লুরাহ্ (সা) বললেনঃ নিশ্চয়ই। কারণ, শয়তান মানুষের রজের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশংকা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কু-ধারণা হলিট করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোন বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরী, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে, কু-ধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুযের মনে কু-ধারণা স্পিট হয়—এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিছিতির সম্মুখীন হয়ে গোলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরোজ হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আছাহর আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আখ্রক্ষা করা সহজ নয়।

এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ বেচ্ছায় ও সভানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, ষা অন্তরে আসে এবং চলে যায়—সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্ঞনা কোন গোনাহ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর আল্রর প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য ঃ সূরা ফালাকে যার আল্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্র), তার মাত্র একটি বিশেষণ ুণ্টার উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আল্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেঙ্গলো অনেক

বর্ণিত হয়েছে। সেওলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَق বাকো সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি

বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এথেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিল্ট সর্বরহৎ অনিল্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিল্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মুকাবিলা করার কোন বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহ্র যিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শরু মানুষও এবং শয়তানত। এই শরুময়ের আরাদা আরাদা প্রতিকার ঃ
মানুষের শরু মানুষও এবং শয়তানও। আরাহ্ তা'আরা মানুষ শরুকে প্রথমে সকরের,
উদার বাবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি,
সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু
শয়তান শরুর মুকাবিলা কেবল আরাহ্র আল্রয় প্রর্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন।
ইবনে কাসীর তার তফসীরের ভূমিকার তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে
মানুষের উপরোক্ত শরুদ্ধের উল্লেখ করার পর মানুষ শরুর প্রতিরক্ষায় কেবল
প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় বাবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান-শরুর প্রতিরক্ষায় কেবল
আল্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেনঃ সমগ্র কোরআনে এই
বিষয়বন্তর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সুরা আব্রাক্রের এক আয়াতে প্রথমে
বলা হয়েছেঃ

এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ কিরিয়ে নিয়ে মানুষ শব্রুর মুকাবিলা কর। এই আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছেঃ

এতে শরতান শরুর মুকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আলাহ্র আল্রয় প্রার্থনা করা। দিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মুমিন্নে' প্রথমে মান্স শরুর মুকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন ؛ حُسَنُ الْمَسَى অর্থাৎ মন্দকে ভাল দারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শরুর মুকাবিলার জন্য বলেছেন ؛ وَقُلُ رَبِّ اَ صُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَات الشَّيْطِهِي وَا مُودُ بِكَ رَبِّ اَن يُحضُر وَنَ وَقُلُ رَبِّ اَ صُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَات الشَّيْطِهِي وَا مُودُ بِكَ رَبِّ اَن يُحضُر وَنَ

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সিজদায় প্রথমে মানুষ শন্ত্রকৈ প্রতিহত কঁরার জন্য বলা হয়েছেঃ

অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভাল দারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শন্ত্র তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শনুর মুকাবিলায়

এই প্রাক্তা কর্ম ক্রা আরাহ্র আরার প্রাধ্না ছাড়া কিছুই নয়।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শনুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সক্রের্তা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুপ্রহের কাছে নতিখীকার করাই মানুষের খডাব। আর যে নরপিশাচ মানুষের প্রকৃতিগত যোগাতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও মুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেনুনা, সে প্রকাশ্য শনু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আমে। তার শক্তির মুকাবিলা শক্তি দারা করা সম্ভব। কিন্ত অভিশণ্ত শম্বতান খডাবগত দুল্ট। অনুপ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রস্ নয়্ধ। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মুকাবিলাও সম্ভবগর নয়। এই উভয় প্রকার নয়ম জন্মেম কৌশল কেবল মানুষ শনুর মুকাবিলার প্রয়োজা—শম্বতানের মুকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আয়াহ্র আশ্রয়ে আসা এবং তার যিকিরে মশশুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কোর্জানে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বন্তর উপরই কোর্জান খত্ম করা হয়েছে।

পরিপতির বিচারে উত্তর শন্তুর মুকাবিলার বিস্তর বাবধান রয়েছে । উপরে কার্যানী শিক্ষার প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর মারা মানুষ শন্তুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সকল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উত্তর অবস্থার মুকাবিলাকারী মুশমিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অক্তকার্যাকা মুশমিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শন্তুর মুকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুম্পতিই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সওয়াব ও শাহাদতের ক্যীলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারক্থা, মানুষ শন্তুর মুকাবিলায় হেরে যাওয়াও মুশমিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুল্ট করা এবং গোনাহ্ তার মুকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শন্তুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাণআলার আশ্রয় নেওয়াই একমান্ত প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড্সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভদুরঃ উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই রহৎ। তার মুকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল । সূরা
নহলে কোরআন পাঠ করার সময় আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে
একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহ্র উপর ভরসাফারী অর্থাৎ আল্লাহ্র
আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোন জোর চলে না। বলা হয়েছেঃ

فَاذَا قَرَأُتَ الْقُوْلَ فَا سَتَعَذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ جِيمْ لَ انَّهُ لَيْسَ لَكُ لَيْسَ لَكُ لَيْسَ لَكُ لَيْسَ لَكُ لَكُ لَكُ لَا سُلْطَا نَهُ عَلَى لَا سُلْطَانَ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَهُ عَلَى لَا سُلْطَانَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى لَا سُلُطَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

অর্থাৎ তুমি যখন কোরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বলুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কোরআনের সূচনা ও সমাণ্ডির মিলঃ আরাহ্ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কোরআন পাক ওক করেছেন, যার সারমম্ আরাহ্র প্রশংসা ও ওণকীর্তন করার পর

 $((x_{i}), \bullet) = \emptyset$ 

. 3:--

তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ্ তাঁ আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিম্ব এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চফ্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এজাল হিম করার কার্যকর পদ্ম আল্লাহর আল্লয় গ্রহণ দারা কোরআন পাক সমাণ্ড করা হয়েছে।

<u>تبت</u>

. . .

ইফা—২০১২-২০১৩—প্র/১০(রা)—৫,২৫০

grade the same of the same





ইসলামিক ফাউন্ডেশন www.almodina.com